



# সাহেব থিব গোলাঘ

LUCELE PERSON

নিউ এজ পার্নলিশার্স নিরিটেড



প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬০ দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

প্রকাশক

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

২২, ক্যানিং স্ক্রীট
কলিকাতা-১
প্রচ্ছদপট
অজিত গুপ্ত

মূদ্রক
রণজিং কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

ছ' টাকা আট আনা

প্রথম সংস্করণে ভূমিকা দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি অতি স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু এখন অবস্থাভেদে সে-প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

আমি প্রধানত গল্পকার, ইতিহাসবেত্তা নই। গল্পের প্রয়োজনে ধনো কখনো ইতিহাস, বিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বর আলোচনা প্রয়োজন হয়। এ-ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গল্পেরই প্রয়োজনে আমি প্রাচীন কলকাতার সমাজ বা জীবন-আলোচনা করেছি এবং শল্পের প্রয়োজনে তা করা অপরিহার্য বলেই করেছি, ইতিহাস সম্পর্কে কোনো নতুন আলোকপাত করবো বলে করিনি। এখানে গৃল্পই মুখ্য, ইতিহাস বা অন্থ সব কিছুই গৌণ। কিন্তু ইতিহাসের পাখায় চড়ে আমার গল্প রস-বিহার করলেও, গল্পের পাখায় চড়ে ইতিহাসে যাতে রস-বিহার না করে, সেদিকে আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সর্বর্ত নিজেকে আমি সত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছি। গল্পের প্রবিধের জন্থে ইতিহাসের কিছু অংশ গ্রহণ বা বর্জন করেছি বটে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই তাকে বিকৃত করিনি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন— "ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে স্থাসিদ্ধ হইতে পারে।" 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসের দ্বারা যদি কোথাও কোনো-প্রকারে ইতিহাসের উদ্দেশ্য স্থাসিদ্ধ হয়ে থাকে তো স্বতঃক্তৃতভাবেই তা হয়েছে। আমি কোথাও ইতিহাস শোনাবো বলে গল্প শোনানোর ভান করিনি।

এই উপকাস রচনায় যে-সব প্রাচীন, অপ্রচলিত বা আধুনিক গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, তার জন্মে আমি স্বকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করছি। বাহুল্যানোধে তার দীর্ঘ তালিকা দিয়ে ভূমিকা দীর্ঘতর করা অনাবশ্যক। বিশেষ করে উপন্যাস পাঠকের পক্ষে তা একাস্তই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। Thus from the midday halt of Charnock grew a city,
As the fungus sprouts chaotic from its bed
So it spread.
Chance-directed, chance-erected, laid and built
On the silt,
Palace, byre, hovel, poverty and pride

Side by side.

—Kipling

**ऐ**लप्रत्र

রমাপদ চৌধুরী বন্ধুবরেষু





मा ए व

वि वि

ला ला ब

## পূৰ্বাভাস

ওদিকে বউবাজার খ্রীট আর এদিকে সেণ্ট্রাল এভিনিউ। মাঝখানের সর্পিল গলিটা এতদিন ছটো বড় রাস্তার যোগসূত্র হিসেবে কাজ চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু আর বুঝি চললো না। বনমালী সরকার লেন বৃঝি এবার বাতিল হয়ে গেল রাতারাতি। এতদিনকার গলি। ওই গলিরই পশ্চিমদিকে তখন বনমালী সরঁকারের পূর্বপুরুষ রাজত্ব করে গিয়েছিলেন স্তান্থুটী আর গোবিন্দপুরের সময় থেকে। কথায় ছিল, "উমিচাঁদের দাড়ি আর বনমালী সরকারের বাড়ি"। ছটোরই বোধহয় ছিল সমান জাঁকজমক আর বাহার। সে-যুগে সদুগোপ বনমালী সরকার ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে পাটনায় দেওয়ানী পেয়েছিলেন। আর কলকাতায় পেয়েছিলেন কোম্পানীর অধীনে ব্যবসা করবার অধিকার। সে-সব অনেক যুগ আগের কথা। কুমোরটুলীতে তিনি লাটসাহেবের অন্থকরণে এক বাড়ি করেন। তাঁর দেখাদেখি সেকালের আর এক বড়লোক মথুর সেন বাড়ি করেন নিমতলায়। কিন্তু বনমালী সরকারের বাড়ির কাছে সে-বাড়ির তুলনাই হতো দা যেন। তারপর কোথায় গেল সেই কুমোরটুলীর বাড়ি—কোথায় গেল বনমালী সরকার নিজে আর কোথায় গেল মথুর সেন! সত্যিই তো ভাবলে অবাক হতে হয়। কোথায় গেল সেই আরমানী বণিকরা, যারা করতো সূতা আরু चूंगेत वावमा! यात काथाय भिन कव गर्ने केत छेखता विकाती ইংরেজরা—যারা কালিকট থেকে পতু গীজদের ভয়ে পালিয়ে এসে স্তার্টীতে আশ্রম নিলে—আর পরে কালিকটের অনুকর্ণে স্তাত্তীর নামকরণ করলে ক্যালকীটা। আজ শুধু কোম্পানীর সেরেস্তার কাগজপত্রে পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে সূতাফুটীকে খুঁজে বার করতে হয়। তবু যে বনমালী সরকার ওই এঁদোপড়া গলির মধ্যে এতদিন দম আটকে বেঁচেছিলেন তা কেবল কলকাতা কর্পোরেশনের

গাফিলতির কল্যাণে। এবার তাও গেল। এবার গোবিন্দরাম, উমিচাঁদ, হুজরি মল, নকু ধর, জগৎ শেঠ আর মথুর সেনের সঙ্গেবনমালী সরকারও একেবারে ইতিহাসের পাতায় তলিয়ে গেল। আধখানা আগেই গিয়েছিল সেণ্ট্রাল এভিনিউ তৈরি হবার সময়ে, এবার বাকি আধখানাও শেষ।

ভার পড়েছে ইম্গ্রুভমেণ্ট ট্রান্টের ওপর। গলির মুখে ছি**ল** হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালাদের মেটে টিনের দোতলা। হোলির এক মাস আগে থেকে খচ্মচ্ খচ্মচ্ শব্দে খঞ্জনী বাজিয়ে "রামা হো" গান চলতো। তারপর সোজা পুব মুখো চলে যাও। খানিক দূর গিয়ে বাঁয়ে বেঁকে আবার ডাইনে বেঁকতে হবে। সদ্গোপ বনমালী সরকারের প্যাচোয়া বুদ্ধির মতো, তাঁর নামের গলিটাও বড় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মিশেছে গিয়ে বউবাজার খ্রীটে। গলিটাতে ঢুকে হঠাৎ মনে হবে বুঝি সামনের বাড়ির দেয়ালটা পর্যন্ত ওর দৈর্ঘ্য। কিন্তু বুকে সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলে অনেক মজা মিলবে। নিচু নিচু বাড়িগুলোর রাস্তার ধারের ঘরগুলোতে জম্-জমাট দোকান-পত্তর। বাঁকের মুখে বেণী স্বর্ণকারের সোনা রূপোর দোকান। তারপর পাশের একতলা বাড়ির রোয়াকের ওপর "ইণ্ডিয়া টেলারিং হল্"। কিছুদুর গিয়ে বাঁ হাতি তিন রঙা স্থাশস্থাল ফ্ল্যাগ আঁকা সাইনবোর্ড। প্রভাস বাবুর "পবিত্র খদর ভাণ্ডার"। তারপরেও আছে গুরুপদ দুে'র "স্বদেশী বাজার"। যখন স্বদেশী জিনিস কিনতে খদ্দেরের ভিড় হয় তার জেরটা গিয়ে ঠেকে পাশের বাড়ির "সবুজ সভ্যে"র দরজা পর্যন্ত। এক একদিন "সবুজ সজ্ব" হঠাৎ মুখর হয়ে ওঠে আলোতে আর জাঁকজমকে। একটা উপলক্ষ্য তাঁদের হলেই হলো। সেদিন পাড়ার লোকের ঘুমোবার কথা নয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি "সবুজ সজ্যে"র জয় ঘোষণা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও ঘটনা ঘটে না। লোকে আপিদে যায় না, বাজার করে না, ঘুমোয় না, খায় না—শুধু সবুজ সজ্য আর সবুজ সজ্য। কিন্তু তারপরেই আছে জ্যোতিষার্ণব শ্রীমৎ অনস্ত ভট্টাচার্যের "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম" যেখানে এই কলিকালের ভেজালের যুগেও একটি খাঁটি নবগ্রহ কবচ মাত্র ১৩৸৶১০য় পাওয়া যায়—ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। সত্য ত্রেতা দাপর—বর্তমান, ভূত তবিয়াৎ—ত্রিকালদর্শী রাজজ্যোতিষীর

প্রস্তুত বশীকরণ, বগলামুখী আর ধনদা কবচের প্রচার ইংলও, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুরের মতো দূর-দূর দেশে। বনমালী সরকার লেন-এর "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম"-এর আরো গুণাবলী সাইনবোর্ডে লাল, নীল আর হলদে কালিতে সবিস্তারে লেখা আছে। তারপরের টিনের বাড়িটার সামনের চালার নিচে বাঞ্ছার তেলেভাজার দোকান। আশে পাশের চার পাঁচটা পাড়ায় বাঞ্চার তেলেভাজার নাম আছে। তিন পুরুষের দোকান। বাঞ্ছা এখন নেই। বাঞ্ছার ছেলে অধর। অধরের ছেলে অক্র এখন দোকানে বসে। অক্র কারিগর ভালো। বেসনটাকে মাটির গামলায় রেখে বাঁ হাতে একটু সোডা নিয়ে বেসনটা এমন ফেটিয়ে নেয় যে, কড়ার গরম তেলে ফেলে দিলে প্রকাণ্ড ফোস্কার মতো নিটোল হয়ে ফুলে ফুলে ওঠে বেগুনিগুলো। হাতকাটা কেলো এসে সকাল থেকে বসে থাকে। তখন ঝাঁপ খোলেনি অক্রে। শীতকালের সকালবেলা চারদিকে গোল হয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে খদেররা—আর অক্র ঝাঁঝরি খুস্তিটা দিয়ে বেগুনিগুলো ভেজে ভেজে তোলে চুবড়িতে। সময় সময় চুবড়িতে তোলবারও অবসর দেয় না কেউ। জিভ পুড়ে ফোস্কা পড়বার অবস্থা। তেমনি চলে হুপুর বারোটা পর্যন্ত। এমনি করে আরো হরেক রকমের দোকান বাঁদিকে রেখে বনমালী সরকার লেন এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে গিয়ে পড়েছে বউবাজার খ্রীটে। দোকানপত্তর যা কিছু সব বাঁদিকে কিন্তু অত বড় গলিটার ডানদিকটায় প্রায় সমস্টা জুড়ে কেবল একখানা বাড়ি। নিচু নিচু ছোট ছোট পায়রার <mark>খোপের মতন ঘরগুলো।</mark> ভাড়াটের চাপাচাপিতে কালনেমির লঙ্কা ভাগের মতন তিল ধরাবার জায়গা নেই ওতে। লোকে বলতো "বড়বাড়ি"। তা এদিককার মধ্যে সে-যুগে ও-পাড়ায় অত বড় বাড়ি আর ছিল কই ৷ বালির পলেস্তারার ওপর রঙ চড়িয়ে চড়িয়ে যতদিন চালানো গিয়েছিল ততদিন চলেছে। তারপর রাস্তার দিকের চারপাঁচখানা ঘর নিয়ে কংগ্রেসের "ক্যাশক্যাল স্কুল" হয়েছিল ইদানীং। আর একটা ঘরে তাঁত বসেছিল অনেক আগে থাকতে। সমস্ত দিন ঘন্টায় ঘন্টায় পেটাঘড়িতে ঢং ঢং আপ্রয়াক্স হতো। টিফিনের

সময় লেবেনচ্যওয়ালা আর জিভে-গজার ফেরিওয়ালারা ঠুনু ঠুনু বাজনা বাজিয়ে ছেলেদের আকর্ষণ করতো। কোনও দিন হয়তো এক ভাড়াটের ছোট বৈঠকখানার মধ্যে সন্ধ্যেবেলা গানের আসর বসে। তানপুরার একটানা শব্দের সঙ্গে বাঁয়া তবলায় কাহার্বা তালের রেলা চলেছে। 'পিয়া আওয়াত নেহি'র সঙ্গে মিঠে তবলার তেহাই পাড়া মাত করে দেয়। কোনও কোনদিন 'মিঞা কি মল্লারের' সঙ্গে মিষ্টি হাতের মধ্যমানের ঠেকায় আকৃষ্ট হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে রসিক লোকেরা। জানালা দিয়ে উকি মারে। এককালের মালিকরাই আজ ঘটনাক্রমে অবস্থার ফেরে ভাড়াটে হয়ে পড়েছে। তবু বড়বাড়ির ভেতরে ঢুকতে কারো সাহস হয় না। ছোট ফ্রক-পরা একটা মেয়ে হয়তো টপ্ করে এক দৌড়ে অক্রুরের দোকান থেকে এক ঠোঙা তেলেভাজা কিনে আবার ঢুকে পড়ে কোঠরের মধ্যে। দোতলার ওপর থেকে হঠাৎ তরকারীর খোসা ঝুপ্ করে পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়ে হয়তো কোনও লোকের মাথায়। লোকটা ওপর দিকে বেকুবের মতো চোখ তুলে চায়, কিন্তু কে কোথায়! এ-বাড়ির রান্নাঘর থেকে আসে কুচো চিংড়ি আর পেয়াজের ঠাট্টা আর হয়তো পাশের রান্নাঘর থেকেই আসছে মাংস গ্রম-মশলার বিজয়ঘোষণা। একটা দরজার সামনে এসে থামলো ট্যাক্সি—মেয়েরা যাবে সিনেমায়। আবার হয়তো তখনই পাশের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা থার্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি—মেয়েরা যাবে হাসপাতালের প্রস্থৃতি-সদনে। জন্ম-মৃত্যু-সঙ্গমের লীলাবিলাস কবে ষাট-সত্তর-আশী-একশ' বছর আগে এ-পাড়ার বাড়িগুলোতে প্রথম শুরু হয়েছিল আভিজাত্যের খরস্রোতে, আজ এই ক'টি বছরের মধ্যে তা যেন বইতে শুরু করেছে নিতান্ত মধ্যবিত থাতে।

হোক মধ্যবিত্ত! না থাক সেই সেকালের জুড়ি, চৌঘুড়ি, ল্যাণ্ডো, ল্যাণ্ডোলেট, ফিটন আর ক্রহাম। নাই বা রইল ঘেরাটোপ দেওয়া পান্ধি, তসর-কাপড়-পরা ঝি, কিন্তা সোনালি-রূপালি কোমরবন্ধ পরা দরোয়ান, সর্পকার, হরকরা, চোব্দার, হুকাবরদার, আর থানসামা। নাই বা চড়লাম চল্লিশ দাঁড়ের ময়ূরপঙ্খী। ছিল চিংড়ি মাছ, পেঁয়াজ, পুঁইশাক, মাথার ওপর একটা ছাদ আর স্তিকা-ক্রগী বউ। এবার তাও যে গেল। এবারে দাঁড়াবো কোঁথায় ?

### ় নোটিশ দিয়েছে ইম্প্রভমেন্ট ট্রাস্ট যথাসময়ে।

জোর আলোচনা চলে বাঞ্ছার তেলেভাজার দোকানে। ''ইণ্ডিয়া টেলারিং হল-এ"। গুরুপদ দে'র "ম্বদেশী বাজারে"র সামনে, প্রভাস বাবুর "পবিত্র খদ্দর ভাণ্ডারে"র ভেতরে বাইরে। আর ''সবুজ সজ্যে'র আড্ডায়। আরো আলোচনা চলে ত্রিকালদর্শী শ্রীমৎ অনস্তহরি ভট্টাচার্যের "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রমে"। জ্যোতিষার্ণব বলেন—আগামী মাসে কর্কট রাশিতে রাহুর প্রবেশ—বড় সমস্তার ব্যাপার—দেশের কপালে রাজ-রোষ—। অনেক আলোচনা চলে বড়বাড়িতে। এর থেকে ভূমিকম্প ছিল ভালো। ছিল ভালো ১৭৩৮ সনের মতো আশ্বিনে ঝড। যেবার চল্লিশ ফুট জল উঠেছিল গঙ্গাতে। তাও কি একবার ! বড়বাড়িতে যারা বুড়ো, তারা জানে সে-সব দিনের কথা। তোমরা তখন জন্মাওনি ভাই। আর আমিই কি জন্মিয়েছি, না জন্মেছে আমার ঠাকুদা। এ কি আজকের দেশ ? কত শতাকী আগেকার কথা। গঙ্গা তো তখন পদায় গিয়ে মেশেনি। নদীয়া আর ত্রিবেণী হয়ে সাগরে গিয়ে মিশতো। ওই যে দেখছো চেতলার পাশ দিয়ে এক ফালি সরু নর্দমা, ওইটেই ছিল যে আদিগঙ্গা, ওকেই বলতো লোকে বুড়িগঙ্গা। তারপর যেদিন কুশী এসে মিশলো গঙ্গার সঙ্গে, স্রোত গেল সরে। ভগীরথের নেই গঙ্গাকে তোমরা বলো হুগলী নদী আর আমরা বলি ভাগীরথী। তখন হুগলীর নামই বা কে শুনেছে, আর কলকাতার নামই বা শুনেছে কে! প্লিনি সাহেবের আমল থেকে লোকে তো শুধু সপ্তগ্রামের পাশের নদীকেই বলতো দেবী স্থরেশ্বরী গঙ্গে! তারপর উত্থান আর পতনের অমোঘ নিয়মে যেদিন সাতগাঁ'র পতন হলো. উঠলো হুগলী, সেদিন পূর্তু গীজদের কল্যাণে ভাগীরথী নাম হলো शिएय छशली जारी।

গল্প বলতে বলতে বুড়োরা হাঁপায়। বলে—পড়োনি হুতোম পাঁচার নক্সায়—

> "আজব শহর কলকাতা বাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা। হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারী ঐক্যতা, যত বক-বিড়ালী ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসির কাঁদ পাতা—"

চূড়ামণি চৌধুরী আলীপুরের উকীল। বলেন—আরে কিপ্লিং সাহেবই তো লিখে গিয়েছে—

Thus from the midday halt of Charnock Grew a city······

Chance-directed chance-erected laid and Built

On the silt

Palace, byre, hovel, poverty and pride Side by side……

বডবাডির নতুন মালিকরা সেই সব দিনের কাহিনী জানে না গড়গড়ায় তামাক থেতে। নাকি ওয়ারেন হেস্টিংস আমাদের মতন। বড বড লোকদের নেমস্তন্ত্রর চিঠিতে লেখা থাকতো 'মহাশয় অনুগ্রহ করে আপনার হুঁকাবরদারকে ছাডা আর কোনও চাকর সঙ্গে আনবার প্রয়োজন নেই।' আর সেই জব চার্ক। বৈঠকখানার মস্ত বড বটগাছটার নিচে বসে হুঁকো খেতো, আড্ডা জমাতো, এবং সন্ধ্যে হলেই চোর-ডাকাতের ভয়ে চলে যেতে৷ বারাকপুরে। বিয়েই করে ফেললে এক বামুনের মেয়েকে। ডিহি কলকাতায়, গোবিন্দপুর আর সূতানুটীতে বাস করবার জন্মে নেমতন্ন করে বসলো সকলকে। একদিন এল পত্গীজরা। এখন তাদের দেখতে পাবে মুরগীহাটাতে। আধা-ইংরেজ, আধা-পতু গীজ। নাম দিয়েছিল ফিরিঙ্গী। ওরাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগের কেরানী। তারাই শেষে হলো ইংরেজদের চাপবাশী, খানসামা আর ওদের মেয়েরা হলো মেমসাহেবদের আয়া। আর এল আরমানীরা। তাদের কেউ কেউ খোরাসান, কান্দাহার, আর কাবুল হয়ে দিল্লী এসেছিল। কেউ এসেছিল গুজরাট, সুরাট, বেনারস, বেহার হয়ে। তারপর চুঁচুড়াতে থাকলো কতকাল। শেষে এল কলকাতায়। मह्म এल थीक, এल देख्मीता, এल दिन्दू-पूमलपान-मनारे।

এমনি করে প্রতিষ্ঠা হলো কলকাতার। সে-সব ১৬৯০ সালের কথা।

পাঠান আর.মোগল আমল দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

লোকে একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলে ইন্দ্রপ্রস্থ আর . দিল্লী কোথায় তলিয়ে গিয়েছে। তার বদলে এখানে এই স্থন্দরবনের জলো হাওয়ার মাটিতে গজিয়ে উঠেছে আর এক আরব্য উপত্যাস। ভেক্কি বাজি যেন। কলকাতার একটি কথায় রাজ্য ওঠে, রাজ্য পডে। জীবনে উন্নতি করতে গেলে এখানে আসতে হয়। রোগে ভুগতে গেলে এখানে আসতে হয়। পাপে ডুবতে গেলে এখানে আসতে হয়। মহারাজা হতে চাইলে এখানে আসতে হয়। ভিথিরী হতে চাইলে এখানে আসতে হয়। তাই এলেন রায় রায়ান রাজবল্লভ বাহাত্বর সূতারুটীতে। মহারাজ নন্দকুমারের ছেলে রায় রায়ান রাজা গুরুদাস এলেন। এলেন দেওয়ান রামচরণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর দেওয়ান কান্তবাবু, এলেন হুইলারের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর, এলেন কলকাতার দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র, উমিচাদ—আর এলেন বনমালী সরকার।

এই যার নামের রাস্তায় বসে তোমাদের গল্প বলছি— চূড়ামণি চৌধুরীর মক্কেল হয় না। কালো কোটটার ওপর অনেক কালি পড়েছে। সময়ের আর বয়েসের। হাতে কালি লেগে গেলেই কালো কোটে মুছে ফেলেন। বাইরে থেকে বে-মালুম। কোর্টে যান। আর পুরনো পূর্বপুরুষের পোকায় কাটা বইগুলো ঘাঁটেন। তোমরা তো মহা-আরামে আছো ভাই। খাচ্ছ, দাচ্ছ, সিনেমায় যাচ্ছ। সেকালে সাহস ছিল কারো মাথা উচু করে চৌরঙ্গীর রাস্তায় হাঁটবার ১ বুটের ঠোক্কর খেয়ে বেঁচে যদি যাও তো বাপের ভাগ্যি। সেকালে দেখেছি সাহেব যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। হাত বেতের ছড়ি। তু'পাশের নেটিভদের মারতে মারতে চলেছে। যেন সব ছাগল, গরু, ভেড়া। আর গোরা দেখলে আমরা তো সাতাশ হাত দূরে পালিয়ে গিয়েছি। ওদের তো আর বিচার নেই। নেটিভরা আর মানুষ নয় তা বলে। রেলের থার্ড ক্লাশে পাইখানা ছিল না ভাই। নাগপুর থেকে আসানসোল এসেছি—পেট টিপে ধরে। কিছছু খাইনি—জল পর্যন্ত নয়—পাছে…

তা হোক, তবু ইম্ঞভমেণ্ট ট্রাস্টের নোটিশ দিতে বাধা নেই। বঙ্বাড়ির ছোট ছোট মালিকরা নোটিশ নিয়ে সই দিলেন।

নোটিশের পেছন পেছন এল চেন, কম্পাস, শাবল, ছেনি, হাতুড়ি, কোদাল, গাঁইতি, ডিনামাইট—লোকলস্কর, কুলিকাবারি। আর এল ভূতনাথ। ওভারসিয়ার ভূতনাথ। ভূতনাথ চক্রবর্তী। নিবাস—নদীয়া। গ্রাম—ফতেপুর, পোস্ট আপিস—গাজনা।

তুপুরবেলা ধুলোর পাহাড় ওড়ে। টিনের চালাগুলো ভাঙতে সময় লাগবার কথা নয়। এদিকে ভূজাওয়ালাদের টিনের দোতলা বাড়িটা থেকে শুরু করে সবুজ সভ্যের ঘরটা পর্যন্ত ভাঙা হয়ে গিয়েছে। শীতকাল। দল বেঁধে কুলির দল লম্বা দড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সুর করে চিৎকার করে—

- —সামাল জোয়ান--
- <u>—(इँडे</u>ख—
- ---সাবাস জোয়ান---
- হেঁইও—
- —পুরী গরম—
- —*(इँই* ७---

গরম পুরী ওরা খায় না কিন্তু। তুপুরবেলায় এক ঘন্টা খাবার সময়। সেই সময় ছাতু কাঁচালঙ্কা আর ভেলীগুড় পেটের ভেতর পোরে। বউবাজার খ্রীটের ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ এখানে ক্ষীণ হয়ে আসে—আর এদিকে সেন্ট্রাল এভিনিউতে তখন তুপুরের ক্লান্তি নেমেছে। মাঝখানে "শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম"-এর অশথ গাছটার তলায় একটু গড়িয়ে নেয় ওরা। বৃনমালী সরকার লেন-এর সর্পিল গতি সরল হয়ে গিয়েছে। ভাঙা বাড়ির সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে বেহারী কুলিরা জানতেও পারে না—কোন্ শাবলের আঘাতে জীবনের কোন্ পর্দায় কোন্ স্থর মূর্ছিত হয়ে উঠলো। এক একটা ইট নয় তো যেন এক একটা কঙ্কাল। ইতিহাসের এক একটা পাতা ভাঙা ইটের সঙ্গে গুড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়—আর তারপর উত্তরে হাওয়ায় আকাশে উঠে আকাশ্রলাল করে দেয়।

চূড়ামণি চৌধুরী কোর্ট ফেরং বাড়ি যেতে যেতে তখন ফিরে চেয়ে দেখেন। মনে হয় আকাশটা যেন লাল হয়ে গিয়েছে। আশে পাশে ট্রামে লোক বসে আছে—মুখে কিছু বলেন না। বাড়িতে এসে ইতিহাসটা খুলে কসেন। কোথায়, কবে সিরাজদ্বোলা শহর ় পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। আবার দেখতে দেখতে নতুন করে গড়ে উঠলো কলকাতা। পোড়া কলকাতা যেন আবার আজ পুড়ছে—নতুন করে গড়ে ওঠবার জন্মে। ভালোই হলো। বহু বিষ জমে উঠেছিল ওখানে। খোলা হাওয়া ঢুকতো না ঘরগুলোতে। পুরুষান্ত্রক্রমে বড়বাড়ির অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে সরিকের সঙ্গে সরিকের আর পাশাপাশি বাস করা চলতো না। বড়কর্তাদের সে আমলের একটা রূপোর বাসন নিয়ে মামলা হয়ে গেল সেদিন। তবু আজকালকার ছেলেরা সে-সব দিন তো দেখে নি। চূড়ামণি চৌধুরীও তথন খুব ছোট। মেজ-কাকীমার , পুতুলের বিয়েতে মুক্তোর গয়না এসেছিল ফ্রান্স থেকে। আর মেজকর্তার পায়রা নিয়ে মোকর্দমা লাগলো ঠনুঠনের দত্তদের সঙ্গে। সে কী মামলা। সে মামলা চললো তিন বছর ধরে। কজ্জনবাঈ সেকালের অত বড় বাঈজী। গান গাইতে এসেছিল দোলের দিন। ধর্মদাসবাবু ডুগি-তবলা বাজিয়েছিলেন। বড়দের দোলের উৎসবে ছোটদের ঢোকবার অধিকার ছিল না তখন। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন দপ্তরখানার ভেতর দরজার ফাঁক দিয়ে। সে কী নাচ। সেই কজ্জনবাঈ-ই এসেছিল আর একবার দশ বছর পরে। তখন সে চেহারা আর নেই। মেজ-কাকীর কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে গেল। অনেক বলা-কওয়াতে একটা গান গাইলে। সে গানটা সে দশ বছর আগে একবার গেয়েছিল।

#### वाजू वक्ष्यूनू थूनू याय़—

ভৈরবী স্থ্রের মোচড়গুলো বড় মিঠে লেগেছিল সেদিন। বুড়ীর গলায় যেন তখনও যাত্ মেশানো। ঠুংরীতে ওস্তাদ ছিল কজ্জনবাঈ। আজকালকার ছেলেরা শোনে নি সে গান।

কোর্টে আসা-যাওয়ার পথে ট্রামের জানালা দিয়ে বাড়িখানা আর একবার দেখেন। এদিককার সব ভাঙা হয়ে গিয়েছে। বড়বাড়িটা এখনও ছোঁয়নি ওরা। এদিকটা • শেষ করে ধরবে ওদিকটা। চূড়ামণি চৌধুরীর মনে হয় যেন এখনও কিছু বাকি আছে। চোখ বুজলেই যেন দেখতে পান সব। পাল্কি এসে দাঁড়ালো দেউড়িতে। মেজ-কাকীমার পেয়ারের ঝি গিরি এসে দাঁড়িয়েছে তসরের থান পরে। সদর গেটে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে বিজ সিং। হটো সব, হটো সব। পান্ধি বেক্লচ্ছে। বড় ছোট সব যোগে মেজ-কাকীমার গঙ্গাস্ত্রান চাই। তারপরেই মনে হয় ভালোই হয়েছে। সেই বড়বাড়িতে একটা চাকরও রইল না তোষাখানাতে। মধুস্দন ছিল বড়কর্তার খাস চাকর। চাকরদের স্পার। সে-ও একদিন দেশে গেল প্জোর সময়, আর ফিরলো না।

যখন চোখ খোলেন চ্ড়ামণি চৌধুরী, তখন ট্রাম হাতীবাগানের কাছ দিয়ে হু হু করে চলেছে। পাতলা হয়ে গিয়েছে ভিড়। কালো কোটের পকেটে হুটো হাত চুকিয়ে চুপ করে বসে থাকেন আর ভাবেন, বাড়িতে গিয়েই কটন সাহেবের হিষ্ট্রিটা পড়তে হবে। আর বাস্টীডের বইটা। সার ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে ম্যাডাম গ্র্যাণ্ডের প্রণয়কাহিনী। কী রাজহুই করেই গিয়েছে বেটারা। সাত সমুদ্র থেকে জব চার্নক আর ছ' জন সহকারী আর সঙ্গে মাত্র তিরিশ জন সৈক্ত। আকবর বাদশা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি

বেহারী মজুররা পেতলের থালা ধুয়ে মুছে আবার ইট ভাওতে শুরু করে। ত্ন-দাম করে পড়ে ইট। চুন-মুরকীর গুঁড়ো আকাশে উড়ে চলে। চোথ-মুখ ধুলোয় ধুলো হয়ে যায়। তবু ঠিকাদারের লোক হুঁশিয়ার নজর রাখে। কাজে কেউ ফাঁকি দেবে না। সায়েব কোম্পানী শহর বানিয়েছে, রাস্তা বানিয়েছে। বড় বড় ভালাও কেটেছে। জলের কল বসিয়েছে। মাথায় বিজলী বাতি আর পাখা দিয়েছে। সব দিয়েছে সায়েব কোম্পানী। বনমালী সরকারের গলি ভেঙে দেশের কোনও ভালো করবে নিশ্চয়ই সায়েবরা।

- —সেলাম হুজুর—বলে সরে দাঁড়ালো বৈজু।
- —সেলাম হুজুর—গাইতি থামিয়ে ছুখমোচনও সেলাম জানায়। ছু'পাশে পদে পদে সেলাম নিতে নিতে চলতে লাগলো ভূতনাথ। ভূতনাথ চক্রবর্তী। একবারে সোজা এসে দাঁড়ালো বড়বাড়ির সামনের সদর গেটে।

কুলির সর্দার চরিত্র মণ্ডল সামনে এসে নিচু হয়ে সেলাম করলে। এতক্ষণে ভূতনাথও মাথা নোয়াল। বললে—দাগ শেষ করেছে। চরিত্র ? চরিত্র মণ্ডল মাথা নাড়লে—আজ বড় দাগ দিতে হবে হুজুর, কাল আরো চল্লিশজন কুলি লাগাচ্ছি, এদিকটা তো দিলাম শেষ করে, সন্ধ্যে নাগাদ সব সমান করে তবে কুলিরা ছুটি পাবে হুজুর।

ভূতনাথ চারিদিকটা চেয়ে দেখলে একবার। অনেকদিন আগেই সব বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছিল। এবার যেটুকু আছে, তা-ও নিঃশেষ করে দিতে হবে। কোথায় বুঝি কোন্ অভিশাপ কবে এ-বংশের রক্তের মধ্যে প্রবেশ করেছিল শনির মতো নিঃশব্দে, আজ তা নিশ্চিক্ হলো।

চরিত্র মণ্ডল আবার কথা বললে—কাল তা হলে ওই দাগটা ধরবো তো হুজুর ?

একদিন এই বাড়ির আশ্রায়ে এসেই নিজকে ধন্ত মনে করেছিল ভূতনাথ। সারী কলকাতায় সেদিন এই বাড়ি আর এই বাড়িরই আর একজন মানুষকে কেবল নিজের বলে মনে হয়েছিল। অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস!

চরিত্র মণ্ডল আবার বললে—কাল তা হলে কোথায় হাত লাগাবো হুজুর ?

হঠাৎ ভূতনাথ বললে—না না, মদ টদ আমি খাইনে—বলেই চমকে উঠছে। চরিত্র মণ্ডলও কম চমকায় নি। ওভারসিয়ার বাবুর দিকে হঠাৎ ভালো করে তাকিয়ে দেখলে সে।

কিন্তু এক নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়েছে ভূতনাথ। এরই মধ্যে কি তার ভীমরতি ধরলো নাকি। সামলে নিয়ে ভূতনাথ বললে—কী বলছিলে যেন চরিত্র ?

—আজ্ঞে দাগের কথা বলছিলাম, বলছিলাম এদিকটা তো শেষ করে দিলাম, কাল কোখেকে শুরু করবো তাহলে হুজুর ং

ঈশ্বরের কী অভিপ্রায় কে জানে! যদি সেই অভিপ্রায়ই. হয়, তো সে বড় নিষ্ঠুর কিন্তু। একদা নিজের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থলকে নিজের হাতেই আবার একদিন ভাঙবার আদেশ দিতে হবে, কে জানতো! একদিন এই বড়বাড়িতে প্রবেশ করবার অনুমতির অভাবে এইখানে এই রাস্তার ওপর হাঁ করে পাঁচ ছ' ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। ব্রিজ সিং ওইখানে লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ডান হাতে সঙ্গীন উচু করা বন্দুক। আরু বুকের ওপর মালার

মতন বন্দুকের গুলীভরা বেল্ট। সেদিন এমন সাহস ছিল না যে, ওইখানে ব্রিজ সিং-এর সামনে দিয়ে ভেতরে যায় ভূতনাথ।

কোথায় সে গেট! কোথায়ই বা সে ব্রিজ সিং! ব্রিজ সিং ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচাতো—হুঁ শিয়ার—হুঁ শিয়ার—হো—

ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেট যখন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রাস্তায় বেরুতো, তুখন সাড়া পড়ে যেতো এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়। কড়ির মতো সাঞ্চল্পুড়ি ঘোড়া টগ্বগ্ করতে করতে গেট পেরিয়ে ছুটে আসতো রাস্তায়। আর রাস্তায় চলতে চলতে লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখতো ঘোড়া ছটোকে।

গাড়িটা যখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে, তখন ব্রিজ সিং আবার সেই আগেকার মতো কাঠের পুতুল সেজে সঙ্গীন খাড়া করে দাঁড়িয়ে থেমে থাকতো।

সে-সব অনেক দিনের কথা। তারপর কত শীত কত বসন্ত এল। কত পরিবর্তন হলো কলকাতার। কত ভাঙা কত গড়া। ভূতনাথের সব মনে পড়ে।

এখনও দাঁড়ালে যেন দেখা যাবে ব্ৰজরাখাল রোজকার মতন আপ্সিথেকে বাড়ি ফিরছে। সেই গলাবন্ধ আলপাকার কোট। সামনে ধৃতির কোঁচাটা উল্টেপেট-কোমরে গোঁজা। মুখে গালের ভেতর পান গোঁজা। হাতে পানের বোঁটায় চুন। রোগা লম্বা শক্তসামর্থ্য মানুষ্টি।

ব্রজরাথাল বলতো—না না, এটা কাজ ভালো করোনি ভূতনাথ, আমরা হলাম গিয়ে গোলাম—ওদের গোলাম—আর বাবুরা হলো সায়েব—সায়েব বিবির সঙ্গে কি গোলামদের মেলে—কাজটা ভালো করোনি বড়কুটুম।

চ্রিত্র মণ্ডল সামনে এল আবার। বললে—তা হলে আজ আমরা আসি হজুর।

তার মানে ! ওভারসিয়ার ভূতেনাথ চোখ ফিরিয়ে দেখলে চারদিকে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। শীতকালের বেলা দেখতে দেখতে যায়। বললে—তা হলে ওই কথাই রইল, এই দাগেই হাত দেবে কাল সকাল বেলা।

চরিত্র মণ্ডল দেলাম করে চলে গেল। সঙ্গে ছ'চারজন যারা

অবশিষ্ট ছিল সবাই সেণ্ট্রাল এভিনিউ-এর দিকে পা বাড়ালো।
একটা কুকুর হঠাৎ কোথা থেকে ভূতনাথের পায়ের কাছে এসে
ল্যাজ নাড়াতে লাগলো। ধুলোয় ধুলো সারা গা। সমস্ত তুপুর
বোধহয় বসে বসে রোদ পুইয়েছে। এবার হয়তো ইটের স্থুপের
মধ্যে আশ্রয় নেবে রাতটুকুর জন্তে। কেমন যেন মায়া হলো
ভূতনাথের। যারা মালিক, যারা ভাড়াটে, তারা করে নোটিশ
পেয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। কিন্তু কুকুরটা বোধহয় কান্তিভিটের
মায়া ছাড়তে পারছে না। ও-পাড়ায় গিয়ে, ওই হিঁ দারাম বাঁড়য়্য়ের
গলিটা পর্যন্ত গেলেই চপকাটলেটের এঁটো টুকরো খেয়ে আসতে
পারে। বউবাজারের পাঁটার দোকানের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালেও
ছ'চারটে টেংরি মেলে। তবে কীসের মায়া ওর 
গ্ বাস্তভিটের 
গ্
কুকুর একটা, তার আবার বাস্তভিটে, তার আবার মায়া!

—দূর, দূর, দূর হ—ভূতনাথ কুকুরটার দিকে একটা লাথি ছুঁড়লে।

মেজকর্তার অত সখের পায়রা সব। তা-ই রইল না একটা। এক-একটা পায়রা ময়ুরের মতন পেখম তুলে আছে তো তুলেই আছে। হাতে করে ধরলেও পেখম উচু করে ছড়িয়ে থাকতো। কী সব বাহার পায়রার। তা-ই বলে একটা রইল না।

#### --- দূর, দূর, দূর হ---

ক্রমে অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে এল। দূরে বউবাজারের ট্রাম লাইন-এর ঘড় ঘড় আওয়াজ আরো কর্কশ হয়ে আসে। রাস্তায় রাস্তায় আলো দেখা যায়। বনমালী সরকার লেন-এ আর আলো জ্বলবে না এবার থেকে। লোক চলবে না। ইতিহাস থেকে বনমালী সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে শেষ পর্যস্ত।

বনমালী সরকারের সঙ্গে এই বড়বাড়ির ইতিহাসও তো নিশ্চিক্ন হয়ে যাবে। কথাটা ভাবতেই ভূতনাথ কেমন যেন অবশ হয়ে এল। তারপর একবার আশে পাশে ছেয়ে নিয়ে টুপ করে ঢুকে পড়লো সদর দরজা দিয়ে। কেউ কোথাও নেই, কে আর দেখতে আসছে তাকে। কিন্তু দেখতে পোলে হয়তো তাকে পাগলই ভাববে। ভূতনাথ পাশের ঘড়িঘরটার নিচে স্থাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে সোজা চলতে লাগলো। মনে আছে তখন এই ঘড়িঘরের ঘন্টার ওপর নির্ভর করেই সমস্ত বাডিখানা চলতো।

সকাল ছ'টায় বাজতো একটা ঘণ্টা। ব্ৰজ্বাথাল উঠতো তারও আগে। তারই মধ্যে তথন তার মুখ ধোওয়া, প্রাতঃকৃত্য সমস্ত শেষ হয়েছে। পাথর বাটিতে ভিজোনো খানিকটা ছোলা আর আদা-মুন নিয়ে কচ্ কচ্ করে চিবোচ্ছে।—ওঠো হে বড়কুটুম, ওঠো, ওঠো—ব্ৰজ্বাথাল ঘন ঘন তাগাদা দেয়।

আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে বসতে ছ'চার মিনিট দেরিই লাগে ভূতনাথের। তখনও একতলার আস্তাবল থেকে ঘোড়া ডলাই-মলাই-এর শব্দ আসে। ছপ্-ছপ্—ছপ্-ছপ্—হিস্স্—হিস্স্—রপ্-রপ্—! ও-ধারে দরোয়ান ব্রিজ সিং আর নাথু সিং-এর ঘরে তখন ছম্ম্ ছম্ম্ করে ডনবৈঠকের আওয়াজ হচ্ছে। সিমেন্টের দাগরাজি করা সামনের উঠোনের ওপর দাস্থ জমাদারের খ্যাংরা ঝাঁটার খর-খর শব্দ আসছে। বোঝা যায় সকাল হলো। আর চোখ বুজে থাকা যায় না। ভূতনাথ দেউড়ি পেরিয়ে আরো সামনে এগিয়ে গেল।

বাঁদিকের এই ঘরটার ওপরে থাকতো ইব্রাহিম। ইব্রাহিমের গালপাট্টা দাড়ির কথা এখনও মনে পড়ে ভূতনাথের। একটা কাঠের চিরুণী নিয়ে ছাদের নিচু বারান্দাটায় বদে ইয়াসিন সহিস ইব্রাহিমের লম্বা বাবড়ি চুল আঁচড়ে চলেছে তো আঁচড়েই চলেছে। কিছুতেই আর ইব্রাহিমের মনঃপুত হয়না। ইব্রাহিম কাঠের কেদারাটায় বদে এক মনে বাঁ হাতের কাঠের আর্শিতে মাথা কাত্ করে নিজের চুলের বাহারই দেখছে। কোনও দিকে ভ্রুক্তেপ নেই—তারপর হঠাৎ এক সময় ফট্ করে উঠে দাঁড়াতো। অর্থাৎ চুলটা বাগানো তার পছন্দ হয়েছে। এবার সে নিজের হাতে চিরুণী নিয়ে বাগাবে পাঠানী দাড়িটা। ত্রমনি করে চলতো সকাল সাতটা পর্যন্ত।

ভূতনাথ আরো এগিয়ে চ্লালো পায়ে পায়ে—ইতিহাসের সিংহলার যেন আন্তে আন্তে খুলছে ওভারসিয়ার ভূতনাথের চোখের সামনে। সন্ধ্যে হয়ে এল। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-একশ'-দেড়শ' বছর পেছনে যেন ভূতনাথ চলে গিয়েছে। কালের নাটমঞ্চ যেন ক্রেমশঃ ঘুরতে লাগলো। অস্তাদশ শতাব্দীর মুর্শিদকুলী থাঁ'র

কান্থনগোর শেষ বংশধর বদরিকাবাবু যেন সামনের একতলার বৈঠকখানা-ঘরের শেতলপাটি ঢাকা নিচু তক্তপোশটার ওপর হঠাৎ উঠে বসেছেন।

সাধারণত সমস্ত দিন ওইভাবে ওই তক্তপোশটার ওপরই চিত হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে শুয়ে থাকেন বদরিকাবাবু। তাঁর ভয়ে ও-ঘর কেউ মাড়ায় না। তবু কাউকে দেখতে পেলেই হলো। ডাকেন। কাছে বসান। টগাকে একটা ছোট্ট ঘড়ি। বলেন— বাড়ি কোথায় হে ছোকরা?

- —বাপের নাম কী ?
- —গাঁ ? কোন্জেলা ?
  - —বামুন কায়েত ক' ঘর ?
  - —বিঘে প্রতি ধান হয় কত ?
  - —হুধ ক' সের করে পাও ?

এমনি অবান্তর অসংখ্য প্রশ্ন। ব্যতিব্যস্ত করে ছাড়েন স্বাইকে।
গ্রীম্মকালে খালি গা। একটা চাদর কাঁধে। আর শীতকালে একটা
তুলোর জামা। প্রথমটা কেউ সন্দেহ করে না। সরল সাধাসিধে
মানুষ। তারপর যখন শুরু করেন গল্প—সে-গল্প আর শেষ হতে
চাইবে না। মুশিদকুলি থাঁ থেকে শুরু করে লর্ড ক্লাইভ—
হালসীবাগান, কাশিমবাজার আর ফিলিপ ফ্রান্সিদ, ওয়ারেন
হে ফিংস কন্দকুমার—

সব শুনতে গেলে আর ধৈর্য থাকে না কারো। তারপর যখন রাত ন'টা বাজে, তোপ পড়ে কেল্লায়, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসেন বদরিকাবাবু। হাই তোলেন লম্বা একটা। তারপর ছটি আঙুলে তুড়ি দিয়ে একবার চিংকার করে ওঠেন—ব্যোম্ কালী কলকাতাওয়ালী। তারপর ট্যাকঘড়িটা বার করে মিলিয়ে নেন সময়টা।

বাঁ ধারে বদরিকাবাবুর বৈঠকখানা আর ডানদিকে খাজাঞ্চীখানা। খাজাঞ্চীখানা মানে বিধু সরকারের ঘর। সামনে একটা ঢালু কাঠের বাক্স নিয়ে বসে থাকে বিধু সরকার। চশমাটা ঝুলছে নাকের ওপর ৷ মাছরের ওপর উবু হয়ে বসে চাবি দিয়ে খোলেন বাক্সটা। ভারি নিষ্ঠা বিধু সরকারের ওই ক্যাশবাক্সটি আঁর ওই চাবির গোছাটির

ওপর। প্রতিদিন ঠনঠনে কালীবাড়ির ফুল আর তেল সিঁত্র আসে তার জন্মে। বিধু সরকার নিজের হাতে চাবির ফুটোটার তলায় ত্রিশূল এঁকে দেয় একটা। আর একটা ত্রিশূল আঁকে পশ্চিমের দেয়ালে আঁটা লোহার সিন্দুকটার চাবির ফুটোর নিচে।

সামনে বরফওয়ালা মেঝের ওপর ঠায় বসে আছে পাওনা টাকার তাগাদায়। সেদিকে বিধু সরকারের নজর দেবার কথা নয়।

ত্রিশূল আঁকার পর বিধু সরকার ক্যাশবাক্সটি খুলবে। খুলে ফুলটি রাখবে তলায়। তারপর বার করবে ছোট একটি ধুকুচি। বিধু সরকারের নিজস্ব ধুকুচি। একটি ছোট কোটো থেকে বেরুবে ধুনো, বেরুবে কাঠ কয়লা আর একটি দেশলাই। দেশলাইটি জ্বালিয়ে আগুন ধরাবে ধুনোয়। তারপর ঘন ঘন পাখার হাওয়া করতে করতে যখন গল্ গল্ করে ধোঁয়া বেরুবে, ধোঁয়ায় চোখ নাক মুখ অন্ধকার হয়ে আসবে বিধু সরকারের, তখন সেই মজার কাণ্ডটি করে বসবে। আগুন সমেত ধুমুচিটি বাক্সর মধ্যে বসিয়ে বাক্সর ডালাটি ঝপাং করে বন্ধ করে দেবে। নিচু হয়ে বাক্সে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নমস্কার করবে বিধু সরকার। তারপর মাথা তুলে বাক্স খুলে ধুমুচি বার করে আবার ডালা বন্ধ করবে। তখন কাজ আরম্ভ করার পালা। সামনের দিকে চেয়ে বলবে—এবার বলো তোমার কথা।

বিধু সরকারের মতে। খাজাঞ্চীর কাজে এমন নিষ্ঠা ভূতনাথ আর কারও দেখেনি।

ত্বপাশে ছটি ঘর, মধ্যেখান দিয়ে বারবাড়িতে ঢোকবার রাস্তা। রাস্তার ওপাশেই বারমহলের উঠোন। উঠোনের দক্ষিণমুখে। পুজোর দালান। সেই পূজোর দালানটা এখনও যেন তেমনি আছে। আশে পাশের আর সবই গিয়েছে বদলে। শ্বেতপাথরের সিঁড়ির টালিগুলো সবই প্রায় ভাঙা। বোধহয় এখনও পূজোটা। চলছিল। ওটা বন্ধ হয়নি। গ

একবার নবমী পূজোর দিন একটা কাণ্ড হয়েছিল। শোনা গল্প। এই বাড়িতে এখানেই ঘটেছিল।

পূজো টুজো সব শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রাসাদ বিতরণ হচ্ছে। রাঙাঠাকমা তসরের কাপড় পরে পুরুৎমশাই-এর জন্মে নৈবেভক থালাগুলো সাজিয়ে গুণে গুণে তুলছে। ওধারে উঠোনে রাশাবাড়িতে, গোলাবাড়িতে, আস্তাবলবাড়িতে যে-যেখানে ছিল স্বাই ছুটে এসেছে। প্রসাদ পাবে। ভেতরে অন্দরমহলের জন্মে বারকোষ ভতি প্রসাদ গেল ঠিকে লোকদের মাথায় মাথায়।

ওদিকে ভিস্তিখানা, তোশাখানা, বাব্চিখানা, নহবংখানা, দপ্তরখানা, গাড়িখানা, কাছারিখানা সমস্ত জায়গায় যারা কাজের জন্মে আসতে পারেনি, আটকে গিয়েছে—তাদের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

দরদালান, দেউড়ি, নাচঘর, স্কুলঘর, সব জায়গায় সবাই প্রসাদ খাচ্ছে। হঠাং এদিকে এক কাণ্ড হলো।

- —খাবো না আমি—
  - —কেন খাবিনে—
  - —পুজো হয়নি—
  - —দে কি—কে তুই—
  - —আমি হাবু—
- —কোথাকার হাবুং কাদের হাবুং বাড়ি কোথায় তোরং আশে পাশে ভিড় জমে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করে—কী হলোং কে ওং কা'দের ছেলেং কিন্তু চেহারা দেখেই তো চিনতে পারা উচিত। পাগলই বটে! পাগলা হাবু। বাপের জমে কেউ মনে করতে পারলে না যে দেখেছে ওকে কোথাও। আধময়লা কাপড়, খালি গা, এক পা ধুলো, চুল একমাথা। উদাস দৃষ্টি! খেলো না তো বয়ে গেল। সেধোঁনা ওকে। কলাপাতা আসন পেতে রূপোর গেলাস দিয়ে আস্থন বস্থন করতে হবে নাকি! দাও তাড়িয়ে। হাঁকিয়ে দাও দূর করে।

মেজকর্তা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। মেজকর্তা শুধু নামে—
আসলে কিন্তু মেজকর্তাই মালিক। সারা গায়ে গরদের উড়ুনি,
পরনে গরদের থান। কপালে চন্দনের ফোঁটা। ভারিকী মানুষ।
নিখুত করে দাড়ি কামানো—শুধু তীক্ষ একজোড়া গোঁফ মুখের
হু'পাশে সোজা ছুঁচলো হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। গায়ে আতরের গন্ধ
কিন্তু আতরের গন্ধকে ছাপিয়েও আর একটা তীব্র গন্ধ আসছে গা
থেকে। যারা অভিজ্ঞ তারা জানে ওটা ভারি দামী গন্ধ। দামী

আতরের গন্ধের চেয়েও আরো দামী। মেজকর্তাকে দেখে সবাই সরে দাঁডালো। এসে বললেন—কই দেখি—

দেখবার মতো চেহারা নয় তার। ভয় নেই। জড়সড়ো হও েনই। মেজকর্তাকে দেখে নমস্কার করাও নেই। শুধু একদি<ে আপন মনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

একবার জিজেদ করলেন—প্রসাদ খাবিনে কেন ?

- —আজ্ঞে পূজো হয় নি—
- —পূজো হয়নি মানে—
- —পিতিমের পাণ পিতিষ্ঠে হয়নি—

মেজকর্তা হাসলেন না। কিন্তু হাসলেন রূপলাল ভট্টাচার্য। পাশে তিনিও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পায়ে খড়ম। পরনে কোসার থান। গায়ে নামাবলী। মাথার লম্বা শিখায় গাঁদা ফুল। বললেন—পাগলের কথায় কান দেবার প্রয়োজন নেই বাবাজী—তুমি এসো।

কিন্তু মেজকর্তা সহজে ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—না ঠাকুরমশাই, আমার বাড়িতে বসে অতিথি নবমীর দিন অভুক্ত থাকবে—এটা ঠিক নয়।

রূপলাল ঠাকুর কেমন যেন চিস্তিত হলেন। জিজ্ঞেদ করলেন— প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি তুই বুঝলি কিদে ?

পাগলা হাবু বললে—মা তো নৈবিভি খায়নি।

রূপলাল ঠাকুর এবার বিরক্ত হলেন।

আশে পাশের ভিড়ের মধ্যে যেন একটা কোতুক সঞ্চার হয়েছে!

রূপলাল ঠাকুর এবার জিজ্ঞেদ করলেন—প্রাণ প্রতিষ্ঠা তা হলে কীদে হবে ?

- —আমি পিতিষ্ঠে করবো!
- —বামুনের ছেলে তুই ?
- —আজে মায়ের কাছে আবার বামূন শুদ্রকী—মা যে জগদম্বা জগজননী।

পাগলা হাবুর কথায় যেন সবাই এবার চমকে গেল। নেহাৎ বাজে কথা নয় তো় মেজকর্তা কেমন যেন মজা পাচ্ছেন মনে হলো। তিনি যেন অক্তদিনের চেয়ে একটু বেশি মৌজে আছেন।

• আজ কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসছেন।—তা কর তুই প্রাণ প্রতিষ্ঠা—বলছে যখন, তখন করুক ও।

রূপলাল ঠাকুর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রূথা। মেজকর্তার ওপর কথা বলা চলে না।

ততক্ষণ খবর ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। বারমহল ঝেঁটিয়ে এসে জুটেছে পূজোর দালানে। কেউ বলে ছদ্মবেশী সাধু বটে। পাগলাটার সঙ্গে কথা বলবার লোভ হচ্ছে। রান্নাবাড়ি থেকে ঠাকুররা এসেছে রান্না ফেলে। শুধু মেজকর্তার ভয়ে কেউ বেশি এগোতে সাহস পায় না। দাস্থ মেথর আজ ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি নিয়ে শাড়িয়ে আছে এক কোণে। নিজে পরেছে চীনা-সিক্কের গলাবন্ধ কোট—আর বউ ছেলে-মেয়েদেরও গায়ে নতুন জামা-কাপড়-শাড়ি।

পাগলা হাবুকে নিয়ে যাওয়া হলো পূজোমণ্ডপে। পূজোর দালানের ভেতর।—কর প্রাণ প্রতিষ্ঠে—কর তুই।

- —কলার বাশ্বা দাও—
- —কলার বাশ্বা কী হবে—
- —আগে দাওই না, দেখোই না, কী করি—

এল গাদা গাদা কলার বাশ্বা দক্ষিণের বাগান থেকে।
মেজকর্তার হুকুম। দেখাই যাক না মজা। পূজোর বাড়িতে মজা
করতে আর মজা দেখতেই তো আসা। ভিড় করে সবাই দাঁড়ালো
শ্বেত মার্বেল পাথরের সিঁড়ির ওপর। ঝুঁকে দেখছে সামনে
পাগলা হাবুর দিকে।

পাগলা হাবু কিন্তু নির্বিকার। ধারালো কাটারি দিয়ে কলার বাশাগুলো ছোট ছোট করে কাটলে। তারপর এক কাণ্ড! সেই এক-একটা বাশা নেয় আর কী মন্ত্র পড়ে, আর জোরে জোরে ছুঁড়ে মারে প্রতিমার গায়ে, মুখে, পায়ে, স্বাক্ষে।

রূপলাল ঠাকুর বাধা দিতে যাচ্ছিলো হাঁ হাঁ করে। কিন্তু মেজকর্তার দিকে চেয়ে আর সাহস হলো না। মেজকর্তা তখন এক দৃষ্টে পাগলা হাবুর দিকে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছেন।

পাগলা ততক্ষণ মেরেই চলেছে। সে কীজোর তার গায়ে। হঠাৎ স্বাই অবাক হয়ে দেখলে তুর্গা প্রতিমার শ্রীর দিয়ে আঘাতের চোটে রক্ত ঝরছে। এক-একটা বাশ্বা ছুঁড়ে মারে পাগলা, আর ঠাকুরের গায়ে গিয়ে সেটা লাগতেই রক্ত ঝরে প্ড়ে' সেখান থেকে। সমস্ত লোক হতভম্ব।

শেষে এক সময় পাগলা থামলো। মেজকর্তার দিকে চেয়ে বললে—হয়েছে, এবার মায়ের পাণ পিতিষ্ঠে হয়েছে, এবার পেসাদ খাবো, দাও।

সে কী ভিড়। তবু সেই ভিড়ের মধ্যেই প্রসাদ আনতে পাঠানো হলো। দেখতে দেখতে খবর রটে গিয়েছে এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ-পাড়া, সে-পাড়া। হাটখোলার দত্তবাড়ি, পোস্তার রাজবাড়ি, ঠন্ঠনের দত্তবাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ি, মল্লিকবাড়ি, সব জায়গা থেকে লোকের পর লোক আসতে লাগলো।

এদিকে ভেতরবাড়ি থেকে প্রসাদ আনানো হয়েছে। ভালেঃ করে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হবে, মেজকর্তার হুকুম।

কিন্তু পাগলা হাবু উধাও।

খোঁজ খোঁজ—কোথায় গেল। দশজন লোক দশদিক খুঁজতে গেল। কোথাও নেই সে। পাগলা হাবু সেই যে গেল আর কেউ দেখেনি তাকে কোনদিন।

তখনও লোকের পর লোক আসছে। সবাই দেখতে চায় পাগলা হাবুকে। প্রতিমার শরীরে তখনও রক্ত লেগে আছে। টাট্কা রক্ত। সেই ভিড়, সেই লোকারণ্য চললো সমস্ত দিন, সমস্ত রাত ধরে—

পুরনো বড়বাড়ির ধ্বংসস্থপের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ভূতনাথ অতীতের আবর্তে ডুবে গিয়েছিল যেন। হঠাৎ এক সময় বংশী এসে ডাকতেই ভূতনাথের চটকা ভাঙলো।

- —শালাবাবু—
- —আমাকে ডাকছিস বংশী—ভূতনাথ ফিরে তাকালো।
- —ছোটমা আপনাকে একবার ডাকছে যে—

আজ আর সে-বয়েস নেই ভূতনাথের। এখন অনেক বয়েস হয়েছে। কিন্তু তবু এই নির্জন শাশানপুনীতে দাঁড়িয়ে সেদিনকার ছোটবৌঠানের ডাক যেন অমাশু করতে পারলো না সে। আজ সে-বাড়ি আর সে-রকম নেই। পার্টিশনের ওপর পার্টিশন হয়ে হয়ে অতীতের শ্বৃতিসোধের সিং-দরজা প্রায় বন্ধ হবার বৈাগাড়। তবু ছোটবোঠানের ডাক শুনে কেমন করে ভূতনাথই বা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

— তুই চল বংশী, আমি এখুনি আসছি—ভূতনাথ উঠলো। বারমহল পেরিয়ে অন্দর মহল। অন্দর মহলে ঢ়কতেই যেন সেই গিরির সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি দেখা। গিরি মেজগিন্নীর পান সাজতে এসেছে। পান নিতে এসে ঝগড়া বাধিয়েছে সত্র সঙ্গে। সত্ব হলো সৌদামিনী।

সৌদামিনীর গলা খুব। বলে—আ ভগমান, কপাল পুড়েছে বলেই তো পরের বাড়িতে গতর খাটাতে এইচি—

- —গতরের খোঁটা দিসনি সহু, তোর গতরে পোকা পড়বে— সেই পোকাশুদ্ধ গতর আবার নিমতলার ঘাটে মুদ্দোফরাসরা পুড়োবে একদিন, দেখিস তখন—
- —হ্যালা গিরি—গতরের থোঁটা আমি দিলুম না তুই দিলি—যারা গতরখাকী তারাই জন্ম জন্ম গতরের থোঁটা দিক—
- —কী, এত বড় আম্পদা—আমাকে গতরখাকী বলিস—বলচি
  গিয়ে মেজমা'র কাছে—বলে তুম্ তুম্ করে কাঠের সিঁ ড়ির ওপর
  উঠতে গিয়ে সামনে ভূতনাথকে দেখেই যেন থমকে দাঁড়ালো গিরি—
  তারপর জিভ কেটে এক গলা ঘোমটা দিয়ে একপাশে সরে
  দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দিলে।

সেই নির্জন সিঁড়ি। সেই নিরিবিলি অন্দর মহল। কোথায় গেল সেই যতুর মা। সিঁড়ের ওপাশে রালাবাড়ির লাগোয়া ছোট্ট ঘরখানাতে বসে কেবল বাটনা বেটেই চলেছে। হলুদ আর ধনে বাটনার জল গড়িয়ে পড়ছে রোয়াক বেয়ে নর্দমার ভেতর। কখন সূর্য ডুবতো, কখন উঠতো, কখন বসন্ত আসতো, শীত আসতো আবার চলেও যেতো, খোঁজও রাখতো না বুড়ী। যখন কাজ নেই, গুপুরবেলা, তখন হয়তো ডাল বাছতে বসেছে। সোনাম্গের ডাল, খেসারি, মসুর, ছোলা—আরো কতরকমের ডাল সব। কখনও কথা ছিল না মুখে। শুধু জানতো কাজ। কাজের ফুটো দিয়ে কোন ফাঁকে কখন গোর জীবনটুকু নিঃশেষ

হয়ে ঝরে পড়ে গিয়েছে—কেউ খবর রাখেনি। সি<sup>\*</sup>ড়ি দিয়ে ভূতনাথ উঠতে যাবে, হঠাৎ আবার পেছনে ডাক—

—শালাবাবু—ও শালাবাবু—

ভূতনাথ পেছন ফিরে তাকালো। শশী ডাকছে।—শিগ্গির আস্মন—

—কেন ?

—ছুটুকবাবু ডাকছে—গোঁসাইজী আসেনি—আসর আরম্ভ হচ্ছে না—

ছুট্কবাব্র আসরে তবল্চী বৃঝি অনুপস্থিত। ছুট্কবাব্ বসবে তানপুরা নিয়ে। ওদিকে কানা ধীক ইমনের খেয়াল ধরেছে আর গোঁসাইজী তবলা। সমের মাথায় এসে সে কী হা-হা-হা-হা চিংকার। ঘর বৃঝি ফেটে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত চলবে আসর। এক-একদিন মাংস হবে। মুরগীর ঝোল আর পর্টা। আর পর্দার আড়ালে এক-একবার এক-একজন উঠে যাবে আর মুখ মুছতে মুছতে ফিরে আসবে।

ছুট্কবাব্র মলমলের পাঞ্জাবি তখন ঘামে ভিজে গিয়েছে। কপালে দর দর করে ঘাম ঝরছে। গলার সরু সোনার চেনটা চিক্ চিক্ করছে ইলেকট্রিক আলোয়। তালে তালে মাথা ছলবে ছুট্কবাব্র। বলবে—কুছ পরোয়া নেই—শালাবাব্, তুমি এবার থেকে তবলার ভারটা নাও—গোঁসাই-এর বড় গ্যাদা হয়েছে—শশী কাল গোঁসাই এলে তুই জুতো মেরে তাড়াবি—বুঝলি—এবার দেখাচ্ছি গোঁসাই-এর গ্যাদা।

কিন্তু ব্রজরাখালের কথাটা ভূতনাথের আবার মনে পড়ে— ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম কেন ভূতনাথ, বাবুরা হলো সায়েবের জাত, আর আমরা হলুম ওদের গোলাম—গোলামদের সঙ্গে কি সায়েব-বিবির মেলে খুব সাবধান ভূতনাথ— খুব...

ভূতনাথ শেষ পর্যন্ত বললে—ছুটুকবাবৃকে গিয়ে বল শশী ছোটমা আমাকে ডেকেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো ভূতনাথ। দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা। ডানদিকে রেলিং ঘেরা। চক্-মিলানো মহল। চারদিকে ঘেরা রেলিং—রেলিং-এর ওপর ঝুঁকলে নিচে

একতলার চৌবাচ্চা আর উঠোন দেখা যায়। রান্নাবাড়ি থেকে রান্না করে সেজথুড়ী একতলার রান্নার ভাঁড়ারে ভাত ডাল তরকারী এনে সাজিয়ে রাখে। এখানে দাঁড়ালে আরো দেখা যায় যতুর মা শিল নোড়া নিয়ে দিনের পর দিন হলুদ বেটেই চলেছে। আর তার পাশের জানালা দিয়ে দেখা যায় আনাজঘরের এক টুকরো মেঝে— সেইখানে হয়তো সৌদামিনী ঝি তারকেশ্বরের বিরাট একটা বঁটি পেতে আলু বেগুন কুমড়ো কুটছে। চারদিকে কাঁচা আনাজের পাহাড় আর তার মধ্যে সত্ন একলা বঁটি নিয়ে ব্যস্ত। কিম্বা হয়তো পান সাজছে—খিলি তৈরি করছে—কিম্বা বিকেল বেলা প্রদীপের সুলতে পাকাতে বসেছে—জানালার ওই ধারটিতে ছিল সতুর বসবার জায়গা। হাতে কাজ চলছে আর মুখও চলছে তার। কার সঙ্গে যে কথা বলছে কে জানে। যেন আপন মনেই বকে চলে—আ মরণ, চোক গেল তো তিভুবন গেল—ভোলার বাপ তাই বলতো—• ফুলবউ, চোক কান থাকতে থাকতে তিভুবন চিনে নাও—তা সে ভোলার বাপও নেই, ভোলাও নেই—আমি মরতে পরের ভিটেয় পিদিম জালছি—আর আমার সোয়ামীর ভিটে আজ অন্ধকার সুরঘুটি।

যতুর মা'র কানে যায় সব। কিন্তু সে কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কিন্তু হঠাৎ গিরির কানে যেতেই বলে—কার সঙ্গে বক্ বক্ করছিস লা সতু—এবার হঠাৎ চুপ হয়ে যায় সৌদামিনী।

ভূতনাথ রেলিং ধরে ধরে এগুতে লাগলো। ভাঙা রেলিং-এর ফাঁকগুলো যেন উপোসী জন্তুর মতো হাঁ করে আছে। এর পর ডাইনে বেঁকে, বাঁদিকে ঘুরে—এ-গলি সে-গলি পার হয়ে উত্তরদিকে তিনচারটে ধাপ উঠে পড়বে বউদের মহল। আকাশ-সমান উচু কাঠের ঝিলিমিলি দিয়ে ঢাকা। আর তার সামনে দক্ষিণমুখো সার-সার বউদের ঘর। ছোটবোঠানের ঘর একেবারে শেষে। ডানদিকে প্রথমেই বড় বউ-এর ঘর। তিনি বিধবা। কোথা থেকে যে এ-বাড়ির সব বউরা এসেছিল! মেম-সায়েবদের মতো গায়ের রং। ফরসা হথে-আলতার ছোপ। বড় বউ-এর বয়েস হয়েছে, তবু চেহারায় বয়েস ধরবার উপায় নেই। পরনে সাদা ধবধবে থান।

ভূতনাথকে দেখে সিদ্ধু সরে দাঁড়ালো। বড় বউ-এর ঝি সিদ্ধু।

ভেতর থেকে গলার আওয়াজ এল—ওখানে কে রে সিশ্ধু। ভূতনাথ শুনতে পেলে সিশ্ধু বলছে—মাস্টারবাবুর শালা।

তারপরেই মেজগিন্নীর ঘর। পর্দাটা তোলা। ভূতনাথের নজরে পড়লো এক পলক। মেজগিন্নী মেঝের ওপর বসে তাকিয়া হেলান দিয়ে গিরির সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন। চোখ সরিয়ে নিয়ে ভূতনাথ একেবারে শেষ ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

পায়ের আওয়াজ পেতেই কে দরজা খুলে দিলে যেন। কত বছর আগের ঘটনা। তবু অতীতের মায়াঞ্জন যেন আজো চোখে লেগে আছে স্পষ্ট। ভূতনাথ যেন আজ স্মৃতির পাথীর পিঠে চড়ে বর্তমানের লোকালয় ছেড়ে অতীতের অরণ্যে ফিরে গিয়েছে। চোটবৌঠান দরজা খুলে ডাকলে—কে ভূতনাথ—আয়।

হঠাৎ হুটো হাত ধরে ফেলেছে পটেশ্বরী বৌঠান।—একটা কাজ তোকে করতে হবে ভাই—বলে ছোটবৌঠান তার কালো কালো চোথ হুটো তুলে সোজা তাকালো ভূতনাথের মুখের ওপর।—সেইজন্মেই তোকে ডাকা।

- —কী কাজ—বলো না—
- —এই নে টাকা—বলে ভূতনাথের হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিলো টাকাটা।
  - —কী আনবো এতে ? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।
  - —মদ—গলাটা নিচু করে ছোটবৌঠান বললে।

সত্যি চমকে উঠেছে ভূতনাথ। মদ ? কানে ঠিক শুনেছে তোসে।

- ---হাঁগ মদ---
- —এতো রাত্তিরে—
- —হাঁ যেখান থেকে পারিস যেমন করে পারিস—খুব ভালো
  মদ, খুব দামী। কিন্তু এততেও যেন স্বস্তি পেলে না ছোটবোঠান।
  হঠাৎ কান থেকে হীরের কানফুলটা খুলে ভূতনাথের মুঠোর মধ্যে
  পুরে দিলে ছোটবোঠান জোর করে। বললে—ও টাকাতে যদি না
  কুলোয় তো এটাও রেখে দে ভাই—

— এ কী করলে, এ কী করলে তুমি বৌঠান— চিংকার করে

• উঠলো ভূতনাথ। চিংকার শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে

গিরি, মেজগিন্নী, সিন্ধু আর বড় বউ। কী হলো ? কী হলো রে

ছোট বউ ?

হঠাৎ যেন নিজের চিৎকারে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। ছোটবোঠান নয়, ভূতনাথই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো যেন। বুড়ো বয়েসে এ কি করলে সে। কেউ তো কোথাও 🔩 নেই। সে তো আজ একলাই দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা বাড়িটার মাথায়। সে তো ইম্প্রভমেণ্ট ট্রাস্টের ওভারসিয়ার ভূতনাথ: ভূতনাথ চক্রবর্তী। নিবাস—নদীয়া, গ্রাম—ফতেপুর, পোস্টাপিস— ీ গাজনা। কোনও ভুল নেই। হীরের কানফুল আর টাকাটা আর একবার দেখবার জন্মে হাতের মুঠো খুলতেই ভূতনাথের নজরে পড়লো—কই কিছু তো নেই, শুধু সাইকেলের চাবিটা রয়েছে মুঠোর মধ্যে। হঠাৎ কেমন যেন ভয় হতে লাগলো ভূতনাথের। এ অভিশপ্ত বাড়ি। ভালোই হয়েছে এর ধ্বংস হচ্ছে। এই এত উচু থেকে লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হলো তার। কেউ কোথাও নেই। বিষাক্ত বাড়ির আবহাওয়া ছেড়ে সে যতো শিগ্গীর বেরিয়ে যেতে পারে ততই মঙ্গল। কালই চরিত্র মণ্ডল এখানে এসে গাঁইতি বসাবে। বনমালী সরকার লেন-এর স্মৃতির সঙ্গে চৌধুরী পরিবারের ইতিহাসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে একেবারে। তাই যাক। তাই যাক। তাই ভালো।

অন্দরমহল, রাশ্লাবাড়ি, বার্রবাড়ি, বৈঠকখানা, দপ্তরখানা, দেউড়ি সব পেরিয়ে ভূতনাথ একেবারে সাইকেলটা নিয়ে উঠতে যাবে—এমন সময় কাপড় ধরে কে যেন টানলে—ভয়ার্ত একটা চিংকার করতে যাচ্ছিলো ভূতনাথ। কিন্তু ভালো করে চেয়ে দেখতেই একটা লাখি ছুঁড়লো—দূর—দূর হ—বেরো—সেই কুকুরটা! অনেকদিন আগে আর এক দিন এমনি করে এ-বাড়িছেড়ে যাবার সময় যে বাধা দিয়েছিল সে ছোটবোঠান। আর আজ বাধা দিলে এই কুকুরটা।

সাইকেল চড়ে অন্ধকার বনমালী সরকার লেন দিয়ে চলতে চলতে ভূতনাথের মনে হলো<sup>\*</sup> তার স্মস্ত অতীতটা যেন ওই কুকুরের মতো তাকে আজ কেবল পেছু টান দিতে চেষ্টা করছে। ওই কুকুরটার মতোই তার অতীত কালো, বিকলাঙ্গ, ' মৃতপ্রায় আর অস্পষ্ট।

ভূতনাথের সাইকেলের চাকার ঘূর্ণায়িত তরঙ্গে ক্রমে ক্রমে উবেলিত হতে লাগলো তার বিস্মৃতপ্রায় কাহিনী-মুখর অতীত।

## कारिवो

ফতেপুর গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ পথ হেঁটে তবে মাজদিয়া ইস্টিশান। সেই ইস্টিশানে ট্রেন ধরে একদিন এসেছিল ভূতনাথ এই কলকাতায়।

শেয়ালদা ইন্টিশানের চেহারা, লোকজন, চিৎকার আর বৃহিরের দৃশ্য দেখে হাঁ হয়ে গেল ভূতনাথ। কোথায় এসে পড়েছে সে। কুলিদের টানাটানি বাঁচিয়ে কোনওরকমে বাইরে এসে দাঁড়ালো। ছটো টাকা ছিল পকেটে—সেছটো পুরে নিলো টাঁাকে। ব্রজরাখাল বলেছিল—খুব সাবধান, পকেটে টাকাকড়ি থাকলে সে আর দেখতে হবে না—কলকাতা শহর তোমার ফতেপুর নয় যে ...

কলকাতা শহর যে ফতেপুর নয় তা ভূতনাথ জানতো।
মল্লিকদের তারাপদ সেবার বারোয়ারি পার্টির যাত্রার নাটকের
বই কিনতে এসেছিল কলকাতায়। 'হরিশ্চন্দ্র' পালার বই। তার
কাছেই শোনা। বললে—ওই যে দেখছো মিত্তিরদের চিপ্-চালতে
গাছ—ওই চিপ্-চালতে গাছের হাজার-ডবল উচু সব বাড়ি, বুঝলে
কাকা—সেই উচু বাড়ির মাথায় দেখি না মেয়েমান্ত্ররা দিব্যি
আরামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখুছে—

ভূষণ কাকার বয়স হয়েছে। প্রচুর টাকার মালিক। তবু কলকাতায় যায়নি কখনও। যাবার প্রয়োজনও হয়নি। কাকা বললে—মাথায় ঘোমটা-টোমটা কিছু নেই—?

তারাপদ বললে—ঘোমটা দেবে কেন শুনি—কোন্ ছঃখে— ভালো করে কি ছাই দেখতে পাচ্ছে কেউ তাদের—আমি রাস্তা থেকে দেখছি ঠিক যেন এই একটা য়াাট্টুক কড়ে আঙুলের মতো—

ভূষণ কাকা বললে—হাঁ রে গুনেছি নাকি কলকাতায় আজকাল বিয়ে-অলা মেয়েরা সিঁতুর পরে না—ঘোমটা খুলে সোয়ামীর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে হাওয়া খেতে যায়,—শৃগুর-ভাসুরের সামনে সোয়ামীর সঙ্গে কথা বলে— —মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা কাকা—তারাপদ মাথা নাড়তে লাগলো।—তা হতে পারে না—আমি যে নিজের চোখে সমস্ত দেখে এলাম কাকা—ধরো না কেন সকালবেলা নামলাম তো ট্রেন থেকে—আর সন্ধ্যেবেলা আবার ট্রেন ধরলাম—কলকাতার কিছু দেখতে তো আর বাকি রাখিনি কাকা—রানাঘাট থেকে পাঁউরুটি কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম—আর মাজদে'র রসগোল্লা—পেটটি পুরে তাই খেয়ে নিয়ে সব খুঁটে খুঁটে দেখলাম—ঘোড়ার ট্রাম গাড়ি দেখলাম—কী জোরে যায় যে কাকা—সামনে আসতে দেখলে বুকটা ছুর ছুর করে ওঠে।

—কেন, বুক ছর ছর করে কেন ?—জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ। জবাব দিয়েছিল ভূষণ কাকা। বলেছিল—তুই থাম তো ভূতো—বোকার মতো কথা বলিস নে—লোকে হাসবে।

ভূতনাথ সত্যি সতিয় আর কথা বলেনি। চুপ-চাপ শুনে গিয়েছিল।

তারাপদ বলেছিল—আমার একবার ইচ্ছে করে কাকা ভূতোকে
দিই ছেড়ে গিয়ে কলকাতার রাস্তায়—ও ঠিক হাউ-মাউ করে কেঁদে
ফেলবে—দেখো—

ভূষণ কাকাও যেন বিজ্ঞের মতো জবাব দিয়েছিল—তা তো বটেই—এ কি আর ছিন্নাথপুরের গাজনের মেলা যে, রাত হয়ে গেলে ভাবনা নেই—কেষ্ট ময়রার দোকানের মাচায় ছটো চিঁড়ে মুড়কি চিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

মল্লিকদের বাড়ির তারাপদর কথায় সেই ছোটবেলা থেকেই কলকাতার নাম শুনলে যেন রোমাঞ্চ হতো ভূতনাথের। একদিন মিত্তিরদের ঢিপ্-চালতে গাছটার মগডালে গিয়েও উঠেছিল ভূতনাথ। এর হাজার-ডবল উচু। সে যে কতথানি—তা অনুমান করা শক্ত। তবু অনেক অনেক দ্রে চেয়ে চেয়ে দেখেছে সে। সোজা পশ্চিমদিকে চাইলে শুধু দেখা যায় কেবল গাছ আর গাছ। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঠ। তারপর আকাশ। শুধু আকাশ আর আকাশ। আকাশময় চারিদিক। সন্ধ্যেবলা বাতুড়গুলো ওদিক থেকে ফল-পাকড় খেতে একটার পর একটা উড়ে আসে। ওই শইরের দিক থেকে। মাজদে' সেইশনের চেয়েও

অনেক দূরে—কত শহর—ফতেপুরের মতো কত গ্রাম পেরিয়ে তবে কলকাতা। সেখানে ঘোড়ার ট্রামগাড়ি চলে খুব জোরে—সামনে আসতে দেখলে বুক ত্বর ত্বর করে। (কেন করে তা বলা যায় না) মিত্তিরদের চিপ্-চালতে গাছের হাজার-ডবল উঁচু সব বাড়ি। তার মাথায় লোকগুলো দেখায় এতটুকু কড়ে আঙলের মতো।

এমতি ভাবতে ভাবতে গাছ থেকে একসময় নেমে পড়ে ভূতনাথ। এর পর আর একদিনের ঘটনা। তথন অনেক বড় হয়েছে ভূতনাথ। ইস্কুলে এসে ভতি হলো গঞ্জের হাসপাতালের বড় ডাক্তারের ছেলে ননী। ভারি ফুটফুটে ছেলেটা। যেমন ফরসা, তেমনি কালো কালো চোখ, বড় বড় চুল। পরে অনেকবার ভূতনাথ ভেবেছে ননী যেন ছেলে নয়। অনেক ভাব হবার পরেও ননীর হাতে আচমকা হাত ঠেকে গেলে কেমন যেন শিউরে উঠতো ভূতনাথ। ইস্কুল থেকে মাইলের পর মাইল হেঁটে হেঁটে বাড়ি আসার পথে ননীর কথাই সাবা রাস্তাটা ভাবতো। এক-এক সময় মনে হতো, ননী তার বোন হলে বেশ হতো। তাহলে তুজনে এক বাডিতে থাকতো, শুতো এক বিছানায়। অনেক ছুটির দিন ভূতনাথ কেঁটে কেঁটে একা চলে গিয়েছে ইস্কুলের কাছে। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে হাসপাতালের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। ননীকে যদি একবার এক ফাঁকে দেখতে পাওয়া যায়! আবার লজ্জাও হতো। যদি ননী তাকে সত্যি সত্যিই দেখে ফেলে! যদি ননী জিজেস করে—কী রে ভূতনুগথ, তুই এখানে কেন—তখন কী জবাব দেবে সে।

ননীক তো বলা যায় না যে তাকে দেখতেই তার আসা।
ভূল করে নিজের একটা বই কতদিন ননীর বই-এর মধ্যে মিশিয়ে
দিয়েছে। তব্ যদি সেই অছিলায় স্কুলের পরেও তারে সঙ্গে আবার
কথা বলার সুযোগ হয়। সেই ননী কতোদিনই বা ছিল তাদের
স্কুলে। তবু কত গল্ল হতো। কত জায়গায় তার বাবা বদলি
হয়েছে। কত স্কুলের গল্ল—কত ছেলের গল্প।

সেই ননী একদিন চলে গেল। চলে গেল চিরকালের স্বপ্নের দেশ—কলকাতায়। যাবার আগের দিন কেমন যেন মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথের। ননীর বাবা বদলি হয়ে কলকাতায় যাবে— ননীর তাই আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু ভূতনাথ অনেক সাহস সঞ্চয় করে জিঞ্জেস করেছিল—তোর খুব কন্ত হচ্ছে, না ননী।

## —কেন ? কষ্ট হবে কেন ?

কলকাতায় যাওয়াতে কন্ত হওয়ার যে কী আছে তা ননীর মাথায় আসেনি। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয়েছিল তার নিজের যেমন কন্ত হচ্ছে—ননীর তেমন হলেই যেন ভালো হতো। কেন যে ননীর মনে কন্ত হওয়া উচিত—তা ভূতনাথ লক্ষায় ব্যাখ্যা করে আর বলতে পারেনি। ভূতনাথের সে-হঃখ সেদিন বুঝতে পারেনি ননী। না পারবারই কথা। কত দেশ সে দেখেছে। কত বড় লোক তারা। কতো ভূতনাথ তার জীবনে আসবে যাবে। মনে আছে ননীরা কলকাতায় চলে যাবার দিন খাঁটরোর বিলের ধারে শাঁড়া গাছটার তলায় বসে হাউ-হাউ করে কী কালাটাই না কেঁদেছিল সে।

কিন্তু একদিন ননীর চিঠি এল। খাস কলকাতা থেকে। জীবনে সেই তার প্রথম চিঠি পাওয়া। সেদিন সে-চিঠি পড়ে যে-আনন্দ ভূতনাথ পেয়েছিল—তা আর কোনদিন কোন্ও চিঠি পড়ে পায়ন। চিঠিখানা সে কতবার পড়েছে। বালিশের তলায় রেখে ঘুমিয়েছে দিনের পর দিন। চিঠিখানা জামার তলায় বুকের ওপর রেখেছে। যেন ননীর হাতটার স্পর্শ আছে ওই একটুকরো কাগজে। অথচ কী-ই বা লিখেছে ননী। বলতে গেলে কিছুই নয়। ননী লিখেছিল—
'প্রিয় ভূতনাথ,

আমরা গত শনিবার দিন এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। কলিকাতা বেশ বড় দেশ—কী যে চমংকার দেশ বলিতে পারিব না। এখানে আসিয়া অবধি বাবার সঙ্গে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বড় বড় বাড়ি আর বড় বড় রাস্তা। খুব আনন্দ করিতেছি, তোমাদের কথা মনে পড়ে। তুমি কেমন আছো জানাইও। উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও—'

সেই চিঠির উত্তর দিতেই ভূতনাথের দশথানা খাতার কাগজ নষ্ট হয়ে গেল। তবু সেদিন ননীর চিঠির উত্তর আর কিছুতেই পছন্দ হয়নি তার। কত কথা ভূতনাথ লেখে—আবার কেটে দেয়। বড় লক্ষা করে। কলকাতা থেকে ননীর চিঠি আসাটাই সেদিন মনে ইয়েছিল জীবনের চরম স্মরণীয় ঘটনা। সেই ননীর চিঠির উত্তর
পাঠাতে হবে কলকাতায়। এ যেমন বিম্মাকর তেমনই অবিশ্বাস্থা যে।
শেষ পর্যন্ত চিঠি ভূতনাথ কোনওরকমে পাঠিয়েছিল। কিন্তু তার
উত্তর আসেনি আর এ-জীবনে। সেদিনকার মতো ননী হারিয়েই
গিয়েছিল ভূতনাথের জীবন থেকে একেবারে। কিন্তু কলকাতার
স্বপ্ন ভূতনাথের মন থেকে কোনোদিন মুছতে পারেনি কেউ!

এর পর আর এক ঘটনা ঘটলো। ভূতনাথের বয়েস তখন বারো কি তেরো আর রাধার এগারো। রাধার বিয়ে হবে। রাধাকে দেখতে এল কলকাতা থেকে। সে যে কী রোমাঞ্চ! রাধার রোমাঞ্চ হলো কিনা ভূতনাথ জানতে পারেনি সেদিন। কিন্তু যদি হয়েই থাকে তো তার হাজারগুণ হয়েছিল ভূতনাথের। রাধা! সেই রাধা! তার শৃশুরবাড়ি হবে কলাকতায়। কী যে হিংসে হয়েছিল ভূতনাথের মনে। রাগও হয়েছিল খুব। রাগে রাধার সঙ্গে ভূতনাথ ক'দিন দেখাও করেনি, কথাও বলেনি।

কোঁচানো চাদর আর বার্নিশ করা পম্পস্থ পায়ে কয়েকজন ভদ্রলোক একদিন এল ফতেপুরে। একটা রাত থাকলোও। খেলও খুব। নন্দ জ্যাঠা গাছের ভাব, পুকুরের মাছ, গাওয়া ঘি, ছিন্নাথপুরের কেন্ট ময়রার কাঁচাগোল্লা আর কাটারিভোগ চালের ভাত খাওয়ালেন।

রাধাকে পছন্দও করে গেল তারা। মাজদিয়া ইন্টিশান থেকে পান্ধি চড়ে একদিন ব্রজরাখাল এল বর হয়ে। ব্রজরাখাল কলকাতা থেকে বিয়ে করতে এসেছে। বর দেখে রাধার পছন্দ হলো কিনা কে জানে কিন্তু ভূতনাথের হলো না। বরের গোঁফ নেই এ কী রকম বর! ফতেপুরে যত বর এসেছে—সব বরের গোঁফ ছিল। রাধার সই হরিদাসীর বরেরও গোঁফ ছিল আর ভূষণ কাকার মেয়ে জ্ঞানদার বর এখনও আসে—তারও গোঁফ। কিন্তু সেদিন সেই অল্প বয়সে ভূতনাথের মনে হয়েছিল রাধার বরের গোঁফ থাকলেই যেন মানাতো! এখন অবশ্য ভাবলেই হাসি পায়। যা হোক, সেদিন ব্রজরাখালের গোঁফ না থাকায় যে ক্ষোভ হয়েছিল ভূতনাথের, তা পুষিয়ে গিয়েছিল রাধার কলকাতার শ্বশুরবাড়ি হওয়ার সোভাগাে।

বাসরে অনেক রাত পর্যস্ত ভূতনাথ বসেছিল বরের পাশে।
কত লোক কতরকম প্রশ্ন করছে—একে একে সব উত্তর দিছে
ব্রজ্ঞরাখাল। রাঙাকাকী ভূতনাথকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল
—একে দেখছো তো—এ তোমার বড় সম্বন্ধী—সম্পর্কে গুরুজন—

মল্লিকদের আলা বলেছিল—তা গুরুজন যদি, এখেনে আমাদের সঙ্গে বদে কেন বাপু—বাইরে যাও না তুমি ভূতোদাদা।

मवारे दरम উঠেছिল।

লজ্জায় ভূতনাথও আর বেশিক্ষণ বসতে পারেনি সেখানে। আস্তে আস্তে এক ফাঁকে উঠে চলে আসতে হয়েছিল। ইচ্ছে ছিল—বজরাখালের সঙ্গে আলাপ করে, কলকাতার কথা জিজেস করে—কলকাতার বড় হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীকে চেনে কিনা জেনে নেয়—ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথা মনের ভেতরে গুজন করছিল, কিন্তু কিছুই হলো না। পারের দিন যতক্ষণ ব্রজরাখাল ছিল বাড়িতে, তার সামনে যেতেও লজ্জা হলো তার।

সকালবেলা, মনে আছে, কুয়োতলার পাশে আতাগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ শুনতে পেলে রাধা জ্যাঠাইমাকে বলছে —মা, ভূতোদাদা বলছিল ও আমার সঙ্গে যাবে।

- —-কোথায় ?—অবাক হয়ে গিয়েছে জ্যাঠাইমা।
- ---অামার সঙ্গে।
- —তোর খণ্ডরবাড়িতে ? কেন ?
- —তা জানিনে—ভূতোদাদা दलছिल।
- —পাগল—বলে হেদে উঠেছিল জ্যাঠাইমা। ছি ছি—কী ভাবলো জ্যাঠাইমা। রাধা যে দে-কথা জ্যাঠাইমাকে বলবে কে জানতো। কী বোকা মেয়ে।

কিন্তু পরে শুনতে পেলে ভূতনাথ। রাধার শ্বশুরবাড়ি কলকাতায় নয়। কলকাতা থেকে অনেক দূরে গ্রামের মধ্যে। কামারপুকুরে। কোথায় কামারপুকুর কে জানে। রাধা সেইখানে থাকে। আর ব্রজরাখাল কলকাতার আপিসে চাকরি করে। শ্নিবার-শনিবার শুধু বাড়ি যায়।

রাধা যখন প্রথম বাপের বাজি এল—সে-রাধাকে আর যেন চেনাই যায় না। রাধা হেসে উঠলো হো হো করে—ওমা, ভূতোদাদা আমার দিকে কেমন হাঁ করে চাইছে দেখো—

ভূতনাথ কিন্তু অন্ত জিনিস দেখছিল। রাধা এই ক'দিনে এতো মোটা-সোটা হলো কী করে! আরো ফরসা হয়েছে যেন। ভালো ভালো জামা-কাপড় পরেছে। আরো গয়না হয়েছে।

রাধা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল—না বাপু, তুমি আমার পানে অমন করে চেয়ো না ভূতোদাদা—ভয় করে আমার—

ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছিল—কেন, ভয় কিসের-—

- —বারে নজর লাগে না বৃঝি, আমার নতুন বিয়ে হয়েছে—
  নুজর লাগা বৃঝি ভালো—
  - —আহা। তাই নাকি আবার লাগে।
  - আর আমি যদি নজর দেই—তোমার কেমন লাগে শুনি—
- —দে না, যতো পারিস নজর দে—কিসে নজর দিবি দে—বলে ভূতনাথ রাধার দিকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে গিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রাধা কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলে। ভূতনাথের নজর দেবার মতো কিছু আছে কিনা হয় তো তাই দেখলে। তারপর বললে—এখন তো দেবো না, তোমার বউ আস্কুক তখন দেবো—

সে অবকাশ রাধা পায়নি! পরের বার রাধা এল।

ভূতনাথ চেহারা দেখে অবাক—এ তোর কী চেহারা হয়েছে রে রাধা—

রাধা বললে—তোমারও তোঁ চেহারা খারাপ দেখছি ভূতোদাদা—

—আমার হোক—কিন্তু তোর কেন হবে—

রাধা এবার যেন একটু গন্তীর-গন্তীর। কিছু কথা বললে না। মুখ নিচু করে রইলো।

ভূতনাথ বললে—সেবার আমি নজর দিয়েছিলাম বলে, নারে—

— দূর, তা কেন—বলে রাধা চুপ করলো। আর কিছু বললে

না। শেষে মল্লিকদের আন্নার কাছে শুনতে পেলে ভূতনাথ।

আন্না বললে—জানো ভূতোদা—রাধাদি'র ছেলে হবে—

সেদিন খবরটা শুনে ভূতনাথ যে কেন •অমন চমকে উঠেছিল

কে জানে। কিন্তু চমকানো শেষ হলো ভূতনাথের, যেদিন পেটে ছেলে নিয়ে রাধা মারা গেল। কেমন করে যে কী হলো সব আজি মনে নেই। তবু মনে আছে, খবর পেয়ে ব্রজরাখাল এসেছিল শেষ দেখা দেখতে। গন্তীর মানুষ ব্রজরাখাল। বেশি কাঁদেনি। রাধার গায়ের গয়না-টয়নাও কিছু নিলে না। নন্দজ্যাঠার একমাত্র মেয়ে। তার শোকটাও সমান গভীর। তবু বারবার পীড়াপীড়ি করলে।

ব্রজরাখাল বললে—মানুষটাই যখন চলে গেল—তখন আর মিছিমিছি ওসব···

নন্দজ্যাঠা কিন্তু এদিকে শক্ত মানুষ। বললে—তুমি আবার বিয়ে করো বাবা—আমি বলছি—

সেইবারই ব্রজরাখালের সঙ্গে প্রথম যা হোক ছু' একটা কথা বললে ভূতনাথ।

ব্রজরাখাল বললে—কলকাতা ? তা আমি তো কলকাতাতেই থাকি আমার বাসায়—দেখাবো তোমায় কলকাতা। সে আর বেশি কথা কি—কলকাতা দেখতে তোমার এতো সাধ ?

ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে ভূতনাথ। ঠিক হলো—ভূতনাথ চিঠি লিখলেই সব ব্যবস্থা করবে ব্রজরাখাল। তারপর যতোদিন ইচ্ছে তার বাসায় থাকো আর দেখে বেড়াও কলকাতা শহর!

ব্রজরাথাল প্রদিনই চলে গিয়েছিল কলকাতায়। আর আসেনি।

তারপরেই এল ভূতনাথের পুরীক্ষা। মহকুমা থেকে একদিন এন্ট্রান্স পরীক্ষাও দিয়ে এল। কোথা দিয়ে দিন আর রাত কাটতে লাগলো কে জানে। আর তারপরেই বিধবা পিসী পড়লো অস্থা। পিসী ছিল মা'র মতন। ভারি কঠিন অস্থা। কয়েক মাস চললো পিসীকে নিয়ে।

পিসী প্রায়ই বলতো—ভূতো মানুষ হবার পর যেন মরি—এই কামনা করো মা তোমরা—

লোকে বলতো—তুমি নিজের পরকাল তিথি-ধম্মো নিয়ে থাকো না কেন—ছেলে হয়ে জন্মেছে, যেমন করে হোক ওর উপায় ও করে নেবেই—

পিসী বলতো—পেটেই ধরিনি—নইলে বাপ-মা কী জিনিস ও

জানে না তো—আমি চোথ বুজলে ওকে দেখবার কেউ নেই থয—

পাড়ার বউদের সঙ্গে গল্প করতো পিসী আর ভূতনাথ শুনতো পাশে বসে।—বউ-এর ছেলে হয় আর মরে যায়—শেষে বাম্ন-গাছির পঞ্চানন্দের থানে মানত করলাম আমি—সেই পঞ্চানন্দের দোর ধরেই তো হলো এই ছেলে। ওর বাপ সতীশ বললে—নাম রাখো 'অতুল'—আমি বললাম—শিবের দোর ধরে যখন বেঁচেছে—নাম থাক ভূতনাথ। তা ভূতনাথ তো ভূতনাথই আমার—আমার ভোলানাথ—বই পড়ছে তো পড়ছেই—ঘুমুচ্ছে তো ঘুমুচ্ছেই—থেতে ভূলে যায় এমন ছেলে কথনো দেখেছো মা তোমরা—ওকে নিয়ে আমি কী করি বলো তো মা।

সেই পিদীমাও একদিন মারা গেল।

পিদীমা'র শ্বশুরবাড়ি থেকে বিধবার নামে পাঁচ টাকা করে মাদোহারা আদতো—তা গেল বন্ধ হয়ে। তখন আর করবার কিছু নেই। ভূতনাথ বারোয়ারিতলায় গিয়ে আড্ডা জমালো। আড্ডাও বলতে পারো, আবার যাত্রার মহড়াও বলতে পারো।

'নল-দময়ন্তী' পালায় একবার ভূতনাথ প্রতিহারীর পার্ট করলে যাত্রার আসরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু বড় ভয় করতে লাগলো তার। কাঁপতে লাগলো পা ছটো। কেমন গলাটা শুকিয়ে আসতে লাগলো। গ্লাশ-গ্লাশ জল খেলে খুব।

ভূষণ কাকা বললে—ও তারাপুদ, ভূতোকে কেন পার্ট দিলে শুধ্-শুধ্—কোনও কম্মের নয়—লেখাপড়া শিখলে কী হবে— মাথায় যে গোবর পোরা।

কিন্ত ভূতোর তবলা শুনে স্বাই অবাক। রদিক মান্টার বললে—ভূগি-তবলায় খাসা হাত তো ছোকরার—

দিনকতক তবলা নিয়েই পড়লো ভূতনাথ। বহুদ্র থেকে শোনা যায় ভূতনাথের তবলার চাঁটি। অন্ধকার রাত্রে ঘরে বসে বসে সোধনা করে ভূতনাথ। বোল মুখস্ত করে—তা গে না ধিন, না গে ধিন—আবার কখনো—

> তা ধিন তা তা ধিন

ধিন ত্রে কেটে ত্রে কেটে তাক্— ধিন্···

কিন্তু তবলাও ঠিক শান্তি দিতে পারলে না ভূতনাথকে।
পিসীমা'র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন হঠাৎ তার জীবনের একটা
পরিচ্ছেদের একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। মনে হলো একান্ত
নিরাশ্রয় সে। আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি—এমনি করে পরের
অন্নদাস হওয়ার অগৌরব যেন তার ঘাড়ে ভূত হয়ে চেপে বসলো
সেদিন প্রথম আর প্রথর হয়ে। ভূতনাথ একদিন বাঁয়া তবলা নিয়ে
ফিরিয়ে দিয়ে এল বারোয়ারিতলায়। আর ও-মুখো হলো না।

খুব ছোটবেলায় ভূতনাথ একটা বেজি পুষেছিল। বুনো বেজি। বেশ পোষ মেনেছিল। কিন্তু সংসারে যারা পোষ মানে তারাই বুঝি কষ্ট পায় বেশি। ভূতনাথেরই অত্যাচারে মারা গেল একদিন বেজিটা। সেই বেজির মৃত্যু প্রথম আর শেষ পিসীমা। ছই প্রান্তের ছই চরম শোকের মধ্যে ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীর বিচ্ছেদ আর রাধার মৃত্যু—সমস্ত মিলিয়ে ভালোমানুষ ভূতনাথ কেমন যেন মনে মনে স্তিমিত হয়ে এল।

এমন সময় এল ব্রজরাখালের চিঠি। রাধার স্বামী ব্রজরাখাল। ব্রজরাখাল ভূতনাথের চিঠি পেয়েছে অনেক পরে। ব্রজরাখাল যে-ঠিকানা দিয়েছিল ভূতনাথকে, সে-ঠিকানা বদলে গিয়েছে। তাই চিঠি পেতে অত দেরি।

পরীক্ষায় পাশ করেছে জেনে ব্রজরাখাল খুশি হয়েছে। লিখেছে
— চাকরি চেষ্টা করলে হতে পারে। কিন্তু এখনি কিছু বলা যায়
না। তবে কলকাতায় কিছুদিন থাকতে হবে—ঘোরাঘুরি করতে
হবে। শেষে লিখেছে—চলিয়া আইস—যেমন যেমন নির্দেশ
দিলাম ওইভাবে আসিবে। বাসস্থান ও আহারের বন্দোবস্ত আমি
করিব। এ কলিকাতা শহর—ট্রেনে ও রাস্তায় খুব সাবধানে
আসিবে। জুয়াচোরেরা নতুন মানুষ জানিলে…ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিসীমা'র পেতলের ঘটিটা আর রূপোর গোট ছড়াটা হর গয়লানীর কাছে বন্ধক রেখে বাড়ির দরজায় তালা চাবি লাগিয়ে ভূতনাথ রাত থাকতে, বেরিয়ে পড়েছে পায়ে হেঁটে। তারপর সকালবেলা এই কলফাতা। রেলের টিকিট কিনে, বাকি ছটো টাকা রয়েছে। টাকা ছটো সাবধানে টগাকে পুরে নিয়ে ভূতনাথ শেয়ালদা' স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালো।



১৬৯০ সালের জব চার্নকের কলকাতা নয়। বিংশ শতাব্দীরও ওক্ত হয়নি তখন। চৌধুরীদের লাইত্রেরী ঘরে সে-কলকাতার ছবি দেখেছে ভূতনাথ। করফিল্ড সাহেবের ছবির বইতে চৌরঙ্গীর সেই ছবি। ১৭৮৭ সালের চৌরঙ্গী। এদোঁপড়া পুকুর চারদিকে। ছই ঢাকা গরুর গাড়ি চলেছে চৌরঙ্গী দিয়ে। লোক চলেছে উটের পিঠে চড়ে। তারই পাশাপাশি আবার সঙ্গীন উচু করে সৈত্ররা প্যারেড করতে করতে যাচ্ছে। এখন ভাবলে হাসি পায়।

অথচ যে-দিন ভূতনাথ শেয়ালদা' দেইশনে এসে প্রথম ট্রেনথেকে নেমেছিল—দে-শেয়ালদা'র সঙ্গে আজকের শেয়ালদা'রও কোনো মিল নেই। মনে আছে—ভূতনাথ দেইশন থেকে বাইরে এসে বৈঠকখানা বাজারের সামনের ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো কোথায় কোন্ দিকে যাওয়া যায়। ব্রজরাখাল বলে দিয়েছিল—সোজা পশ্চিম দিকে যেতে। পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়েই চলতে লাগলো ভূতনাথ।

কিন্তু ঠিক পথেই চলেছে কিনা কে জানে। এতো লোক একসঙ্গে কথনও দেখেনি সে। ঘোড়ার গাড়ির কী বাহার। ঘোড়াগুলোর মাথার ছ' পাশে কানের দিকে ছোট ছোট ঝালর লাগানো। কারো কারো গলায় ঠুংঠুঙি বাজছে তালে তালে। হৈ হৈ করতে করতে ছুটেছে। একটা গাড়ি যেমন-ইচ্ছে একবার রাস্তার ডাইনে, একবার বাঁয়ে হাঁকিয়ে চলেছে। সামনে কে একজন পড়েছিল—চাবুক দিয়ে বেদম মেরে পলকের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

বুক কাঁপতে লাগলো ভূতনাথের। তাকেও যদি মারে কেউ। সরে এসে দাঁড়ালো রাস্তার ধারে গা ঘেঁষে।

হুটো ঘোড়ার গাড়ি টেকা দিতে দিতে চলেছে। ঘোড়ার লাগাম ধরে গাড়োয়ান হুটো চিৎকার করছো উ—উ—উ—উ— এক-একবার মনে হয় বুঝি ধাক্কা লাগলো ট্রামগাড়ির সঙ্গে।
কিন্তু লাগলো না। উ—উ—উ—উ—করতে করতে গাড়োয়ান
ছটো দাঁড়িয়ে উঠে চালাচ্ছে গাড়ি। কে আগে যাবে—

একদৃষ্টে ওই দিকে চেয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ হুড়মুড় করে পড়লো ভূতনাথ। যতো রাজ্যের জঞ্জালের পাহাড় জমে ছিল রাস্তার ওপর। একগাদা ময়লার ওপর পড়ে আবার উঠে দাঁড়ালো। সবাই দেখছে তার দিকে। ভূতনাথ মাথা নিচু করলো। সবাই হয় তো ভাবছে—নতুন কলকাতায় এসেছে। ভারি লজ্জা হলো। সকলের দৃষ্টি এড়াবার জন্মে পাশের এক গলির মধ্যে ঢুকলো সে। একটা খাবারের দোকানের সামনে গ্রম-গ্রম জিলিপী ভাজ্ছে

দোকানদার বললে—কী দেখছো গা ছেলে—?

ভূতনাথ লোকটার দিকে চেয়ে দেখলে। আছড় গা। বড় উন্নের ওপর বিরাট একটা কড়া চাপিয়েছে। নারকোল মালার তলা দিয়ে মশলা ছাড়ছে হাতটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে, আর হলদে-হলদে জিলিপীগুলো ভেসে উঠছে গরম ঘিয়ের ওপর।

লোকটা আবার বললে—হাঁ করে কী দেখছো গা ছেলে—

- —জিলিপী ভাজা দেখছি ভোমার—বললে ভূতনাথ।
- —দেখো না অমন করে জিলিপীর দিকে—যারা খাবে তাদের পেট কামড়াবে যে—সরে যাও ভাই—পয়সা আছে পকেটে গ
- —পয়সায় ক'টা করে—জিজেস করলে ভূতনাথ। ক্লিধেও পেয়েছে বেশ। খেলে হয়। এক পয়সার নিলে। চারটে করে পয়সায়। তা হোক—এ তো আর ফতেপুর নয়। কলকাতা মাগ্গি-গণ্ডার দেশ। বললে— আর এক পয়সার দাও তো।

খেতে খেতে ভাব হলো। কতেপুরের পাশের গ্রাম মামারাকপুরে ভিন্নির শ্বশুর বাড়ি। লোকটা আসলে ভালো। ময়রার ছেলে। জাত-ব্যবসা ধরেছে। বললে—আমিও ভাই একদিন তোমার মতন নতুন এসেছিলুম কলকাতায়—তারপর এই ধরেছি—কে দেবে চাকরি বলো না, লেখাপড়া তো শিখিনি কিছু, তোমার মতো লেখাপড়া শিখলে দশ-বারো টাকার চাকরি একটা জুটিয়ে নিতুম ঠিক—পাঁচ টাকায় মাস চালাতুম আর পাঁচ টাকা পাঠাতুম দেশে।

পেট ভরে এক গ্লাশ জল খেলে ভূতনাথ।

• লোকটা বললে—বনমালী সরকার লেন ? বড়বাড়িতে যাবে—
তাহলে এখান থেকে বড় রাস্তা ধরে নাক-বরাবর সোজা চলে
যাও—তারপর বাঁ দিকে গিয়ে আবার ডান দিকে প্রেথম যে রাস্তা
পড়বে…

রাস্তার নির্দেশ পেয়ে উঠলো ভূতনাথ। বললে—তোমার নামটা। —প্রেকাশ—আর তোমার ?

—ভূতনাথ চক্রবর্তী—বামুনগাছির পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছি কিনা তাই পিসী ওই নাম রেখেছিল—পরে দেখা করবো—

• সমস্ত কলকাতার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা আশ্রয় পেয়ে গেল ভূতনাথ। ব্রজরাখালের ঠিকানা যদি খুঁজে না-ই পাওয়া যায় আজ, এখানে এই প্রকাশ ময়রার কাছে এসেই ওঠা যাবে। মামারাকপুরে ওর ভগ্নির বিয়ে হয়েছে—আত্মীয়ই বলা চলে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ভূতনাথ। ভগবান সহায় থাকলে নরকে গিয়েও নিশ্চিম্ভ হওয়া যায়। কথাটা ভূষণ কাকার। সে-কথার সত্যতার প্রমাণ আজ যেন হাতে-হাতে পাওয়া গেল এই কলকাতায় এসে।

রাস্তায় চলতে-চলতে একবার মনে হলো—এখন যদি হঠাৎ
ননীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এত বড় কলকাতা শহরে খুঁজে
পাওয়া অবশ্য মুশকিল। তা আজ না হোক—কাল হোক, পরশু
হোক একদিন দেখা হবেই। ননীর সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

বউবাজার খ্রীট দিয়ে বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকতেই প্রকাণ্ড একটা বটগাছ। বেশ ছায়া হয়েছে চারদিকে। এইখান দিয়েই ঢুকতে হবে গলির ভেতরে।

একটা বেঁটে কালোপানা লোক গাছতলায় বসে ছিল। ডাকলে — আসো বাবু আসো—

ভূতনাথকে বাবু বলে ডাকা এই বুঝি প্রথম। মনে হলো— তার হাব-ভাব দেখে বুঝতে পেরেছে নাকি যে গ্রাম থেকে আজ নতুন এসেছে ভূতনাথ।

—তোমার বাসনা সিদ্ধ হবে বাবু, সিদ্ধ হবে—বলতে বলতে এক কাণ্ড করে বসলো লোকটা। বলা নেই কওয়া নেই, কড়ে আঙুলে সিঁহুরের ফোঁটা নিয়ে লাগিয়ে দিলৈ ভূতনাথের কপালে। বললে—সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ে কিছু প্রণামী দাও বাবু—যাত্রা শুভ হবে—মনবাঞ্ছা পূরণ হবে—

ভূতনাথ এতক্ষণে ভালো করে দেখলে। বটগাছটার তলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে ইটের উচু বেদী বাঁধানো। তারই ওপর নানা জানা-অজানা দেব-দেবীর মূর্তি ছড়ানো। শুধু সিদ্ধিদাতা গণেশ নয়। কালী, শিব, হুর্গা, মনসা, জগদ্ধাত্রী—পুতুলের মতন মাপের সব দেবতামগুলী। ফুল, বেলপাতা, সিঁহুর আর অসংখ্য আধলা আর প্য়সা ছড়ানো চার পাশে।

লোকটা আবার বলতে লাগলো—কপালে রাজটীকা আছে বাবু—অনেক পয়সা হবে—অনেক সুখ হবে—বাবুর তিনটা বিবাহ হবে—

গড় গড় করে লোকটা অনেক সুসংবাদ শুনিয়ে গেল। হাসি পেলো ভূতনাথের। তিনটে বিয়ে। মরেছি। চাকরি-বাকরি নেই, খাওয়াবো কি। ভূতনাথ পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল। বেলা হয়ে আসছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

—প্রণামী দাও বাবু, প্রণামী—গণেশের ফোঁটা নিলে প্রণামী দিলে না—মহাপাতক হবে—দেবতার শাপ লাগবে—

বোধহয় রেণে গেল পূজারী বামুন। টাঁটাক থেকে একটা আধলা বার করে দিলে ঠাকুরের পায়ে, তারপর গড় হয়ে প্রণাম করলে বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে। দেবতা সম্ভষ্ট হলেন কিনা কে জানে কিন্তু পূজারী বামুনের মুখ প্রসায় হলো।

হাতে একটা ফুল দিয়ে পূজারী বললে—বলো—নমামি— হাত জোড় করে ভূতনাথও বললে—নমামি—

- —সর্বসিদ্ধিদাতাঃ
- —সর্বসিদ্ধিদাতাঃ—
- ্—বিনায়কং
  - —বিনায়কং—

আবে কী কী বলেছিল মনে নেই। লম্বা সংস্কৃত শ্লোক। ছাড়া পেয়ে ভূতনাথ গলির দিকে চলতে-চলতে বাড়ির নম্বরগুলো দেখতে লাগলো। প্রেট থেকে ব্রজরাখালের চিঠিটা আর একবার বার করলে ভূতনাথ। পাঁচ নম্বর—বনমালী সরকার লেন। এক নম্বর, তু' নম্বর করে—পাঁচ নম্বর বাড়িটা দেখেই চমকে গেল ভূতনাথ। এত বড় বাড়ি! এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তটা ঘুরে দেখে নিলে একবার। এ-বাড়ির নম্বর যে পাঁচ, সে-সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু সন্দেহ হলো। এই ব্রজরাখালের বাডি! এখানে থাকে নাকি ব্রজরাখাল!

সামনে লোহার গেট খোলা। কিন্তু বিরাট এক যমদূতের মতো চেহারার দারোয়ান বন্দুক উচিয়ে পাহারা দিচ্ছে। বুকে মালার মতো গুলীগুলো সাজানো।

সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে চেয়ে দেখতে ভয় হলো। বলা নেই—কওয়া নেই—অমনি ভেতরে গিয়ে চুকলেই হলো নাকি। বাড়িটার উল্টো দিকে অনেকগুলো বাড়ি। একটা বাড়ির সামনে ছোট এক ফালি সিমেন্ট বাঁধানো রোয়াক। বসলো সেখানে ভূতনাথ। সেই সকাল থেকে হাঁটছে। পা ছটো বুঝি ব্যথা করে না। দেয়ালে পিঠ দিয়ে হেলান দিলে একটু। বনমালী সরকার লেন খুব বড় রাস্তা নয়। ট্রাম নেই এ-রাস্তায়। তবুলোকজন চলাচল আছে খুব। আস্তে আস্তে ছপুর গড়িয়ে এল। রাস্তাটা যেন একটু নিরিবিলি হয়ে আসছে। ভূতনাথের সমস্ত শরীরটা যেন ক্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে এল। একবার মনে হলো ফিরে যায় সেই জিলিপীর দোকানে—প্রকাশ ময়রার কাছে। একটা রাত তো থাকা যাবে তবু সেখানে। তারপর কাল তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই চলবে। প্রকাশ লোকটা ভালো। ভগ্নিপতির দেশের লোক শুনে জিলিপীর দাম নেয়নি।

একটা ঘড়-ঘড় শব্দে ঘুম ভাঙলো ভূতনাথের। কখন সেই কঠিন রোয়াকের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই। সামনে দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে নজরে পড়লো। ঘোড়ায় টানছে গাড়িটা। চ্যাপটা চেহারার গাড়ি। কিন্তু পেছনের একটা অসংখ্য ফুটোওয়ালা নল দিয়ে ঝির-ঝির করে জল পড়ছে। ধুলোর ওপর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। ধুলো ওড়া বন্ধ হবে। কিন্তু খোয়ার রাস্তার ওপর গাড়ির লোহার চাকা লাগতে কী বিশ্বট শব্দই না হচ্ছে।

উঠলো ভূতনাথ। সেই প্রকাশের জিলিপীর দোকানেই ফিরে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। বামুনের ওপর ভারি ভক্তি প্রকাশের। প্রকাশ শুধু চাল আর জল দিয়ে হাঁড়ি চাপিয়ে দেবে উন্থনে, আর ভাত হলে নাবিয়ে নেবে ভূতনাথ। ময়রার এঁটো বামুনকে খাইয়ে মহাপাতক হবে নাকি সে। যে-রাস্থা দিয়ে এসেছিল ভূতনাথ, আবার সেই রাস্তা দিয়েই চলতে হয়।

## —এ কী বছকুট্টম না—

চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে ভূতনাথ আশে-পাশে সামনে পেছনে চেয়ে দেখলে। চেনা মুখ কেউ নেই। কে তবে ডাকলে তাকে। কিন্তু সামনের গোঁফ দাড়িওয়ালা লোকটাই যে ব্রজরাখাল একথা কে বলবে।

ব্রজরাখাল বললে—কখন এলে ?

- —সকাল বেলা। বললে ভূতনাথ।
- আচ্ছা মুশকিল তো, সেই সকাল থেকে এই বিকেল পর্যন্ত রাস্তায় কাটিয়েছো নাকি ? কী কাণ্ড দেখোদিকিনি—একটা চিঠি দিতে হয় তো আসবার আগে—কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধহয় —সারাদিন হরিমট্র—কপালে কী—?

ভূতনাথ কপালে হাত দিয়ে মুছতেই হাতের পাতায় সিঁত্র লেগে গেল। বললে—গণেশের ফোঁটা—

—ওই নরহরি দিয়েছে বুঝি—হুঁ—দেখোদিকিনি, ঠিক টের পেয়েছে, তুমি নতুন এদেছো গাঁ। থেকে—চলো—এখন আমার সঙ্গে যদি দেখা না হতো—টানতে টীনতে নিয়ে এল ব্রজরাখাল বাড়ির ভেতর।

বিজ সিং আপত্তি করলে না। ব্রজরাখাল ভূতনাথকে নিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকলো। বিরাট বাড়ি। কোথায় কোন্ দিকে কে থাকে, কোথায় রান্না হয়, কে কোথায় খায়। অসংখ্য লোক ঘোরাফেরা করছে। কেন করছে কেউ বলতে পারে না।

ব্রজরাথাল সোজা চললো সামনে। আসল বড় বাড়িটা ডানদিকে রেখে, পেছনের পুব-পশ্চিম বরাবর লম্বা বাড়িটার নিচে এসে দাঁড়ালো। একতলায় সার-সার তিনটে পাক্ষি। তারপর ঘোড়ার গাড়ি। তার ওপাশে কয়েকটা ঘোড়া। মুখের ছু'পাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শক্ত ইট্রের মেঝের ওপর ঘন ঘন পা ঠুকছে। তারই পাশ দিয়ে সরু সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ব্রজরাখালের পেছনে ভূতনাথ চললো।

ওপরে ডানদিকে সার-সার ঘর। চাকর-বাকর ঘোরা ফেরা করছে। মেঝের ওপর ময়লা বিছানা গোটানো পড়ে রয়েছে পর পর। নাথু সিং তখন নিজের ঘরে লেঙট্ পরে পেতলের থালায় একতাল আটা মাখছে।

সব পার হয়ে পুবদিকের একেবারে শেষ ঘরটায় এসে দরজার তালা খুললো ব্রজরাখাল। ঘরে ঢুকে বললে—এই হলো আমার ঘর—আর এর পাশের ঘরটাও তোমায় দেখাই চলো—বলে পাশের আর একটা ঘর খুললে।—এটাও আমারই, কিন্তু আমার আর কে আছে বলো—খালিই পড়ে থাকে—যতো রাজ্যের জ্ঞাল জমে আছে—তুমিই না হয় এ-ঘরটায় থেকো—

তারপর বললে— বিছানা-টিছানা তো কিছু আনোনি দেখছি
— তাতে কিছু অস্থবিধে হবে না, কিন্তু তুমি হলে আবার বড়কুটুম
কিনা, একটু খাতির-যত্ন না করলে নিন্দে হবে— কী বলো—

ব্রজরাখাল নিজের তোষক বিছানা পেতে দিলে ভূতনাথের জন্মে। বললে—আমার জন্মে তুমি ভেবে। না, আমি সন্নিসী মানুষ—আমার ও-সব কিছু লাগে না—

সত্যিই ব্রজরাখাল সন্ন্যাসী মানুষ। আপিসের ধুতি আলপাকার কোট খুলে একটা গেরুয়া রং-এর ছোট ফতুয়া পরলে। আর গেরুয়া ধুতি—কাছা কোঁচাহীন তুতনাথের এতক্ষণে নজরে পড়লো—দেয়ালের গায়ে একটা মস্ত বড় সাধুর ছবি। ফুলের মালা ঝুলছে ছবির গায়ে। নিচে কুলুঙ্গীর ওপর কয়েকটা বই—আনেকটা গীতার মতন চেহারা। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ও কার ছবি ব্রজরাখাল ?

—প্রণাম করো ওঁকে—বলে ব্রজরাখাল নিজেই আগে সভক্তি প্রণাম করলে। তারপর মাথা তুলে বললে—আমার গুরুদেব— প্রমহংসদেব—এখন দেহরক্ষা করেছেন—

খানিক থেমে বললে— সারাদিনটা,তো উপোষ—আজ রাত্রে কী খাবে বলো তো বড়কুট্ম—আমি তৌ মাছ মাংস খাইনে— অড়র ডাল ভাতে দিয়ে দেবো'খন—আর গাওয়া ঘি আছে ব্রিজ সিং-এর দেশ থেকে আনা—সঙ্গে একটু আলুর দম করি, কী বলো—

ভূতনাথের মনে আছে সেই বিকেলবেলা ব্রজরাখাল নিজের হাতে উন্নুনে আগুন দিয়ে ভাত চড়িয়ে দিলে। তারপর এক ঘণ্টার মধ্যে রান্না সেরে, খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ে বললে—এইবার শুয়ে পড়ো আরাম করে—আমি ততক্ষণ ছেলেদের পড়িয়ে আসি—

ব্রজরাখাল ধুতি চাদর পরে ছেলে পড়াতে গেল। ভূতনাথ নিজের বিছানায় শুয়ে আবোল-তাবোল নানা কথা ভাবতে লাগলো। সেদিনকার সেই ব্রজরাখাল—বর-বেশী ব্রজরাখাল—এ হঠাৎ এমন অত্য মাতুষ হয়ে গিয়েছে যেন। মাছ-মাংস খায় না। কোন্ সাধুর শিষ্য। কোথাকার প্রমহংসদেব। কে তিনি ? কেনই বা এই চাকরি করছে দেণু কার জন্মেণু ঘুমের মধ্যে কত রকম শব্দ কানে আসতে লাগলো। একতলায় ঘোড়াগুলো শক্ত সিমেণ্টের মেঝের ওপর পা ঠুকছে। গেটের ঘড়িঘরে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। আশে পাশের ঘর থেকে চাকর-বাকরদের হাঁক-ডাক শোনা যায়। কোথা থেকে যেন কালোয়াতী গানের স্থর ভেসে আসছে। ইমনকল্যাণের খেয়াল। সঙ্গে তবলা। রাত বাড়তে লাগলো। রাধার কথা মনে পড়লো। এ-সংসার তো তারই। কপালে নেই তার। হয় তো রাধা মরে গিয়েছে বলেই ব্রজরাখালের এই বৈরাগ্য। ... ননীর সঙ্গে দেখা করলে হয় একবার। খুব চমকে যাবে। ননী কোন কলেজে ভতি হয়েছে কে জানে। প্রকাশ ময়রা জিলিপী ভাজতে জানে বটে। জিলিপী করা কি যার-তার কাজ। অমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ∵িকন্ত গো-বাক্ষণে ভক্তি আছে বটে প্রকাশের। এই বাজারে হুটো পয়সা কে ছাড়ে অমন ! ... অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনে হলো যেন গেট খোলার এসে দাঁড়ালো নিচের একতলায়। লোকজনের কথাবার্তা। চাকরদের ছুটোছুটি।

কেমন যেন ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। নতুন জায়গা, নতুন বিছানা। তন্দ্রার মধ্যে যেন কেমন একটা অসহা অস্বস্থিতে বিছানা ছেড়ে উঠলো। যেন গলা শুকিয়ে এসেছে। ডাকবে নাকি বৈজরাখালকে। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎসা। ঘরের ভেতরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। মনে পড়ে গেল ফতেপুরের কথা। কাল এই সময় সে ছিল ফতেপুরে আর আজ এই কলকাতায়। ফতেপুরের আকাশেও এমনি চাঁদের আলো এখন। গাঙের ধারে কুঁচগাছের ঝোপে জঙ্গলে আচমকা ছাতার পাখীর পাখা-ঝাপ্টানির শব্দ হছে। মাঝরাত থাকতেই হর গয়লানীর মেয়ে বিন্দী উঠেছে মল্লিকদের বাগানে আম কুড়োতে। মালোপাড়ায় বেহুলার ভাসান গানের ঢোলের আওয়াজ অস্পষ্ট ভেসে আসছে। কত দেশ—কৃত বিচিত্র মান্ত্রয—এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের মিল নেই—কিন্তু আকাশ একটা—। যে-আকাশ কলকাতার মাথায়—সে-আকাশ ফতেপুরের মাথাতে—সে-আকাশ সর্বত্র। এক শ'বছর আগেও এই আকাশ ছিল—এক শ'বছর পরেও থাকরে…

ভূষণ কাকা বলতো—তুই থাম তো ভূতো—যতো সব বিদ্ঘুটে বিদ্যুটে ভাবনা—

মল্লিকদের তারাপদ বলতো—ও বোধহয় বড় হয়ে কবি হবে কাকা—মধু কামারের মতো পালা-যাত্রার গান বাঁধবে—

কবি ভূতনাথ হয়নি। হয়েছে শেষ পর্যন্ত ওভারসিয়ার!
কিন্তু সে-সব কথা যাক, সেই মাঝরাত্রে ভূতনাথ ডাকতে লাগলো—
ব্রজরাখাল—ও ব্রজরাথাল—ও শক্টা কিসের। উত্তর নেই।
মাঝথানের দরজাটা ভেজানো ছিলো। সেটা খুলতেই ভূতনাথ
অবাক হয়ে দেখলে ঘরের মাঝথানে যোগাসনে বসে আছে
ব্রজরাখাল। আবছা আলো-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না—কিন্তু
মনে হলো ব্রজরাখাল যেন তন্ময় হয়ে আছে কোন্ তুশ্চর তপস্থায়।
বাহ্যজ্ঞানশৃষ্ম। সামনের দেয়ালে সেই সাধুর ছবিটা ঝুলছে।
শিরদাঁড়া সোজা—চোখ ছটিও বোজা—শরীরে প্রাণম্পন্সনের
লেশমাত্রও নেই বৃঝি। ভূতনাথ আবার ডাকলে—ব্রজরাখাল—
এবারও উত্তর নেই। ভূতনাথের মনে হলো—ব্রজরাখাল এখন
যেন আর সামান্ম ব্রজের রাখাল নয়, মথুরায় গিয়ে রাজা হয়ে
বসেছে—রাধার নাগালের বাইরে—। ফতেপুরের নন্দজ্যাঠার
এগারো বছর বয়সের সেই নগণ্য মেয়ে রাজা!



সকাল বেলা ব্রজরাখালের ডাকেই ঘুম ভাঙলো। কিন্তু ব্রজ-রাখাল ততক্ষণে স্নান করে তৈরি। বললে—ওঠো হে বড়কুটুম—
এত দেরি করলে চলবে না, এখানে ঘড়ি ধরে সব কাজ হয়—এ
কলকাতা—তোমার গিয়ে ফতেপুর নয়—

কত রাত্রে যে ব্রজরাখাল শুলো, কখন ঘুমোলো আর কখনই বা উঠলো কে জানে। ভূতনাথ উঠে দেখলে ব্রজরাখাল ততক্ষণে রান্না ঘরে গিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। সকাল বেলা বাড়িটার চারদিকে চেয়ে দেখলে এক পলক। দক্ষিণ দিকে জানালা দিয়ে দেখা যায় মস্ত বড় বাগান। মাঝখানে একটা পুকুর।

ব্ৰজরাখাল এল হঠাং। বললে—এটা খেয়ে নাও দিকিনি বড়কুটুম-—

এক কাঁসি ফ্যানে-ভাত। ব্রজরাখাল বললে—ধেয়ে দেখো খাঁটি ঘি দিয়েছি—তোমাদের ফতেপুরের ঘিয়ের চেয়ে ভালো—

ব্রজরাখালের ব্যবহারে ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। কোথাকার কে নন্দজ্যাঠা—তার মেয়ে রাধা—সেও তো আর বেঁচে নেই— কী-ই বা সম্পর্ক—অথচ এমন করে আপন করে নিতে পারে পরকে! ভূতনাথ বললে—তুমি খাবে না ?

- —আমার ভাত ওদিকে তৈরি—এখনি ন'টার ঘণ্টা পড়বে—
  আমিও আপিসে বেরুবো—হাঁটতে হাঁটতে আপিসে দশটার মধ্যে
  পৌছে যাবো ঠিক—তারপর ফিরতে যার নাম সেই—। খানিক
  পরেই খাওয়া দাওয়া সেরে তৈরি হয়ে পড়লো ব্রজরাখাল। সেই
  ধূতির কোঁচাটা কোমরে গুঁজে আলপাকার কোটটা চড়ালে গায়ে।
  তারপর যাবার আগে বললে—এইটে রাখো তো বড়কুটুম—এই
  পুরিয়াটা—
  - —কী এটা—ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে।
- —হোমিওপ্যাথিক ওষ্ণ্ধর পুরিয়া, যদি কেউ এসে ওষ্ধ চায়— বলে—মাস্টারবাবু কোন্ধ ওষ্ধ রেখে গিয়েছে—তো দেবে এইটে।

আমি বলেছি কিনা বংশীকে যে, আমার সম্বন্ধীর কাছে রেখে যাবো—

ভূতনাথের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে ব্রজরাখাল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—চেয়ে দেখছো কি—ডাক্তারিও জানি—তোমার বোনকেই শুধু যা বাঁচাতে পারলাম না—আমার রুগীদের মধ্যে ওই একজনই যা মরে গিয়েছে—নইলে এ পাড়ায় আমার খুব নাম-ডাক হে—বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরে এল খানিক পরে। বললে—একটা কথা বলতে ভূলে গিয়েছি—যদি রাস্তায় বেরোও তো বেশি দূর যেও না—নতুন মানুষ হারিয়ে যাবে—আর একটা কথা, তুমি ভেবো না, তোমার চাকরিরও একটা চেষ্টা করছি—তবে বাজার বড় খারাপ কি না—

ব্ৰজ্বাথাল চলে গেল। এ যেন একেবারে অন্থ মানুষ। কথন সে ভাত বাঁথলে নিজের হাতে, কখন খেলে—আবার আপিদেও চলে গেল—ন'টার ঘণী পড়বার সঙ্গে সঙ্গে। কাজের মানুষ বটে! ঘর ছেড়ে আর একবার বাইরে এদে দাঁড়ালো ভূতনাথ। কত বড় বাড়ি। এখানে দাঁড়ালে বাড়ির বাইরে আর কিছু দেখা যায় না। বড়বাড়িটার ভেতরে যে কোনও মানুষ বাস করে বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। শুধু বাইরেই যা তোড়-জোড়—নড়া-চড়া—হাঁক-ডাক। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেই বেলা বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে রান্না বাড়ির দিকে গেল। পাশেই সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেবে স্নান করবার জায়গা। নতুন জলে স্নান করা উচিত নয়। মুখ হাত পা ধুয়ে ওপরে রান্নাঘরে চুকলো। খাবার চেকে রেখেছে ব্রজ্বাখাল। এক হাতে অনেক রান্না করেছে বটে। ডাল, ঝোল, ভাত।

সবে থালা বাটি গেলাশ সাজিয়ে বসেছে থেতে—এমন সময় দরজার পাশে কে যেন উকি দিলে।

—কে ? ভূতনাথ দরজার দিকে মুখ করে জিজ্ঞেদ করলে।
\_ লোকটা কিন্তু সামনে এল না। আড়াল থেকে বললে—আপনি
খান আজ্ঞে—আমি আদবো'খন পরে—

লোকটা সত্যি সত্যিই পরে এল। ভূতনাথ ততক্ষণে খাওয়া-

দাওয়া সেরে বাসন কোসন মেজে রান্নাঘর ধুয়ে মুছে পরিক্ষার করে ফেলেছে।

এসে বললে—আপনি মাস্টার বাবুর শালা—

রোগা ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারা। তেল-চকচকে তেড়ি কাটা মাথা। আধ-ময়লা ধুতিটা কোঁচা করে কোমরে গোঁজা। বললে—আমি বংশী—

ভূতনাথ ওষুধের পুরিয়াটা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—অস্থুখ কার—

- —আজে চিন্তার—
- —চিন্তা কে ?
- —ছোটমা'র ঝি—
- —কী অসুখ ?
- —ম্যালোরিয়া—ডাক্তারবাবু তো বলেন ম্যালোরিয়া—দেশে গিয়ে অস্থ্রক বাধিয়ে এনেছে, আমার বোন হয় সে, এই ছোট বেলা থেকে কলকাতায় আছে কিনা, দেশে-গাঁয়ের জল আর সহ্যি হয় না পেটে, আমার বিয়েতে সেবার গেল দেশে, বললুম অতো করে—পুকুর ঘাটে জল ঘাঁটিসনে চিন্তা, তা কি শুনবে—ছোটমা'র আদর পেয়ে পেয়ে কথার বড় অবাধ্যি হয়ে উঠেছে আজ্ঞে—এখন আমার ভোগান্তি—ছোটমা'র ভোগান্তি—মান্টারবাবুর ভোগান্তি
  —এখন এক গেলাশ জল খেতে গেলে ছোটমা'কে নিজে গড়িয়ে খেতে হয়—

তারপর চলে যেতে গ্রিয়ে থামলো বংশী—ছোটমা বলে বটে যে বংশী তোর নিজের মায়ের পেটের বোন, তুই বউবাজারের শশী ডাক্তারকে দেখা। আমি বলি—থাক। মান্টারবাবু কি ছোট ডাক্তার—বড়বাড়ির সমস্ত লোক ভালো হয়ে যাচ্ছে ওর ওষ্দ খেয়ে—তা আজ্ঞে ছোটমা'র দেখুন কি জ্ঞালা, এই সাবু আনো মিছরি আনো—ফলফুলুরি আনো—হ্যান্ আনো ত্যান্ আনো—তা খরচার বেলায় তো সেই ছোটমা—

বংশী গলা নিচু করলো এবার। বললে—এ-বাড়ির সবার যে আছে হিংসে আমাদের হুজনের ওপর —কেউ তো ভালো চোকে দেখে না কি না—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিসের হিংসে—হিংসে কেন—

- ७३ य मधुस्रुमनरक रमथर इन—
- — কে মধুস্দন ? ভূতনাথ মধুস্দন কেন কাউকেই এখনও দেখেন।

বংশী বললে—তোষাখানায় একদিন যাবেন—ওই মধুস্দনই তোষাখানার সর্দার কিনা—আমাদের পাশের গাঁয়ে বাড়ি হুজুর— বললে বিশ্বেস করবেন না, আমার আপন পিসীর সম্পক্ষে ভাস্থর হয় আজ্ঞে—আর তার এই কাণ্ড—বুঝুন—

- -কী কাণ্ড-
- —সে অনেক কথা হুজুর—অনেক কথা—বলে বসলো বংশী। ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গলা আরো নিচু করলো।

বংশীর অনেক অভিযোগ। এত বড় বাড়ি—কত পুরুষ আগে থেকে বংশপরস্পরায় কত দাস-দাসী, কত লোকজন আসা-যাওয়া করেছে। কত বংশের ভরণ-পোষণ জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করেছে এই চৌধুরী পরিবারের দান-ধ্যান ধর্মানুষ্ঠানের সূত্রে। গ্রাম-কে-গ্রাম ঝেঁটিয়ে এসেছে চাকরির চেষ্টায় এখানে। উঠেছে এসে এই চৌধুরী বাড়িতে। ওই মধুস্থদন এখন তোষাখানার সদার। ওর কোন্ পূর্ব পুরুষ কবে কী সূত্রে এসে আশ্রয় পেয়েছিল কর্তাদের আমলে। তারপর সংসারের আয়তন বেড়েছে, আয়োজন বেড়েছে, আয় বেড়েছে, ধনে জনে প্রতিষ্ঠায় প্রতিপত্তিতে চৌধুরী বংশের প্রসার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়, স্বজন, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পারিষদ, মোসাহেব, माम मामी—oारमत প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন্ স্থানুর বালেশ্বর, কটক, বারিপাদা জেলা থেকে মধুস্থদনের পূর্ব পুরুষের আত্মীয় পরিজন-গ্রামবাসীরা এসে জুটেছিল এখানে। এসে ভার নিয়েছিল এক একটা কাজের। ভিস্তিখানা, তোষাখানা, রান্নাবাড়ি, কাছারিবাড়ি, বৈঠকখানা সেরেস্তা অলম্বৃত করেছে। পুজোয়, পার্বণে, উৎসবে, আনন্দে যোগ দিয়েছে পরিবারের একজনের মতো। দেশে গিয়েছে, বিবাহ করেছে—আবার ফিরেও এসেছে, দেশে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে মাসে মাসে। এ-সংসারে তাদের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য, এ-সংসারও তেমনি তাদের জীবিকার পক্ষে অনিবার্য। এ-পরিবারের কেউ-ই পর নয়। সাধারণ পর্ব উপলক্ষে, দোল-ছুর্গোৎসবে তারা নতুন কাপড় পেয়েছে, পার্বী পেয়েছে। শুধু তারা কেন, একটা কুকুর-বেড়ালেরও স্থায়্য অধিকার আছে এ-বাড়ির ওপর। এখানে কেউ অনাত্মীয় নয়— সবাই আপন—সবাই অনস্বীকার্য!

কিন্তু সেদিন বদলে গিয়েছে। বংশী গলা নিচু করে বলে — কিন্তু সেদিন বদলে গিয়েছে হুজুর—এখন এক-একজন চাকরি পাবে আর মধুস্থদনকে পাঁচ টাকা করে বাব্ দিতে হবে—আর চাকরি যতদিন না হবে, ততদিন বছরে তাদের কাছে এক টাকা করে বাব আদায় করবে—এই যে আমার বিয়ে হলো না—ওকে দিতে হলো ওর मख्यतौ—विरुग्नत मख्यती আত্তে দশ টাকা—এই ধরুন যদি আমার সঙ্গে যতুর মা'র ঝগড়া হয় আর ও যদি মিটিয়ে দেয়—ওর আদায় হবে চার আনা, আমি দেবো হু' আনা, আর যহর মা দেবে হু' আনা—আমার যদি ছেলে হয় আজ্ঞে তো ওকে দিতে হবে সোয়া শ' পান আর পোনে পাঁচ গণ্ডা স্থপুরী-—এই হলো নেয়ম—তা এত বড় পিশেচ আজ্ঞে ওই মধুসুদন—আমার যদিন চাকরি হয়নি, তদ্দিন এক টাকা করে আমার মাইনে হবার পর থেকে কেটে নিয়েছে। তা মাস্টারবাবুর কাছে শুনেছি আপনি এখানে থাকবেন এখন—চাকরি করবেন এখানে—অনেক সব তুঃখের কথা বলবো আপনাকে—আমি পুরুষ মানুষ, আমার জন্মে ভাবিনে আজে— নিজে গতরে খেটে দেনা-পত্তর শোধ করে দেবো একদিন-কিন্ত ওই চিম্তার জন্মেই তো ভাবনা।

ভূতনাথ বললে—কেন ?

—আজে গরীবের ঘরে জন্মেছে, না খাটলে চলবে কেন, কে তোকে বদে বদে খাওয়াবে—সোয়ামী থাকলে দেও খাটিয়ে নিতো, শুধু শুধু খেতে দিতো না, তা সোয়ামীকে খেয়েছে, এখন ছোটমা-ই তো ভরসা—তা ছোটমা-ই বা ক'দিক দেখবে।

ভূতনাথ বললে—তোমার ছোটমা বুঝি চি**স্তাংকে খুব** ভালোবাদেন।

—ভালোবাসলে হবে কি শালাবাবু, তার যে নিজেরই শতেক জ্বালা।

<sup>—</sup>কিসের জ্বা**লা**। <sup>/</sup>

- —সে সব অনেক কথা, পরে বলবো আপনাকে—তা ছোটমা ভালোবাসে বলেই তো মধুস্দন দেখতে পারে না আমাদের। শুধু মধুস্দন কেন, মধুস্দনের দলের কেউ দেখতে পারে না, ও গিরিই বলুন, সিদ্ধুই বলুন, সতুই বলুন, রাঙাঠাকমাই বলুন—কেউ না, এমন কি বেণীও নয়।
  - —বেণী কে ? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।
- —আজে বেণী হলো মেজবাবুর চাকর—অথচ দেখুন সবাই এক জেলার লোক আমরা—বেণী তো আমার গাঁয়ের লোকই বটে।

আশ্চর্য। ভূতনাথও আশ্চর্য হয়ে গেল।

- ---রাঙাঠাকমাকে আপনি দেখেন নি আজে।
- --কে রাজাঠাকমা ?
- —ভাড়ারে থাকে, ভাড়ার দেখে শোনে, ওই মধুস্দনের সম্পক্ষে রাঙাঠাকমা হয় বলে—এ-বাড়ির আমরাও সবাই রাঙাঠাকমা বলি —তা সেই রাঙাঠাকমাকে গিয়ে কাল বললাম আছ্রে—পো'টাক সাবু দাও আর মিছরি আধপো—। শুনে নানান কথা—কে খাবে, কেন খাবে, হান্ ত্যান্। আমি বললাম—ছোটমা'র হুকুম। তখন বলে--ছোট বৌমা নিজের ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালে না, তোকে দিয়ে কেন বললে রে বংশী। আমি বললাম—চিন্তার যে অসুখ, সে কি নড়তে পারে। তখন বললে—ছোট বৌমাকে গিয়ে বলগে—একটা চিরকুট নিখে দিক—আমি গিয়ে বললাম সব ছোটমাকে। ছোটমা বললে—কাজ নেই বংশী—পয়সা নিয়ে দোকান থেকে কিনে আনগে, ঝঞ্চী চুকে যাক। বলে টাকা দিলে আমাকে।— মথচ দেখুন আজ্ঞে—বংশী আবার বলতে লাগলো— অথচ দেখুন, এই যে গিরি, মেজমা'র পেয়ারের ঝি, তার একাদশীতে कल, পুণ্যিমতে পাকা कलात-সব যোগান দেবে রাঙাঠাকমা। ছোটমা ভালো মাতুষ, তা সংসারে ভালো মাতুষ হওয়াও খারাপ भानावाव ।

বংশীর কথার হয় তো শেষ নেই। কিন্তু যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবার উঠলো সে। বললে—যাই আবার—ছোটবাবু হয় তো ঘুম থেকে উঠবে এখনি—উঠে যদি ওপরে যায় তো মুশকিল। ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। বললে—এখন ? এই বারোটার সময় ?

বংশী বললে—তা ছোটবাবুর এক-একদিন ঘুম থেকে উঠতে ছপুর ছটোও বেজে যায়—তারপর তখন উঠে ভাত খাবেন সেই বিকেল পাঁচটায়। তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললে—যাই আমি, অনেকক্ষণ বসলাম, আজকে বিকেল বেলা আবার বার-বাড়িতে রাক্ষস দেখতে যাবো—যাবেন নাকি দেখতে? ডাকবো'খন আপনাকে—

—রাক্ষস ? ভূতনাথ যেন ভুল শুনেছে !

—আছে হাঁ।, নর-রাক্ষস আর কি—একটা জ্যান্ত পাঁঠা খাবে। কালকে সরকারবাবু নিজে হাতীবাগানের বাজার থেকে কিনে এনেছে—ওই যে দেখুন না, জানালা দিয়ে—পুকুরের পাড়ে খোঁটায় বাঁধা রয়েছে, চরে চরে ঘাস খাচ্ছে—তা কচি বেশ, এখনও শিং গজায় নি—কালো রং—

ভূতনাথের বিশ্বয় বিক্ষারিত চোখের দিকে চেয়ে বংশী বললে—
এ আপনার গিয়ে সব মেজকতার সখ, ভারি সৌথীন মানুষ আপনার
এই মেজকতা—সেদিন সুখচর থেকে একজন লোক এসে বাজি
রেখে দশ সের রসগোল্লা খেয়ে গেল—বাজি ছিল খেতে পারলে
মেজকতা নগদ পাঁচ টাকা দেবে—ভৈরববাবুও খেতে বসেছিল—
তিন সের খেয়েই হেঁচকি তুলতে লাগলো—তা সে নগদ পাঁচটা
টাকাও নিলে, দশ সের রসগোল্লাও খেলে, আবার মেজকতা খুশি
হয়ে একটা গরদের উড়ুনি দিলেন তাকে।

একলা ঘরে ঘুরে ঘুরে ভূতনাথের সময় আর কাটে না। একবার মনে হলো—রাস্তায় বেরোয়। কিন্তু অচেনা জায়গা, কোথায় গিয়ে শেষে চিনে চিনে বাড়ি ফিরতে পারবে না। আস্ক ব্রজরাখাল। প্রথম দিন তার সঙ্গে বেরুতে হবে।

জানালা দিয়ে আবার চেয়ে দেখলে দক্ষিণ দিকে। পুকুরের পাড়ে বাঁধা রয়েছে ছাগলটা। আপন মনে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাস খেয়ে চলেছে। বাগানে একজন মালী গাছের গোড়াগুলো খুঁড়ে দিচ্ছে। কোণের মেথরপাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলা করছে রাস্তার ওপর। আর তারপর বুঝি ধোপাদের ঘর। দড়িতে সার সার অসংখ্য শাঁফ্রি কাপড় জামা শুকোচ্ছে।

ঘরের দেয়ালের তাকে হঠাৎ ভূতনাথের নজর পড়লো—পুরনো কাগজপত্রের জ্ঞালের মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে এক জোড়া বাঁয়া তবলা। কার জিনিস কে জানে। ব্রজরাখালের এ দিকেও স্থ আছে নাকি! সর্বাঙ্গে ধুলো মাখা। বোধ হয় বহুদিন কেউ হাত দেয়নি। মনে পড়লো ভূতনাথের—সেই ফতেপুরের বারোয়ারিতলার যাত্রাদলের কথা। একদিন এই নিয়ে কত মাথাই না ঘামিয়েছে। সাত মাত্রার যৎ, আবার আট মাত্রার যং! বিলম্বিত লয়ের কাওয়ালি আর একতালা। ছন, চৌছন, তেহাই। রসিক মাস্টার বলেছিল—ডুগি তবলায় খাসা হাত তো ছোকরার।

কেমন যেন ইচ্ছে হলো ভূতনাথের তবলা বাজাতে। কিন্তু ভয় হলো যদি কেউ আপত্তি করে। কোথায় পরের বাড়িতে থাকা। ব্রজরাখালের নিজের বাড়ি তো আর নয়। তবলাটায় হাত বুলিয়ে সামনের তর্জনীটা দিয়ে ছই একটা টোকা মেরে আবার রেখে দিলে। ঘাটগুলো বাঁধা নেই। কেমন যেন মরা আওয়াজ বেরুলো। সামনের রাস্তা দিয়ে ফেরিওয়ালার ডাক কানে আসে —বাসন চাই—পেতল কাঁসার বাসন—

কাঁসি ঘণ্টা বাজিয়ে কাঁসার বাসন বেচতে চলেছে। সামনের আস্তাবল বাড়ির কার্নিসের ওপর একটা চিল চুপ করে বসে ছিল, এবার হঠাৎ অকারণে চিঃ হিঃ ইঃ শব্দ করে তীর বেগে উড়ে পালালো। আর একজন ফেরিওয়ালা কী একটা অভুত চিৎকার করতে করতে চলেছে। প্রথমটা কিছু বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ শোনার পর বোঝা গেল। বলছে—কুয়ো—র—ঘ—টি তো-লা-আ—আ—

ভূতনাথের আজও মনে আছে সে কলকাতার সেই প্রথম দিনের ছপুরটা যেমন রোমাঞ্চময় লেগেছিল, জীবনে আর কোনও দিন তেমন লাগেনি। সেই তার স্বপ্নে দেখা কলকাতার সঙ্গে চোখের সামনের কলকাতাকে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল সে। শুধু বাড়ি—আর বাড়ি। এত বড় বড় বাড়ি। মল্লিকদের তারাপদ'র দেখা কলকাতার সঙ্গে কি তা মিলেছে ? পিসীমা যদি বেঁচে থাকতো তো ভয়ে হয় তো

তার ঘুমই হতো না। তার ভূতনাথ এত বড় কলকাতায় কোথায় হয় তো হারিয়ে যাবে, হয় তো গাড়ি চাপা পড়বে—সেই ভয় ।

বিকেল হতে তো অনেক দেরি আছে। ভূতনাথ ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেকলো।

ব্রিজ সিং বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলো গেট-এ। কিছু বললে না।

খোয়ার রাস্তা। এবড়ো খেবড়ো। বনমালী সরকার লেন-এ তখনও পিচ বাঁধানো হয় নি। ছুপুরের নির্জন রাস্তা। রাস্তা পেরিয়ে মোড়ের মাথায় আসতেই মনে পড়লো সেই নরহরির কথা। বুড়ো অশথ গাছটার তলায় চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। কেউ নেই কোথাও। দেব-দেবীরা সব সাজানো পড়ে আছে। ফুল বেলপাতা শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে। নৈবিভিত্র চাল হু'একটা ছড়ানো এদিক ওদিক। কিন্তু নরহরি নেই। এবার হঠাৎ যেন ভক্তি ভরে ভূতনাথ —কোন্দেবতাকে লক্ষ্য করে কে জানে—প্রণাম করলে। বেদীর কাছে গিয়ে তুই হাত জোড করে প্রণাম করলে। ফতেপুরের বারোয়ারিতলার মণ্ডলচণ্ডীর কাছে যেমন প্রণাম করে কামনা করতো ভূতনাথ, তেমনি মনে মনে প্রার্থনা করলে—মঙ্গল করে! মা, মঙ্গল করো। ভূতনাথের আর কোনও প্রার্থনা মনে এল না। কার মঙ্গল, কী মঙ্গল, সে প্রশ্ন নয়। সমস্ত মঙ্গল হোক। তার নিজের মঙ্গল, ব্রজরাখালের মঙ্গল—তারপদ, ভূষণ কাকা—ননী, রাধার আত্মার মঙ্গল। বিশ্ব সংসারে সকলের মঙ্গল। ওই বংশী, ওর বোন চিস্তা, ওর ছোটমা, ছোটবাবু, মধুসূদন সকলের মঙ্গল।

বড় রাস্তার ওপর যেতে ভয় করলো ভূতনাথের। টগ্ বগ্ করে সেই কালকের মতো ট্রাম গাড়ি চলেছে। ঘোড়ার গাড়িওয়ালা ঘোড়াকে ছিপটি মারতে মারতে চলেছে হু হু করে। মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করছে—উ-উ-উ-উ—। আবার কেউ বলছে— টি-টি-টি-টি—

একটু ও-পাশে একটা বাড়িতে চং-চং করে ঘন্টা বাজলো। ছেলেদের স্কুল। ভূতনার্থ,পড়লে। বেঙ্গল সেমিনারি। স্কুলের সামনে গোটাকতক কাবুলিওয়ালা অন্তত ভেলভেটের কুর্তা আর চিলে-ঢালা। সাদা পাঞ্জাবী পরে বসে আছে। বসে বসে ফল বেচছে। একটা কাঁপড়ের ওপর আঙ্র—বেদানা—বাদাম—ছড়ানো।

গঞ্জের স্কুলের কথা মনে পড়লো। সে ছিল প্রকাণ্ড খড়ের আটিচালা ঘর। এমন দোতলা পাকা দালান নয়। সামনের দিকে এগিয়ে গেল ভূতনাথ। তাদের ফার্ন্ট ক্লাশে সংস্কৃত বই ছিল হিতোপদেশ। পড়াতেন শরৎ পণ্ডিত। লম্বা করে নস্তি নিতেন। সর্বদাই বোয়াল মাছের মতো লাল-লাল গোল চোখ। টিকিতে ফুল বাঁধা থাকতো তাঁর। ভূতনাথ ভারি ভয় করতো তাঁকে। ধাতুরূপ মুখস্ত বলতে না পারলে মাথায় গাঁট্টা মারতে মারতে ঢিপ করে কিল বসিয়ে দিতেন পিঠে! রাগহলে চিৎকার করে বলতেন—এই গর্ধভ—

শরৎ পণ্ডিতের অস্ত্র ছিল শুধু হাতের গাঁট্টা।

অঙ্কের মাস্টার হরনাথবাবুর অস্ত্র ছিল থাকের কলম। তুই আঙুলের মধ্যে থাকের কলমটি দিয়ে জোরে এমন টিপে ধরতেন যে মনে হতো বুঝি বিছে কামড়িয়েছে।

আর হেডমাস্টার অবনীবাবুর বেত। দারোয়ান সত্যনারায়ণ ছিল বেতের ভাঁড়ারি। বড়, মাঝারি, ছোট, নানা মাপের বেত সাজানো থাকতো লম্বা লম্বা বাঁশের নলের মধ্যে। চিংকার করে। অবনীবাবু ডাকতেন—আমার কেন্—

কেন মানে বেত।

অবনীবাবু বাঙলা ভাষায় বেত বলতেন না। শাস্তির গুরুত্ব বোঝাবার জন্মে বোধ হয় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন। অর্থাৎ যেন বেতের আঘাত কম, আর কেন-এর আঘাত প্রচণ্ড। সত্যনারায়ণ সব বেত গুলো এনে হাজির করতো হেডমাস্টারের সামনে।

অপরাধীর অপরাধের তারতম্য হিসেবে বেতের আকারেরও তারতম্য হতো। অর্থাৎ পরীক্ষার খাতায় বই থেকে নকল করলে— বড় বেত। পেছনের বেঞ্চে বসে ব্যাঙের ডাকের নকল করলে— মাঝারি বেত। আর সত্যনারায়ণের কাছ থেকে ধারে জিভে-গজা খেয়ে ধার শোধ না করলে—ছোট বেত।

পঞ্চাননের ভাগ্যে তিন রকম বেতই জুটতো। সেই পঞ্চানন! ভূতনাথের এতদিন পরে আবার পঞ্চাননকে মনে পড়লো। একদিন হঠাৎ পুলিশে ধরে নিয়ে গেল সেই পঞ্চাননকে।
ম্যাজিস্ট্রেটের বাগান থেকে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল।
বিচারে জেল হয়ে গেল পঞ্চাননের তিন মাস। তারপর জেল থেকে বেরিয়ে পঞ্চানন আর গ্রামে আসেনি। কোথায় যে উধাও হয়ে গেল কেউ জানতে পারলে না।

স্কুলের সামনে যেতেই কেমন একটা হৈ-চৈ গণ্ডগোল শোনা গেল। ওদিক থেকে ছেলেরা চিংকার করছে—আর এদিক থেকে কাবুলিওয়ালারও চিংকার করে। কী বিকট ভাষা এদের। গোটাকতক শব্দ কেবল—কিছু মানে বোঝা যায় না। ওদিক থেকে ঢিল ছুঁড়তে লাগলো ছেলেরা—আর এরা কিছু না পেয়ে বড় বড় বেদানা ছুঁড়তে লাগলো ছেলেদের লক্ষ্য করে।

রাস্তাময় বেদানা ডালিম আঙুর নাশপাতির ছড়াছড়ি। ভিড় জমে গেল চারিদিকে। চার পাঁচটা কাবুলিওয়ালা যেন পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো। হাতের লম্বা লাঠিগুলো নিয়ে ঘোরাতে লাগলো। দমাদম জানালা-দরজা বন্ধ হয়ে গেল বেঙ্গল সেমিনারির। স্কুলের নাম লেখা সাইন বোর্ডখানা টেনে নামিয়ে ভেঙে দিলে।

ভুতনাথের কেমন অবাক লাগলো—কেন হঠাৎ এই মারামারি। অথচ একটু আগেও তো কোনো কিছু ছিলো না। ছেলেরা ফল কিনছিল ওদের কাছে।

- —কী হলো মশাই-—কী হলো। যে যা পারলে ছটো চারটে বেদানা কুড়িয়ে পকেটে পুরলে। একজন বললে—ছেলেদেরই দোষ।
- -কেন ?
- —ওরা ওদের বেইমান বলেছে।
- —বেইমান! বেইমান বলা এত বড় অপরাধ! হট্টগোলের
  মধ্যে থেকে ভূতনাথ বেরিয়ে এল। কয়েকটা লাল চামড়ার সাহেব
  পুলিশ ততক্ষণ এসে পড়েছে। ভয়ে যে যেদিকে পারলে দৌড়
  দিলে। এখনি হয় তো লাঠি মারবে। ওরা ভয়ানক মারে।
  গোরাদের ক্ষমতা কি কম্। এসেই চার পাঁচটা কাবুলিওয়ালাকে
  ধরে ফেললে। তারপার দমাদম লাথি মারতে লাগলো স্কুলের বন্ধ

দরজার ওপর। রাস্তার গাড়ি ঘোড়া ট্রাম লোক-চলাচল বন্ধ হয়ে গেল,। হৈ হৈ কাণ্ড!

আবার বনমালী সরকার লেন-এর মধ্যে চুকে পড়লো ভূতনাথ। বুকটা তখনও তার দূর দূর করে কাঁপছে। বেইমান! কথাটার মানে কী!

মনে আছে বহুদিন আগে পঞ্চানন একবার হেডমাস্টার অবনী বাবুর কাছে খুব মার খেয়েছিল। ছই হাতের পাতায় তখনও লাল দাগ আছে। রাস্তায় এসে বলেছিল—এই বইগুলো একটু ধর তো—বোধ হয় জ্বর আসছে।

পঞ্চাননের কপালে হাত দিয়ে ভূতনাথ চমকে উঠেছিল। জ্বে পুড়ে যাচ্ছে যেন। জ্ববের ঝোঁকে সেই রাস্তার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিল পঞ্চানন।

মনে আছে সেই জ্বরের ঘোরেই পঞ্চানন বলেছিল—শালা হেডমান্টারটা বেইমান।

ভূতনাথ সেদিন মানে বোঝেনি পঞ্চাননের কথাটার। বেঙ্গল সেমিনারির ছেলেদের বেইমান বলায় কাব্লিওয়ালাদের রাগের কারণটাও ভূতনাথ বুঝতে পারেনি সেদিন। কিন্তু মানে বুঝতে পেরেছিল অনেকদিন পরে, যেদিন ছোটবৌঠান বলেছিল—ভূতনাথ তুই এত বড় বেইমান—

হেডমান্টারের বেইমানি বোঝবার বয়েস তথন হয়নি ভূতনাথের। কাবুলিওয়ালাদের বেইমানির অর্থও খুঁজে পাওয়া যায়নি সেদিন। কিন্তু ভূতনাথ যে কেমন করে বেইমান হলো সে প্রশ্বানাকিন্তু ছোট-বোঠান তো তথন অপ্রকৃতিস্থ। তাকে অবশ্য ক্ষমা করেছিল ভূতনাথ। ছোটবোঠানকে চিনেছিল বলেই তো ভূতনাথ পরে তাকে ক্ষমা করতে পেরেছিল।



সেদিন আপিস থেকে ব্রজরাখাল ফিরলো একটা মস্ত বড় বাণ্ডিল নিয়ে। বললে—তোমার ও জামা-কাপড়ে চলবে না বড়- কুট্ম—ভদ্রলোকের কাছে চাকরি করতে গেলে একট্ ভদ্র হয়ে যেতে তো হবে—

একেবারে তৈরি কামিজ নিয়ে এসেছে। ধৃতিও একজোড়া। লাটুমার্কা রেলির ধৃতি। যেমন মিহি তেমনি খাপি।

— আর এই নাও জুতো—এ তো ফতেপুরের রাস্তা নয়। এখানে খোয়ার রাস্তা, খালি পায়ে চললে পা ছিঁড়ে যাবে: একেবারে।

ভূতনাথ জুতো জোড়া পায়ে দিলে। ব্রজরাখাল নিজের হাতে ফিতে বেঁধে দিলে। বললে—পছন্দ হয়েছে তো। টেরিটি বাজারের খাস চিনে-বাডির জুতো।

সেই বিকেল বেলা ভূতনাথকে জুতা জামা কাপড় পরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারদিক থেকে দেখলে ব্রজরাখাল। তারপর বললে——এইবার সব ছেড়ে রাখো, পরশু আমার ছুটি আছে আপিসের,. ওইদিন আবার পরতে হবে।

#### —কেন ?

ব্ৰজরাখাল উত্তর দিলে না। কিন্তু খেতে বসে কথাটা বললো ব্ৰজরাখাল। বললে—চাকরি তো কখনও করোনি বড়কুটুম— চাকরির শতেক জ্বালা—এক-একবার ভাবি ছেড়ে দেবো—আমার কিসের দায়। না-আছে বাপ-মা, না-আছে বউ-ছেলে,—কিন্তু ঠাকুর বলতেন—

ভূতনাথ মুখে ভাত পুরে বললে—কোন্ ঠাকুর ?

—আমার ঠাকুর—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—গেঁয়ো ভূত, নাম শোনোনি তুমি—দেখবে, বলে রাখছি তোমাকে—ওই ঠাকুরের ছবিই একদিন দেশের ঘরে ঘরে থাকবে—আমার চোথ খুলিয়ে দিয়েছেন ঠাকুর। তোমার বোন যখন মারা গেল বড়কুটুম, সে বড় কপ্তের মধ্যে কাটাতে লাগলাম—সে যে কী কপ্ত কী বলবো। বড় ভালোবাসতাম রাধাকে—বলে ভাত খেতে খেতে হো হো করে হেসে উঠলো ব্রজরাখাল।

ব্রজরাখাল হাসলো না কেঁদে উঠলো দেখবার জন্মে ভূতনাঞ্ব ব্রজরাখালের মুখের দিকে তাকালে। কিন্তু ব্রজরাখাল কোনোঃ দিকেই যেন চেয়ে নেই,। আবার বলতে লাগলো ব্রজরাখাল—তোমার বোন আমায় একদিন কী বলেছিল জানো—

### ভূতনাথ বললে—কী।

—এই অসুখ হবার কিছুদিন আগে, আমি শনিবার দিন বাড়ি গিয়েছি। রাধা বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—বললাম—কী কথা বলো। রাধা বললে—আমার ভূতোদাদার বড় ইচ্ছে কলকাতা দেখবার। আমায় কতবার বলেছে—তুমি চাকরি করো কলকাতায়, ওকে একবার কলকাতা দেখাতে পারো না ? বললাম—পারি। পারি তো বললাম, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই ও মারা গেল। আমার মনের অবস্থা তখন তো বুঝতে পারছো —ফতেপুর থেকে ফিরে এসে লম্বা ছুটি নিয়ে দিনরাত কেবল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকতাম। বেশ ভালো লাগতো। মনে হলো দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে আর সংসারে ফিরে যাবো না—কিন্তু ফিরে এলাম ভাই,—ঠাকুরই আমায় ফিরিয়ে দিলেন—কেমন করে দিলেন সেই কথা বলি—

সেদিন সব ভক্তরা বসে আছি। নরেন আছে, লাটু আছে—
গিরিশও ছিলো বোধহয়। আমি বললাম—ঠাকুর আমি আর সংসারে ফিরে যাবো না।

ঠাকুর জানতেন সব। রাধার মারা যাওয়ার খবর শুনে খুব কেঁদেছিলেন। জানতেন আমার কেউ নেই সংসারে—সংসারে কারো ওপর কোনও দায়িত্ব নেই। কার জক্তেই বা চাকরি করছি, কার জন্তেই বা টাকাকড়ি—একটা পেট, সে-জন্তে ভাবিনে। ঠাকুর শুনলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, একটা গল্প শোন। বললেন—দেখ নারদ মুনির ভারি অহঙ্কার ছিল যে, ত্রিভূবনে তাঁর মতন ভক্ত আর কেউ নেই। বিফু শুনে বললেন—তোমার চেয়েও আর একজন বড় ভক্ত আমার আছে হে—সে এক চাষী, যাও তাকে গিয়ে দেখে এসো নারদ। নারদ গেলেন দেখতে। গরীব চাষা। সারাদিন ক্ষেতে খামারে কাজ করে—ফুরস্থং নেই মরবার। কেবল সকালে ঘুম থেকে উঠে আর রাত্রে শুতে যাবার আগে ছ'বার মাত্র হরির নাম করে। নারদ কিছু বৃঝ্তে পারলেন না। এলেন বিফুর কাছে। বললেন—দেখে এলাম তোমার ভক্তকে—কী এমন তার ভক্তি যে এতো বড়াই করছো! বিষ্ণু তাকে একটা বাটিতে টইট্ব্বুর তেল দিয়ে বললেন—যাও নারদ, এই বাটিটা নিয়ে একবার সারা শহরটা ঘুরে এসো—কিন্তু সাবধান, তেল যেন একফোঁটাও না পড়ে। নারদ চললেন। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলেন আবার বাটিভর্তি তেল নিয়ে। তেল এক ফোঁটাও পড়েনি। বিষ্ণু জিজ্ঞেস করলেন—নারদ, আমার কথা ক'বার স্মরণ করেছো তুমি ? নারদ বললেন,—প্রভু, আপনার নাম স্মরণ করবার সময় পেলাম কই। আমি তো সারাক্ষণ তেল নিয়েই ব্যস্ত। তথন বিষ্ণু নারদকে বৃঝিয়ে দিলেন—সেই সামান্ত চাষার ভক্তি কেন নারদের চেয়েও বড়। সেই চাষা হাজার কাজের মধ্যেও ছ'বার তো অন্তভঃ হরিকে স্মরণ করে—

ঠাকুর এমনি কথায় কথায় কেবল গল্প বলতেন। গল্প শুনে চুপ করে রইলাম। তখনও যেন বিশ্বাস হলো না। ঠাকুর বুঝলেন। বুঝে হাসলেন এবার। বললেন—ওই গিরীশকে জিজ্ঞেস করে দেখ—ওকে বলেছিলাম যথন প্রথম ও এসেছিল—শুধু দিনের মধ্যে ছ'বার নাম-জপ্ করতে, একবার খাবার আগে, আর একবার শোবার আগে। ও শেষ পর্যন্ত পেরেছে। তুই-ই বা পারবি না কেন। তার বেশি তোকে কিছু করতে হবে না। মা তোর কাছে আর কিছু চায় না রে বোকা ছেলে। তারপর হাসি থামিয়ে নরেনের দিকে চেয়ে বললেন—ওরে দেখ, ব্রজরাখালের বিশ্বাস হচ্ছে না। ওরে এ-সংসারে যত মত তত পথ যে,—কোনও মতটাই নিথুত নয়। তা ভেবে তোর কী দরকার। তুই যা করছিস করে যা--সংসারের সমস্ত জীবের মধ্যেই শিবকে পাবি। আর যদি না-ই পাস তাতেই বা কী। মা তো তোর মনের কথা জানে রে। এই দেখ না, সবাই ভাবে তার হাতঘড়িটাই ঠিক সময় দেয় কিন্তু কোনও ঘড়ির সঙ্গে কোনও ঘড়ির তো মিল নেই—অথচ আসলে সঠিক সময়টা যে কী তা কেউ জানে না—তা নাই বা জানলো, তাতে কারো কোনও কাজের ক্ষতি হচ্ছে ?

গল্প করতে করতে কখন যে খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে কারোর খেয়াল ছিল না। ভূতনাথ একমনে ব্রজরাখালের কথা শুনছিল। হঠাৎ চমক ভেঙে ব্রজরাখাল বললে—যা হোক—রাধার কাছে সেই কথা দিয়েছিলুম তার ভূতোদাদাকে কলকাতা দেখাবো। তা এতোদিন মনে ছিল না, তোমার চিঠি পেয়ে মনে পড়লো।

রাত্রে ভূতনাথ বললো—ও বাঁয়া তবলা কার ব্রজরাখাল।

ব্রজরাখাল বিছানা পাততে পাততে বললে—ও আমারই, এক-কালে আমিই বাজাতাম—তারপর এখন বাজাই খোল, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সামনে খোল বাজিয়ে আর তবলা ভালো লাগে না।

শোবার আগে ব্রজরাথাল বললে— ঠাকুরকেই দেখলে না বড়কুটুম, কলকাতার আর কী দেখলে তবে…তা হলে পরশুদিন যাওয়া মনে রেখো, আবার ভুলে যেও না যেন—আমার ছুটি আছে সেদিন।

- —কোথায় ? ভূতনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।
- —এরই মধ্যে ভুলে বসে আছো, তোমার চাকরি হে—মাইনে এখন পাবে সাত টাকা করে, আর এক বেলা ওখানেই খাবে। বেশ নিষ্ঠাবান ধার্মিক লোক স্থবিনয়বাবু। নববিধান সভার ব্রাহ্ম ওঁরা—
  - —সে কী ব্রজরাখাল।
- —সে তুমি ব্ঝবে না এখন—ব্রজরাখাল পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

পাশের ঘরে শুয়ে অনেকক্ষণ ভূতনাথের ঘুম এল না। সেই কালকের মতো ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ, অনেক চাকরের গোলমাল। তারপর রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেই তন্দার মধ্যে কালোয়াতি গানের সঙ্গে তবলার ঠেকা। অনেক রাত্রে লোহার গেট খোলার ঘড় ঘড় শব্দ। আর তারপর…তারপরের কথা আর ভূতনাথের মনে থাকবার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত চাকরি হলো ভূতনাথের। সাত টাকা মাইনে আর এক বেলা খাওয়া। তা সাত টাকাই কি কম।

ব্রজরাখাল বললে—সাত টাকাই কি কম। আমি তো এল.এ. পাশ করে দশ টাকায় ঢুকেছিলাম। তুমি লেখাপড়া-জানা ছেলে, বিভা রয়েছে পেটে—দেখবে, ও সাত টাকাই শেষে সতেরো টাকায় গিয়ে দাঁড়াতে দেরি হবে না। তুমি কিছু দিধা করো না তা বলে।

দ্বিধা নাকি ভূতনাথের আছে! দ্বিধা কিসের। ব্রজ্বরাখালের বিনা-ভাড়ার ঘরে থাকা আর এক-বেলা খাওয়া আবার সাত টাকা নগদ মাস গেলে। জলখাবার, জামাকাপড় নিয়ে মাসে তিন টাকাই খরচ হোক—তারপর চার টাকা করে জমা! কত বাবুয়ানি করবে করো না!

ব্রজরাখালের কেনা নতুন জামা-কাপড় জুতো পরে রওনা দিলে ভূতনাথ ব্রজরাখালের সঙ্গে। রাস্তায় বেরিয়ে ব্রজরাখাল বললে— খ্ব মন দিয়ে কাজ করবে বড়কুট্ম—দেখো আমার বদনাম না হয়। ওরা আবার ব্রাক্ষ কিনা।

- —ব্রাহ্ম মানে? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।
- —এই তোমরা যেমন হিন্দু, উনি তেমনি ব্রাক্ষ—অর্থাৎ এই ছুর্গা কালী গণেশ ও-সব পূজো টুজো করেন না—বলেন পুতৃল পূজো, তা সে-সব নিয়ে তোমার কী দরকার—তুমি চাকরি করবে মন দিয়ে—ফাঁকি দেবে না, বাস্ চুকে গেল ল্যাঠা।

ভূতনাথ বললে—আমাকে আমার হিন্দুধর্ম ছাড়তে যদি বলেন—

- —তা তো বলবেনই—ব্ৰজরাখাল বললে।
- —তা হলে ?
- —তুমি ছাড়বে না।
- —তাতে যদি চাকরি যায় ?
- যাবে, যাবে। তা বলে তো আর রাতারাতি ধর্ম বদলাতে পারো না। ধর্ম হলো তোমার মনের বিশ্বাসের ব্যাপার— আর যদি মনে করো সাত টাকাই তোমার কাছে বড় তা হলে হবে ব্যাহ্ম, ব্যাহ্মসমাজে গিয়ে নেবে দীক্ষা।

ভূতনাথ উত্তর দিলে না। চুপ করে ভাবতে ভাবতে চললো। খানিক পরে বললে—এ-চাকরিতে তোমার মত আছে তো ব্রজরাখাল—তোমার মত না থাকলে দরকার নেই চাকরির। শেষে হয় তো গরু-শোর খেতে বলবে।

ব্রজরাখাল বললে—না না ওসব ভয় তোমার নেই। স্থবিনয়বাবু লোক খুব ভালো, আমার চেয়েও ভালো, তবে একটু গোঁড়া। তাতেই বা তোমার কী! ওর ধারণা কেশববাবু যা বলেন তাই-ই ঠিক তাই-ই গ্রুব আর কারোর কথা কিছু নয়। না হয় তাই-ই বললেন, তাতে তোমারই বা কী আর আমারই বা কী।

ভূতনাথ ব্ৰজরাখালের কথা কিছু বুঝতে পারলে না।

ব্রজরাখাল বলেই চললো—অথচ দেখো বড়কুটুম, আমার ঠাকুর বলতেন—ও হিন্দুধর্মই বলো আর খৃন্টধর্ম কিন্তা ইসলামধর্মই বলো, সব চঁচা করে দেখেছি—দেখলাম আসলে সেই ভগবানকেই সবাই ডাকে—শুধু বিভিন্ন নামে। একটা পুকুরের যেমন অনেকগুলো ঘাট থাকে—তার এক ঘাটে হিন্দুরা ঘড়ায় করে 'জল' তোলে। আরেক ঘাটে মুসলমানেরা মশকে করে 'পানি' তোলে, আর একটা ঘাটে খুন্টানরা তোলে 'ওয়াটার'—আসলে সেই জলই তোলাই-এর লক্ষ্য—শুধু নামটা নিয়ে মারামারি।

বউবাজার খ্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাধববাবুর বাজার পেরিয়ে সোজা উত্তরে চলতে লাগলো হুজনে।

এক ঘণ্টা সময় লাগলো পৌছতে।

বাড়ির সামনে বড় সাইনবোর্ডের ওপর লেখা—'মোহিনী-সিন্দূর কার্যালয়'।

দরজা খোলাই ছিল। ভেতরে ছোটখাটো আপিসের মতন। চেয়ার-টেবিল সাজানো। কাগজ-পত্র গোছানো রয়েছে। পরিপাটি পরিচ্ছন্ন।

কে একজন এগিয়ে এল সামনে। এসে বললে—বাব্ আপনাদের বসতে বলেছেন, আপনারা কি বনমালী সরকার লেন থেকে আসছেন—

খানিক পরে আবার ফিরে এল লোকটা। এসে ব্রজরাখালকে বললে—আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

ভূতনাথকে বসতে বলে ব্রজরাখাঁল ওপরে চলে গেল। ঘরটার চারধারে চেয়ে দেখলো ভূতনাথ। আপিস ঘর। দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো ফটো টানানো। ভূতনাথ কাউকে চেনে না। অনেকগুলো সাহেব মেমদের ছবি। সোনালি ফ্রেমে বাঁধা। সদর দরজার মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে— 'ব্রক্ষকুপাহি কেবলম্'।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তর। ভূতনাথ চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে ব্রইলো। থানিক পরে কোথা থেকে যেন গানের শব্দ কানে এল। ধন্য ধন্য তুমি বরেণ্য নমি হে জ্গৃত বন্দন

প্রণতজনে কৃপাবিধানে ঘুচাও কলুষ বন্ধন।

সত্যসার নির্বিকার স্থজন পালন কারণ
জীবনে মরণে শাশানে ভবনে জীবনের অবল্মন
পূর্ণ পরম অনাদি চরম, অনস্ত জ্ঞান নয়ন
ওতপ্রোত তোমাতে চিত জগত-চিত্তরঞ্জন।
অ্যাচিত দয়ার সিন্ধু, তুঃখ দারিদ্র ভ্রজন,
পবিত্র পাপনাশন পতিতজন পাবন॥

গান গাইছে একজন মহিলা। ভূতনাথ অভিভূতের মতন সমস্ত গানটা শুনলে। তারপর আবার সব নিস্তর। একা একা বসে থাকতে ভূতনাথের কেমন অসহা লাগছিল।

খানিক পরে আবার সেই লোকটা ঘরে এসে বললে— আপনাকে ওপরে ডাকছেন বাবু।

ভূতনাথ লোকটার পেছন পেছন গিয়ে হাজির হলো ভেতরের বারান্দায়। সেথানে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার রাস্তা। ওপরে উঠে লোকটা পাশের একটা ঘরের দরজা থুলে বললে—ভেতরে যান।

দরজা খুলতেই ভূতনাথ দেখলে। প্রকাণ্ড এক ঘর। মাঝখানে এক গোল টেবিলের চারপাশে নিচু নিচু চেয়ারে বসে আছেন সবাই। আর সব মুখ অচেনা। কেবল ব্রজরাখালের দেখা পেলোঃ একপাশে।

ভূতনাথকে নিজের পাশের চেয়ারে বসিয়ে ব্রজরাখাল বললে— এই হলো আমার বড়কুটুম, এখন আপনার হাতেই এর ভার দিলাম। নেহাৎ গ্রাম্য সরল ছেলে—এখনও শহরের হাওয়া গায়ে লাগেনি।

সামনের ভদ্রলোক একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে হাসতে লাগলেন। হা হা করে হাসি। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—বেশ নামটি। ভূতনাথ—ভূতনাথ। কয়েকবার নামটা উচ্চারণ করলেন মুখে। তারপর বললেন—শিবের আর-এক নাম ভূতনাথ। উপনিষদে পড়েছি 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—ওই শিবেরও বিত্ত নেই—বিভব নেই—ভোলানাথ।

ভূতনাথ বললে—বামুনগাছির পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছি কি না, তাই পিসীমা আমার নাম রেখেছিল ভূতনাথ···

খুক খুক করে পাশ থেকে হাসির শব্দ এল।

ভদ্রলোক বললেন—ছি মা, হাসতে নেই, এ-হাসি ভোমার চাপল্যের লক্ষণ মা—ভূতনাথবাবু ঠিকই বলেছেন—সেই ব্রহ্মেরই কত নাম—প্রধানন্ত এক নাম তাঁর—আপনি কী বলেন ব্রজ্রাখালবাবু—

ভূতনাথ ব্রজরাখালের উত্তরের দিকে কান না দিয়ে দেখলে—যে হাসছে সে একটি মেয়ে। অনেকটা রাধার বয়সী। কিম্বা হয় তোরাধার চেয়েও কিছু বড়। কিন্তু বড় স্থলর দেখতে। তখনও হাসিটা মুখে লেগে রয়েছে তার। ভূতনাথের চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি আবার হাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিলো—কিন্তু কেন জানি না বোধহয় বাবার মুখ চেয়েই চেপে গেল। মেয়েটির পাশে আরেকজন মহিলা বসে আছেন। বোধ হয় মেয়েটির মা। ছই হাতে কী একটা বুনছেন। সেই দিকেই নজর তাঁর। মাঝে মাঝে এক-একবার স্থবিনয়বাবুর দিকে তাকাচ্ছেন।

—আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু বুঝলেন ব্রজরাখালবাবু—

স্থবিনয়বাবু দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প করতে লাগলেন।—ভারি গোঁড়া হিন্দু—কালীভক্ত—প্রতি শনিবার মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কালীপূজো করে রোববার দিন জল গ্রহণ করতেন—আমার এই খুকু যখন হলো উনি নাম রাখলেন জবাময়ী—কালীর যেমন জবা—শিবের তেমনি ধুতুরা—তুমি হাসছিলে মা, কিন্তু ভূতনাথবাবুর নামটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছে—সেই গানটা গাও তো মা—

এতক্ষণে মহিলাটি হাতের বোনা বন্ধ করে চোখ তুললেন একটু।
—আর তুমি গাইতে বলো না ওকে—এখনি যদি গলা ভাঙিয়ে বসে
থাকে, আসছে শনিবার দিন গাইতেই পারবে না যে একেবারে।

ব্রজরাথাল জিজ্ঞেস করলে—আসছে শনিবার গান-বাজনা আছে নাকি ?

স্থবিনয়বাব বললেন—আসছে শনিবার আমার জবার জন্মদিন কিনা—তা হলোই বা জন্মদিন—জবার গলায় এ-গানটা আমার ভারি মিষ্টি লাগে ব্রজরাখালবাব্—খাঁটি জয়জয়ন্তীর গ্রুপদ—গাও না—গাও না মা—বলে স্থবিনয়বাব নিজেই হাতে তাল দিতে দিতে ধরলেন— — নাথ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ, গান থামিয়ে ব্রজরাখালবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—চৌতালে তাল দিয়ে যান তো—বলে আবার আরম্ভ করলেন—

> —নাথ, তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ, তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ—-

হঠাৎ এক সময় ভূতনাথের মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত কোকিল যেন এক সঙ্গে গান গেয়ে উঠলো। আকাশ বাতাস অন্তরীক্ষের সমস্ত অশ্রুত স্থর এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। মধুকামারের পালা-যাত্রায় শ্রীকণ্ঠ হাজরাও বুঝি খেদের গান এমন করে গাইতে পারে না—। অবাক হয়ে ভূতনাথ দেখলে, বাবার সঙ্গে জবাও গলা মিলিয়ে গাইছে—মুখে তার সে বিদ্ধেপের হাসি আর নেই, চোখ অর্ধমুদ্রিত—স্থির মূর্তিতে এক অলোকসামান্ত জ্যোতি বেরুচ্ছে। সেই মুহুর্তে জবাকে যেন আরো স্কুর দেখাতে লাগলো।

—জল স্থল মঞ্ত ব্যোম, পশু মন্থা দেবলোক তুমি সবার স্ঞানকার, হুদাধার ত্রিভুবনেশ। তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনস্ত স্থথ সোপান, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রাণ, তুমি মোক্ষধাম…

পাশের ব্রজরাখালের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। হাতে তাল দিছে আর লম্বা লম্বা চুল ভতি মাথাটা মাতালের মতো ছলছে——আর চোখ দিয়ে অঝোরধারে জল গড়িয়ে পড়ছে। স্থাবিনয়বাবুরও সেই অবস্থা। কিন্তু আশ্চর্য—জবার মা আপন মনে মাথা নিচু করে একমনে বুনে চলেছেন, সঙ্গীত তাঁর কানে যাচ্ছে কিনা কে জানে।

এক সময়ে গান থামলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই।
স্থাবিনয়বাবু নিস্তর্কতা ভাঙলেন। বললেন—তাল কেটেছি
নাকি ব্রজরাখালবাবু—? আপনি ভালো খোল বাজিয়ে—আর
চৌতালটা আপনার ঠিক ধরতেও পারি না আমি—স্থরের দিকে
নজর দিতে গেলে আমার তালটা ওদিকে আবার গোলমাল হয়ে
যায়। তারপর জবার দিকে চেয়ে বললেন—দেখলে তো মা, তুমি
ভূতনাথ নাম শুনে হাসছিলে—যে ভূতনাথ সে-ই মহেশ, সে-ই ব্রহ্ম,
সে-ই বিষ্ণু—সবই সেই এক গ্রুব নিবিকার অনস্ত জ্ঞান-স্বরূপ

প্রমাত্মা—উপনিষদ বলেছে 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি'—যিনি এক রূপকে বহুপ্রকার করেন—

এবার মহিলাটি আবার মুখ তুললেন, বললেন—কেন তুমি বার বার জবাকে বকছো বলো তো—ও তো হাদেনি।

জবা বললে—না বাবা, আমি হেসেছিলাম।

স্বিনয়বাবু দাভিতে হাত বুলিয়ে বললেন—কেন হেসেছিলে মা, ভূতনাথবাবুকে দেখে, ঠিক বলো তো।

এবার ভূতনাথ কথা কইলে। বললে—হাসলেনই বা উনি, আমি তো সে-জত্মে কিছু মনে করিনি—রাধাও হাসতো।

- ---রাধা কে ? প্রশ্ন করলেন স্থবিনয়বাবু।
- —নন্দজ্যাঠার মেয়ে—ভূতনাথ জবাব দিলে।

ব্রজরাথাল বুঝিয়ে দিলে—আমার প্রলোকগতা স্ত্রীর কথা বলছে বড়কুটুম।

—রাধা হাসতো, রাধার সই হরিদাসী হাসতো, হরিদাসীর বর হাসতো, আলা হাসতো, রাধার বিয়েতে বাসর ঘরে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল—তোমার মনে আছে ব্রজরাখাল ? তা হাস্ক গে—আমি কিছ্ছু মনে করি না—বলে ভূতনাথ নিজেই হাসলো।

কথা শুনে স্বাই হেসে উঠলো। জবা হাসলো, স্থবিনয়বাবু হা হা করে হাসলেন, ব্রজরাখালও হেসে উঠলো। জবার মা হাসলেন কিনা দেখা গেল না। তিনি নিজের মনেই বুনতে লাগলেন, মুখ নিচু করে।

সুবিনয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন—ব্ৰজরাখালবাবু, আপনার বড়কুটুমটি বেশ লোক—ভূতনাথবাবুকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

অতদিনের কথা। এখন সব মনে নেই। কিন্তু স্থবিনয়বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি বলছিলে ওঁরা ব্রাহ্ম, কিন্তু বেশ লোক ওঁরা—না ব্রজরাখাল ?

—আমি তো ওঁকে খারাপ লোক বলিনি বড়কুট্ন—লোক খুব ভালো, বেশ আমুদে মানুষ, ওঁদের সমাজ্বের একনিষ্ঠ সভ্যও বটেন— টাকাও আছে অনেক, কিন্তু মনে ওঁর শান্তি,নেই।

#### -কেন ?

—মাঝে মাঝে ওঁর ওই স্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে যায়, তখন ওঁকে ঘরে বন্ধ করে রাখতে হয়—যখন ভালো থাকেন তখন কেবল আপন মনে একটা কিছু নিয়ে বুনে যান—তা ওসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই—তুমি তোমার চাকরিটা মন দিয়ে করে যাবে।

রাস্তায় আসতে আসতে ভূতনাথ কেবল সেই কথাটাই ভাবছিল—অমন প্রাণখুলে হা হা করে হাসতে পারেন কী করে স্থবিনয়বাবু!



'মোহিনী-সিঁতুর' আপিসে চাকরি হয়ে গেল ভূতনাথের।

বার-বাড়িতে রাত্রে শোয়া আর সকাল বেলা স্নান করে একটু জলখাবার খেয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে আপিসে পৌছনো। তা হেঁটে যেতে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সকাল থেকেই কাজ শুরু। তুপুর বারোটার সময় ডাকতে আসে ঠাকুর—বাবু ভাত বেড়েছি—

তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা রেখে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খেতে বসা।
একতলায় বাড়ির পেছন দিকের সমস্ত ঘরটাই রাল্লাঘর। তারই এক
কোণে এক একদিন আসন পেতে জলের গ্লাশ দেয় ঠাকুর।
কলাপাতার ওপর গরম গরম ভাত ফেলে দেয়, হাতায় করে।
বলে—মধ্যিখানটায় একটু গর্ত করুন তো—ডাল দিই—

এক রাশ গরম ভাতের ওপর গরম ডাল পড়ে। তারপর আলু-কুমড়োর একটা তরকারি দেয় এক থাবা। কোনো দিন শাক-চচ্চড়ি গাদাখানেক।

ছোট বেলায় ফতেপুরে মাছ না হলে খেতে পারতো না ভূতনাথ। তা পরের বাড়ি। এমনিতেই খেতে লজ্জা করে। তার ওপর আবার চাওয়া!

আরো ভাত দিলে যেন ভালো হতো। কিন্তু ঠাকুর যেমন ভাড়া দেয়, তাতে কেমন লজা হয়। একদিন জিজ্ঞেদ করেছিল ভূতনাথ—মাছ নেই ঠাকুর !

ঠাকুর বলেছিল—গোণাগুস্তি মাছ—সে তো সব ওপরে চলে গিয়েছে—তারপর তাড়া দিয়ে বলে—একটু হাত চালান বাবু, হাবুর মা এখুনি এসে আবার এঁটো পাড়বে।

সুতরাং কোনো রকমে খাওয়া সেরে নিয়ে আবার কাজে বসতে হয়। কাজ না কাজ! হাজার হাজার প্যাকেট ভর্তি সিঁছুর। সেই কাগজের কোটোয় সিঁছুর ভরা—তারপর মুখ বন্ধ করে ছাপানো লেবেল লাগিয়ে দেওয়া। এক একটি কোটোর দাম—আড়াই টাকা। এক মাসের ব্যবহারের জন্ম আড়াই টাকা। কত দূর দূর দেশে যায়। কোথায় রাজসাহী, চট্টগ্রাম, সিম্হাচলম, পেনাঙ, আলামালাই, জাভা, বোর্নিও—

ফলাহারী পাঠক সিঁত্বর ভরে, প্যাকেট আঁটে, লেবেল লাগায়— আর চিঠিপত্র লেখে ভূতনাথ। মনি-অর্ডার এলে স্থবিনয়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেয়। ভি-পি. করে পার্সেল যায়। যত এজেন্ট আছে, তাদের কাছে পাঠাতে হয় হ্যাণ্ডবিল। নানান ভাষায় লেখা হ্যাণ্ডবিল। হ্যাণ্ডবিল-এ লেখা থাকতো—

'অভূত অড়িংশক্তি সম্পন্ন সিঁত্র। 'মোহিনী-সিঁত্রে'র গুণে মুগ্ধ হইয়া হাজার হাজার নরনারী অসংখ্য প্রশংসাপত্র পাঠাইয়াছেন। কোনো মানুষের জীবনে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করিবার মতো অবস্থা আসিলে ইহার এক প্যাকেট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যাঁহারা জীবনে প্রিয়পাত্র কিম্বা প্রিয়পাত্রীর প্রেম পাইতে চান; প্রিয়জনকে আপনার বশীভূত করিতে চান, প্রণয়িনীকে যদি আপনার করতলগত করিতে চান, কিস্বা যে স্ত্রীলোক আপনাকে ঘূণা করে, অবজ্ঞা করে বা দূরে পরিহার করে তাহাকে যদি হৃদয়েশ্বরীরূপে লাভ করিতে চান, আমাদের এই বহু পরীক্ষিত বহু প্রশংসিত 'মোহিনী-সিঁতুর' পরীক্ষা করিয়া দেখুন। স্বামী-স্ত্রী, প্রভু-ভূত্য, পিতা-পুত্র, শিক্ষক-ছাত্র, গুরু-শিষ্য সকলের পক্ষেই অপরিহার্য। নিত্য হাজার হাজার গ্রাহক ইহার কল্যাণে বিষময় সংসারে অপার শান্তিলাভ করিতেছেন। ইহা ছাড়া মকদ্দমায় জয়লাভ, দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম, নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনের সাক্ষাৎলাভ ইত্যাদি নানা বিষয়ে ইহার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়। এক স্ত্রী এই 'মোহিনী-সিঁ হুর' ব্যবহার করিয়া তাহার পানাসক্ত স্বামীকে

পুনরায় সংসারাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছে, আর একজন দারিদ্যা লাঞ্ছিত হতভাগ্য লটারীতে বিশ সহস্র অর্থ পাইয়া স্থাধে কাল্যাপন করিতেছে, আর একজন···বিফলে মূল্য ফেরং···সংসারে শান্তি ফিরাইতে, হতভাগ্যদের সৌভাগ্য সঞ্চারে, অপুত্রককে পুত্র মুখ দেখাইতে, ঋণীকে অঋণী করিতে, প্রবাসীকে ঘরে ফিরাইতে, ইহা অদিতীয় ·· ইত্যাদি ইত্যাদি—

হ্যাণ্ডবিল ছাড়া পাঁজিতে বিজ্ঞাপনের পাতায় বড় বড় হরফে লেখা থাকতো 'মোহিনী-সিঁহুর'—'মোহিনী-সিঁহুর'—

স্বদেশে বিদেশে, বাঙলায়, ইংরেজীতে, জার্মানী, চীন, জাপানী, তারপর হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, গুরুমুখী, পুস্ত সর্ব ভাষায় সর্বত্র এই 'মোহিনী-সিঁছরে'র বিজ্ঞাপন।

যত বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো—তত বিক্রির অর্ডার। প্রশংসা-পত্রও আসতো অসংখ্য। এক প্যাকেট ব্যবহার করে যারা অল্প ফল পেয়েছে, তারা আরো ছ' প্যাকেটের অর্ডার দিতো।

আরো ছটি পণ্য ছিল স্থবিনয়বাবুর। 'মোহিনী আংটি' আর 'মোহিনী আয়না'।

গুণাগুণ অল্পবিস্তর তিনটেরই এক। কিন্তু তিনটের মধ্যে নাম-ডাক 'মোহিনী-সিঁ হুরে'রই বেশি। 'মোহিনী-সিঁ হুরে'র চিঠি পত্র লিখতে লিখতেই হাত ব্যথা হয়ে যেত ভূতনাথের।

আপিস ঘরের পেছনে গুদাম ঘরে ফলাহারী পাঠকের আপিস বা কারখানা। ফলাহারী হেড আর তার দশজন য্যাসিফেন্ট। তারাও হিন্দুস্থানী। আপিসের ছুটির পর যখন তারা বেরোয়, তখন মাথা থেকে পা পর্যস্ত লালে-লাল হয়ে গিয়েছে শরীর।

সিঁ ছর ঢালাঢালি, কোটোয় ভরা, লেবেল আঁটা আর তারপর প্যাকিং করার পর পোস্টাপিসে ডাকে পাঠানো সমস্ত ভার ফলাহারীর। কিন্তু তদারক করতে হবে ভূতনাথকে। কোন্ অর্ডারটি কখন এল, সেটা রেজিপ্টি করা, কত তারিখে ডেসপ্যাচ করা হলো— সেটি লিখে রাখা। এজেন্টদের চিঠি লেখা, ভি-পি'র ফরম পূরণ করা।

স্থবিনয়বাবু এক একবার সকালের দিকে তদারক করতে আসতেন। বলতেন—কাজকর্ম কেমন হচ্ছে ভূতনাথবাবু—

কালো চাপকান গায়ে, পরনে পায়জামা, কোঁচানো চাদর বুকের

ওপর ক্রসের মতন লটকানো।পায়ে কখনো চটি কখনও য়্যালবার্ট।
এটা সেটা দেখতেন। বলতেন—চমৎকার হচ্ছে ভূতনাথবাবু—বলে
একটু পরেই চলে যেতেন। হাসি হাসি মুখ। সদাশিব মান্ত্রয়।
টাকার ব্যাপারটা নিয়ে যেতে হতো ওপরে। ওপরে সেই বড়
ঘরটায় বসে থাকতেন তিনি। কখনও আপিসের কাগজপত্র নিয়ে।
কখনও বই নিয়ে। হয় তো হেলান দিয়ে একটা কিছু পড়তেন।
আশে পাশে সাধারণত কেউ থাকে না।

সই করবার আগে একবার জিজেন করেন—এটা ভালো করে দেখে নিয়েছেন ভূতনাথবাবু—তারপর আবার বই-এর দিকে মনোযোগ দেন। বাঁধানো বই সব। আলমারিতে থাকে থাকে সাজানো। 'হুর্গেশনন্দিনী', 'কামিনীকুমার', 'হংসর্মপী-রাজপুত্র', 'বিজয়-বসন্ত' প্রভৃতি আরো অনেক বই। 'সোমপ্রকাশ', 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'রহস্ত-সন্দর্ভ', 'ব্রাক্ষিকা দিগের প্রতি উপদেশ', 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্তন'।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয় না। একটু পরেই নিচে চলে আসতে হয়। তারপর ঠাকুর রোজকার মতো ডাকতে আসে—বাবু ভাত বাড়া হয়েছে—থেতে আস্কুন।

সেই গ্রম ভাতের ওপর ডালের গর্ত, আর এক থাবা তরকারি। প্রত্যহের আপিসের কাজের মধ্যে খাওয়াটা যেন এক শাস্তির মতন অসহা হয়ে উঠলো।

ফলাহারীদের অক্স ব্যবস্থা। ছপুর বেলা কারখানা ঘরের মধ্যেই পেতলের কাঁসি বেরায়ে এক একটা করে। কাগজের ঠোঙা করে ছাতু বেঁধে আনে কাপড়ে, সেটা ঢালে, তার ওপর ঢালে জল। অতি সংক্ষিপ্ত সরল প্রণালী। খাওয়ার পর বাঁ হাতে জলের ঘটিটা উপুড় করে মুখের মধ্যে। কী খাটতে পারে সব! সিঁতুর ঘাঁটতে ঘাঁটতে লাল হয়ে যায় চোখ মুখ—তবু ক্লান্ডি নেই। তারা মাইনে পায় পাঁচ টাকা করে। মাসে মাসে মনি-অর্ডার করে তিন টাকা দেশে পাঠায়।

ঠাকুর সেদিন যথারীতি ডাকতে এসেছে। রান্নাঘরের কোণে আসন পেতে বসিয়ে ভাত আর ডাল দিয়ে ঠাকুর বললে—আজ ওই দিয়েই থেতে হবে বাবু—তরকারি হবে না।

# ভূতনাথ মাথা উচু করে বললে—সে কি ?

—সব ফুরিয়ে গিয়েছে, কম করে ভাঁড়ার থেকে আনাজ বেরুল আমি কী করবো বাবু—ভাঁড়ার তো আমার হাতে নয়।

ভূতনাথ ভাবলে তাও তো বটে। বললে—ভাঁড়ারের ভার তবে কার ওপর ?

—আজে সে তো হাবার মা'র হাতে জবা দিদিমণি পাঠিয়ে দেয়। ভূতনাথ বললে—হাবার মা'কে একবার ডাকো দিকি। এল হাবার মা। আধ-ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ালো দরজার একপাশে। ঠাকুর বললে—ওই তো হাবার মা এসেছে—ওকে জিজ্ঞেস করুন।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আমাদের খাবার জন্মে আনাজ তরকারি কিছু দেওয়া হয়নি—তোমাকে ?

ঘোমটার ভেতর থেকে হাবার মা কী বললে বোঝা গেল না।
ঠাকুর বৃঝিয়ে বললে তাকে—আনাজ-তরকারি কিছু তোমাকে
আজ দেওয়া হয়নি—কেরানীবাবু তোমাকে জিজ্ঞেদ করছেন।

- —আজে হ্যা, দেওয়া হয়েছিল।
- ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—আজ কম দেওয়া হয়েছিল কি ?
- —্যেমন বরান্দ থাকে তেমনি দেওয়া হয়েছিল।
- —কতথানি বরাদ্দ থাকে ?
- আমি নেকাপড়া জানিনে, যা বরাদ্দ থাকে তাই নিয়ে আসি। হাবার মা'র কাছ থেকে কোনো প্রশ্নের সমাধান যে পাওয়া যাবে এমন মনে হলো না।

এবার ভূতনাথ ঠাকুরকে বললে—তুমি বলো কর্তাদের যে, বরাদ্দ যেন বাড়ানো হয়—যা দেওয়া হয়, তাতে পেট ভরে না কারো—সারাদিন খাটবো-খুটবো, না খেতে পেলে তোমরাই বা কাজ করতে পারবে কেন—তোমরাও তো উপোষ করবে।

ঠাকুর বললে—তা তো ঠিক বাবু—কিন্ত কর্তাদের ও-কথা বলতে পারবো না।

—কেন পারবে না,—সবাই খেতে পেলে কি না-পেলে তা তো তোমাকেই দেখতে হবে ?

ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে ভূতনাথ জানতে পারলে—এ-বাড়ির

নিয়ম প্রতিদিন সকাল বেলা জবা দিদিমণি ভাঁড়ার খুলে তালিকা দেখৈ,দেখে সারাদিনের জিনিষ একসঙ্গে বের করে দেয়। বাড়ির লোকজন ছাড়া চাকর-ঠাকুর-ঝি, কেরানীবাবু, গরু-ঘোড়া-পাখী সকলের খাবার জিনিষ দিয়ে দেয়। চাকরদের তামাক পর্যন্ত। চাল ডাল তেল মুন তরি-তরকারি, কাঁচা আনাজ, ঘোড়ার দানা, গরুর খোল, ভূষি, চুনি সমস্ত। সমস্ত ওজন করে মেপে দেওয়া।কম পড়বার কথা নয়।

স্বিনয়বাবু যেমন ভালো লোক, তাকে এই নিয়ে বিব্রত করতে কেমন যেন লাগলো। ব্রজরাখালকে বললেও হয়। কিন্তু ব্রজরাখালই বা কী ভাববে। হয় তো এর পরে চাকরিটাই হাতছাড়া হবে শেষ পর্যন্ত। এত কত্তের চাকরি।

বাড়িতে ফিরে এসে ব্রজরাখাল বলে—কী গো বড়কুট্ন, কেমন চাকরি বাকরি চলছে—কোনো কট্ট হচ্ছে না তো ?

না, কণ্ট আর কী! অন্স কিছু কণ্ট তো নেই তার। তব্ মুখ
ফুটে বলতে গিয়ে কেমন বাধে যেন। কিন্তু একদিন বলেই ফেললে।
বললে— আজকে চালটা একটু বেশি নাও ব্ৰজ্বাখাল।

- —কেন গ পেট ভরে না বুঝি ?
- —ভরে।
- —তবে গ

ভূতনাথ বললে—আজ সকাল সকাল খেয়েছি ওবেলা, আর থিদেটাও পেয়েছে একটু বেশি।

সত্যি পিসীমা'র মতো কে আর সামনে বসিয়ে খাওয়াবে ভূতনাথকে। পেটের কাপড় সরিয়ে পিসীমা পেট দেখে তবে ছাড়ান দিতো। খা একটু ছুধ দিয়ে। হরগয়লানী নতুন গরুর ছুধ দিয়ে গিয়েছে, তার চাঁছি পড়েছে এতখানি—তাই দিচ্ছি আর নতুন আমসত্ত্ব। ও ভাত ক'টা ফেলিসনে আর, আজ খাজা কাঁচালটা ভাঙছি, বোস একটু—কত সব আদর, কত ভালোবাসা।

সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরটাতে বসে ভূতনাথ সেই আগেকার কথাগুলো ভাবে। ব্রজরাখাল বড়বাড়ির ভেতরে বাড়ির ছেলেদের পড়াতে চলে গিয়েছে। ডান দিকে নিচু একতলা বাড়িটার বারান্দায় এখন কেউ নেই। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ইব্রাহিম কোচোয়ান আর ইয়াসিন সহিস। ঘরের ভেতরে টিম টিম করে বাতি জ্বলছে। বোরখা পরা ছ' একটা মূর্তি কখনও সখনও ছাদের দিকে এসে পড়ে। আর দক্ষিণ দিক থেকে দাস্থ মেথরের ঢোলের চাঁটির শব্দ ভেসে ভোসে আসে। উত্তরের সদর গেটের ছ' পাশে রেটির তেলের বাক্স বাতি দপ দপ্ করে জ্বলছে—যেন দিন হয়ে গিয়েছে ওখানটায়—ঠিক যেমন রাস্তায় আলো জ্বলে তেমনি। বিজ্ব সিং-এর ডিউটি নয় এখন। নাথু সিং বন্দুক উচিয়ে পুত্লের মতন কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বসে পাহারা দিছে।

ব্রজরাখালের বাঁয়া তবলা জোড়া নিয়ে এবার বসলো ভূতনাথ। আগেকার অনেক বোল আবার তার মনে আসতে শুরু করেছে। চর্চাটা রাখা ভালো তো। আর তাছাড়া সন্ধ্যেটা এই অচেনা দেশে কাটেই বা কী করে। প্রথমটা আস্তে আস্তে। তারপর একবার লয়-এর স্রোতে গা ঢেলে দিলে আর কোনো দিকে খেয়াল থাকেনা। অন্ধকার ঘর। শুধু চাঁদনী রাত থাকলে—দক্ষিণের জানালাটা দিয়ে ঘরে আলো এসে পড়ে। আর ওধারের বাগানের টগর আর চাঁপা ফুলের গন্ধতে ঘর ভূর ভূর করে সারা রাত। আর তারপর ছুট্কবাবুর আসরে শুরু হয় আর একজোড়া বাঁয়া তবলার চাঁটি। হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে ঘাটগুলো বেঁধে নেয় তানপুরার সঙ্গে। এক দিকে তানপুরা ছাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে সাধা গলার শব্দ বেরিয়ে আসে। খেয়াল দিয়ে কোনো দিন আরম্ভ হয় আসর, কোনো দিন হয় না। কিন্তু জনে বেশি ঠুংবিতে নয় টপ্পায়। সেটা বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকলে শোনা যায়। নিধুবাবুর টপ্পা।

প্রেমে কী সুখ হোত—
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ভ্রাণে,
কেতকী কণ্টক বিনে
ফুল হোত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত—

কোনো দিন আরো বেশি রাত পর্যস্ত জেগে থাকলে শোনা যায়—মেজকর্তার গাড়ির শব্দ। তখন স্বাই প্রায় খুমিয়ে পড়েছে। বন্মালী সরকার লেন-এর দূর থেকে ইব্রাহিম গাড়ির ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে আসে, যোড়ার গতি মন্থর হয়ে যায়। ব্রিজ সিং ঘড় ঘড় শব্দ করে গেট খুলে দেয়। তারপর সেই গাড়ি এসে দাঁড়ায় খাজাঞীখানা আর বৈঠকখানার মধ্যে লম্বা গাড়ি-বারান্দার তলায়। পাশের ঘর থেকে মেজকর্তার চাকর বেণী শব্দ পেয়ে ছুটে যায় নিচে। দরজা খুলে হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে তাঁকে। এক একদিন পা ছটো খুব টলে। সেদিন বেণীর ঘাড়ে ভর দিয়ে চলেন। অন্দর মহলে আর যান না, বাইরে বসবার ঘরে ঢালা ফরাস তাকিয়া পাশবালিশ আছে, সেইখানেই শ্যা পাতেন। কচিৎ কদাচিৎ যদি কখনও ইচ্ছে হয়, সোজা চলে যান মেজগিনীর শোবার ঘরে। কিন্তু মেজগিন্নীর ঘুম বড় সাংঘাতিক। একবার ঘুমোলে কার সাধ্য জাগায় তাকে।

বংশী বলে—বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে মেজকর্তা দমাদ্দম লাথি মারতে থাকেন—ঘরের ভেতরে মেজগিন্নীরও যত ঘুম, গিরিরও ঘুম তত।

শেষে বুঝি গিরির ঘুম ভাঙে। মস্ত বড় ঘোমটা টেনে দরজা খুলে দেয়। তারপর নিজের বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে বাইরে এসে বারান্দায় আবার পাতে।

কিন্তু ছোটকর্তা আদেন আরো আনেক রাতে। যথন রাত প্রায় শেষ হবার উপক্রম। তখন কেন্ড জেগে থাকে না। টেরও পায় না কেন্ড। ঘুমে ঢোলে ব্রিজ সিং। ছোটবাবুর সাদা ওয়েলার-জোড়া পায়ে ঠকা-ঠক শব্দ করে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। চং চং বাজে ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেটের ঘন্টা। ভেতরে জেগে বসে আছেন তিনি একলা। বেশি কথার লোক নন। গাড়ি এসে গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়ালে নিজেই নামেন। বংশী দরজা খুলে বাতিটা জেলে দেয় ঘরের। এক এক করে গায়ের জামা, হাতের হীরের আংটি, পায়ের জুতো খুলে নেয়। তারপর নতুন কোঁচানো ধুতি এগিয়ে দিতে হবে—সেটা পরে শুয়ে পড়বেন।

এ-সব বংশীর কাছে শোনা। এমনি দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

কিন্ত যদি ভূতনাথের এই ঘরের ছাতের ওপর ওঠা যায়, দেখা যাবে অন্দর মহলের সব আলোগুলো এখন নেভানো। বউদের মহলের বারান্দায় শুধু ঝিলমিলির ফাঁক দিয়ে টিম টিম করে জ্লছে একটা তেলের ঝাড়। কিন্তু সব চেয়ে উজ্জ্বল বাতিটা জ্বলছে ছোট-মা'র ঘরে।

বংশী বলে—ছোটমা তো ঘুমোয় না—সমস্ত রাতই পেরায় ঘুমোয় না।

ভূতনাথ বলে—ঘুমোন না তো—করেন কী ?

- —ছোটমা যে নেখাপড়ি জাদে শালাবাবু, বই পড়ে—নয় তো গল্প করে চিন্তার সঙ্গে—নয় তো পুতুলের জামাকাপড় তৈরি করে ছজনে। ছোটমা'র পুতুলের সঙ্গে চিন্তার পুতুলের বিয়ে হয়। আমরা ভূচি খাই—রসমুণ্ডি খাই—নয় তো পূজো হয় যশোদা-ছলালের—
  - —সমস্ত রাত ? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।
  - —হাঁা মাঝে মাঝে সমস্ত রাত।

তারপর যখন খবর পৌছোবে যে, ছোটকর্তা ফিরেছে, তখন আলো নিভবে ছোটমা'র ঘরের। চিন্তা ঘরের দরজায় হুড়কো বন্ধ করে ছোটমা'র ঘরের মেঝের ওপর ছোটমা'র বিছানার পাশে শুয়ে পড়বে।

এ সমস্ত বহুদিন আগের ঘটনা। কিন্তু অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছ**ন্ন** আকাশের বাঁকা তৃতীয়ার চাঁদের মতন সমস্ত এখনও আঁকা আছে ভূতনাথের মনে।

'মোহিনী-সি'ছরে'র আপিসে ঢুকে খাওয়ার কথাটা মনে পড়লেই কেমন যেন ঘূণা হতো ভূতনাথের। বরাবর পেটুক মানুষ। ভালো জিনিষ খাওয়ার দিকে বরাবরের ঝোঁক তার। বড়বাড়িতে রাত্রের খাওয়া তেমন পছন্দ হয় না। ব্রজরাখাল নিরামিষাশী। তাছাড়া নিজের হাতে সে রাল্লা করে—। বাজার করারই সময় হয় না তার। আর এই ষড় রিপুকে স্বশে আনতেই সে ব্যক্ত। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য কোনোটাকেই সে প্রশ্রুয় না দেবার পক্ষপাতী। সাধন পথে ওরা বড় অস্তরায়।

কিন্তু কালীঘাটের পাঁঠা এনে যখন পেছনের বাগানে বেঁধে রাখা হয়, পরের দিন মাংস খাবার জন্মে, তখন সারা দিন রাত কী চিৎকারটাই না করে। এক একদিন অন্দরের রান্না-বাড়ির আব্রু পেরিয়ে বাইরে ভেসে আসে গরম মশলা আর মাংসের গন্ধ। সারা বাডিটা সে গন্ধে মাতাল হয়ে যায়।

ব্রজরাখালের নাকেও গন্ধ যায়। নাকে কোঁচার কাপড় চাপা দেয়। বলে—জালালে দেখছি।

ভূতনাথ বলে—গন্ধটা ভালো লাগছে না তোমার ব্রজরাখাল ?
.পেঁয়াজ রস্থন আর⋯

ব্রজরাখাল বলে—রাখো তোমার পেঁয়াজ রস্থন—শরীরের পক্ষেও কি এত সব মশলা পত্তর ভালো হে—কেবল তমো গুণ বাডায়, ও সব তামসিক খাওয়া।

কিন্তু ভূতনাথের পক্ষে লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্রজরাথাল বলে—বুঝি, তোমার রাতের থাওয়াটা স্থ্বিধের হচ্ছে না—কিন্তু স্থ্বিনয়বাবুর বাড়িতে ছপুরবেলাটা তো ভালোই খাও।

কিন্তু ব্রজরাথালকে তার অস্ত্রিধের কথাটা যেন বলতে কেমন বাধে।

সেদিন সকালবেলা আপিস যাওয়ার মুখে হঠাৎ বংশী এসে ডাকলে—শালাবাব।

সার্ট আর ধুতিটা তখন পরা হয়ে গিয়েছে। জুতোটা পায়ে গলিয়ে বেরোবার বন্দোবস্ত করছে সে। ব্রজরাখাল তখন রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত।

বাইরে থেকে বংশী আবার ডাকলে—শালাবাবু।

—কীরে বংশী <u>গু</u>

বাইরে আসতেই বংশী হঠাৎ কাছে সরে এল। চারিদিকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে গলাটা নিচু করলে। বললে— একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—কী কথা রে—ভূতনাথ উদগ্রীব হয়ে রইল।

বংশী ইতস্তত করে বললে—ছোটমা আপনাকে একবার ডেকেছেন।

- —ছোটমা ? ছোটমা কে ? বড়বাড়িতে ছোটমা একজনই মাত্র। তবু কি জানি কেন ভূতনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে— ছোটমা কে রে !
  - —আজে ছোটকর্তার বউঠাকরুণ, ছোটবউঠাকরুণ এ-বাড়ির—

কানে কথাটা স্পাইই শুনতে পেলে ভূতনাথ। কিন্তু যেন বিশ্বাস হলোনা। বললে—আমাকে না মাস্টারবাবুকে ?

—মাস্টারবাবুকে নয়, আপনাকে, আমি ঠিক গুনেচি।

এত লোক থাকতে তাকে যে কেন ছোটবউঠাকরুণ ডাকবে তা বৃঝতে পারলে না ভূতনাথ। এত আব্রু চারিদিকে। এতদিন আছে এ-বাড়িতে কোনো দিন কোনো সূত্রে বাড়ির কোনো মেয়ে-বউকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি ভূতনাথের। চারদিকে ঝিলিমিলি, পর্দা, পাল্কি—সব চিকে ঢাকা। বাড়ির ভেতরেও বাইরের পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। সে-বাড়ির বউ তাকে ডাকছে—সে কী রকম! ছোটমা'র নাম শুনেছে চাকর-বাকরদের কাছে। তাদের কথাবার্তা থেকে ছোটবউঠাকরুণ সম্বন্ধে একটা ধারণাও করে নিয়েছে। কিন্তু বাইরের অজ্ঞাত পুরুষকে ছোটবউঠাকরুণ ডেকে দেখা করতে চেয়েছেন—তাই বা কেমন বিচিত্র ব্যাপার! তাছাড়া এ তো আর স্থবিনয়বাবুর বাড়ি নয়। তাঁরা হলেন বাক্ষ। জবাময়ী ভূতনাথের সামনে বেরিয়েছে, কথা বলতেও তার আপত্তি নেই হয় তো কিন্তু তা বলে বড়বাড়ির ছোটবউ ?

ভূতনাথ বললে—কী জন্তে, কিছু বলেছেন নাকি তোমার ছোটমা ?

—তা কিছু বলেনি।

ভূতনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। ব্রজরাথালকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত যাবার আগে।

বংশী বললে—তা হলে আমি সন্ধ্যেবেলা আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো—কী বলেন ?

ভূতনাথ 'আচ্ছা' বলে আপিসে বেরিয়ে পড়লো।



যথাসময়ে ঠাকুর এসে সেদিনও ডাকলে—ভাত বেড়েছি বাবু। সেদিন তেমন কিছু গোলমাল হলো না। কিছু তরকারিও দিলে পাতে। তবু গত কয়দিন ধরে যেমন ব্যবহার করছিল, তার চেয়ে যেন কিছুটা ভালো। ভূতনাথ নিজের মনে মনে লজ্জিত হলো। ঠাকুরের ওপর অস্থায় করে সে অবিচার করছিল এ ক'দিন। হয় তো তার কোনো হাত নেই। আসলে তার জবা দিদিমণিই হয় তো ভাঁড়ার থেকে চাল-ডাল তরকারি দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। জবাময়ীর তাচ্ছিল্যের প্রমাণ ভূতনাথ তো আগেই পেয়েছে। যেদিন ব্রজরাখালের সঙ্গে সে প্রথম চাকরি হবার দিন এসেছিল। বাপ-মা-পিদীমা'র দেওয়া নামই সকলের থাকে। জবার নামও রেখেছিল স্থবিনয়বাবুর কালীভক্ত হিন্দু বাবা। নিজের নামের জন্মে সকলকে পরের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। তা ছাড়া 'ভূতনাথ' নামটার মধ্যে কোথায় যে হাস্থকরতা আছে তা ভেবে পাওয়া যায় না। সকলেরই ঠাকুর-দেবতার নাম। স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একজন দেবতা মহেশ্বর —তাঁরই এক নাম ভূতনাথ! আর স্থবিনয়বাবুর বাবার নামই তো রামহরি। রামহরি ভট্টাচার্য। তার বেলায়!

সেদিন স্থবিনয়বাবুই গল্প করেছিলেন—প্রথম যেদিন দীক্ষা নিলাম সে কী কাণ্ড ভূতনাথবাবু—শুরুন তবে—

জবা স্থবিনয়বাবুর মাথার পাকা চুল তুলে দিচ্ছিলো। বললে— আমি সে গল্প দশবার শুনেছি বাবা।

—তুমি শুনেছো মা, কিন্তু ভূতনাথবাবু তো শোনেন নি—কী ভূতনাথবাবু, আপনি শুনেছেন নাকি। তারপর ভূতনাথের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বললেন—আর শুনলেই বা—ভালো জিনিষ দশবার শোনাও ভালো—বলে স্ববিনয়বাবু গল্প শুকু করেন—

এই যে 'মোহিনী-সিঁ ছুরে'র ব্যবসা দেখছেন, এ আমার বাবার। বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, তান্ত্রিক, কালীভক্ত। ছোটবেলায় মনে পড়ে—বাড়ির বিগ্রহ কালীমূভির সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করছেন—স্বমেকং জগংকারণং বিশ্বরূপং'—। কালীমন্ত্র জপ করতে করতেই তিনি স্বপ্নে এই মন্ত্র পান। সেই মন্ত্রপৃত সিঁছুরই 'মোহিনী-সিঁছুর' নামে চলে আসছে। তা বাবা ছিলেন বড় গরীব, ওই যজন-যাজন নিয়েই থাকতেন, কিন্তু বোধ হয় দারিজ্যের জন্মেই দয়াপরবশ হয়ে কালী ওই মন্ত্র দিয়েছিলেন যাতে সংসারে স্বাচ্ছল্য আসে—আমরা মানুষ হই—ছু' মুঠো খেতে পাই—। মনে আছে খুব ছোটবেলায় বাবা শেখাতেন—'বাবা তোমরা কোন্ জাতি ?' তারপর নিজেই বলতেন—বলো, আমরা ব্রাহ্মণ।

আবার প্রশ্ন—কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ? নিজেই উত্তর দিতেন—বলো, দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তারপর প্রতিদিন পূর্বপুরুষের নাম মুখস্ত করাতেন।

- —তোমার নাম কী ?
- —তোমার পিতার নাম কী ?
- —তোমার পিতামহের নাম কী ?

পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপিতামহ—সকলের নাম মুখস্ত করাতেন আমাদের। এখনও চোথ বৃদ্ধলে দেখতে পাই তাঁকে, বুঝলেন ভূতনাথবাবু—। মনে আছে আমি ছোটবেলায় হুঁকো কলকে নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসতুম। দিনের মধ্যে অন্তত দশ-বারোটা মাটির কলকে ভাঙতুম—তা বাবা দেখতাম সেই উঠোনের ধারে বসে বসে আমার জন্মে মাটির কলকে তৈরি করে শুকিয়ে পোড়াচ্ছেন। তখন এক পয়সায় আটটা কলকে— দে-পয়সাও খরচ করবার মতো সামর্থ্য ছিল না তাঁর।

তারপর অবস্থা ফিরলো। 'মোহিনী-সিঁত্রে'র কুপায় চালা থেকে পাকা বাড়ি হলো—দোতলা দালান কোঠা হলো—মা'র গায়ে গয়না উঠলো—। আর আমি এলাম কলকাতায় পড়তে। সেই পড়াই আমার কাল হলো, আমি চিরদিনের মতো বাবাকে হারালাম। গল্প বলতে বলে হঠাং থেমে যান স্থবিনয়বাবু।

জবা বলে—থামলেন কেন—বলুন—

স্বিনয়বাব তেমনি চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন—না আর বলবো না—তোমাদের আমার গল্প শুনতে ভালো লাগে না।

- —না, ভালো লাগে বাবা, ভালো লাগে, আপনি বলুন—জবা আদরে বাবার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো।
- —আপনার ভালো লাগছে, ভূতনাথবাবু—স্থবিনয়বাবু এবার ভূতনাথের দিকে চোথ ফেরালেন।

ভূতনাথ বললে—আপনি আমাকে 'আপনি' 'আজে' বলেন— আমি বড় লজ্জা পাই।

—তবে তাই হবে—আচ্ছা, তুমি মা একবার জানালা দিয়ে ্ দেখে এসো তো তোমার মা ভাত খেয়েছেন কি না ?

क्वा हल (भन।

স্থানিয়বাব বলতে লাগলেন—যেবার সেই ডায়মগুহারবারে ঝড় হয়—সেই সময় আমার জন্ম—দে এক ভীষণ ঝড়, বোধ হয় ১৮৩৩ সাল সেটা—কলকাতায় সেই প্রথম ওলাউঠো হলো—জন্মছি ঝড়ের লগ্নে—সারাজীবনটা কেবল ঝড়ের মতনই বয়ে গেল, দীক্ষাও নিলাম আর পৈতেও ত্যাগ করলাম—বাবাকেও একটা চিঠি লিখে দিলাম সব জানিয়ে—বাবা খবর পেয়ে নিজেই দৌড়ে এলেন। এসে নিয়ে গিয়ে দেশে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন—একমাসের মধ্যে আর ঘরের বাইরে বেরোতে পারলাম না—আমি একেবারে বন্দী।

জবা এসে বললে—মা এখনও ভাত খায়নি—বলেছে আপনাকে খাইয়ে দিতে হবে।

—ও, তা হলে বাবা, আমি জবার মাকে ভাত খাইয়ে আসি, আবদার যখন ধরেছেন তখন কিছুতেই তো আর ছাড়বেন না।

ভূতনাথের বিস্মিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললেন—জবার মা'র অস্থুখটা আবার বেড়েছে কি না কাল থেকে—বেশ ভালো থাকেন মাঝে মাঝে—কিন্তু আবার...

স্বিনয়বাব চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন—তুমি বসে।
মা জবা, ভূতনাথবাবুর সঙ্গে গল্প করো—আমি তোমার মাকে
ভাতটা খাইয়ে আস্ছি।

হঠাৎ ভূতনাথ কেমন যেন আড়প্ত হয়ে উঠলো। তবু কথা বলতে চেষ্টা করলে—তোমার মা'র এ-রকম অস্থুখ কতদিনের ?

জবা মাথা নিচু করে বসেছিল, কথাটা শুনেই মাথাটা বেঁকিয়ে চাইলে ভূতনাথের দিকে। বললে—আপনি আবার আমার সঙ্গে কথা কইছেন।

- —কেন <sup>গ</sup> ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল—কেন <sup>গু</sup> এমন কোনো কডার ছিল নাকি যে জবার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না সে!
- —-যদি আমি আবার হেসে ফেলি। সেদিন সুনীতি-ক্লাশে বাবা রিপোর্ট করে দিয়েছেন।
  - —-সুনীতি-ক্লাশ ? সে কোথায় আবার ?
- —সুনীতি-ক্লাশ জানেন না, যেখানে আমি রোজ রোববার সকালবেলা যাই। এ সপ্তাহে স্বার রিপোর্ট ভালো, সুজাতাদি

আর স্থৃতিদিরা তুজনেই এবারে very good পেয়েছেন, সরলা, স্থবল, ননীগোপাল…

- , —ননীগোপাল ? কোন্ননীগোপাল ? কী রকম চেহারা বলো তো—ভূতনাথ উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো। সেই গঞ্জের স্কুলের হাস-পাতালের ডাক্তারবাবুর ছেলে যদি হয়!
- —চেনেন নাকি তাকে? ভারি হুন্তু, আমাকে বাবা যা পয়সা দেন হাতে, জানতে পারলেই কেড়ে নেবে—খালি লজেঞ্জ খাবে। মিস পিগ্ট যদি একবার জানতে পারেন—নাম কাটা যাবে ওর।

ভূতনাথ বললে—একদিন যাবো তোমাদের স্থনীতি-ক্লাশে— দেখবো আমাদের ননীগোপাল কি না—

- —আপনাকে যেতে দেবে কেন ?
- —তুমি বলবে আমি তোমার দাদা।
- —আপনি তো হিন্দু, আপনি কী করে আমার দাদা হবেন! যারা ব্রাহ্ম তারাই শুধু ওখানে যেতে পায়।
  - —কী শেখায় সুনীতি-ক্লাশে ?
- —নীতি শিক্ষা দেয়—সত্য কথা বলা, গুরুজনদের ভক্তি করা, প্রমেশ্বরের উপাসনা করা আর ব্রহ্ম সঙ্গীত।
  - —তোমার গান আমার খুব ভালো লাগে, সেদিন শুনেছিলাম—
- —আমি রাঁধতেও পারি—আমার জন্মদিনে আমি মুরগী রেঁধেছিলাম—স্বাই···
  - —তোমরা মুরগী খাও ? ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।
  - —রোজ রোজ খাই।
  - —কে রাঁধে ?
  - —কেন ঠাকুর—ওই যে ঠাকুর আছে—ও—
  - —ঠাকুর তো হিন্দু।
- —তা হোক, রাঁধে—আপনি খান না ? বাবা বলেন—মুরগী খেলে শরীর ভালো হয়—

ভূতনাথের কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করতে লাগলো। তা হোক
—চাকরি করতে হলে এ-সব উৎপাত সহা করতে হবে। হঠাৎ
ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, ভাঁড়ারের জিনিষ কে বের করে
দেয় রোজ ?

—আমি, কেন ? ও তো লেখা আছে সব মা'র আমল থেকে
—আমি সেই দেখে দেখে বের করে দিই—আগে মা-ই দিতো,
তারপর আমার ভাই মারা যাওয়ার পর থেকেই মা'র শরীর
খারাপ হয়ে গেল—আমিই তারপর থেকে···কিন্তু ও-কথা জিজ্ঞেস
করছেন কেন ?

ভূতনাথ উত্তর দেবে কি না ভাবছে এমন সময় স্থবিনয়বাবু এসে
পড়লেন। বললেন—তোমার মা'কে খাইয়ে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে এলাম মা,—তা যাক গে যে-কথা বলছিলাম ভূতনাথবাবু—সেই দীক্ষা নেবার পর—স্থবিনয়বাবুর গল্প চলতে লাগলো। পুরোনো দিনের কাহিনী। ঝড়ের লগ্নে জন্ম। ঘরের মধ্যে বসে থাকতেন স্থবিনয়বাবু। আর দলে দলে গ্রামের আশে পাশের বাড়ির মেয়েরা জানালা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখতো। পৈতে ত্যাগ করেছে, ধর্ম ত্যাগ করেছে, এ কেমন অভূত জীব। কেউ কেউ মা'কে জিজ্ঞেদ করতো—মাঠাকরুণ তোমার ছেলে কথা কয় ? মুড়ি থেতে দেখে মেয়েরা অবাক হয়ে গিয়েছে—এই তো মুড়ি খাছে মাঠাকরুণ, এ তো দবই আমাদেরই মতন।

ভাত থেতে বসে ভূতনাথের এই সব গল্পের কথাই মনে পড়ছিল। খাওয়ার পর উঠে হাত ধুয়ে চলে যাবার সময় ঠাকুর হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ালো—বাবু—

—কী বল<del>ো</del>—

ঠাকুরের চোথ ছটো যেন জ্বলছে। লাল টকটকে। ভয় পাবার মতন। গাঁজা খায় নাকি <sup>দু</sup>

ঠাকুর ভূতনাথের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বললে— বাবুর কাছে আপনি আমার নামে নালিশ কুরেছেন ?

- —নালিশ! ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল।
- —হাঁ নালিশ! কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, আমাদের সঙ্গে এমনি করলে এখানে আপনি তো টি কতে পারবেন না—
  - —সে কি, কী বলছো ঠাকুর তুমি ?
- —হাঁা, ঠিকই বলছি, কত কেরানীবাবুকে দেখলাম, যদি ভালো চান তো বুঝে শুনে চলবেন—বলে হন্ হন্ করে রান্নাথরের দিকে চলে গেল।

ঘটনাটা এক মিনিটের বটে। প্রথমটা থতমত লাগিয়ে দেয়। কিন্তু একট্ ভাবতেই ভূতনাথ শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ালো। খুব সামাশ্য ঘটনা তো নয়। আর একদিনও দেরি করা চলবে না এর পর। কিন্তু কী-ই বা উপায় আছে! নিজের টেবিলে এসে আবার কাজে মন দিলে ভূতনাথ। কিন্তু চোখের সামনে কিছু যেন স্পষ্ট দেখা যায় না। ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথা। চাকরির জন্মেই সমস্ক অপমান আজ সহ্য করতে হলো তাকে।

হঠাৎ বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলেন স্থবিনয়বাবু।

মুখ তুলতেই চোখোচোখি হয়ে গেল। যথারীতি কুশল প্রশ্ন করে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভূতনাথ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পেছন পেছন গিয়ে বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল স্থার—

থমকে দাঁড়ালেন তিনি। এমন করে কখনও তো কথা বলে না ভূতনাথবাবু! বললেন—খুব জরুরী কথা ? কেমন যেন তোমাকে উদ্ধিয় দেখছি ভূতনাথবাবু ?

—আজে হাা, আমি আর এখানে খাবো না কাল থেকে। আমার চাল নেওয়া যেন বন্ধ হয়—

কথাটা শুনে চুপ করে রইলেন স্থবিনয়বাব্। একবার চেয়ে দেখলেন ভূতনাথের দিকে। কিন্তু দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্যের মধ্যে মুখের কোনো ভাবান্তর প্রকাশ পেলো না। তারপর হঠাৎ 'আচ্ছা ভাই হবে'—বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

ভূতনাথ নিজের টেবিলে এসে আবার বসলো। কাজ করতে আর মন বসে না। এখানে খাওয়া তো বন্ধ, তারপর! তারপর ব্রজরাখাল ভরসা। ব্রজরাখালকে মুক্তি দিতে পারলে না ভূতনাথ। এবারও সেই ব্রজরাখালেরই ওপর নির্ভর করতে হবে।

কিস্বা যদি খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত না হয়, তাকে অক্য কোনো চাকরির চেষ্টা দেখতে হবে। ব্রজরাখাল ওদিকে চেষ্টা করতে থাকুক, ভূতনাথ নিজেও ঘুরে চেষ্টা করবে। তারপর যা হয় হোক।

কিন্তু বিকেলবেলা আপিস থেকে বেরোবার আগেই হঠাৎ ডাক এল। ফলাহারী পাঠক এসে বললে—মালিক আপনাকে একবার ডাকছে কেরানীবাবু—

ফলাহারী পাঠকের হাসি মুখ দেখে ভূতনাথের কেমন যেন অবাক লাগলো। জিজ্ঞেন করলে—কী ব্যাপার ফলাহারী।

ফলাহারী বললে—নিজের চোথে গিয়ে দেখুন বাবু—

দোতলায় নয়। একতলায় ওপরে ওঠবার রাস্তাতেই স্থবিনয়-বাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একেবারে রান্নাঘরের দিক থেকেই শক্টা আসছে।

সামনে গিয়ে ভূতনাথ আরো অবাক। স্থবিনয়বাবু একল। নন। জবাও পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

স্থবিনয়বাবু সিংহ-গর্জনে বলছেন—রাথ রাথ হাতা বেড়ি রাখ— এখনি ঘর থেকে বের হয়ে যা—

ঠাকুর ঠক ঠক করে সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

স্থবিনয়বাবু আবার চিংকার করে উঠলেন—বেরিয়ে যা এখনি, এক মুহূর্তও আর তোকে স্থান দেওয়া চলবে না—বেরিয়ে যা, হাতা বেড়ি রাখ—

জবা পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে সব শুনছে—

হঠাৎ ভূতনাথকে দেখেই স্থবিনয়বাব্ বললেন—ঠাকুর তোমার কী বলেছে ভূতনাথবাবু বলো তো ? এসো এদিকে সামনে এসো—

ভূতনাথ কৈমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। স্থবিনয়বাবুর এ-মূর্তি কখনও সে দেখেনি আগে। বললে—তেমন কিছু বলেনি আমাকে ঠাকুর—আপনি···

স্থবিনয়বাব হঠাৎ জুতোস্থদ্ধ পা'টা মেঝের ওপর সজোরে ঠুকে বললেন—আঃ, কী বলেছে তাই বলো ? বাজে কথা শুনতে চাই না—

—আজ্ঞে ও বলেছিল ওদের সঙ্গে এমন করলে আমি এখানে টি কতে পারবো না—ওই পর্যন্ত—আমাকে অপমান কিছু করেনি—

স্থবিনয়বাবু বললেন—তা হলে বলতে আর বাকি রেখেছে কি ! তোমায় ছ' ঘা জুতো মারলে কি সন্তুষ্ট হতে ভূতনাথবাবু ! বলে ঠাকুরের দিকে ফিরে বললেন—যা তুই, এ-বাড়ির চাকরি গেল তোর—এখানে তো টিকতে পার্লিই নে, গাঁয়েও টিকতে পার্বি কি না পরে ভাববো—

যে-কথা সে-ই কাজ! আর মুহূর্ত মাত্র দেরি নয়। ঠাকুর নিজের কাপড়-গামছা গুছিয়ে পুঁটলি বেঁধে নিয়ে তৈরি হলো। তারপর চোরের মতন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

সেদিনকার সেই ঘটনায় ভূতনাথের মনটা যেন কেমন বিমর্থ হয়ে গিয়েছিল। স্থাবিনয়বাবু বলেছিলেন—তোমরা ইয়ং বেঙ্গল বড় মিন্মিনে ভূতনাথবাবু, সেইজ্বস্থেই স্বাই তোমাদের অপমান করতে সাহস পায়—গুণ্ডার ভয়ে মেয়েদের পুরে রেখেছো পর্দার মধ্যে আর ওদিকে গোরার ভয়ে তেত্রিশ কোটি লোক দেশটাকে পরাধীন করে রেখেছো—তোমাদের গলায় দড়ি জোটে না—

ঠিক এমন কথা স্থবিনয়বাবুর মুখ থেকে শোনবার আশা করেনি ভূতনাথ। আমতা আমতা করে বললে—আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি—

স্থবিনয়বাবু আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—তা হলে বলজে চাও—জবা মা মিথ্যে কথা বলেছে—

হঠাৎ জবার দিকে চোখ পড়তেই জবা বলে উঠলো—আমি যে নিজের কানে সব শুনেছি ভূতনাথবাব্, আপনি ঠিক বলুন তো ঠাকুর আপনাকে শাসিয়ে ছিল কি না ?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু সে তো অন্য কারণে—

—কী কারণে, বলুন—জবা জবাবের জন্মে উদ্গ্রীব হয়ে রইলো।
ভূতনাথ কী উত্তর দেবে বুঝতে পারলে না। একটু ভেবে
বললে—ঠাকুর বলছিল, আমি নাকি পেট ভরে থেতে পাই না বলে
আপনার কাছে নালিশ করেছি—

স্থবিনয়বাব্ বললেন—আমার তো তাই বক্তব্য—তুমি এতদিন নালিশ করোনি কেন ভূতনাথবাব্ ?

জবা বাবার দিকে চেয়ে জবাব দিলে—ভূতনাথবাবু বোধ হয় ভেবেছিলেন আমি কম করে ভাঁড়ার বার করে দিই—

—তুমি তাই ভেবেছিলে নাকি, ভূতনাথবাবু !—স্থবিনয়বাবু জিজেস করলেন।

ভূতনাথ কিছু জবাব দেবার আগেই জবা বললে— আপনি যা ভেবেছিলেন বাবা, ভূতনাথবাবু তেমন লোক নন। দেখলেন তো, ব্রজরাখালবাবু বলেছিলেন—সরল পাড়াগাঁয়ের ছেলে—এখন বুঝুন—আচ্ছা, আপনাকে কম খেতে দিয়ে আমার কী স্বার্থ আছে বলুন—আপনার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক ? আপনি চাকরি করবেন, মাইনে নেবেন, পেট ভরে খেয়ে যাবেন—সেটা আপনার স্থায় পাওনা—অস্থ্রিধে হয় নালিশ করবেন—

—ঠিক কথা, জবা ঠিক কথাই বলেছে—তুমি এতদিন নালিশ করোনি কেন ভূতনাথবাবু ?

জবা তেমনি উত্তেজিত হয়ে বলে চললো—উনি ঠাকুরের কথাই ধ্রুব বলে জেনেছিলেন, আর আমাকেই চোর বলে ঠিক করেছিলেন—তাই রাগ করে আপনার কাছে ভাত খাবেন না বলেছিলেন—বাবা আপনি ভূতনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করুন তো সত্যি করে উনিবলুন যা বলছি আমি সত্যি কি না ?

—সত্যি তুমি তাই ভেবেছিলে নাকি ভূতনাবাবু?

জবা আবার বলতে লাগলো—কিন্তু ভাগ্যিস আমি নিজের কানে শুনতে পেলাম কথাটা। উত্তেজনার মুখে জবা যেন আরো কী কী সব বলে গেল, সব কথা ভূতনাথের কানে গেল না। ঘটনাচক্র এমনই দাঁড়ালো যেন ভূতনাথই আসল অপরাধী—ভূতনাথই যেন সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলে। আসামী একমাত্র সে-ই। স্বিনয়বাবু আর তাঁর মেয়ে ছজনে মিলে ভূতনাথের অপরাধেরই যেন বিচার করতে বসেছেন। ভূতনাথের চোখ কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো।

যখন আবার তার সন্থিৎ ফিরে এল তখন খেয়াল হলো স্থবিনয়বাবু বলছেন—অন্থায় যারা করে তাদের যতথানি অপরাধ, সেই
অন্থায় যারা ভীরুর মতো সহ্থ করে তাদের অপরাধও কি কম—
স্থরেন বাড়ুয়েয় মশাই-এর কথাটা ভাবো তো একবার, একরকম
বিনাদোষেই তাঁর সেদিন চাকরি গেল—। ভাবো একবার
গোরাদের অত্যাচারের কথা—পয়সা দিয়েও রেলের কামরায়
সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে যাবার অধিকার নেই—সত্যি কথা বললে
হয় রাজজোহ—বুটের লাথির চোটে চা-বাগানের কুলির পিলে ফেটে
গোলেও প্রতিবাদ করলে হয় জেল—এমনি করে আর কতদিন
অত্যাচার সহ্থ করবে ভূতনাথবাবু ? একদিকে গোঁড়া বামুনদের
অত্যাচার, বিলেত গেলেই, মুরগী খেলেই জাতিচ্যুত। আরু

একদিকে সাহেবদের লাথি—ইয়ং বেঙ্গল তোমরা, তোমরাই তো ভরসা—আমরা আর ক'দিনের—

অভিভূতের মতো কখন যে ভূতনাথ রাস্তায় বেরিয়েছে, কখন বাড়ির পথে চলতে শুরু করেছে খেয়াল ছিল না। গোলদিঘীর কাছে আসতেই খোলা হাওয়ার স্পর্শ লেগে সমস্ত শিরা উপশিরা-শুলো যেন আবার সজীব হয়ে উঠলো। ভূতনাথের মনে হলো যেন কিছুক্ষণ আগে তার আপাদমস্তক বেঁধে কেউ চাবুক মেরে ছেড়ে দিয়েছে। সমস্ত শরীরে যেন এখনও তার যন্ত্রণার সঙ্কেত। স্থবিনয়বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসবার সময় সে তো কিছু বলে আসেনি। আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা নয়। কিন্তু ওদের ভূল সংশোধনের চেষ্টাও তো ও করতে পারতো। কিম্বা ক্ষমা ভিক্ষা। জ্বাকে নীচ প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা তো তার ছিল না। ঠাকুরকেই সে তো অবিশ্বাস করে এসেছে। ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগই তো দে করতে গিয়েছিলো।

আবার ফিরলো ভূতনাথ। চারদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু যত অন্ধকারই হোক, যত রাত্রিই হোক আজ, 'মোহিনী-সিঁহুর' আপিসে ফিরে গিয়ে আবার তাকে হুজনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে।

পাশে একটা মদের দোকান। উগ্রগন্ধ নাকে এল। ভেতরে বাইরে ভিড়। সামনে মাটির ওপর বসে পড়েছে ভাঁড় নিয়ে লোকগুলো। আবছা অন্ধুকারেও যেন হঠাৎ চমকে উঠলো ভূতনাথ! ঠাকুর না!

ভালো করে চেয়ে দেখবার সাহস হলো না তার। এক ঘণ্টা আগে যার চাকরি গিয়েছে সে-ও বৃঝি বসে গিয়েছে এখানে ভাঁড় নিয়ে। হন্ হন্ করে পা চালিয়ে সোজা চলতে লাগলো ভৃতনাথ। ঠাকুর তাকে দেখতে না পেলেই ভালো। অপ্রকৃতিস্থ মানুষ ভূতনাথের যুক্তিগুলো বুঝবে না ঠিক।

আরো আধ ঘণ্টা পরে যখন ভূতনাথ 'মোহিনী-সিঁ ছর' আপিসে গিয়ে পেঁছিলো তখন সদর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দরজা খুলে দিলে বৈজু দারোয়ান। বললে—আবার ফিরে এলেন যে কেরানীবাবু?

# ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—বাবু কোথায় ?

# • —ওপরে।

সোজা মন্ত্রচালিতের মতো ওপরে গিয়ে বড় হল্-ঘরে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। এদিক-ওদিক সব দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। অন্দরে যাবে কি না ভাবছে—হঠাৎ হাবার মা সামনে দিয়ে যাচ্ছিলো—

शावात मा वललि-वावू अथन मारक था छशार छन।

- --- আর দিদিমণি ?
- —নিচে রান্নাঘরে।

সেই সিঁড়ি দিয়ে আবার তেমনি করে নিচে নেমে এসে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালো ভূতনাথ। চারজন ঝি সাহায্য করছে জবাকে। জবা রান্না করছে। এ দৃষ্ঠ হয় তো এ-বাড়ির লোকের কাছে নতুন নয়—কিন্তু ভূতনাথের কাছে অভিনব মনে হলো। পেছন থেকে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ দেখতে লাগলো জবাকে। হঠাৎ সেই অবস্থায় ভূতনাথের মনে হলো জবাই তো এ-বাড়ির আসল গৃহিণী।

পেছন ফিরে কী একটা জিনিষ নিতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়লো।

নজরে পড়তে জবাও অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—একি, আবার ফিরে এলেন যে আপনি—বাবা তো ওপরে—

ভূতনাথ প্রথমটা কেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর বললে—তোমার সঙ্গেই আমার দর্কার ছিল জবা—আজকে আমার সত্যি বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে—বাবাকে বলো তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন—

আরো যেন কী কী বলবার ছিল ভূতনাথের, কিন্তু আর কিছু
তার মুখ দিয়ে বেরোলো না।

জবা হেন্দে ফেললে। বললে—আশ্চর্য, এই কথা বলতেই আবার এখন ফিরে এলেন নাকি ?

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না!

জবা এবার হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—যে আপনার নাম রেখেছিল, তার দ্রদৃষ্টির প্রশংসা ক্রছি—তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কেন ? কেন আপনি ক্ষমা চান বলুন তো ? ভূতনাথ একটু ইতস্তত করে বললে—আমার জন্মেই তো তোমায় আজ রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছে—আমার জন্মেই তো ঠাকুরকে—

জবা বললে—রান্না করতে আমি ভয় পাই না ভৃতনাথবাবু, কারণ বাবা যার-তার হাতের রান্না খান না—ঠাকুর নেহাৎ দেশের লোক ছিল তাই···আর···কিন্তু আমি ভাবছি অন্ত কখা—আপনি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছেন তো ?

ভূতনাথ বুঝতে পারলে না। বললে—কীসের ভয়?

- —জাত যাওয়ার ভয়।
- —কেন ?
- —এবার থেকে তো আমিই রান্না করবো—ভুলে যাচ্ছেন কেন ? আমি তো শ্লেচ্ছো।

কথাটা ভাববার মতন। ভূতনাথও হঠাৎ কথাটার জবাব দিতে: পারলে না।

জৰা বললে—আজ বাসায় গিয়ে ভাবুন—সমস্ত রাত ধরে:
সেইটেই ভাবুন আগে—তারপর কাল যা বলবেন, সেই ব্যবস্থা।
করবো—এখন রাত হয়ে গেল—আপনি বাড়ি যান বরং—বলে।
উন্নে আর একটা হাঁড়ি চড়িয়ে দিলে।

ভূতনাথ নির্বোধের মতো আস্তে আস্তে বাইরে চলে আস্ছিল। অন্ধকারে রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়ে পেছনে যেন জবার গলার: আওয়াজ পেলে—

### —শুসুন।

ভূতনাথ আবার ফিরলো।

জবা বললে—বৈজুকে সঙ্গে নিয়ে যান—রাত্তির হয়ে গিয়েছে—এদিককার রাস্তাটা খারাপ—আপনাকে পৌছে দিয়ে আস্তুক ও—

ভূতনাথ মুখ তুলে জবার চোখের দিকে চেয়ে দেখলে। কথাটার মধ্যে বিজ্ঞাপের খোঁচা আছে যেন।

কিন্তু অন্ধকারে জবার মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না।

ভূতনাথ আর সময় নষ্ট না করে রাস্তায় পা বাড়ালো। কেন মিছিমিছি সে আবার ফিরে,এল। কার কাছে সে ক্ষমা চাইলে! কে জানে, কী সমাজের মানুষ এরা সবাই। রাধা, আলা, হরিদাসী তারা তো কেউ এমন আড়ষ্ট করে কথা বলতো না। শহরের সব মেয়েরাই কি এমনি ? না শুধু ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরাই এই রকম।

ভূতনাথ চলতে চলতে বললে—না, সঙ্গে কারোর যাবার দরকার হবে না—আমি মেয়েমামুষ নই।



বনমালী সরকার লেন-এর বড়বাড়ির সামনে আসতেই ব্রিজ সিং দেখতে পেয়ে ডাকলে—এ শালাবাবু, এ শালাবাবু—এ—

ভূতনাথ প্রথমটায় অবাক হয়ে গেল। তাকে হঠাৎ ডাকে কেন ? তারপর বললে—কী দারোয়ান ?

—আরে আপনাকে ছুট্কবাবু ডাকিয়েছেন—

ভূতনাথ আরো অবাক হয়ে গেল। ছুটুকবাবু তাকে ডাকবেন কেন! ব্রজরাখাল কিছু জানে নাকি। ছুটুকবাবু তাকে চিনলেই বা কী করে! বড়বাড়িতে কে-ই বা তাকে চেনে। সবার অলক্ষ্যে আন্তে আন্তে রোজ বাড়িতে এসে ঢোকে সে—আবার সকালবেলা নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় চাকরি করতে। কারুর সঙ্গে পরিচয় বা আলাপ করবার সাহসপ্ত হয় না তার। বংশী অবশ্য আসে মাঝে মাঝে। নিজের সমস্যা নিয়ে সে বিব্রত। তার কাছেই এ-বাড়ির সকলের নাম শুনেছে সে। স্নানু করতে গিয়ে ভিস্তিখানার মধ্যে অন্য চাকর-বাকরদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছে একটু কিন্তু সে সামাগ্রই।

ওই ভিস্তিখানার পাশ দিয়ে যেতেই একদিন লোচন ধরেছিল। খোঁচা খোঁচা কদমফুলের মতো দাড়ি। গলায় ছ' সারি কণ্ঠী। একটা চোখ বোধ হয় ট্যারা। বুড়ো মানুষ বটে।

তখন আপিস যাবার তাড়া ছিল। কোনোরকমে একটুখানি জল নিয়ে স্নান সেরে হাঁটা দিতে হবে। কিন্তু ভিস্তিখানায় তখন জল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। জল তুলছে শ্রামস্থনদর। সকাল বেলায় এ-বাড়িতে বিশেষ তাড়াহুড়ো থ্বাকে না। কর্তারা বেলা করে ওঠেন। তাই বেলাতেই কাজের চাপ। লোচন ভেকে বসিয়েছিল বেঞ্চিতে। বললে—অধীনের নাম লোচন দাস—

চারিদিকে হুঁকে। গড়গড়া ফরসি আর তামাকের বোয়েম। দেয়ালের গায়ে সার সার নল ঝুলছে। লাল নীল রেশমের সিল্কের জরির কাজ করা সব। হুঁকোর নলের মধ্যে শিক পুরে দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

শিক চালাতে চালাতে লোচন বললে—তামাক ইচ্ছে করবেন নাকি শালাবাবু—

এ-বাড়িতে শালাবাবু নামেই ভূতনাথকে স্বাই চেনে। আর স্থবিনয়বাবুর বাড়িতে সে কেরানীবাবু।

ভূতনাথ বললে—তামাক খাইনে তো আমি—

কথাটা শুনে লোচন মনোযোগ সহকারে ভূতনাথের দিকে চেয়ে দেখলে খানিকক্ষণ, তারপর বললে—কিন্তুক এই তো তামাক ধরবার বয়েস আপনার—এবার ধরে ফেলুন আজ্ঞে—আর দেরি করবেন না—

ভূতনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। ভূষণ কাকা তামাক খেতো খুব। রাধার বাবা নন্দজ্যাঠাও তামাক খেতেন। তাছাড়া বারোয়ারি ক্লাবের যাত্রার দলে ছোট বড় সবাই কম বেশি তামাক খেতো। কেউ সামনে—কেউ বা লুকিয়ে। মল্লিকদের তারাপদ খেতো 'বার্ডস-আই'। একবার যাত্রাঘরের প্রায়্ত্র-নিভন্ত ভূঁকোতে টানও দিয়েছিল ভূতনাথ। কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছিল তখনি। বাইরে রসিক মাস্টার আসছিল। ঘরে ঢুকতেই বললে—কাশে কে—

তারপর ভূতনাথকে দেখে বললে—ও, নতুন খাচ্ছো বৃঝি ছোকরা—তা প্রথম প্রথম অমন হবেই তো—একটু জল খাও— হেঁচকি উঠবে না—

সেই হেঁচকির চোটে আর খাওয়া হলো না তামাক। তারপর কলকাতায় এসে ব্রজরাখালের সঙ্গেই কাটলো দিনরাত। শহরের আশে পাশে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে ব্রজরাখাল। তার ওসব নেশা-টেশার বালাই নেই। আর স্থবিনয়বাবু ঘোর ব্রাহ্ম! তাঁর বাড়িতে ও-পাটই নেই। ফলাহারী পাঠকরা বিড়ি খায়—তাও কারখানার ভেতরে বসে নয়। রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে খেয়ে আসে। লোচন বললে—তেল মাখার পরেই তামাকটা জমে কি না—
দিই সেজে—বলে সত্যি সত্যিই সাজতে লাগলো লোচন। বললে

—মেজকতা যেটা ভাত খাবার আগে খান—সেই তামাকটা দিই
আপনাকে—দেখবেন খিদে হবে—রাত্তিরে ঘুম হবে ভালো।

ভূতনাথ বললে—না লোচন, তামাক আমাকে ধরিও না— গরীব লোক, শেষকালে—

লোচন বললে—পয়সা খরচ আপনার কিসে হচ্ছে—ওই তো ভৈরববাবু খান—বাড়িতে তামাকের পাট রাখেননি—আমিই ব্যবস্থা করে দিয়েছি—দিনে একটি করে পয়সা দেন, যতবার খুশি খেয়ে যান—ওঁর ডাবা হুঁকো আমি কাউকে ছুঁতে দিইনে—

লোচন বেশ চুরিয়ে চুরিয়ে তামাক সাজতে সাজতে বললে— এ-বাড়িতে কোনো জিনিষের তো আর হিসেব নেই—ছত্রিশ রকমের নেশা বাবুদের—তারি মধ্যে যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ওই তামাকটাই যা খান—ওই যে ছুটুকবাবুকে দেখেছেন তো—

ভূতনাথ বললে—দেখেছি বৈ কি—ওই যে গানের আসর বসান—
—আজে, ওই ছুট্কবাবৃকে তো আমিই ধরিয়েছি—হালের
ছোকরা মানুষ—তামাকের চেয়ে সিগারেটের দিকেই ঝোঁক বেশি,
দশ প্রসায় এক কোটো সিগারেট হয়—আর বাহারও খোলে
চেহারার—আমি একদিন বড়মাকে গিয়ে বললাম—খোকাবাবুর
বয়েস হচ্ছে, এবার তামাক ধরিয়ে দেই—

তা বড়মা বললেন—তামাক ধরাবি খোকাবাবুকে তা আমার অনুমতি কেন—

বড়মা আমার ভারি রাশভারি মানুষ, বিধবা হয়েছেন ওই খোকাবাবু হবার পর—কারো সাতে পাঁচে থাকেন না, চেহারা নয় তো, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।

আমি হেসে বললাম—তা কি হয় বড়মা, যদ্দিন আপনি বেঁচে আছেন তদ্দিন আপনার হুকুম না মেনে কি কিছু করতে পারি— শেষকালে অধমকে অপরাধী করবেন আপনারা স্বাই—

লোচন বলতে লাগলো—তারপর থেকে খোলাখুলি ছঁকোর ব্যবস্থা করে ফেললাম, খাজাঞীখানায় গিয়ে সরকারবাবুকে ধরলুম, বড়মা'র হুকুম পেয়েছি—আর কার °তোয়াক্কা— চিৎপুরের নতুন বাজার থেকে রূপোর গড়গড়া, ফরসি সব এল—ভসচায্যি মশাইকে
দিয়ে দিনক্ষণ দেখিয়ে হাতে নল ধরিয়ে দিলুম—কলকেয় ফুঁ দিতে
দিতে লোচন বললে—গোলাপ জল দিয়ে কাশীর কলকেয় বেশ
করে তাওয়া দিয়ে বালাখানা তামাক সেজেছিলুম, ছুটুকবাবু খেয়ে
এক গাল হাসি, ভারি খুশি হয়েছিলেন, একটু কাশি নয়, হেঁচকি
নয়—বললে বিশ্বেস করবেন না, নগদ এক টাকা আমায় বকশিস
করে ফেললেন, আর সরকারবাবুকে বলে দিলেন আমার নামে
একটা গামছার খরচা খাতায় লিখতে—

তারপর একটা কড়ি বাঁধা ডাবা হুঁকোয় কলকে বসিয়ে ভূতনাথের দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—এটা বামুনের হুঁকো— তারকবাবু মতিবাবু সব এতেই খান—

ভূতনাথ বললে—কেন মিছিমিছি পেড়াপীড়ি করছো লোচন, আমি ও খাইনে—

—এ কেমনধারা কথা হলো আজে?

লোচন যেন কেমন বিমর্থ হয়ে এল। তারপর যেন একটা সমস্তার চূড়ান্ত সমাধান করতে পেরেছে এমনি ভাবে বললে— মক্রকণে তা না হয় আপনি একটা করে আধলাই দেবেন রোজ, আমি তো রইলাম, রোজ এদে থেয়ে যাবেন যথন ইচ্ছে হয়—এই যে আজ দেখছেন এ-বাড়িতে সকলের মুখে মুখে হুঁকো, এ কেবল এই অধমের জন্তেই, নইলে কবে উঠে যেতো এ-বাড়ি থেকে তামাক খাওয়ার পাট—আর তামাক খাওয়াই যদি উঠে যায় তো এ অধমের চাকরি কিসে থাকে বলুন তো— এতদিন ধরে তামাক সেজে সেজে, এখন বুড়ো বয়েসে তো আর ঘর ঝাঁট দেওয়া কাপড় কুঁচোনো কি মোসায়েবি করা পোষাবে না—

ভূতনাথ বললে—তা এতদিন ধরে তুমি এই কাজ করছো, এখন কি আর তা বলে তোমার জবাব হয়ে যাবে রাতারাতি—

—তা হুজুর সবই সম্ভব, এই দেখুন না বাবুরা শুনছি মটর গাড়ি কিনবে, তা কিনলে ইব্রাহিম মিয়ার চাকরি কি আর থাকবে, আগে এই বাড়িতেই ছোটবেলায় দেখেছি পাঁচখানা পান্ধি, এখন যেখানে দাস্থ জ্ঞ্মাদারের ঘর দেখছেন ওইখানে থাকতো পান্ধি-বেহারারা, কোথায় সব চলে গেল—এখন চুরুট সিগারেট যদি বাবুরা ধরে তা হলে গড়গড়া হুঁকো কে আর খাবে বলুন—

লোচন আরো বলতে লাগলো—বাবু এই বয়েসে কত দেখলুম
—ঘোড়ার টেরাম ছিল—এখন কলের টেরাম হলো—তারপর
কলের গাড়িও হবে—তা আর ভেবেই বা কী হবে, একদিন
হয় তো হুঁকো কেউ খেতেই চাইবে না, তখন কিন্তু তার আগেই
যেন যেতে পারি বাবু—নিন—ধরুন, গুলের আগুন কি না—গল
গল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে—তাহলে ওই কথাই রইলো, আপনি
একটা করে আধলা-ই দেবেন—

কিন্তু ভূতনাথকে নিতে হলো না। বাধা পড়লো।

—এই যে ভৈরববাবু এসে গিয়েছেন।

লোচন তাড়াতাড়ি ভৈরবাবুর হুঁকো তৈরি করতে ভেতরে গেল।
ভূতনাথ চেয়ে দেখলে—বাবু বটে ভৈরববাবু! চেউখেলানো বাবড়ি
চুল, বাঁকা সিঁথি, পরনে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে চকচকে
বেনিয়ান, গলায় মিহি চুনোট করা উড়ুনি, পায়ে বগলস আঁটা
চিনে-বাড়ির জুতো—

লোচন হুঁকো বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আজ যে এত সকাল-সকাল ভৈরববাবু ?

—আজ যে ছেনি দত্তর সঙ্গে পায়রার লড়াই আছে রে—
শুনিসনি তুই—মেজবাবু সেবার হেরে গিয়েছিল না, এবার পশ্চিম
থেকে নতুন পায়রা এসেছে—ছেনি দত্তর গুমোর ভাঙবো এবার,
ভালো গমের দানা খাওয়ানো হচ্ছে তো ওই জন্মে—এবার দেখৰি
ছেনি দত্তর পায়রা তিনবার চক্কর খেয়েই বোম্-এ বসে পড়বে—
মেজবাবুর সঙ্গে টেকা দিতে এসেছে ঠন্ঠনের দত্তরা—

খানিক ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকো টানতে লাগলো ভৈরববাবু— লোচন বললে—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো হুজুর—

- ---বল না---
- —শুনেছি ছেনিবাবু নাকি হাটখোলায় তেনার মেয়েমানুষকে পাকাবাড়ি করে দিয়েছে—
- ্ —শুনছিস ঠিকই লোচন, কিন্তু সে-বাড়ি তিন-তিনবার মর্টগেজ হয়ে এখন সে-বাড়ি মায় মেয়েমান্থুৰ মল্লিকদের হাতে গিয়ে

পড়েছে—সে খবর রাখিস—মাগ্গি গণ্ডার বাজারে মেয়েমান্ত্র পোষা ছেনি দত্তর কম্ম নয়—আর এদিকে আমাদের চুঁচড়োর বাগানে গিয়েছিলি নাকি এদানি ?

- —আজে না।
- —গিয়ে একদিন দেখে আসিস লোচন, খড়দা'র রামলীলার মেলায় সেদিন তিনটে মেয়েমামুষকেই নিয়ে গিয়েছিল মেজবাব্, দূর থেকে ছেনি দত্ত আড় চোখে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল—মেজবাবু বারণ করলো, নইলে শালাকে…

হঠাৎ এতক্ষণে ভূতনাথের দিকে নজর পড়তেই জিজ্ঞেস করলো —এ কে রে লোচন ?

—আজেউনি আমাদের মাস্টারবাবুর শালা, এখানেই থাকেন। ভৈরববাবু তামাক খাওয়া বন্ধ করে বললে—তাই নাকি ? কী নাম তোমার ছোকরা ?

ভূতনাথ বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার নাম শ্রীভূতনাথ চক্রবর্তী।

- —দেশ কোথায় ?
- —নদেয়—ফতেপুর গাঁ।
- —কী করা হয় এখানে <u>গু</u>
- —'মোহিনী-সিঁতুর' আপিসে চাকরি করি।
- —কত বেতন পাও **?**
- --সাত টাকা আর একবেলা খাওয়া।
- —আর উপরি, উপরি কউ · · উপরি নেই ? চলা শক্ত, নেশাটাআশটা করতে গেলে একটু টেনে-বুনে চলতে হবে ভাই—আগে
  সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল, আগের কালে তুই বললে বিশ্বাস করবিনি
  লোচন, ওই এক পাঁটের দাম ছিল চার আনা,—ওই গাঁজাই বল
  আর চরস-ই বল সব জিনিষের দাম কেবল বেড়েই চলেছে—এমন
  করে দিন দিন জিনিষের দাম বাড়লে কী খেয়ে মানুষ বাঁচে বল—

লোচন বললে—উনি তামাকই খান না—তায় আবার বোতলের কথা বলছেন—

ভৈরববাবু বললে—তা তামাক খাও আর না-খাও ভাই— পাড়াগাঁ থেকে নতুন এসেঁছো, বড় ভাই-এর মতো ভালো কথা বলছি ভটি খাবে—নইলে এ লোনা হাওয়ার দেশ এমন পেট ছাড়বে—
তথন নৈ: বলে ভৈরববাব আবার টান দিলে হুঁকোয়। তারপর থেমে
বললে—বিশ্বেস হচ্ছে না বৃঝি ভাই। মেজবাবু তো লেখা-পড়াজানা লোক, মেজবাবু তো আর মিথ্যে বলবে না। তা ওই মেজবাবুর
কাছেই শুনেছি, সেকালের মস্ত বড় একজন বাবু রামমোহন রায়
খেতো আর সকলকে ডেকে ডেকে খাওয়াতো। রাজনারায়ণ বোস
খেতো, মাইকেল মধুস্দন খেতো। তাছাড়া রামমোহন রায় তো ছিল
মাল খাওয়া শেখাবার গুরু রে। তারপর এক টান টেনে ভৈরববাবু
বললে—এই এখন তো আমার এই চেহারা দেখছিস, আগে ছিল
প্যাকাটির মতন, মেজবাবু বললেন—নোনা লেগেছে—মাল খেতে
হবে। মেজবাবুর কথায় খেতে শুরু করলুম—শেষে নীলু
কবিরাজের সালসায় যা হয়নি, মাল খেয়ে তাই হলো, এখন যা
খাই দিব্যি হজম হয়ে যায়। জিনিষটা যদি খারাপই হতো তো
সাহেব বেটারা সাত সমৃদ্ধুর তের নদী পেরিয়ে এখানে এসে আর
রাজত্ব করতে পারে ?

কথাটা ভাববার মতন। না বিশ্বাস করে উপায় নেই।

তারপর ভৈরববাবু বললে—একবার চুপি চুপি খবরটা নাও তো লোচন মেজবাবুর ঘুম ভাঙলো কিনা। তারপর পকেট থেকে বার করলে একটা তামার পয়সা। বললে—নাও তোমার মামুলি নাও।

লোচন পয়সাটা নিয়ে টগাকে গুঁজলো।

সেদিন ওই পর্যন্ত। এ-বাড়ির হাল চাল দেখে ভূতনাথ এখন আর অবাক হয় না। রবিবার দিন 'মোহিনী-সিঁছর' আপিসের ছুটি। ব্রজরাখাল সেদিন সকাল-সকাল বেরিয়ে যায়—বরানগরের বাগানে। ঠাকুরের চেলারা ওখানে থাকে। সারাদিন কী করে সেখানে, তারপর আসে সেই অনেক রাত্রে।

মেজবাবুকে এক-এক রবিবার দেখা যায়। গাড়িবারান্দায় এসে দাঁড়ায় ইব্রাহিম মিয়া গাড়ি নিয়ে। আরো ছ'খানা গাড়িতে থাকে মেজবাবুর মোসাহেবের দল। সকলেরই চুনোট করা উড়ুনি। বাঁকা সিঁথি, বাবড়ি চুল। ইব্রাহিমের গাড়ির ভেতর মেজবাবুর মেয়েমানুষ। ভালো করে দেখা যায় না। ফরসা টুকটুকে চেহারা। ঘোমটা খোলা। নাকে নাকছাবি। পানের ডিবে হাতে নিয়ে নামে এক-একদিন।

মেজবাব্র চাকর বেণী বলে—শালাবাবু সরে যান এখেন থেকে—বাবু দেখতে পেলে রাগ করবে।

সদলবলে চলে যায় সবাই। কখনও বাগান-বাড়িতে। কখনও গঙ্গায় নৌকো-ভ্ৰমণে। কখনও খড়দা'র মেলায়। সঙ্গে থাকে ছুগি তবলা, ঘুঙুর। মেঝের ওপর শোয়ানো থাকে নাকি সার সার বোতল। খাবারের চাঙারি গাড়ির মাথায়।

বেণী বলে—ওই যে কমবয়সী মেয়েমান্ত্রটা দেখলেন, ও যা নাচে—

কমবয়সী মেয়েমানুষটার নাম হাসিনী। হাসিনী নাকি যেমন নাচে তেমনি গায়। ওর মা এসেছিল কাশী থেকে একবার দোলের সময় এ-বাড়িতে গান গাইতে। সঙ্গে এসেছিল হাসিনী। তখন হাসিনীর বয়স আট কি দশ। মেজবাবুর ভারি ভালো লাগলো দেখে। মা আর মেয়েকে আর ফিরে যেতে হলো না কাশীতে। এখানে বাড়ি ভাড়া করে দিলেন। আসবাবপত্র চাকর দারোয়ান বহাল হলো। তারপর হাসিনী বড় হলো, বুড়ী মা গেল মরে। এখন হাসিনী মেজবাবুর সম্পত্তি।

প্রথমে ছিল একজন। তারপর একজন বেড়ে হলো হুই। এখন তিনজন। মেজবাবুর বাবুয়ানি দেখে কলকাতার বাবু-সমাজের তাক লেগে গিয়েছে।

ভূতনাথ বললে—মেজগিন্নী এসব জানেন তো ?

বেণী বলে—মেজমা বড় ঘরের মেয়ে—ওসব গা-সওয়া। মেজবাব্র শশুর এখন বুড়ো থুখুড়ো, তবু এখনও রবিবার রাতটা বাড়িতে কাটান না, বাঁধা মেয়েমানুষ আছে তাঁর। মেজমা তাকে রাঙামা বলে ডাকে। এ-বাড়ি থেকে পূজোর নেমন্তর গেলে রাঙামা'র বাড়িতেও খবর দিতে হবে—তত্ত্ব এলে হ'বাড়ি থেকেই আসে। সেবার মেজমা'র অস্থ হলো—রাঙামা নিজে এসে সাতদিন সাত রাত্তির সেবা করলে। কারো নিজের মা-ও অমন সেবা করতে পারে না। আহা, সাক্ষাৎ সতীলক্ষী, যেমন রূপ···তেমনি···এদানি তো মেজবাবু তবু যা হোক রাত্তিরে বাড়ি ফেরেন—আর আগে?

ু আগেকার ব্যাপার ভূতনাথের জানবার কথা নয়।

— আগে দেখানেই পড়ে থাকতেন যে। খাজাঞীবাবু আমার হাতে দপ্তরের কাগজপত্তর দিতেন, আমি দেই মেজবাবুর মেয়েমান্থযের বাড়ি থেকে সই সাবুদ করে নিয়ে আসতুম। মদ খেলে মেজবাবুর আর জ্ঞান থাকতো না কিনা, কাপড় সামলাতে পারতেন না। আমি গেলেই জুতো পেটা করতেন। ও ছাই ভস্ম খেলে কি আর জ্ঞান গিম্যি থাকে মানষের ? আমি হাসতুম—কিন্তু মাঠাকরুণ খুব বকুনি দিতেন। বলতেন—নেশা করেছো বলে কি একেবারে বেহেড হয়ে গিয়েছো। তুই কিছু মনে করিসনে বাবা, এই চার আনা পয়সা নে—মেঠাই কিনে খাস।

বেণী বলে—ওই যে পানের ডিবে হাতে বুড়োপানা মেয়েমামুষকে দেখলেন—ওই হলো বড়মাঠাকরুণ। মেজবাবু ওঁকে ভারি ভয় করেন। বড়মাঠাকরুণ যদি বলেন মদখাওয়া বন্ধ—তো বন্ধ। মেজমাঠাকরুণ বলুন আর ছোটমাঠাকরুণই বলুন—বড়মাঠাকরুণ একবার 'না' বললে কারু সাগ্যি নেই মেজবাবুকে দিয়ে হাঁ বলায়।

রবিবার মোসাহেব আর মেয়েমান্থবের দল নিয়ে মেজবাবু চলে গেলেন। হয় তো গঙ্গার ওপর পানসিতে বসে খানা-পিনা হবে। বড়মাঠাকরুণ নিজে মেপে মেপে মদ ঢেলে দেবেন। তাঁর নিজের প্জো-আর্চা ব্রত-পার্বণ আছে। সব সময় তিনি দলে যোগ দেন না। বড়মাঠাকরুণ পূর্ণিমে-অমাবস্থা তিথি-নক্ষত্র দেখে চলেন। ভারি বিচার সব বিষয়ে। বাসি• কাপড়ে মদ খান না। কাচা কাপড় পরে ঠাকুরঘরে ঢোকেন। কালীবাড়িতে বিশেষ-বিশেষ তিথিতে পূজো পাঠিয়ে দেন পাণ্ডার হাতে।

আর মেজমা ?

বেণী বলে—আর মেজমাকে দেখে আসুন গিয়ে। তেতলায় পালঙে বসে সিন্ধুর সঙ্গে বাঘ-বন্দী খেলছেন—নতুন নতুন গয়না গড়াচ্ছেন, একবার গোটছড়া ভেঙে বিছে হার হচ্ছে, বিছে হার পুরোনো হলে অনস্ত হচ্ছে, অনস্তও পুরোনো হয়ে গেলে চূড় হচ্ছে। হয় তো এবার পুজোয় হলো কমল হীরের নাকছাবি, আবার কালী-পুজোয় হবে চুণী বসানো কান-ফুল, মুক্তোর চিক নয় তো পানা বসানো লকেটওয়ালা চক্সহার।

মেজবাবুর গাড়ি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভূতনাথ চুপ চাপ সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। পিসীমা'র কথা মনে পড়ে যায়। পিসীমা'র শশুরবাড়ি থেকে পাঁচ টাকা মনি-অর্ডার আসতো। ওই টাকাতেই মাস চলবে। ওই পাঁচটা টাকার জন্মেই পিসীমা'র কত ভাবনা। গাজনার পোস্টাপিসে ভূতনাথ হয় তো গিয়ে দেখলে মাস্টারবাবু নেই। শোনা গেল, পোস্টমাস্টারবাবুর অস্থব। বলে পাঠিয়েছে—আজ আর উঠতে পারছিনে—কাল এসো।

পোস্টমাস্টারবাবু বুড়ো মানুষ। এক-একদিন হয় তো গরুর জাব দিচ্ছে। বলে পাঠিয়েছে—এবেলা আর হবে না, বড় কাজে ব্যস্ত আছি, ওবেলা সকাল-সকাল এসো হে।

ওবেলা যেতে মাস্টারবাবু হয় তো বললে—গাঁয়ে তো যাচ্ছো, তা গাঁয়ের চিঠিগুলো নিয়ে যাও না সঙ্গে। পিওন আর আজকে ওদিকে যেতে পারবে না, গঞ্জের হাটে পাঠিয়েছি তাকে।

ছোটো একটা বাক্সর মধ্যে সেই পাঁচটি টাকা রেখে একটি করে গুণে গুণে পয়সা খরচ করতো পিসীমা। ভূতনাথ মাঝে মাঝে চাইতো—একটা আধলা দাও না পিসীমা।

আধলা পিসীমা দিতো না। বলতো—রইল তো তোরই জন্মে—আমি মরে গেলে তুই-ই নিস।

কিন্তু সে পয়সা-কড়ি পিসীমা'র অসুখেই সব থরচ হয়ে গেল। তা তার জন্ম আর কি থাকবে ?

আর এ-বাড়িতে কোথায় কেমন করে কে পয়সা উপায় করে কে জানে। বাবুরা ঘুম থেকেই ওঠে ছুপুর একটার সময় । আপিসেও কেউ যায় না। ব্যবসাও কেউ করে না। অথচ এতগুলো লোক—সব বসে বসে খাচ্ছে।

mes.

আয়ের বহরটা বোঝা যায় না। কিন্তু খরচের বহরটা বোঝা যায় খাজাঞ্জিখানায় গেলে।

বিধু সরকার মধ্যেখানে উবু হয়ে বসে, আর ছ' পাশে আরো চার পাঁচজন ঢালু বাক্সর ওপর খেরো খাতায় লেখাপড়া করছে। বিধু সরকার কানে কলমটা গুঁজে হাত বাড়ায়—পাট্টা-বইটা দেখি কেশব।

মোটা খেরো খাতাটা এগিয়ে দিয়ে আবার লিখতে বসে কেশব।
ভূতনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। খেরো খাতার ওপর
মোটা মোটা হরফে লেখা—ফিরিস্তি কাগজ পাট্টা-নকল বহি,
শ্রীযুৎ মিস্টার উইলিয়ম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব, সন…

বিধু সরকার চিংকার করে কেশবকে বলে—আমি বলি তুমি লেখো—আরকুলী সিমলা মছলন্দপুর গ্রামে পুছরিণী খনন জন্ত শোভারাম বসাককে ৩০ বিঘা জমি লাখেরাজ স্বরূপে জমা দেওয়া হইল। বামাপদ সেন পোদারের পৌত্র ক্ষমাপদ সেন, তাহার মছলন্দপুরের বাস্তুভিটা ভুক্ত ১৮ কাঠা জমি তারাপদ মুন্সীকে আঠারো শত সিক্কা-টাকায় বিক্রয়…হঠাৎ মাথা তুলে সামনে ভূতনাথকে দেখে বলে—তোমার কী ?

ভূতনাথ হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বলে—আমি ব্রজরাখালবাবুর সম্বন্ধী, তার এ মাদের মাইনেটা আমার হাতে…

- —রোসো—বলে বিধুসরকার সমস্তটা পড়ে বলে—এ সই কার 🕈
- আজে ব্রজরাখালের।
- —ও ব্রজরাথাল শুধু বললে তো চলবে না, ব্রজরাথাল কী, দাস
  না রুইদাস, বামুন না কায়েত, কার পুত্র, নিবাস কোথায়—আর
  তুমি কে, শুধু ভূতনাথ চক্রবর্তী বললে তো আমি শুনবো না,
  কার পুত্র, নিবাস কোথায়, এসব পোস্টাপিস নয় হে ছোকরা,
  জমিদারী সেরেস্তার কাজ অমন সোঁজা নয়, সই মিললেই ছেড়ে
  দিলাম, সে সরকারী আপিসে পাবে, এথেনে চলবে না—তুমি
  লিখে দিলে কেলার পাতে আর আমি অমনি টাকা দিয়ে দিলাম,
  তেমন কাজ করলে বিধু সরকার আর বাবুদের জমিদারী রাথতে
  পারতো না—তা তিনি আসতে পারলেন না কেন শুনি ?
  - —আজে তিনি গিয়েছেন বরানগরে ?
- —ওসব আমি দিতে পারবো না, তা সে যাই বলুক আর তাই বলুক। হাতকড়ি পড়বার কাজ আমি করিনে—এবার তোর কী ?

  ভূতনাথ একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। এবার তার পাশের লোকের ডাক পড়লো।

হিন্দুস্থানী। সামনে এগিয়ে বললে—হুজুর আমার সেই টাকাটা—

- —কিসের টাকা বল না বেটা, তুই কি আমার বাপের সম্বন্ধী যে তোকে চিনে বসে আছি, লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার এখানে, হাজার হাজার প্রেজার নাম আর বংশ পরিচয় অমনি মুখন্ত রাখতে পারে মানুষে ?
- —আজে, বরফের পাওনা, চার মাসের একেবারে জমে গেল।
- —রোস, দৈনিক জমা খরচের খাতাটা দেখি কেশব। বিচিত্র লোক এই বিধু সরকার। ভূতনাথের মনে পড়ে—প্রথম দিন ভারি রাগ হয়েছিল তার। যেন লাট না বেলাট!

विधू मतकात वरल-रमजवाव वलरल की टरव, मूरथत कथाय थाङाकीथाना हरल ना टर, এथान लिथा-পড়ি সই-সাবুদের কারবার। মেজবাবুর হাতের লেখা দেখা, আমি টাকা ফেলে দেবো। আমার কী, আমি তো হুকুমের চাকর—জমা-খরচের খাতায় সব লিখে রাখবো। সিকিপয়সা, কড়ি, দামড়ি, ছেদামাটি পর্যন্ত হিসেবে ভুল হবে না। এ তোর কারবারের পয়সা নয়, এ হলো জমিদারী, এর হিসেব রাখা যার তার কম্ম নয়। তারপর থেমে আবার বলে—গোমস্তা যদি লেখে স্থভরের কালেক্টরীর কাছারিতে উমাচরণ মুহুরীকে পান খাওন বাবদ ১১৫ দেওয়া হইল, আমার খাতায় অমনি খরচ পড়ে যাবে ১১৫ উমাচরণ মুহুরীর পান খাওন বাবদ কোউকে বলে—এ পোস্টাপিসের সরকারী কাজ নয় হে যে, পাঁচটা বাজলো আর দরজায় তালা পড়লো। অত তাড়া হুড়ো করলে চলে না এখানে, ছোটকাল থেকে এ-কাজ করছি, এ তো আমার জাত-পেশাই বলা চলে, এখনো এ-কাজের হদিস পেলাম না। রোজই নতুন, রোজই নতুন— একটি পয়সা এদিক-ওদিক হলে নায়েব-গোমস্তার গলা টিপে ধরবো না। বাবুদের ধন্মের পয়সা, বিধু সরকার আর সব পারে দাদা অধন্ম সইতে পারে না। তারপর হঠাৎ ভূতনাথের দিকে নজর পড়ায় বললে—তুমি দাঁড়িয়ে কেন ছোকরা ? আমি তো বলেছি তোমায়, কাজের সময় বিরক্ত করো না আমায়—আমি কম কথার মানুষ...

লেখো কেশব, সেথ আসামূলার পুত্র সেথ জয়মূদ্দীনকে মৌরুসী-মোকরীর এখন বিরক্ত করে। না যাও দিকি সব—বলে বিধু সরকার আবার নিজের কাজে মন দেয়।

ভূতনাথ চলে এল।

ব্রজরাখাল এসে সব শুনে বললে—তা ভালোই তো করেছে। নগদ-টাকাকজির কারবার, একটু দেখে শুনে হিসেব করে দেওয়াই তো নিয়ম। বিধু সরকার খুব হুঁশিয়ার লোক কি না—তা ছাড়া তোমায় চেনে না। একটু মুখচেনা হয়ে যাক—তখন•আবার…



এখন এই পরিবেশের মধ্যে হঠাং ছুট্কবাবু যে কৈন ডেকেছেন বোঝা গেল না।

ঘরে গিয়ে ভূতনাথ সবে জামা কাপড় ছাড়তে শুরু করেছে, এমন সময় শশী এল। বললে—শালাবাবু ছুটুকবাবু আপনাকে ডেকেছে একবার।

ছুট্কবাবুর চাকর শশী। তোষাখানার কাছে ছু' একবার দেখেছে তাকে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কেন রে ? ডেকেছে কেন ?

শশী বললে—বিরিজ সিংকে বলে রেখেছিলাম—আপনি এলেই খবর দিতে, বলেনি আপনাকে ?

ভূতনাথ বললে—বলেছে সে, কিন্তু কি দরকার বুঝতে পারছিনে—জানিস কিছু তুই ?

শশী বললে—ছুট্কবাবু আজ বিকেল বেল। আমাকে জিজ্ঞেদ করছিল, মাস্টারবাবুর ঘরে ডুগি তবলা বাজায় কেরে? আমি বললাম—মাস্টারবাবুর শালা, শুনে বাবু বললেন—আজ একবার ডাকিস তো, বেশ হাত—তা চলুন আজে।

—বলে দে আমি আসছি এখুনি।বলে খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে ভূতনাথ সেদিনই ছুটুকবাবুর আসরে গিয়েছিল। অনেক শিন আগেকার কথা। স্মৃতির মণিকোঠায়ু সব কথা জ্বমা করবার মতো হয় তো জায়গা নেই আর। তবু ছুটুকবাবুকে বোধহয় কখনও ভোলা যাবে না। শুচিবায়্গ্রস্থা বিধবা বড়বউঠাকরুণের একমাত্র ছেলে। কার্তিকের মতো চেহারা। অমন স্বাস্থ্য,। কিন্তু যে-বংশের ঐশ্বর্যের আর বিলাসের রক্ষ্রে রক্ষ্রে শনি প্রবেশ করেছে— তাকে কে বাঁচাতে পারবে।

বদরিকাবাবুর একটা কথা বার বার মনে পড়ে ভূতনাথের।

বদরিকাবাবু বলতো—এ সংসারে যে খেলতে জানে সে কাণাকড়ি নিয়েও খেলে—যে ভালো হতে চায়, ভালো থাকতে চায়, তার জন্মে সব পথই খোলা।

হয় তো তাই।

নইলে ছুটুকবাবুই বা অমন হবে কেন।

ছুট্কবাবু দেখেই বললে—আরে আস্থন, আস্থন স্থার, ঘরে বসে রোজ তবলা শুনি আর ভাবি, এ তো পেশাদারী হাত। কানির কাজ এমন তো শুনিনি আগে—কোন্ ওস্তাদের কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন ভাই ?

ছুট্কবাবুর বন্ধুবান্ধবে ঘর ভর্তি। একজন তানপুরা ধরেছে। আর একজন হারমোনিয়ম। সকলেরই ঢেউ তোলা বাবরি ছাঁট চুল। চুনোট করা উড়ুনি। কোঁচানো ধুতি। মেঝের ওপর একহাত পুরু গদিতে ঘর জোড়া। ধবধবে সাটিনের চাদর। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ছুট্কবাবু বসে বসেই ঘামছে। পানের ডিবে, জরদার কোটো। সিগারেট।

ঠুংরি গানের তানের সম্য় ছুটুকবাবু মাঝে মাঝে চিৎকার করছে—কেয়াবাৎ-কেয়াবাৎ—

সমের মাথায় এসে তবলার চাঁটির সঙ্গে গানের ঝোঁক মিলে গেলেই বলছেন—শোহন্-আল্লা—শোহন্-আল্লা—

অনেক দিন অভ্যেস নেই ভূতনাথের। গাঁয়ের ওস্তাদের কাছে শেখা। দাদ্রা, কাহার্বা আর একতালা নিয়েই বেশি ঘাঁটাঘাটিছিল। কচিৎ কদাচিৎ যৎ, মধ্যমান, চলতো। পূজাের সময় রসিক মাস্টারের ইয়ার-বক্সিরা এলে ঠুংরি টপ্পা হতাে। যাতাার আসরে মেথর-মেথরাণীর গানের সঙ্গে খেমটারই বেশি চল।

ছুট্কবাব্ চিৎকার কুরে বললে—আর ঠুংরি ভালো লাগছে না
-—এবার গজল হোক মাইরি—গজল গা বিশে।

ছুট্কবাব্র হুকুম। গঙ্গল ধরলো বিশে মানে বিশ্বস্তর। গলাটা ভালো। ধর্তা ধরতে না ধরতেই জমে উঠলো।

সঙ্গে ভূতনাথের কাওয়ালির আড়ির ঠেকা।

ছুট্কবাব্ আর পারলে না। দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—
এবার গান জমে গিয়েছে মাইরি। তারপর উঠে গিয়ে পাশের পদা
ঠিলে ভেতরে ঢুকলো। খানিক পরেই কাপড়ের কোঁচায় ঠোঁট
মুছতে মুছতে আবার এসে তাকিয়ায় হেলান দিলে। গান তখন
বেশ জমে উঠেছে। ছুট্কবাবু আরও ঘামতে লাগলো। লয়
বাড়ছে। হাত তখন টন্ টন্ করছে ভূতনাথের। সমস্ত ঘরখানা
মজে গিয়েছে সুরে।

বিশ্বস্তর তুলছে। চোখ বোঁজা। উন্মাদ হয়ে গাইছে:
— জখনী দিল্কো না মেরে তুখায়া করো—

তারপর এক সময় সম পড়লো। হো হো হো করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ছুটুকবাবু। এক এক করে সবাই এক-একবার পর্দার ভেতরে গিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে ফিরে এসেছে। চোখ লাল স্বার।

নেশার ঝোঁকে ছুটুকবাবু ভূতনাথের পা ছুঁতে এল।

—করেন কী, করেন কী, আহা হা—বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় ভূতনাথ।

মোসাহেবরা বলে—তা পায়ে না হয় হাতই দিলেন ছুটুকবাবু, পা তো আর আপনার ক্ষয়ে যাচ্ছে না!

ছুট্কবাবু পায়ে হাত দেবার চেষ্টায় উপুড় হয়ে পড়লো। বললে — বাড়ির মধ্যে এমন গুণী রয়েছে, আর তোরা গোঁসাইজীর খোশামোদ করিস, খবরদার—এই শশী, শশে—

পর্দার ভেতর থেকে শশী বেরিয়ে এল।

ছুট্কবাবু বললে—শোন বেটা, কাল থেকে যদি গোঁসাইজীকে বাড়িতে ঢুকতে দিবি তো তোকে খুন করে ফেলবো, ব্রিজ সিংকেও খুন করবো আমি। তারপর হঠাৎ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ছুট্কবাবু মুখের কাছে মুখ এনে বললে—বড্ড খাট্নি গিয়েছে আপনার, একটু হবে নাকি স্থার ?

ছুটুকবাবুর কথা কিছু বুঝতে পারলে না ভূতনাথ। মুখ দিয়ে

মদের গন্ধ অবশ্য আসছিল। তবু ভূতনাথ জিজেস করলে—
কী 

•

—ভালো জিনিষ ভাই, দিশি মাল নয়, বেশি নয়, একটুখানি, শ্যাম্পেন দিক একটু—

ভূতনাথ বড় বিব্রত বোধ করলো।

সামনের একজন বললে—ছুটুকবাবু ভালোবেসে দিচ্ছেন, না বলবেন না ভূতনাথবাবু —বলুন হাঁয়।

ছুটুকবাবু বললেন—বেশ, তা হলে—সিদ্ধির সরবং দিক—তাও আছে। ওরে শশে—বেশ পেস্তা বাদাম দিয়ে যুৎ করে…পর্দার ভেতরে চলে যান, কেউ দেখতে পাবে না।

রাত বারোটা পর্যস্ত এমনি চললো সেদিন। গজলের পরা টিপ্সা। নিধুবাবুর টপ্পা। তারপর "চামেলী ফুলি চম্পা—"

শেষে যখন সবাই উঠলো, ছুটুকবাবুর তখন উত্থান শক্তি রহিত।
তাকিয়ায় মাথা দিয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত বাড়ি নিঝুম
হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণ ভূতনাথেরও জ্ঞান ছিল না। সমস্ত পরিবেশটা
যেন কেমন সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। গানবাজনা বন্ধ হবার পর বাইরে আসতেই আচমকা যেন একটা আঘাত পেলে ভূতনাথ।

ভূতনাথ বিশুবাবুকে বললে—আপনার গানটা বেশ জমেছিল। আজ।

বিশ্বস্তুর বললে—মনের মতো সঙ্গত করেছিলেন স্থার—গান গেয়ে বেশ আয়েশ হলো।

সকলেই অল্পবিস্তর অপ্রকৃতিস্থ। সবাই প্রায় ভূতনাথের সমবয়স্ক। পরেশ বললে—সবাই আমরা অমৃত খেলাম—আপনি স্থার একেবারে নিরম্বু—এ কেমন যেন এক যাত্রায় পৃথক ফল…

কান্তিধর বললে—আহা, আজকে প্রথম দিন, যাক না, তুই বজ় তাড়াহুড়ো করিস পরেশ। ছুটুকবাবুও কি প্রথম প্রথম থেতো, কত কন্তে নেশাটি ধরিয়ে দিয়েছি—আর এখন ?

দরজা পর্যস্ত স্বাইকে এগিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসে নিজের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দাঁড়ালো ভূতনাথ। ব্রজরাখাল জানতে পেরেছে নাকি? ব্রজরাখালকে যাবার সময় জিজ্ঞেস করাও হয়নি। এখানে ব্রজরাখালের পরিচয়-সুবাদেই থাকা। যাতে ব্রজরাথালের কোনো মর্যাদা হানি হয়, এমন কোনো কাজ করা 'উচিত নয়। আস্তে আস্তে ঘরের চাবি খুলে দরজায় খিল বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন থমকে দাঁড়ালো সে!

মনে হলো গাড়ি বারান্দার সদর রাস্তা দিয়ে কে যেন সম্তর্পণে বেরোলো। অস্পষ্ট মৃতি। কিন্তু মেয়েমামুষ বলেই যেন মনে হয়। চারিদিকে নির্জনতা। সমস্ত ঘরের আলো নিভে গিয়েছে। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের ওপর একটা তেলের বাতি জ্বলছে, সেই আলোর কিছু রেখা এসে পড়েছে ইট-বাঁধানো দেউড়ির ওপর। আশো পাশে কেউ কোথাও নেই। শুধু গেটের এক পাশে বসে বিজ-সিং বন্দুক হাতে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এমন সময় সদর-দরজা দিয়ে কে বেরোবে।

কেমন যেন কোতৃহল হলো ভূতনাথের।

আজকের মতন এত রাত্রে এ-বাড়ির এখনকার দৃশ্য কখনও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আগে। কিন্তু তবু, এ-বাড়ির আবহাওয়া আর হালচালের যতখানি পরিচয় সে পেয়েছে, তাতে যেন ওই নারী-মৃতি দেখে অবাক হওয়ারই কথা।

উঠোন পার হবার পথে ওপরের আলোটা এসে পড়তেই যেন চেনা-চেনা মনে হলো। তারপর মূর্তিটা নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়ালো। ছুটুকবাবুর বৈঠকখানার সামনে।

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কে যেন দরজা খুলে দিলে। ভূতনাথ ঘরের ভেতরকার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলে শশীকে। ছুট্কবাবুর চাকর শশী। আর নারী-মূতিটাও এক নিমেয়ের জন্মে ভূতনাথের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো!

গিরি! মেজগিন্নীর ঝি গিরি!

কিন্তু একটি মুহূর্ত। তারপরেই ঘরের দরজা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সমস্ত অন্ধকার। একটা অন্থায় কৌতৃহল ভূতনাথের সমস্ত মনকে যেন পঙ্কিল করে ভূললে। এখনও কর্তারা কেউ বাড়ি ফেরেননি। আকাশের তারার দিকে চেয়ে রাভটা অন্থমান করবার চেষ্টা করলে একবার। দ্বিতীয় প্রহর শেষ হবার উপক্রম। মেঞ্চকর্তা এখনও ফেরেননি। ছোটকর্তা ফুরেবেন কিনা কোনো নিশ্চয়তা নেই। আজ্ব না-ও ফিরতে পারেন। বন্ধ বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে শুধু ত্জন—আধো-অচেতন ছুট্কবাবু, আর শশা। ওদের মধ্যে কে ?

ঘুমে চোথ জুড়ে আসছিল কিন্তু শুতে গিয়ে ঘুম এল না তার।

ব্রজরাখাল সকাল বেলা দেখা হলেই জিজ্ঞেস করলে—কাল কোথায় ছিলে বড়কুটুম ? তারপর সব শুনে বললে—তা ভালো— তবে বুঝে শুনে চলো।

—কেন? ভূতনাথ একটু অবাক হয়ে গেল।

ব্রজরাখাল বললে—এখন সময় নেই আমার, আপিসে যেতে হবে, তবে একটা কথা বলি, ঠাকুর বলতেন—কাঁদলে কুস্তক আপনিই হয়। গান-বাজনা টপ্পা-ঠুংরি ভালো বৈকি—কিন্তু মাঝে মাঝে একটু কেঁদো বড়কুটুম।

- —কাদবো কেন মিছিমিছি।
- —দে অনেক কথা বড়কুটুম, এখন আর আমার সময় নেই, আজকে আমার বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হবে, শীগ্রি নরেন আসছে, তারই তোড়জোড় হবে সব…
  - —নরেন কে—ব্রজরাখাল **?**
- —ওই তোমার বিবেকাননা। ঠাকুর বলতেন,—নরেন একদিন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবে—তা কাঁপিয়ে শুধুনয়, ভূমিকম্প লাগিয়ে দিয়েছিল আমেরিকায়। প্রতাপ মজুমদার, আনিবেশান্ত সব থ' হয়ে গিয়েছেন। সেদিনকার ছোকরা নরেন তারই মধ্যে এত—তারা তো কেউ জানে না—এ শুধু ঠাকুরেরই লীলা—তারপর থেমে আবার বললে—দেখবে বড়কুটুম, এবার আর ঠেকাতে পারবে না কেউ, একদিন এই নরেনই সমস্ত দেশকে বাঁচাবে। অনেক নেড়া-নেড়ী এল, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাও হলো অনেক—কিন্তু দরিদ্রনারায়ণদের কথা আগে কেউ অমন করে বলেনি।

ভূতনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো।

আপিস যাবার দেরি হয়ে গিয়েছে। তবু ব্রজরাখাল বলতে লাগলো—নরেন আমাদের চোথ ফুটিয়ে দিয়েছে এবার। বলেছে— সাত শ' বছরের মুসলমান রাজতে ছ' কোটি লোক মুসলমান হয়েছে, আর এক শ' বছরের ইংরেজ রাজতে ছত্রিশ লক্ষ খৃস্টান—এটা কেন হয় ? কেন হয়, এটা আগে কেউ এতদিন ভাবেনি বড়কুটুম, এবার মাদ্রাজে বক্তৃতা দিয়েছে নরেন তাতে বলেছে অনেক কথা। দাসত্ব বড় খারাপ জিনিষ বড়কুটুম—দেখো না, অনেকে কলম্বোতে গেল নরেনের সঙ্গে দেখা করতে—আমি পারলুম না।

আপিস যাবার সময় কোনো দিকে খেয়াল থাকে না আর। থানিক বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল ব্রজরাখাল। বললে—
মাইনে পেয়েছো বড়কুট্ম ? পেয়েছে শুনে বললে—একটা টাকা
দাও তো আমাকে।

—কেন, তুমিও তো কাল পেয়েছো মাইনে ?

—পেয়েছি, কিন্তু...ব্রজরাখাল হাসলে। বললে—পেয়েছিলাম, কিন্তু বরানগরে গিয়ে দেখি গুরুভাইরা সব উপোস করছে, ঠাকুর দেহ রাখবার পর থেকে গুরুভাইদের বড় কপ্তে দিন কাটছে, ভিক্ষেকরে পেট চালায় সব, কাল গিয়ে দেখি রান্না-বান্নার যোগাড় নেই—তা গুধু তো বেদ-বেদান্ত পড়লে পেট ভরবে না, কারো খাবার কথা মনেই ছিল না, নরেন আমেরিকা থেকে কিছু পাঠিয়েছিল—আর আমিও সব মাইনেটা দিয়ে এলাম গুরুভাইদের হাতে।

একটা টাকা দিয়ে ভূতনাথ বললে—তারপরে সারা মাস যে সামনে পড়ে আছে—তথন ?

ব্রজরাখাল হাসতে লাগলো। বললে—তোমাকে উপোস করাবো না বড়কুটুম, ভয় নেই। তারপর বললে— ঠাকুর বলতেন— কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে না পারলে ভজন-সাধন হয় না। তা তোমার বোন মরে একটা দিক থেকে আমার বাঁচিয়ে গিয়েছে। আর টাকা, সেটা কী করে যে ত্যাগ করি, আজই যদি চাকরিটা ছেড়ে দেই তো কালই অনেকগুলো পরিবার উপোস করতে শুরু করবে। প্রত্যেক মাসের শেষে আমার মুখ চেয়ে যে বসে থাকে তারা। এক টাকা এগারো আনা জোড়া কাপড়—তা-ই একখানা কাপড়ে বছর চালায় সব হতভাগীরা।

বেশি সময় ছিল না। ব্রজরাখাল চলে গেল।

সেদিন 'মোহিনী-সিঁতুর' আপিস থেকে আসবার পথে সেই

কথাই মনে পড়লো। ফতেপুরে থাকতে মান্তুষের দারিদ্য এমন করে কখনও তো চোখে পড়তো না। এখানে কলকাতা শহরের মধ্যে থাকতে ক'মাস থাকতেই যেন চোখ খুলে গিয়েছে ভূতনাথের। চারদিকে বড় অভাব। বড় হাহাকার। রাস্তায় একটা ভিখিরী আধলা চাইতে চাইতে বড়বাজার থেকে একেবারে মাধব বাবুর বাজার পর্যন্ত পেছন পেছন আসে। বলে—একটা আধলা-পয়সা দাও বাবু—একটা আধলা-পয়সা দাও বাবু—একটা আধলা-পয়সা দাও।

ভূতনাথ বলে—কোথায় বাড়ি তোমার ?

বুড়ো মানুষ। গেরো দিয়ে দিয়ে কাপড়খানা কোনোমতে কোমরে জড়িয়ে আছে। বলে—বত্তে হয়ে আমাদের দেশ-গাঁ সব ডুবে গিয়েছে গো, ভাসতে ভাসতে ডাঙায় এসে উঠেছি—হু'দিন কিছু খাইনি—একটা আধলা প্যসা দাও বাবু।

সেদিন শিবু ঠাকুরের গলি দিয়ে আসতে আসতে আর একজন এক বাডির ভেতর থেকে ডেকেছিল।

—বাবা শুনছো—ও বাবা—

কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। রাস্তায় লোকজন কেউ নেই বললেই চলে। স্ত্রীলোকের গলার শব্দ।

- —এই যে বাবা, আমি এই দরজার ফাঁক দিয়ে কথা বলছি।
- —দরজা খুলুন না, কী হয়েছে আপনার ?
- কিছু মনে নিও না বাবা, তুমি আমার ছেলের মতন, একখান কাপড় নেই যে বেশোই সামনে, এই ছটো পয়সা দিচ্ছি, ছ' পয়সার মুড়ি কিনে ওই জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দাও না বাবা।

কোথায় মেদিনীপুরের ছর্ভিক্ষ, ফরিদপুরের বক্তা—সবাই বুঝি জড়ো হয়েছে এখানে। অথচ বড়বাড়িতে অতগুলো লোক, অকারণে কত অপব্যয় হয়, কেউ দেখেনা। বিলেত থেকে কাঠের বাক্সভর্তি নানান জিনিষ। কাঠ-গ্লাশের ঝাড়-লগ্ঠন। একবার এল সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি উড়স্ত পরী! গায়ে কাপড় নেই। হাতে একটা সাপ জড়ানো। মেজবাবুর নাচ ঘর সাজানো হলো। হাতীবাগানের বাজার থেকে নীলেমে অর্কিড গাছ কিনে নিয়ে এল ভৈরববাবু। চীনে-অর্কিড। একটা বাচ্চা গাছের দাম তিন শ'টাকা। কলকাতা কেন, সারা বাঙলা দেশে কারো বাড়িতে

অ-গাছ পাবে না। এই এক চিলতে গাছের জত্যে খদের হলো অনেক। সবাই এল কিনতে। খাস লাট সাহেবের বাড়ি থেকে বাগানের সাহেব মালী এল, এল ঠন্ঠনে, পাথুরেঘাটা, হাটখোলা, সব বাড়ির লোক। পাঁচ টাকা থেকে ছ ছ করে দর উঠতে লাগলো।

ভৈরববাবু যদি বলে—পঞ্চাশ—

ঠন্ঠনের দত্তবাবুরা বলে—বাহায়ো—

মল্লিকবাবুর লোক বলে—পঞ্চানো—

সেই গাছ কেনা হলো শেষ পর্যস্ত তিন শ' টাকা দিয়ে। ভৈরববাবু সগর্বে বুক ফুলিয়ে সকলকে হারিয়ে দিয়ে গাছ নিয়ে এলেন বড়বাড়িতে। গাছ দেখতে জড়ো হলো বার-বাড়ির সবাই। অন্দর মহলেও পাঠানো হলো। মেজগিন্নী দেখতে চেয়েছেন। তিন শ' টাকার গাছ। সোনা-দানা নয়, কুকুর-বেড়াল নয়, কিছু নয়—গাছ। মরে গেলেই গেল।

তা হোক, ভৈরববাবু গোঁফে তা দিতে দিতে বলতে লাগলো— বাবু তো বাবু মেজবাবু—ছেনি দত্ত বাবুয়ানি করতে এসেছে কার সঙ্গে জানে না।

সেই গাছ প্রতিষ্ঠা হলো। তার জন্মে ঘর তৈরি হলো। নমজবাবুনিজে এসে তদারক করে গেলেন।

ওদিকে খবর পৌছুল লাট সাহেবের কাছে। চীনে-অর্কিড তিন শ' টাকায় কিনে নিয়েছে বড়বাড়ির চৌধুরী বাবুরা। লাট সাহেব খবর পাঠালে—গাছ দেখতে আসবেন তিনি। সোজা কথা নয়। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। ভেলভেটের চাদর পড়লো নাচঘরে। ঝাড়-লঠন ঝাড়-পোঁছ হলো। চুনকাম হলো ভেতরে বাইরে। রাজা-রাণীর ছবি হ'খানা মুছে টাঙানো হলো মস্ত আয়নাটার মাথায়। তার ওপর লাল শালু দিয়ে লেখা হলো— God Save the King. লাট সাহেব এসে তো শুধু মুখে যেতে পারেন না। খানার ব্যবস্থাও হলো। খাসগেলাশের ভেতর গ্যাদের বাতি জ্বললো। বাড়ি স্ক্র্ লোকের নতুন সাজ-পোষাকের ফরমাশ গেল ওস্তাগরের কাছে।

তিন শ' টাকা গাছের পেছনে কিছু না হোক তিন হাজার টাকা বেরিয়ে গেল নগদ। সেকালের বনমালী সরকার লেন-এর চৌহদ্দি গাড়িতে গাড়িতে ছেয়ে গেল।

তখন বড়কর্তা বেঁচে। লাট সাহেবকে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন তিনি। লাট সাহেব আর লাট সাহেবের মেম।

অনেক খানাপিনা হলো। খানার চেয়ে পানীয়ই বেশি।

তা গাছ দেখে ভারি প্রশংসা করলেন লাট সাহেব। ইণ্ডিয়ায় এত সব ধনী মহাধনী রয়েছে। পরিচয় করে কৃতার্থ হলেন তিনি। খানা খেলেন। ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়িটা দেখলেন। বাঈজীর দল এসেছিল লক্ষ্ণো থেকে। পাঁচ শ'টাকার মুজরো। সে-নাচ দেখলেন। বেনারসী পান খেলেন।

যাবার সময় বড়কর্তা সামনে এগিয়ে গিয়ে চীনে-অর্কিড গাছটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন। হুজুর যদি গ্রহণ করেন তো চৌধুরী বংশ নিজেদের কুতকুতার্থ বোধ করবেন।

লাট সাহেব নিজে হাতে করে আর নিলেন না। সঙ্গের লোক নিলে। যার জন্মে এত কাণ্ড, সেই গাছই চলে গেল শেষ পর্যস্ত লাট সাহেবের বাগানে।

কিন্তু ফল ফললো কয়েক বছর পরেই। বড়বাবু বৈদ্র্ঘমণি চৌধুরী খেতাব পেলেন। তখন থেকে হলেন রাজাবাহাত্তর বৈদ্র্ঘমণি চৌধুরী।

বড়ভাই বৈদ্র্থমণি চৌধুরী, মেজভাই হিরণ্যমণি চৌধুরী আর ছোট কৌস্কভমণি চৌধুরী। বৈদ্র্থমণির ইয়া পালোয়ানি চেহারা। কাশীর পালোয়ান বাড়িতে পুরেছিলেন শরীরটা গড়ে তোলবার জন্মে। লোহাকাঠের মস্ত ছটো মুগুর ছ' হাতে নিয়ে ভাঁজতেন ছ' ঘণ্টা ধরে। সংসারের মাথায় ছিলেন তিনি। ওদিকে জমিদারী দেখা, বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের স্থুখ স্বাচ্ছনেদ্যর দিকে নজর রাখা, তা ছাড়া তাঁর ছিল নিজের কুস্তির সখ। পৈত্রিক সম্পত্তির শুধুরক্ষা নয় আয়তনও বৃদ্ধি করেছিলেন তিনি। তাঁর আমলে বড়বাড়ির এ অবস্থা ছিল না। তখন এই বড়বাড়ির নাম করক্ষে চিনতে পারতো সব লোক। আর এখন—

এ সব গল্প বদরিকাবাব্র কাছে শোনা। কোথায় কোন্ পূর্বপুরুষ
মূর্নিদকুলী খাঁ'র কাছে কান্থনগোর কাজ করেছিল—তারই বংশধর।

বদরিকাবাবু বলেন—তাই তো বলি খেলতে জানলে কাণাকজ়ি নিম্নেও খেলা যায় হে—তা বড়বাবু যখন রাজাবাহাতুর হলো, চার-দিকে কত ধুম-ধাম—সায়েব মেমের খানা-পিনা হলো—আমি এই ঘরটিতে চুপ করে বসে রইলাম। পিপে-পিপে মদ খেলে সবাই। আমি বললাম—তোমরা যাও, আমি ওর মধ্যে নেই, রাজাবাহাত্বর হয়নি তো বড়বাবু, 'রাজসাপ' হয়েছে—যা বলেছিলুম সব ফলে গিয়েছে—সেই বড়বাবু মরলো একদিন, মরবার সময় এক কোঁটা জল পর্যন্ত পায়নি।

ভূতনাথ জিজেস করে—কেন ?

বদরিকাবাবু রেগে গেল। বললে—তুই আবার জিজেস করছিস, কেন? সাত শ' বছর মোগল রাজত্বে ছ' কোটি লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছে, আর এক শ' বছর ইংরেজ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ লোক খুস্টান হয়ে গেল—সে কি ভাবছিস ওমনি-ওমনি ? নিমকহারামির গুনোগার দিতে হবে না? দেখবি সব যাবে—সব যাবে—কিচ্ছু থাকবে না, তাই দেখবো বলেই তো সারাদিন চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে থাকি—আর ট'টাক ঘড়িটার টিক-টিক শব্দ শুনি।

আজো ভূতনাথের মনে পড়ে বদরিকাবাবুর কথাগুলো বর্ণে বর্ণে কেমন মিলে গেল একে একে।

আপিস থেকে ফেরবার পথে বাড়ির সামনে আসতেই সেদিনও ব্রিজ সিং ডাকলে—শালাবাবু, ছুটুকবাবু বোলায়া আপকো।



একা পেয়ে সেদিন বংশী এসে ধরলো। রবিবার। বললে—
আজকে আপনাকে যেতেই হবে শালাবাবু—ছোটমা আমাকে
রোজ বলেন—তোর শালাবাবুকে একবার ডেকে দিলিনে, আমি
আপনাকে সুযোগ মতো ধরতেই পারিনে, আপনি ছুট্কবাবুর
আসরে গিয়ে বসেন, আর রাত হয়ে যায়।

ভূতনাথ বললে—কী দরকার কিছু গুনিসনি তৃই ?

- —তা তো ছোটমা আমাকে বলেন নি আজে।
- —কিন্তু ব্ৰম্বনাখালকে জিজ্জেস না করে যাই কি করে—তা

ছাড়া বাড়ির মধ্যে, অন্দর মহলে আমি অচেনা পুরুষমান্ত্র যদি কেউ কিছু বলে—তথন ?

- —সে ছোটমা ডেকেছেন, আপনি কী করবেন ? তা ছোটবাব্ তো আর জানতে পারছেন না হুজুর—ছোটবাবু সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে গিয়েছেন—আস্বেন সেই আবার কাল ভোর বেলায়।
  - —কোথায় যান তোর ছোটবাবু ?
- —আজে, সেই পিশেচ-মাগীর কাছে, জানবাজারে, ছোটমা বলেন—বামুনের শাপে নাকি অমন হয়েছে, আর জন্মে বামুনকে অপমান করেছিলেন—তাই এ জন্মে এই ভোগ।
  - —তুই তাকে দেখেছিস নাকি বংশী ?
- —দেখিনি আবার, ছোটমা'র পায়ের যুগ্যি নয় সে—তাতেই আবার কত ঠ্যাকার, নিজের হাতে এক ঘটি জল পর্যন্ত গড়িয়ে খান না। বাবু যেদিন আসেন না, সেদিন ছোটমা পাঠায় কিনা আমাকে, মরতে মরতে যাই—এই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি তাকে, কী ছিল আর কী হয়েছে। ওই যে যহর মা বাটনা বাটে, ওই কাজ আগে করতো ওর মা—আমরা ডাকতুম রূপো বলে—সেই রূপো দাসীর মেয়ে চুনী, তখন ছিল আট বছর বয়েস। তারপর কেমন করে ছোটবাবুর নজরে পড়ে গেল, তখন ছোটবাবুর বিয়ে হয়নি, তারপর যখন ছোটমা এ-বাড়িতে এলেন, তখন রূপোর মেয়ের বয়েস তেরো। তখন থেকে আলাদা বাড়ি করে দিলেন ছোটবাবু, রূপো এ-বাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে উঠলো জানবাজারের নতুন বাড়িতে—তা সমস্তই ছোটমা'র কপালের লিখন শালাবাবু, রূপোরই বা কি দোষ, আর তার মেয়েরই বা কী দোষ—তারপর বললে—তা হলে ওই কথাই রইল, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন—আমি ঠিক সময়ে আসবো খন।

তারপর সন্ধ্যে হলো। গেটের পেটা ঘড়িতে ছ'টা বাজলো, সাতটা বাজলো, আটটাও বাজলো। তখনও ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে ভূতনাথ। অনেকবার অনেক রকম করে ভাবতে লাগলো— ব্রজরাখালকে না বলে কি বাড়ির বউ-এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ভালো। তাও আবার ছোটবাবুর অসাক্ষাতে। যে-সে বাড়ি নয়, রাজা-রাজড়ার বাড়ি। এতদিন ধরে এ-বাড়িতে আছে, কোনোদিন বউদের মুখ দেখা দূরে থাক, চেহারাও দেখেনি সে। পেছনের দরজা দিয়ে মেয়েদের যাওয়া-আদার রাস্তা। দে গেট চাবি বন্ধই থাকে। যখন গাড়ি ঢোকে, তখন চাবি খোলা হয়। বড়বউ যখন কোনো শুভ-তিথিতে গঙ্গায় স্নান করতে যান, তখন খোলা হয় মাঝে মাঝে। মেজবউ বাপের বাড়ি যান মাঝে মাঝে। তাঁর মা আদেন, রাঙামা আদেন।

আর ছোটবউ গ

বংশী বলে—ছোটমা'র তো মা নেই যে আসবে, গরীবের ঘরের মেয়ে, বাপের একটি মান্তোর মেয়ে, ছোটমা'র রূপ দেখে বড়বাবু এ-বাড়িতে বউ করে এনেছিলেন, তা বাপও এখন মারা গিয়েছেন, যখন বেঁচে ছিলেন তখনও চলা-হাঁটা করতে পারতেন না, ধশ্ম কশ্ম নিয়ে থাকতেন, এক গুরু ছিল, গুরুর আশ্রমই ছিল তাঁর ভরসা।

ছোটবউকে দেখেনি ভূতনাথ। কোনো বউকেই দেখেনি। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয় যেন তাদের প্রত্যেককে সে চেনে। রাজাবাহাত্র বৈদ্ধমনি চৌধুরী মারা গেলেন জমিদারীতে। একলাই যেতেন তিনি। নিজে গিয়ে দেখা শুনো করে আসতেন। নদীর ধারে চৌধুরীদের বিরাট কাছারি-বাড়ি। মাসের মধ্যে একবার করে তাঁর যাওয়া চাই-ই। প্রজাদের নালিশ শোনা, তাদের খাজনা মকুৰ করা, এমন কত কাজ তাঁকে করতে হতো। গাঁয়ের পালোয়ানদের ডেকে তাদের কুস্তি দেখতেন। কুস্তিগীর হলে সাত খুন মাফ! সময় সময় লড়তেন তাদের সঙ্গে। তার কুস্তির আখড়ায় হনুমানজীর মস্ত একটা মূর্তি আজো আছে। তেল-সিঁত্র মাখানো মান্ত্র সমান মূর্তি। বদরিকাবাবু বলে—কিন্তু মরবার সময় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পেলে না—ও রাজাবাহাত্র নয় রে, 'রাজসাপ'।

তা অত রাত্রে কে-ই বা জল দেয়। আর কে-ই বা খবর নেয়। আর কেউ জানতে পারলে তবে তো! সকালবেলা সবাই টে পেলে। অনাদি মৌলিক বুড়োমানুষ। তিন পুরুষের গোমস্তা। তিনি দেখলেন। দারোয়ান, সেপাই, বরকন্দাজ, সবাই দেখলে।

অতথানি লম্বা-চওড়া দশাসই শরীর বড়বাবুর। কুঁকড়ে নীল হয়ে পড়ে আছে উঠোনের মধ্যিখানে। আ্বুর পায়ের কাছেই আর একটা জিনিয় পড়ে আছে। সেটাও কম লম্বা-চওড়া নয়। উল্টে পাল্টে চিত হয়ে পড়ে আছে সেটা। ছটোই প্রাণহীন—অনাদি মৌলিক অন্ধকারে দেখেই সাত হাত পেছিয়ে এসেছিলেন। একে শনিবার, তায় জাত কাল-কেউটে।

সেব পুরোনো ইতিহাস। ওই ছুট্কবাবু তখন ছোট। বড়বউ ছিলেন বড় ধর্মশীলা। সাতদিন জলম্পর্শ করলেন না। তারপর যখন উঠলেন ভূমিশ্যা ছেড়ে, তখন আর সে মানুষ নন। এখন ভাত খাবার পর চৌষট্টিবার সাবান দিয়ে হাত না ধুলে শুদ্ধ হয় না শ্রার। একটা সাবানকে কেটে চৌষট্টি টুকরো করতে হয়। সিন্ধু সেই চৌষট্টি টুকরো সাবান আর চৌষট্টি ঘটি জল ঢেলে হাত ধুয়ে দেয় বড়বউ-এর। ঠাকুরবাড়ির প্রসাদের সন্দেশ, তা-ও ধুয়ে খেতে হবে। এমনি বিচার তাঁর।

বৈদ্ধমণি চৌধুনীর পর জমিদারীর ভার পড়লো হিরণ্যমণির ওপর। কিন্তু বড়মাঠাকরুণ ছাড়লেও, মেজবাবুই বা ছাড়বেন কেন তাকে। বরং স্থবিধেই হলো। তুজনের ত্টো বাড়ে হলো। তারপর এল হাসিনী। হাসিনীরও কাঁচা বয়েস। অনাদি মৌলক টাকা পাঠান। সে টাকাও কম পড়ে। চিঠি যায় জোর তাগাদা দিয়ে। বিধু সরকার নিজে যায় তাগাদা করতে।

মজবাব্র পানসি গঙ্গার বুকে পাল তুলে বরানগরের দিকে ভেসে চলে। আশে পাশের গ্রামের লোক শুনতে পায় গানের স্থুর, ঘুঙ্রের শব্দ। নৌকোর ভেতর স্থাীত্র বাতি জ্বলে, গঙ্গার বুকের একটা অংশ আলোয় আলো হয়ে যায়।

ছোটবাবু কৌস্তুভমণি চৌধুবীর তখন কম বয়েস। ওই ছুট্ক-বাবুর মতো। সবে লেখাপড়া ছেড়েছেন। ল্যাণ্ডোতে উঠতে যাবেন বিকেলবেলা। সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই মাথায় একটা আঘাত লাগলো সজোৱে।

সর্বনাশ। একটা বাতাবি নেব্র খোসার টুকরো মাথায় লেগে পায়ের কাছে মাটিতে ছিটকে পড়লো।

প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন ছোটবাবু। ভারপর বললেন—কে রে ও ?

তোষাখানার স্পার মৃধুসূদন যা চ্ছিলো সেখান দিয়ে। বললে— আছেও ও রূপো দাসীর মেয়ে চুনী।

## --- রপো দাসী কে ?

🕯 🕳 আজে বাটনা বাটে আর ডাল ঝাড়ে ওই কোণের ঘরে বসে।

—ও—বলে বেরিয়ে গেলেন যেমন যাচ্ছিলেন। কিন্তু মধুস্দন ছাড়লে না। পাঁচ টাকা জরিমানা হয়ে গেল। মধুস্দনের জরিমানা। এ ওর প্রাপ্য। ওর আর নড় চড় নেই। মাইনেই তো পায় রূপো এক টাকা মাসে আর মা-মেয়ের খাওয়া পরা। মা'র কাছে বারো বছরের চুনী ঢিপ্ ঢিপ্ করে কিল খেলে গোটা কতক। চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে নাকালের একশেষ করলে রূপো দাসী। শেষে কালা—শতেক খোয়ারীর জন্মে আমার কি মরেও শাস্তি নেই মা, কবে মরবি তুই, যম কি ভুলে গিয়েছে নিতে। পোড়া পেটের জ্ঞেভ্রের মতন খাটি—তাতেও শাস্তি নেই।

মধুস্দনের কাছে আর্জি গেল।

মধুস্দন বলে—ছোটবাবুর হুকুম, আমি কি করবো তার।

কিন্তু রূপোর সাহস আছে বলতে হবে বৈকি। পাঁচটা টাকা তো কম কথা নয়। কেঁদে কেটে ছোটবাবুকেই ধরে পড়লো সে। চুনী ছিল সঙ্গে। বারো বছর বয়সের চুনীবালা। কাঁদা কাটার ফল ফললো দিন কতক পরেই। রঙিন শাড়ি উঠলো চুনীবালার গায়ে, কানে মাকড়ি। পায়ে আবার আলতা। মাইনে বেড়ে এক টাকা থেকে হ'টাকা হলো। রূপো দাসীর মুখে কথা ছিল না আগে। সেই মুখের ঝাল বাড়লো।

সৌদামিনী আনাজ কুটতে কুটতে সব দেখে। অত যে মুখ তার, তাও কিছু বলতে পারলে না। তবু স্বভাব যায় না মরলে। গজ গজ করে বলতে থাকে—চোক গেল তো তিভুবন গেল—ভোলার বাপ তাই বলতো—ফুলবউ, চোক কান থাকতে থাকতে তিভুবন চিনে নাও। কপাল না কপাল, ছি ছি, গলায় দড়ি জোটে না তোদের।

এ সব পুরোনো দিনের কথা। ওই ওরা সব জানে। ওই মধুস্দন, লোচন, বংশী, বেণী, শশী, সিশ্বু, গিরির দল।

রাত আটটা বাজলো অথচ বংশী তখনও এল না। কিন্তু এল অনেক পরে, যখন ছুটুকবাবুর আসরে ভূতনাথ তবলা বাজাচছে।

গান তখন জমে উঠেছে। হঠাৎ রংশী পেছন থেকে আস্তে আস্তে ডাকলে—শালাবাবু— ভূতনাথ পেছনে ফিরে দেখে বললে—দাঁড়া।

কিন্তু ছুটুকবাবু দেখতে পেয়েছে। বললে—কী বলছিস রে বংশী ?

- —আজ্ঞে ছোটমা একবার শালাবাবুকে ডাকছেন।
- —কেন ?

বংশী বললে—তা জানিনে।

ছুট্কবাব্র তখন খোশ মেজাজ। একটু আগেই নিধুবাব্র টপ্পা শুনেছে। নেশার ঘোর রয়েছে। বললে—যাও না ভাই, ছোটমা ডাকছে, যাও না, দোষ কী।

কান্তিধরকে তবলা দিয়ে ভূতনাথ উঠলো। বললে—আমি আস্ছি এখনি।

অন্দর মহলের সিঁড়ির কাছে এসে ভুতনাথের যেন কেমন সক্ষোচ হলো।

বংশী বললে—চলে আসুন শালাবাবু, দাঁড়ালেন কেন—বলে একবার গলা খাঁকরি দিলে। তারপর দে-সিঁড়ির শেষে দোতলার সিঁড়ি পড়লো। সিঁড়ির মাথায় তেলের আলো জ্বছে টিম টিম করে। লম্বা বারান্দায় একটা কাকাতুয়া চিংকার করে ডেকে উঠলো। একটু ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। তারপর কোথা দিয়ে কোন্ বারান্দা পেরিয়ে কোন্ সিঁড়ে দিয়ে উঠে তেতলার মহলে গিয়ে পড়েছিল সেদিন চিনতে পারেনি।

তেতলার বউদের মহলে পড়তেই সিশ্বুর গলা—কে ?

- আমি বংশী।
- —এখন একটু সব্র করতে হবে, বড়মা হাত ধুচ্ছে। বংশী পেছন ফিরে বললে—একটু দাঁড়ান শালাবাবু।

একটু মানে যার নাম এক ঘণ্টা। ঠায় হুজনে দাঁড়িয়ে সেখানে। কী হলো!

বংশী বললে—বড়মা'র ছুঁচিবাই কিনা, হাত ধুতে একটু দেরি লাগবে।

সিন্ধুর গলা শোনা গেল—বড়মা আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, উঠন, উঠন।

বড়মার গলা শোনা গেল অনেক ডাকাডাকির পর। বললেন —ক'বার হলো ?

#### —আর তিন বার—

ক্থাটা কানে যেতেই বংশী বললে—আর দেরি নেই, হয়ে এসেছে, একষ্টি বার হয়েছে—আর তিনবার হলেই শেষ।

তারপর অনুমতি পাওয়া গেল। সিন্ধু বড়মা'কে তখন ঘরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বললে—এবার এসো গা—

ভূতনাথ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলো একেবারে শেষ ঘর্ষানার সামনে।

বংশী ডাকলে—চিস্তা, ও চিস্তা—

কালো কুচকুচে একখানা মুখ বাইরে এসেই হঠাৎ ভূতনাথকে দেখে ঘোমটায় ঢেকে গেল।

বংশী বললে—হাঁ৷ রে, ভোর ছোটমা কী করছেন ?

মুখ নিচু করে চিন্তা কী বললে বোঝা গেল না। কিন্তু ভেতরে চুকে হুজনকেই আসতে বলে একপাশে সরে দাঁড়ালো।



আজ এতদিন পরে ভাবতে অবাক লাগে, সেদিন সেই প্রথম দেখা ছোটমা'র চেহারাটা কেমন করে অমন সুন্দর লেগেছিল। ভূতনাথ যেন অত রূপ মানুষের শরীরে আর কখনও দেখেনি। এক এক জনের রূপ আছে, যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রশান্তির প্রলেপ লাগায়, জালা ধরায় না—সে-ও বৃঝি তেমনি। হঠাৎ তার সমস্ত শরীরে কে যেন চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিলো। চোখ নাক মুখের অমন শ্রী বৃঝি মানুষের মধ্যে তুর্লভ। কিন্তু তা ছাড়াও সব মিলিয়ে যে-টা সব চেয়ে প্রথম নজরে পড়ে সে তো ছোটমা'র চেহারার খুঁটিনাটি নয়। ভূতনাথের মনে হয়েছিল—সেই চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে যেন কোটি কোটি মানুষের প্রাণের নিভ্ততম কল্পন। যুগ্যুগাস্তের লাখ লাখ যুগের সমস্ত সৌন্দর্যের তিল তিল আহরণ করে যেন ছোটমা'র অবয়বে তিলোত্তমা মূর্তি নিয়েছে। তবু সে রূপ যেন শারীররূপ নয়, যেন তাকে স্পর্শ করা যায় না, ধরা ছোঁয়ার অনেক উধ্বে সে, চাওয়া-পাওয়ার জগতের বাইরে এক অব্যক্ত বাণীময় রূপক কাব্য। যেন দেহ স্পর্শ করলে

দেখা যাবে—ছুধের ফেনার চেয়ে তা নরম, কাছে গেলে মনে হবে—
আকাশের রামধনুর চেয়ে তা বর্ণাচ্য। এতখানি প্রশান্তি বৃঁকি
প্রশান্ত মহাসাগরেও নেই।

ভূতনাথের দিকে চোথ তুলে ছোটমা এক বার ছোট করে বোমটা তুলে দিলে মাথায়।

তারপর বংশীই যেন চোখের ইঙ্গিতে ব্ঝিয়ে দিলে—এই-ই শালাবাবু।

ছোটমা বললে—এসো—বোসো এখানে।

মেঝেতে একখানা গালচে পাতা। ভূতনাথ বসলো।

ছোটমা বললে—বংশী তুই একটু বাইরে দাঁড়া গিয়ে, আমি ডেকে পাঠাবো।

চিস্তাকেও কী একটা কাজের হুকুম করে বাইরে পাঠিয়ে দিলে ছোটমা। কেমন যেন প্রচণ্ড এক অস্বস্তিতে ঘামতে লাগলো ভূতনাথ। ছোটমা'র চেহারার দিকে—বিশেষ করে মুখের দিকে—যেন হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখলেও তৃপ্তি হয় না। মাথা নিচু করে বদেছিল ভূতনাথ। কিন্তু কেবল মনে হচ্ছিলো—আর একবার মুখ তুলে দেখা যায় না মুখখানার দিকে।

ছোটমা'র গলা শোনা গেল—ওরা তোমাকে শালাবাবু বলে ছোকে সবাই। আসল নামটা কেউ জানে না। বংশীকে বলেছিলুম, ত্ত-ও বলতে পারলে না।

ভূতনাথ মাথা নিচু করেই বললে—আপনিও ওই নামেই ভাকবেন।

- —তবু বাপ মায়ের দেওয়া একটা নাম তো আছে তোমার।
- বাপ মাকে চোখে দেখিনি, আমার নাম রেখেছিল পিসীমা। আমার নাম শ্রীভূতনাথ চক্রবর্তী। নামটা সকলের পছন্দ হয় না।
- —তুমি ব্রাহ্মণ—তা হোক, তবু তোমাকে আমি ভূতনাথ বলে ডাকবো—কেমন ? বয়সে আমি তোমার ছোট হলেও সম্পর্কে তো বড়—আমাকে তুমি বৌঠান বলে ডেকো।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো। তারপর চোখ তুলে বললে—আমাকে ডেকেছিলেন কী জন্মে, বংশী বলছিল— —বলছি, কিন্তু তার আগে তুমি একটু জল খেয়ে নাও। আমার হার্তে খেতে তোমার আপত্তি নেই তো গ্

বৌঠানের চাবির আর চুড়ির শব্দ কানে এল। পায়ের দিকে
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। চওড়া পাড় শান্তিপুরে শাড়ির
নিচে যে-টুকু দেখা যায় তা হয় তো শরীরের এক সামান্ততম অংশ।
ছোট ছোট আঙুলগুলো আলতার বেইনীতে অপরূপ অনবল্য মনে
ছোলা। ধবধরে হুধের মতো সাদা নখ—আলতায় ঘেরা। টোপা
কুলের মতো যেন রুসে ভরা।

চিন্তা শ্বেতপাথরের রেকাবীতে এনে রাখলে খাবার।

বৌঠান বললে—সব আমার যশোদাছলালের প্রসাদ—তারপর অক্তদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—চিন্তা একটু জল দে ভূতনাথের হাতে।

বেঠিানের মুখে নিজের নামটা যেন আজ কেমন স্থন্দর মনে হলো। ও নামটা আগে আর কারুর মুখে তো এত স্থলর ঠেকেনি। মস্ত্রচালিতের মতো এক-একটা করে মিষ্টি মুখে পুরতে লাগলো ভূতনাথ। তারপর আশে পাশে চেয়ে দেখলে। ঘরের এক পাশে একটা প্রকাণ্ড পালস্ক। ছাদের কড়িকাঠ থেকে একটা রঙিন মশারি ন্মুলছে। চূড়ো করে বাঁধা। এতথানি পুরু গদির ওপর শাঁথের মতো সাদা চাদর ঢাকা। ছটো মাথার বালিশ। সবই প্রকাণ্ড। পভোর কাজ করা দেয়ালের গায়ে অনেক ছবি। পটের ছবি, প্রীকৃষ্ণের পায়স ভক্ষণ। গিরি-গোবর্ধনধারী যশোদাছলাল। জময়ন্তীর সামনে হাঁসরূপী নলের অবিভাব। মদন ভস্ম—শি**ৰের** কপাল দিয়ে ঝাঁটার মতন আগুনের জ্যোতি বেরিয়ে আসছে। আরো কত কি। একটা কাচের আলমারিতে কত পুতৃল! বিলিতি মেম—ঘাগরা পরা। গোরা পল্টন—মাথায় টুপি। খোপা মাথায় কালীঘাটের বেনে-বউ। আর মেঝের এক কোণে ছোট একটা জ্ঞলচৌকির উপর ধ্প ধুনো জ্ঞলছে। ফুল আর বেলপাতার ভিড়ের মধ্যে রূপোর সিংহাসনের ওপর বসা শ্রীকৃষ্ণ। বৌঠানের যশোদা-তুলাল। সোনার মূর্তি। বাঁশিটা পর্যস্ত সোনার তৈরি।

<sup>–</sup> পান খাও ?

<sup>—</sup>না তো।

—খাও, একদিন থেলে দোষ হয় না, বৌঠান দিচ্ছে খেতে হয়।

পান চিবৃতে চিবৃতে ভূতনাথ ভাবছিল, হঠাং কীসের জক্ষে এত আয়োজন আপ্যায়ন। এখন যদি হঠাং কোনো কারণে ছোটবাবু এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। বংশী অবশ্য বলেছে—ছোটবাবু রাত্রে কোনোদিন বাড়ি থাকেন না। চুনীর কাছে থাকেন। রূপো দাসীর মেয়ে চুনীবালা। বাড়ি করে দিয়েছেন তাকে জানবাজারে। ভূতনাথ বললে—এখন আসি তা হলে বৌঠান—

- —সে কি, আসল কথাটাই যে বলা হলো না—বংশী বলছিল, ভূমি নাকি 'মোহিনী-সিঁ হুর' আপিসে কাজ করো ?
- —সে এমন কিছু নয়, ব্রজরাখাল বলেছে, যদিন ভালো চাকরি না পাই···তারপর ওদের আপিসে চাকরি খালি হলেই সায়েবকে বলে··
- —আমি সে-কথা বলছি না—'মোহিনী-সিঁহুরে' কিছু কাজ হয় বলতে পারো গ

হঠাৎ এবার ভূতনাথ সোজাস্থজি বৌঠানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। পাতলা ছটি ঠোঁট। লালচে আভা বেরোচ্ছে। কানের হীরে ছটো টিক টিক করে ছলছে। আর কপালের ওপর ছ' একটা অবাধ্য চুলের ওড়া। ঠিক তার নিচে ছটো কালো চোথের সহজ্ব অথচ স্থগভীর চাউনি। কাজল পরেছে নাকি বৌঠান!

বৌঠান আবার বললে—বংশী কিছু বলেনি তোমায় ?

ভূতনাথ জবাব দিলে—বংশী শুধু বললে—আপনি আমায় ডেকেছেন। আমি আসবো-আসবো করে আসতে পারিনি—আপিস থেকে ফিরতেই দেরি হয়ে যায় রোজ।

- —থুব বৃঝি কাজ সেখানে ? সহান্তভৃতি মেশানো বৌঠানের গলায়।
- —একা তো সব আমাকেই করতে হয় কিনা—স্থবিনয়বাবু শুধু টাকাকড়ির হিসেবটা রাখেন।
  - —স্থবিনয়বাবু কে ? তোমার মনিব বুঝি ?
- —আজে হাঁা, বাদ্ধা ওঁরা, কিন্ত লোক খুব ভালো। আমার জন্মে ওদের ঠাকুরটাকেও তাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্টুত্নাথ সবিস্তারে সব বললে। কত টাকা মাইনে, জবার ব্যবহার, জবার মা'র পাগল হওয়ার কথা—বাদ দিলে না কিছুই। যেন অনেক কথা বলতে আজ ভালো লাগলো ভূতনাথের। কোনো নারী আগে কোনোদিন ভূতনাথের কথা এমন করে মন দিয়ে শোনেনি, শুনতে চায়নি। এখানে এই বড়বাড়ির অন্দরমহলে এমন শ্রোতা পাওয়া যাবে কে জানতো। সহজ সাদাসিধে তুঃখের কাহিনী ভূতনাথের। ভালো করে গুছিয়ে বলবার ক্ষমভাও নেই তার। অথচ কে এমন করে ওকে আদর করে বসিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে তার মুখ থেকে গল্প শোনে। এখন বৌঠানের মুখের দিকে চোখ রেখে কথা বলতেও যেন আর লজ্জা হলো না ভূতনাথের। বৌঠানের হাতে চাবির গোছাটা মাঝে মাঝে টুং-টুং করে বাজছে। সঙ্গে সঙ্গে চুড়িগুলোও। সিঁথির ওপর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে সিঁতুরের রক্তিমা। মনে হয়, বৌঠান যেন এখনই সিঁতুর পরে উঠলো টাটকা। পাতাকাটা চুলের ওপর এখনও জল চকচক করছে। অল্ল অল্ল হাসি-হাসি মুখ। পাতলা ঠোঁট হুটো গল্ল শুনতে শুনতে একটু একটু দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে বৌঠান। ভূতনাথের এমন ভালো আর যেন আগে কখনও লাগেনি। ভূতনাথ আবার বললে—এবার আসি বৌঠান, আপনার খুব দেরি করে দিলাম।

কিন্তু কথাটা বলে ভয়ও হলো। যদি সত্যি সত্যিই এখনি উঠে চলে যেতে হয়।

বৌঠান বললে—খুব তো বৃদ্ধি তোমার—সাধে কি আর জবা তোমায় বোকা বলে—এতদিন এ-বাড়িতে আছো, এখনও টের পাওনি কিছু ? এ-বাড়িতে রাত বারোটায় সদ্ধ্যে হয়, জানো না ?

ভূতনাথ চুপ করে রইল এবার।

বৌঠান এবার বললে—তা হলে কত দাম ওর—এই 'মোহিনী-সিঁছরে'র ?

- —দাম, হু' টাকা সওয়া পাঁচ আনা—কিন্তু এখন আমার টাকার দরকার নেই।
- —কেন ! চুরি করে আনবে বৃঝি ! তা হচ্ছে না। তারপরে বৌঠান 'চিস্তা' বলে ডাকতেই চিস্তা ঘরে চুকলো। বৌঠান বললে

- এই চাবি নে চিন্তা, ভূতনাথকে পাঁচটা টাকা বের করে দে তো।

  —পাঁচ টাকা আমি কী করবো ? ভূতনাথ প্রতিবাদ করতে
  গেল।
- —বাকিটা না হয় ফেরং দিও—বলে পাঁচটা চকচকে রূপোর টাকা হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে বোঠান। তারপর বললে— সিঁতুরের কথাটা কাউকে যেন বলো না আবার।

ভূতনাথের ততক্ষণে বাকশক্তি রোধ হয়ে গিয়েছে। মনে হলো—শ্বৌঠানের হাতের মধ্যে যেন কোনো যাত্ আছে! এত নরম। এত স্লিগ্ধ! বৌঠানের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। এখন যেন হঠাং বড় গন্তীর দেখাচ্ছে বৌঠানের মুখটা।

বৌঠান বললে—সিঁছরের ব্যাপারটা কাউকে বলবে না—মনে থাকবে তে। १

- --- আপনি যখন বারণ করছেন, তখন কাউকেই বলবো না।
- —বারণ না করলে বৃঝি বলে বেড়াতে ? বৌঠান হেসে ফেললে। ভূতনাথ এ-হাসির অর্থ ঠিক বৃঝতে পারলে না। বৌঠানের মুখের দিকে চেয়ে বোবার মতো চুপ করে রইল।

বৌঠান বললে—হাঁ করে দেখছো কী ? জানো না, এ-সব কথা কাউকে বলতে নেই।

এবার আরো হেঁয়ালি ঠেকলো ভূতনাথের। সিঁহুর কিনতে দেওয়ার মধ্যে এমন কী গোপনীয় থাকতে পারে! কত লোকই তো সিঁহুর চেয়ে চিঠি পাঠায়। দোকানেও আসে কত লোক। কিন্তু কোন্ হুর্বোধ্য রহস্ত আছে বৌঠানের এই সিঁহুর চাওয়ার পেছনে ?

ভূতনাথ বললে—আপনাকে কথা দিচ্ছি বৌঠান—-আমি কাউকে বলবো না।

- —এমন কি বংশীকেও নয়।
- —বংশীকেও নয়—কথা দিচ্ছি।
- —তোমার ভগ্নীপতিকেও নয়।
- -কথা দিলাম।
- —এমন কি জবাকেও নয়—সে-ও ঠিক ব্ঝতে পারবে না, বিয়ে হলে ব্ঝতো।

ভূতনাথ নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন করল—কেন ?

্রে তুমি বুঝবে না ভাই, বিয়ে হবার আগে সব মেয়েমানুষরাও বোঝে না।

ভূতনাথ আবার প্রশ্ন করলো—আর রাধা ? রাধার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, বেঁচে থাকলে সে-ও বুঝতে পারতো তো ?

বোঠানের চোখে মুখে কেমন ফিকে হাসি ফুটে উঠলো। বললে—তা কি বলা যায়, যার কপাল ভাঙে, সেই বোঝে, মেয়েমানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় লজ্জা, এর চেয়ে বড় অপমান আর যে নেই ভাই।

ভূতনাথ বৌঠানের গলার আওয়াজে কেমন যেন চমকে উঠলো। ভালো করে মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কাঁদছে নাকি বৌঠান! তবে চোখে মুখে অত হাসির ছটা কেন! সেই ভাবে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হেসে উঠলো বৌঠান। সাদা সাদা ঝিলুকের মতো দাঁত চিক চিক করে উঠলো বৌঠানের। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে এবার হরদম হাসতে লাগলো। বললে—এ এক অবাক বাড়ি ভাই—অবাক—বাড়ি। আমার বাপের বাড়িও দেখেছি—-আমার মা-র কথাও একটু-আধটু মনে পড়ে। আমি গরীব লোকের মেয়ে বটে—কিন্তু এ এক অবাক বাডি—অবাক বাডি এটা—আবার মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তেমনি হাসতে লাগলো বৌঠান। ভূতনাথ যেন কেমন অভিভূতের মতো বদে রইল সেই দিকে চেয়ে। পাগল নাকি ছোটমা। এতক্ষণ কি উন্মাদের সঙ্গে বসে সে গল্প করছেণ ধবধবে ফরসা হাত, মুখ, পা---সব থর থর করে কাঁপছে বৌঠানের। টোপাকুলের মতো আলতা মাখা পায়ের আঙলগুলো এক একবার বোধহয় হাসির দমকে সঙ্কৃচিত হচ্ছে।

একবার মনে হলো হাত দিয়ে জোর করে বৌঠানের আঁচলটা টেনে নিয়ে দেখে বৌঠান কাঁদছে না সত্যি সত্যি হাসছে।

কিন্তু আঁচল যখন খুললো বৌঠান তখন একেবারে স্বাভাবিক মানুষ। বললে—আমাদের বাড়ির পুরুষমান্ত্রদের দেখছো তো ভাই, শুনেছোও নিশ্চয় অনেক কিছু—এক এক সময় ভাবি, এ কী রকম করে হলো, এত বড বাড়ি, এত নাম-ডাক, এত পয়সা এ দের, কার পাপে এমন হলো এরা, কিন্তু তথনি মনে হয়, দোষ আর কারো নয়, দোষ আমারই কপালের। আর জন্ম কত পাপ করেছিলাম—তাই সব পেলাম, মেয়েমায়ুষ যা চায় সব পেলাম, রূপ পেয়েছি জগদ্ধাত্তীর মতো, লোকে তো তাই বলে, অমন দেবতার মতো বাপ, মায়ের অভাব বুঝতে দেশনি, এত বড় বাড়ির বউ হলাম, টাকাকড়ি, গাড়ি, বাড়ি, চাকর, বাঁদি—যা কেউ পায় না—কিন্তু আসল জিনিষেই ফাঁকি—এর চেয়ে—

ভূতনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলো।

বৌঠান বললে—স্বামিজীকে তুমি চেনো না, আমার বাপের বাজির কুলগুরু, তাঁকে বাবা জিজ্ঞেদ করেছিলেন—পটুর কপাল এমন করে ভাঙলো কেন গুরুদেব !—( আমার ভালো নাম পটেশ্বরী কি না, বাবা আমাকে তাই পটু বলে ডাকতেন) তা গুরুদেব বললেন…। যাকগে দে-সব তোমার শুনে কাজ নেই ভাই।

ভূতনাথ কেমন যেন ছেলেমান্থরের মতো বলে উঠলো—না, বলুন বৌঠান—শুনতে আমার খুব ভালো লাগছে কিন্তু—

বৌঠান বললে—স্বামিজীকে তুমি দেখোনি ভাই, তাই হয় তো বিশ্বাসও হবে না তোমার—কিন্তু বাবা বলেন—উনি ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, ওর কথা মিথ্যে হয় না, হিমালয়ে গিয়ে তিনি পঞ্চাশ বছর ধ্যানে কাটিয়েছেন, তারপর এখানে এসে এখন ধর্মপ্রচার করছেন।

### —কী বললেন তিনি ?

বৌঠান এবার মুখে আঁচল চাপা না দিয়েই খিল খিল করে হেসে উঠলো। বললে—গুরুদেব বললেন, পটু আর জন্ম ছিল দেববালা, দেবসভায় বাহ্মণের অপমান করেছিল—তারই শাপে এ-জন্ম পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে—এ জন্মটা ওর এমনি করেই প্রায়শ্চিত করতে হবে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন—কীসে মুক্তি হবে ওর ? গুরুদেব বললেন—স্বামী সেবায়।

# —স্বামী দেবায় ?

—হাঁ ভাই, স্বামী সেবায়, এ-বাড়ির ছোটকর্তাকে দেখছো তো ! এতদিন আছো দেখেছো নিশ্চয়ই, তোমার কীমনে হয় জানিনে ভাই, কিন্তু আমাদের ভাঁড়ারে যে রাঙাঠাকমা আছে— সবাই তাকে রাঙাঠাকমা বলে, এ-বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো ঝি, আমার শাশুড়ীর বিয়ের সময় এ-বাড়িতে আসে, তা তারই মুখে শুনেছি— ছোটবেলায় ছোটকর্তাকে নাকি দেখতে ছিল ঠিক দেবকুমারের মতো — যেমনি স্থন্দর শ্রী, তেমনি স্থন্দর গড়ন, তা শুনে ভাবি আমিই যদি দেববালা হতে পারি তো ছোটকর্তারও দেবকুমার হতে দোষ কী! হয় তো শাপভ্রপ্ত দেবকুমারই হবেন, কী বলো ভাই, পৃথিবীতে এসেছেন প্রায়শ্চিত্ত-কাল পূর্ণ করতে। তা যেন হলো, কিন্তু একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয় ভাই— এক-একদিন যখন রাত্রে ঘুম আসে না, যশোদাছলালের পায়ের তলায় মাটিতে শুয়ে পড়ে থাকি, তখন এক-একবার ভাবি আমার বিধাতা পুরুষের দেখা পেলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতুম।

# —কী কথা বৌঠান ?

বৌঠান থামলো। বললে—না ভাই থাক, তুমি এক কাজ করো—সিঁত্রটা নিয়ে এসো—আর যদি পারো তো তোমার মনিবকে জিজ্ঞেদ করো, মানুষদের বেলায় তোমাদের 'মোহিনী-সিঁত্র' যদিই বা খেটে থাকে, দেবকুমারদের বেলায় এ-সিঁত্র খাটবে কি না—

ভূতনাথ হেদে উঠলো।

বৌঠান বললে—হাসি নয় ভাই, আমি সত্যিই বলছি, বাবা আর গুরুদেব তো বলেছেন স্বামীসেবা করতে—কিন্তু স্বামীকে কাছে পেলে তবে তো সেবা করবো! তাই সেদিন পাঁজি পড়তে পড়তে হঠাৎ ওই বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়লো—•তারপর বংশীও বললে কথায় কথায়—তুমিও নাকি কাজ করো ওখানে।

অনেক দিনের আগেকার সব কথা। সাইকেল-এ যেতে যেতে ভূতনাথের আজো যেন সে-দৃশ্যটা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মনে পড়ে। সেই বড়বাড়ির তেতলার শেষ ঘরখানার কথা। পটেশ্বরী বৌঠানের ঘর। উচু পালস্ক। বিলিতি পুতুলে ভর্তি আলমারি। আর সামনে বসে অপরূপ রূপসী বাড়ির ছোটবউ। যে-ঘরে ছোটকর্তার পদধূলি পড়ে না। যে-ঘরে বসন্ত-বাহার করুণ আর্তনাদ করে রাত্রের নির্জনে। যশোদাহলালের সেবায় স্বামী-সেবা যেখানে হাস্থকর হয়ে শুঠে। ভারতবর্ষের হিন্দু-আভিজাত্য যেখানে মোগল আমলের

চৌকাঠ পেরিয়ে ব্রিটিশ আমলের নাচ-দরবারে গিয়ে থেমেছে। আনক কোতল-কছলের পর শাসন মানতে চায় না নবজাপ্রত মন। নিয়মানুবর্তিতাকে যখন শৃঙ্খল বলে মনে হয়। কিন্তু ওদিকে চোখ রাজিয়ে ছুটে আসছে আর এক সভ্যতা। ঘড়ির কাঁটার মতো সময়—নির্দেশ করে পদক্ষেপ করে করে চলে যন্ত্রযুগ। গম-ভাঙা কল থেকে শুরু করে রেল-চলা পর্যন্ত অনেক পথ অনেক প্রান্তর পারহয়ে আসছে ১৮৯৭ সন। ওরা চেয়ে দেখলে না কেউ। মুখ ফিরিয়েরইল। ওই হিরণামণি আর কৌস্তভমণিরা। বড়বাড়ির ইট চুন স্থরকীর মধ্যে গাছের শেকড় তখন হাত বাড়িয়েছে অনেকখান। মিছিমিছি মাছলি পরে ছোটবউ, যশোদাছলালকে মিছরিভোগ দেয়, শাড়ি গয়না আলতা পরে সারারাত প্রতীক্ষায় বসে থাকে। আর প্রাজির পাতায় উদ্গ্রীব আগ্রহে 'মোহিনী-সিঁছ্রে'র বিজ্ঞাপনটায় চোখ বুলোয়।

অত বড় বাড়ির বউ। ঠিক এমন করে আলাপ পরিচয় হকে ভাবা যায়নি। ভূতনাথ ভেবেছিল—দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাককে সে আর পর্দার আড়াল থেকে কথা হবে ঝি-র মারফং। কিন্তু এ যেন কেমন হলো। এত ঘরোয়া। এত ঘনিষ্ঠতা। প্রথম দিনের পরিচয়ে—বিশ্বাস না হবার মতো। তফাং তো কিছু নেই আর পাঁচজনের সঙ্গে। তবে হয় তো আড়ালে থাকে বলেই এত কোতৃহল, এত কল্পনা-বিলাস ওদের নিয়ে। কিন্তা হয় তো বৌঠান গরীব ঘরের মেয়ে বলেই এ-বাড়িতে এক ব্যতিক্রম।

যাবার আগে বৌঠান বললে—আমার যশোদাছ্লালকে প্রণাম করলে না ভূতনাথ।

ভূতনাথ সপ্রতিভ হয়ে এগিয়ে গেল বিগ্রহের দিকে। যশোদাছলাল একপদ হয়ে সোনার বাঁশি বাজাচ্ছেন। টানা টানা প্রকাশুছটি চোখ। সামনে গিয়ে নিচু হয়ে প্রণাম করলো ভূতনাথ। কিন্তু
মনে হলো তার সে-প্রণাম যেন ঠাকুরের পায়ে গিয়ে পৌছলো না।
বাইরে বেরিয়ে এসেও তার যেন মনে হয়েছিল—প্রণাম সে কাকে
করেছে ? সত্যি সত্যিই কি বৌঠানের ঠাকুরকে ? না আর কাউকে !
অথচ ৌঠানকে প্রণাম করার তো কোনো অর্থ হয় না। বৌঠানকে
দেখে কি শুধু ভক্তিই হয়েছিল ? আর কিছু নয় ?

চলে আসবার আগে বৌঠান বলেছিল—সিঁ ছুরটা নিয়ে ছুমি নিজেই চুলে এসো, বংশীকে বললেই বংশী তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতনাথের মনে হলো—বৌঠান যেন তাকে আগে থেকেই চিনতো। কিন্তু কেমন করে চিনলে! তবে কি বংশীই তাকে সব বলেছে!

বারবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে বংশী বললে—না শালাবাবু, আমি কেন বলতে যাবো, আমি তো কিছু বলিনি—আমাকে জিজ্ঞেদ করেছিল ছোটমা—শালাবাবু লোক কেমন। তা আমি যা যা জানি সব বলেছি—মাইরি বলছি, আমি আপনার নিন্দে করিনি—আমি তেমন লোক নই শালাবাবু।

वः भी हल शिल कार्छ।

ছুট্কবাবুর গানের আসর তথনও চলছে। 'চামেলি ফুলি চম্পা'। হৈ হৈ শব্দে সমে এসে গান থামলো। এখন আর আসরে যাওয়া যায় না।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। ইব্রাহিমের ঘরের ওপর টিম টিম করে বাতিটা জলছে। কলকাতার শহরও নিস্তব্ধ। বাইরের গোটে নাথু সিং পাহারা দিচ্ছে অবিশ্রাস্ত। ঘরে গিয়ে দেখলে— ব্রজরাখাল অনেকক্ষণ এসে গিয়েছে। কী যেন একটা পড়ছে। ব্রজরাখালকে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে ভূতনাথ যেন কেমন চমকে উঠলো। একটু আগেই যেন কী একটা মহা অপরাধ করে এসেছে সে। মুখ দেখাতে যেন লজ্জা হলো।

ব্রজরাথাল সব শুনে বললে—তা বৌঠান কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল—বললে কেন আমাকে ?

—তোমাকে সবই বলা যায় ব্রজরাখাল।

শেষে ব্রজরাখাল বললে—তা ভালো, কিন্তু কাজটা ভালো করোনি বড়কুটুম, ওরা হলো গিয়ে সাহেব বিবি আর আমরা হলাম গোলাম—ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভালো নয়—কাজটা ভালো করোনি বড়কুটুম।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়েও সেই কথাটা মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলো। কাজটা কি সত্যিই ভালো করেনি সে। বৌঠানের ডাকে না গেলেই কি ভালো করতো সে। কিন্তু খারাপটাই বা হলো কোথায়। প্রণাম তবে করেছিল সে কাকে ? শুধু কি বৌঠানের যশোদাত্বলালকে ?



'মোহিনী-সিঁত্র' আপিসে সেদিন সকাল থেকেই বড় কাজের তাড়া। একটা নিঃশ্বাস নেবার পর্যন্ত ফুরস্থৎ পাওয়া যায় না। পাঠকজী তারই মধ্যে তুপুরবেলা ছাতু ভিজিয়ে খেয়ে নিলে। ভূতনাথেরও খুব খিদে পেয়েছে। তবে কি আজকে কেউ আর ডাকতে আসবে না!

একটা মনি-অর্ডারের কাগজ নিয়ে সোজা ওপরে চলে গেল ভূতনাথ। স্থবিনয়বাবু তেমনি ভাবে বসেছিলেন। পাশে জবা। আর একটা চেয়ারে জবার মা। বসে বসে বই পড়ছেন।

কাছে যেতেই ভূতনাথ লক্ষ্য করলে স্থবিনয়বাবু মেয়ের সঙ্গে কী যেন আলোচনা করছেন। ভূতনাথ কাছে যেতেই জবা উঠছিল।

স্বিনয়বাবু বললেন—না, উঠে যেও না মা, বোসো—লজ্জা কি মা ?

জবা বললে—ভূতনাথবাবুর খাওয়ার এখনও যোগাড় হয়নি বাবা—আমি যাই।

- —কেন ? স্থবিনয়বাবু অবাক হয়ে গেলেন। ভূতনাথবাবুর খাবার দিতে এত দেরি করা বড় অক্সায় মা।
- —কিন্তু উনি কি আমাদের হাতে খাবেন? ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না বাবা।
- —কেন, ও-কথা কেন বলছো মাণু বৃদ্ধ যেন কিছু ব্ঝতে পারলেন না।

ভূতনাথ কী জবাব দেবে বুঝতে পারলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

জবার মা আপন মনেই বই পড়ছেন। তাঁর যেন এ-সব কথা কানে যাচ্ছে না।

জ্বা পরিষ্কার করে বললে—আমরা তো ব্রাহ্মণ নই বাবা। ১৯৮

- —ও, তাও তো সত্যি। তা হলে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত কী ইবে ভূতনাথবাবৃ ? এ-কথাটা আগে ভাবিনি তো মা—একটা ঠাকুরের ব্যবস্থা করতে হয়। পাঠককে একবার খবর দিতে হবে। ওরে রতন—
- —সে যখন হবে, তখন হবে, কিন্তু এখনি তো আর ঠাকুর আসছে না—আজকে কি উনি উপোস করবেন ?
- —সে কি একটা কথা হলো ? বলে স্থবিনয়বাবু হতবৃদ্ধির মতো ভূতনাথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ভূতনাথেরও এই পরিস্থিতিতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। জবা এবার সোজাস্থুজি ভূতনাথকে প্রশ্ন করলে—সামি হাঁড়িটা চড়িয়ে দিলে, আপনি নামিয়ে নিতে পারবেন না—তাতেও আপনার কিছু আপত্তি আছে ?

ভূতনাথ বললে—পারবো।

— এ তো বেশ কথা, খুব উত্তম কথা, যতদিন ঠাকুর না পাই, ততদিন এই রকম একটু কষ্ট করো ভূতনাথবাবু, জবা ঠিক বলেছে।
—তা হলে আমি ব্যবস্থা করি গিয়ে।

স্বিনয়বাবু বললেন—তা হলে, একটা কথা শুনে যাও মা, ভূতনাথবাবুকে আমি তা হলে রবিবার দিন আসতে বলি? কীবলো ?

জবা মুখ নিচু করে বললে—সে তোমার অভিকৃচি বাবা।

- —না না, সে কি, তোমার বিয়ে, উৎসবটা তোমাকে কেন্দ্র করে, যাদের যাদের তুমি নিমন্ত্রণ করে, তাদেরই আমি ডাকবো—আর ভূতনাথবাবু তো আমাদের ঘরের লোক—ব্রজ্ঞরাখালবাবুর নিজের বিশেষ আত্মীয়।
- —আমি ভূতনাথবাবুর রান্নার ব্যবস্থা করি গে বাবা—বলে জ্রুতপায়ে জবা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল এক নিমেষে।

ভূতনাথ এবার হাতের কাগজপত্র স্থবিনয়বাবুর সামনে এগিয়ে ধরলে। যেখানে সই করবার, সেখানে সই করলেন তিনি। তারপর বললেন—বোসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে ভূতনাথবাবু।

ভূতনাথ বসলো।

স্থবিনয়বাবু বললেন-জবার বিয়ের কথা বলছিলাম, তা আসছে

রবিবার দিন একটা ছোটোখাটো উৎসবের দিন স্থির করেছি। পরস্পর কথাবার্তা হবে। পাকাপাকি কথা সেই দিনই হয়ে যাবে। ভেবে দেখলাম আমার আর ক'দিন—আর উনিও—

পাশে-বসা জবার মা'কে নির্দেশ করে বলতে লাগলেন—আর উনিও না-থাকারই মতো। ওদিকে জবারও বিবাহের উপযোগী বয়েস, ভালো পাত্রও পেয়েছি, ছেলেটি মেধাবী, এম-এ পাশ করেছে। এবার আইন পড়ছে—বাপ বেঁচে নেই—তা হোক, এ সব সম্পত্তির ভার তো একদিন জবাকেই নিতে হবে। আমাদের পৈত্রিক কারবার —বাবা ছিলেন গোঁড়া কালীভক্ত হিন্দু। আমি ধর্ম বদলেছি বটে, কিন্তু বংশের ধারা কোথায় যাবে—নিজের ছেলে নেই, তা না থাক, জামাইকেই ছেলের মতন করে নিতে হবে। তারপর খাওয়াপরার জন্যে চিন্তা করতে হবে না—আমি যা রেখে গেলাম···কী বলো, অন্যায় কিছু বলছি।

থানিকক্ষণ চুপচাপ।

ভূতনাথ বললে—আমি আসি এবার।

—না রোসো একটু, তোমাকে সেই গল্পটা বলা হয়নি। প্রথম যেদিন দীক্ষা নিলুম—সে কী কাণ্ড ভূতনাথবাবু—শুরুন তবে— ভূতনাথ বললে—সে-গল্প আপনি আমাকে বলেছেন।

—বলেছি নাকি ? তা বলেছি বটে, কিন্তু কেবল মনে হয় বৃঝি বলা হলো না কাউকে। কেউ কি মনে রাখবে সে-কথা ভূতনাথবাবৃ ? আমার সময় তো ঘনিয়ে এল—শ্রীমন্তাগবতে পড়েছি রস্তিদেবের গল্প, সমস্ত দিন ধরে সব দান করে যখন নিজের খাবার জলটুকুও এক ভিক্ষার্থী চণ্ডালকে দিয়ে দিলেন, তখন নিজের মনে যা বললেন—ভাগবতকার বলছেন তা অমৃত—ইদমাহামৃতং বচঃ—কী বললেন ? না, বললেন—আমি ভগবানের কাছে পরম গতি চাই না, অষ্ট সিদ্ধিও চাই না—পুনর্জন্মও চাই না—আমি চাই আমি যেন সমস্ত জীবের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের ত্বঃখকে পাই, যাতে তাদের ত্বঃখনা খাকে—আর এক জায়গায় ভাগবতকার বলছেন—

"ন ছহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং ন চ পুনর্ভবম কাময়ে ছঃখতপ্তানাং প্রাণিনামাতিনাশনং"—

—আহা, বাবাকে দেখেছি বাড়ির বিগ্রহের সামনে বসে ঘণ্টার

পর ঘণ্টা ধ্যান করছেন "ঘমেকং জগংকারণং বিশ্বরূপং"। বাবা ছিলেন আমার বড়ই গরীব—যজন-যাজন নিয়েই থাকতেন। মনে আছে আমি ছোটবেলায় হুঁকো কল্পে নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসত্ম, দিনের মধ্যে অন্তত দশ-বারোটা কল্পে ভাঙতুম। মনে আছে বাবা সেই উঠোনের ধারে বসে বসে—তোমার শুনতে ভালো লাগছে তো ভূতনাথবাবু ? খারাপ লাগলে বলবে।

বহুবার শোনা গল্প। অনেকবার বলেছেন। তবু ভূতনাথ বললে—না খুব ভালো লাগছে, আপনি বলুন।

স্থবিনয়বাবৃ দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আবার আরম্ভ করলেন—তথন এক পয়সায় আটটা কল্কে—সে পয়সাও খরচ করবার মতো সামর্থ্য ছিল না তাঁর—কোথায় গেল সে-সব লোক। সেই অবস্থার মধ্যেই একদিন ঈশ্বরের কুপা পেলেন বাবা, ধ্যানে পেলেন 'মোহিনী-সিঁছরে'র মন্ত্র—তাই থেকে চালা ভেঙে পাকা দালান উঠলো, দোতলা কোঠা হলো, মা'র গায়ে গয়না উঠলো। আর আমি এলাম কলকাতায় পড়তে, সেই পড়াই আমার কাল হলো ভূতনাথবাবু, আমি চিরদিনের মতো বাবাকে হারালুম। গল্প বলতে বলতে চোথ ছল ছল করে ওঠে স্থবিনয়বাবুর।

—জানো ভূতনাথবাবু যেবার সেই ডায়মগুহারবারে ঝড় হয়, সেই সময় আমার জয়, সে এক ভীষণ ঝড়, বোধহয় ১৮৩৩ সাল সেটা, কলকাতায় সেই প্রথম ওলাউঠো হলো, জয়েছি ঝড়ের লয়ে, সারাজীবনটা কেবল ঝড়ের মতনই বয়ে গেল, বাবাকে যা কষ্ট দিয়েছি, বাবা প্রতিজ্ঞা করলেন আমার মুখদর্শন করবেন না—সত্যিই আর করলেনও না। আমি একমাত্র সন্তান, আমার অস্থাথের সময় বাবা কবিরাজ ডেকে আনলেন, কিন্তু ঘরে ঢুকলেন না, পাছে আমার মুখদর্শন করতে হয়। সেই বাবা আমার প্রেতলোকে এক গড়্ষ জলও পেলেন না তাঁর একমাত্র বংশধরের হাতে। তাই সেই পাপেই বোধহয় আমি আজ নির্বংশ—বলে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন ভূতনাথের দিকে।

— কিন্তু কী করবো বলো ভূতনাথবাবু মন বলে অক্স কথা। হাদয়ের কথা মন শোনে না। বলে—ভূল, ভূল—সব ভোমার ভূল ধারণা। তথাগত প্রচার করলেন—জন্মেই বন্ধন, জন্মরহিত হতে পারলেই মুক্তি। তাই তো ভাবি—দ্বৈতের জগতে স্বর্গরাজ্য আসতে পারে না, নিত্য বৃন্দাবনের পরমানন্দ ব্রন্ধের রসোল্লাস— যেখানে একত্বের মধ্যে সকল বহুত্বের চির-অবসান তা-ই কাম্য হওয়া উচিত—আমার জীবনের শেষ-দিনটা পর্যস্ত এর মীমাংসা বৃঝি আর করতে পারবো না—মন বলে—ঠিক করেছো, হৃদয় বলে—না—। অথচ দেখো ভূতনাথবাবু 'মোহিনী-সিঁহুরে'র ব্যবসাও ত্যাগ করতে পারলাম না—ও ভড়টোও রাখতে বাধ্য হয়েছি।

সে কি! ভূতনাথ যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না। সব তবে ভড়ং। কিছু তবে সত্যি নেই এর পেছনে। খানিকটা দৈবশক্তি বা মন্ত্রশক্তি! ভূতনাথের মনে হলো কিছুটা দৈবশক্তি আছে জানতে পারলে যেন সে তৃপ্তি পায়। অন্তত একবারের জন্মেও সে বৌঠানের কাছে গিয়ে তা হলে এর গুণের কথা বলতে পারে।

সকাল থেকে যে-প্রশ্নটা বার-বার মনের মধ্যে উকি দিচ্ছিলো, এই সুযোগে ভূতনাথ সেই প্রশ্নটাই করলো। বললে—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, 'মোহিনী-সিঁছুরে' কিছু কাজ হয় ?

কিন্তু প্রশ্নটা করবার আগেই বাধা পড়লো। হঠাৎ পাশ থেকে বই পড়তে পড়তে জবার মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

স্থবিনয়বাবু সচকিত হয়ে উঠেছেন। কি হলো রাণু—কী হলো। রাণু ?

স্বিনয়বাব যেন ভূলে গিয়েছেন ভূতনাথ এখানে বসে আছে। স্বিনয়বাব হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্ত্রীর মাথাটা ছই হাতে ধরলেন। জবার মা'র হাত থেকে বইটা পড়ে গেল। আঁচলটা খদে গেল বুক থেকে। ছোট মেয়ের মতো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

- —কী হলো রাণু, কী হলো ? বৃদ্ধ অথর্ব শরীর নিয়ে বিব্রক্ত হয়ে পড়লেন। উঠে স্ত্রীর মাথাটি ধরে রুমাল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন।
  - —কী হলো রাণু, বলো আমাকে ? বলো— কাঁদতে কাঁদতে জবার মা বললেন—আমার থিদে পেয়েছে।
- —খিদে পেয়েছে, বেশ তো, কাল্লা কেন, খাও, খাবার আনছি আমি।

- —কিন্তু এই মাত্র খেলাম যে—আরো প্রবল বেগে কাঁদতে লাগলেন জবার মা।
  - —তাতে কী হয়েছে রাণু, আবার খাও।

ভূতনাথ এই পরিস্থিতিতে কেমন বিব্রত বোধ করতে লাগলো। বললে—আমি এখন আসি তাহলে।

স্বিনয়বাব মুখ ফেরালেন। তুমি যাবে १ তে। হঠাৎ এই রকম হয় জবার মা'র, এই-ই অস্থুখ কি না, কিছুতেই সারলো না আর, আমার খোকার মৃত্যুর পর থেকেই এই রকম হচ্ছে। তোমারও খেতে দেরি হয়ে গেল ভূতনাথবাব— তুমি যেন রাগ করো না জবার ওপর।

আর বাক্য ব্যয় না করে সোজা নিজের চেয়ারে এসে বসলো ভূতনাথ।

খানিক পরেই রতন খেতে ডাকতে এল।

খাবার সময় প্রথমে বিশেষ কথা হলো না। সারাক্ষণ জবা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

একবার জবা বললে—ভাত নষ্ট করবেন না। ওগুলো সব থেতে হবে কিন্তু আপনাকে।

ভূতনাথ মুখ তুলে চাইলো। বললে—পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা ভাত একটু বেশিই খায়—কিন্তু তা বলে এত বেশি ? চাল একটু কম নিতে বললেই পারতে।

—শেষে পেট না ভরলে, তখন ?

জবার মুখ যেন গন্তীর-গন্তীর। বেশি কথার আবহাওয়া নেই তার। আবার অনেকৃক্ষণ চুপ চাপ। এ যেন কেমন বিঞী ব্যাপার। এখানেই রোজ খেতে হবে—অথচ নিজের হাতে সব রান্নার ব্যবস্থা। যতদিন ঠাকুর না আসে, ততদিন! এ-ছাড়া গতিও নেই।

খানিক পরে ভূতনাথ আবার কথা কইলো। বললে—তোমার বাবা রবিবার দিন আমাকে আসতে বললেন, কিন্তু সদ্ধ্যেয় না সকালে—কিছু বললেন না তো !

—সেটা বাবাকেই জিজ্ঞেদ করবেন।

- —কিন্তু তোমারই যখন বিয়ে, তখন তুমিও তো কিছু জানো,— আর হাতের কাছে তুমি থাকতে আবার…
- —বিয়েটা আমার বলেই তো, আমার মুখে ও-কথা শোভা পায় না।
- —বিয়ে জিনিষটা কি লজ্জার ? সময় হলে একদিন স্বার্ই বিয়ে হবে।
  - —হবে নাকি ? আমার কিন্তু সন্দেহ আছে।

ভূতনাথ বললে—পাড়াগাঁয়ের ছেলে, ভাত বেশি খাই বলে কথাও বেশি বলতে পারবো এমন কথা নেই, কিন্তু এটা জানি যে সব মেয়েই আর ভোমার মতো নয় জবা।

—ক'টা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার **?** 

ভূতনাথের মনে হলো—সকলের নাম করে দেয় সে। হরিদাসী, রাধা, আন্না, তাদের ব্যবহারও তো সে দেখেছে। আর কাল রাত্রের বৌঠান। বৌঠানের কথা মনে হতেই যেন সমস্ত মন প্রশাস্ত হয়ে এল তার। এক মুহূর্তে যেন এই আপিস-বাড়ি ছেড়ে সে সোজা বড়বাড়ির তেতলায় শেষ ঘরখানায় গিয়ে পৌচেছে। হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে ভূতনাথ এক নিমেষে এক অদ্ভূত প্রশ্ন করে বসলো—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে, তোমাদের 'মোহিনী-সিঁছরে' কাজ হয় ?

জবা যেন প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—এটাও কি বাবাকে জিজ্জেস করলে ভালো হয় না १

- —মানছি ভালো হয়, কিন্তু তোমাকেই না হয় জিজ্ঞেদ করলাম, তুমি কিছু জানো ?
  - —পাঁজির বিজ্ঞাপনে তো সব লেখা আছে।
- —সে তো সবাই জানে, তুমিও জানো আমিও জানি—আরো হাজার হাজার লোক জানে।
- —আমিও তার বেশি কিছু জানি না, আমার নিজের কখনও ও সিঁছুর ব্যবহার করবার দরকার হয়নি—জবা হাসলো এবার। তারপর হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করলো—আপনার বুঝি দরকার হয়েছে? ভূতনাথ খাওয়া থামিয়ে বললে—হাঁয়।

জবা শাড়ির আঁচলটা নিজের শরীরে বিশ্বস্ত করে বললে— প্রয়োগটা কি আমার ওপরে করবেন নাকি ? তা হলে কিন্তু ঠকবেন বলে রাখছি!

ভূতনাথ বললে—ঠাট্টা নয়, আমার বিশেষ দরকার, আজকেই জানা দরকার—তা হলে আজই কিনে নিয়ে যাই এক কোটো। আমায় পাঁচটা টাকা দিয়েছেন কিনতে।

- **一**(本 ?
- —সে আমার এক বৌঠান।
- —কী হলো আবার তার ?
- —সে কি তুমি ব্ঝবে ? বৌঠান বলে—বিয়ে হবার আগে ওসব মেয়েরা ব্ঝবে না, তা ছাড়া বলতেও বারণ আছে। মেয়ে-মামুষের অতবড় লজ্জা, অতবড় অপমান নাকি আর নেই।
  - —বৌঠানটি আপনার কে শুনি ?
  - —বলেছি তো বলতে বারণ আছে।

জবা বললে—ডাক্তারের কাছে লজা করা বিপজ্জনক, রোগ সারাতে গেলে সমস্ত প্রকাশ করে বলতে হবে।

ভূতনাথ কী যেন একবার ভাবলে। তারপর বললে—কিন্তু বোঠানকে যে আমি কথা দিয়েছি—কথা দিয়েছি, ব্রজরাখালকে বলবো না, বোঠানের চাকর বংশীকেও বলবো না, কাউকেই না, এমনকি, তোমাকেও না।

- —আমাকে তিনি চেনেন নাকি ?
- —আমি বলেছি তোমার কথা।

জবা এবার হেসে বসে পড়লো সামনে। বললে—আমার সম্বন্ধে কী বলেছেন শুনি ? খুব নিন্দে করেছেন নিশ্চয়।

- —নিন্দে তোমার শক্রতেও করবে না জ্বা—আর আমি তো তোমার শক্রও নই—আর তাছাড়া তুমি আমার কে বলো না যে, খামকা তোমার আমি নিন্দে করতে যাবো।
- —আপনার সঙ্গে তো আমার মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক, কী বলেন —আর কিছু নয়।
- —আমিও তাই-ই বলেছি। কথাটা বলে ভূতনাথ আবার নিচু মুখে খাওয়ায় মনোযোগ দিলে। জবাও খানিক চুপ করে

রইল। তারপর বললে—আপনি দেখছি শুধু অকৃতজ্ঞই নন, আপনি মিথোবাদী।

ভূতনাথ খেতে খেতেই জবাব দিলে—আমি তাও বলেছি।

—তার মানে ?

ভূতনাথ এ কথার কোনো জবাব দিলে না! যেমন খাচ্ছিলো তেমনি খেতে লাগলো।

—চুপ করে রইলেন যে—জবাব দিন!

ভূতনাথ এবার মুখ তুললে। দেখলে জবার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বললে—আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে একটু বেশি ভাত খাই, গুছিয়ে বলতে পারিনে বটে—কিন্তু মান-অপমান জ্ঞান আমাদেরও আছে।

জবা বললে—শুধু আছে নয়, বেশি মাত্রায়ই আছে, নইলে মেয়ে– মানুষ বলে অপমান করতে সেদিন আপনার মুখে বাধতো।

ভূতনাথ এক মুহূর্তে বুঝে নিলে আবহাওয়াটা। তারপর বললে—সেদিন আমি অন্তায় করেছিলাম স্বীকার করি—কিন্তু ক্ষমা চাইতে ফিরে আসার পর তুমিই বা কোন্ আমার মর্যাদা রেখে কথা বলেছিলে ? তারপর একটু থেমে আবার বললে—তোমাকেও তো দেখছি, আর বৌঠানকেও দেখলাম, অথচ—

—অথচ কী বলুন ?

ভূতনাথ হাসলো। বললে—না থাক, তুমি রাগ করবে।

—রাগ যদি করিই তো ভাত আপনাকে কম খেতে দেবো না তাবলে।

ভূতনাথ বললে—না, সে কথা হচ্ছে না, তোমাকে রাগালে আমার লোকশানই তো বোল আনা, তা জানি আমি, তোমার বাবাং বলছিলেন, এ-সংসারের মালিক তো একদিন তুমিই হবে, তখন ? তখন আমার সাত টাকার চাকরিতে টান পড়তে পারে কিম্বা সাত টাকা থেকে সতেরো টাকা হবার আশাতেও জলাঞ্জলি পড়বে হয় তো।

—দেখছি নামে আর চেহারাতেই শুধু ভূতনাথ—কিন্ত কথাগুলোর বেলায় কলকাতার ছোঁয়া লেগেছে এরি মধ্যে!

খাওয়ার পর হাত ধুতে ধুতে ভূতনাথ হাসতে হাসতে বললে—

তুমি নিজের মুখে আসতে না বললে—রোববার কিন্ত আমি আসবো না জবা।

জবাও হাসলো। বললে—আপনার আশা তো বড় কম নয় ভূতনাথবাবু!

ভূতনাথ জবার মুখের দিকে চেয়ে মনের কথাটা একবার ধরবার চেষ্টা করলো, কিন্তু জবা ততক্ষণে নিজের কাজে স্থানত্যাগ করে চলে গিয়েছে।



১৮৯৭ সাল। ব্রজরাখাল রাত্রে বাড়ি আসেনি। আগের দিন রাত্রে বলেছিল—খুব ভোরে উঠবে বড়কুটুম—নইলে হয় তো দেখতে পাবে না। ভিড়ও হবে খুব—এখন তো আর নরেন দন্ত নয়—এখন স্বামী বিবেকানন্দ। ট্রেনটা বোধ হয় সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই এসে পৌছোবে, তার আগেই গিয়ে হাজির হয়ো—আমি থাকবো।

স্বামী বিবেকানন্দ! কথা বলতে বলতে ব্ৰজ্ঞরাখাল থর-থর করে কাঁপে। বলে—যাবার আগে নরেন বলেছিল—"I go forth to preach a religion of which Buddhism is nothing but a rebel child and Christianity but a distant echo." হলোও তাই।

খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছে ভূতনাথ। বড়বাড়িতে একট্ট দেরি করে সকাল হয়। তবু অন্ধকারে স্নান সেরে নিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে চাদর জড়িয়ে নিলে। কনকনে শীত। তখনও বাড়ির আনাচ-কানাচের আলোগুলো নেবেনি। নাথু সিং পাহারা দিতে দিতে বৃঝি একট্ট ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। পায়ের আওয়াজ পেয়েই সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত বাড়িটা নিজাচ্ছন্ন। এখন বৌঠান কী করছে! এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। সারা রাত জেগে কী করে কে জানে! আশ্চর্য হয়ে যায় ভূতনাথ।

ব্রজরাখালের কথাগুলো তখনও কানে বাজছিল—বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে এসে বলেছেন—এসো, মানুষ হও, তোমার আত্মীয়স্বজন কাঁছক, পেছনে চেও না—সামনে এগিয়ে যাও, ভারতমাতা অন্তত এমনি হাজার হাজার প্রাণ বলি চান, মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।

সাত টাকা মাইনের কেরানীকে চায় না কেউ। পরায়ভোজী ভূতনাথ। এতদিন কলকাতায় এসে কী দেখেছে সে ? মানুষ দেখেছে ক'টা! বড়বাড়ির মানুষগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ওদের গায়ে কোনো ছোঁয়াচ লাগে না। সমস্ত ঘরগুলোর ভেতরে ঢুকলে যেন অশাস্তির আবহাওয়ায় দম আটকে আসে। বৌঠান বলেছিল—অবাক বাড়ি এটা, বড় অবাক বাড়ি।

অবাক বাড়িই এটা সত্যি। সেদিন বদরিকাবাবুর কাছ থেকে এই কথাই শুনেছিল ভূতনাথ।

ভান পাশের ঘরটা খাজাঞ্চিখানা আর বাঁ দিকের বড় ঘরখানা খালি পড়েই থাকে।

দরজাটা থোলা ছিলো বৃঝি। চিত হয়ে তক্তপোশের ওপর কে যেন শুয়ে ছিল। অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে শব্দ এল—কে যায়? —আমি।

'আমি' বলে চলে আসছিল ভূতনাথ। কিন্তু আবার যেন ডাক এল—শুনে যাও, শুনে যাও হে।

আন্তে আন্তে ঘরে ঢুকেছিল ভূতনাথ। ঘরে ঢুকে দেখলে— একটা তুলোর জামা গায়ে মোটাসোটা বৃদ্ধ মামুষ। ভূতনাথকে দেখে উঠে বসলো। বংশীর কাছে শুনেছিল এর কথা। এরই নাম বদরিকাবাবু।

বংশী বলেছিল—ওদিকে যাবেন না বাবু, বদরিকাবাবু দেখলেই ডাকবে—ওই ভয়ে কেউ যায় না।

কিন্তু ভয়টা কিসের!

—বোসো এখানে।

ভূতনাথ বদলো।

—নাম কী তোমার ?

শুধু নাম নয়। বাবার নাম। জাতি। কর্ম! নাড়ী-নক্ষত্তের পরিচয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিলেন। সব শুনে বললেন—ভালোকরানি ছোকরা, গেঁজে যাবে।

ভূতনাথ কিছু বুঝতে পারলে না।

শ্রা, গেঁজে যাবে। বদরিকাবাবু মিছে কথা বলে না হে। যদি ভালো চাও, পালাও এখনি, নইলে গেঁজে যাবে! মুর্শিদকুলী খাঁ'র আমল থেকে সব দেখে আসছি। লর্ড ক্লাইভকে দেখলুম, সিরাজউদ্দোলাকে দেখলুম, এই কলকাতার পতন দেখলুম—হালসীবাগান দেখলুম। শেষটুকু দেখবার জন্মে এই ট্যাকঘড়ি নিয়ে বসে আছি সময় মিলিয়ে নেবো বলে। তারপর দেয়ালের দিকে আঙুল নির্দেশ করে বললেন—ওই দেখো, তাকিয়ে দেখো—সব কৃষ্ঠি-ঠিকুজি সাজানো রয়েছে, সব বিচার করে দেখেছি—মিলতে বাধ্য।

ভূতনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলে—দেয়ালের গায়ে আলমারিতে সাজানো সার সার বই সব। মোটা মোটা বই-এর মিছিল। সোনালি জলে লেখা নাম-ধাম।

—সব বিচার করে দেখেছি—মিলতে বাধ্য। যদিনা মেলে তো আমার টাঁ্যাকঘড়ি মিথ্যে। কেল্লার তোপের সঙ্গে রোজ মিলোই ভাই—একটি সেকেও এদিক-ওদিক হবার জো নেই। বলে টাঁয়াক থেকে বার করলেন ঘড়িটা। মস্ত গোলাকার ঘড়ি। চকচক করছে। ঘড়িটাকে নিয়ে কানে একবার লাগিয়ে আবার টাঁয়াকে রেখে দিলেন। বললেন—১৩৪৫ সালে তৈরি আর এটা হলো গিয়ে ১৮৯৭। পাঁচ শ'বাহান্ন বছর ধরে ওই একই কথা বলছে ঘড়িটা।

ভূতনাথ মুখ খুললে এবার। বললে—কী বলছে?

- वलर्ष, भव लाल इर्ग्न यारव!
- --লাল গ
- —হঁগা, নীল নয়, সবুজ নয়, হলদে নয়, শুধু লাল। দিল্লীর বাদশা বুঝেছিল, রণজিৎ সিং বুঝেছিল, সিরাজউদ্দৌলা, আলীবর্দি খাঁ, জগৎ শেঠ, মীরজাফর, রামমোহন, বঙ্কিম চাটুজ্জে সবাই বুঝেছে শুধু 'বঙ্গবাসী' বুঝলে না।
  - ---বঙ্গবাসী १
- —খবরের কাগজ পড়িস না ? নইলে ওই লোকটাকে, ওই বিবেকানন্দকে বলে গরুখোর, মুর্গীখোর ? নইলে সাত শ' বছর মোছলমান রাজতে ছ' কোটি মোছলমান হয় আর এক শ' বছর

ইংরেজ রাজত্বে ছত্রিশ লক্ষ লোক খৃদ্টান হয়। ও কি ওমনি-ওমনি ? নেমকহারামির গুনোগার দিতে হবে না ? পালা এখান থেকে— ভালো চাদ তো পালিয়ে যা, নইলে গেঁজে যাবি, আর যদি না-যাদ তো মর এথেনে। যখন এই বড়বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে, শাবল গাঁইতি নিয়ে বাড়ি ভাঙবে কুলী মজুররা, তখন কড়িকাঠ চাপা পড়বি, পাঁচ শ' বাহান্ন বছরের ঘড়ি দিনরাত এই কথা বলছে, আমি শুনি আর চিংপাত হয়ে শুয়ে থাকি।

এ এক অভুত লোক। ভূতনাথ সাইকেল চড়ে চলতে চলতে ভাবে, সেই এক অভুত লোক দেখেছিল জীবনে। সারা জীবন শুধু স্থবিরের মতো শুয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে ভাবতো। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ কেমন করে সেই উন্মাদ লোকটার মস্তিকে আবির্ভাব হয়েছিল কে জানে!

অনেকদিন ভূতনাথ ভেবেছে, বদরিকাবাবুর কোথায় যেন একটা ক্ষত আছে। বাইরে থেকে দেখা যায় না।

বংশী বলে—এই বাড়িতে যত ঘড়ি দেখছেন, সব ওই বদরিকাবাবুর জিম্মায়। দম দেন উনি, আর ন'টার সময় কেল্লার ভোপের সঙ্গে টাঁয়াকঘড়িটা মিলিয়ে নেন।

সে অনেক কালের কথা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

দিল্লীর বাদশা'র কাছে রাজস্ব পৌছে দিতে যাবে জবরদস্ত নবাব মুর্শিদকুলী থাঁ। দর্পনারায়ণ তখন তার প্রধান কামুনগো। তাঁর সই চাই, নইলে বাদশা'র সরকারে রাজস্ব অগ্রাহ্য হবে। জমিদারদের রক্ত চোষা টাকায় তখন মাটিতে পা পড়ে না মুর্শিদকুলী থাঁ'র। একদিন খাজনা দিতে দেরি হলে জমিদারদের 'বৈকুণ্ঠ' লাভ। সে-বৈকুণ্ঠ নরকের চেয়েও যন্ত্রণাকর।

দর্পনারায়ণ বেঁকে বসলেন। বললেন—তিন লক্ষ টাকা চাই, তবে সই দেবো।

মুর্শিদকুলী থাঁ বললেন—এখন সই দাও, ফিরে এসে টাকা দেবো।

দর্পনারায়ণও সোজা লোক নন। বললেন—তবে সইও পরে দেবো।

শেষ পর্যন্ত মুর্শিদকুলী থাঁ সই না নিয়েই চলে গেলেন দিল্লী।

সেখানে গিয়ে ঘুষ দিয়ে কার্য সমাধা করলেন। কিন্তু অপমান ভুলজেন না। ফিরে এসে তহবিল তছরূপের দায়ে জেলে পুরলেন দর্পনারায়ণকে। সেই জেলের মধ্যেই না খেতে পেয়ে মারা গেলেন দর্পনারায়ণ। ইতিহাস ভুলে গেল তাঁকে।

সেই দর্পনারায়ণের শেষ বংশধর বদরিকাবাবু আজ বড়বাড়ির ঘরে ঘরে ঘড়িতে দম দিয়ে বেড়ান। বোধ হয় ঘড়ির টিকটিক শব্দের সঙ্গে তাল রেখে কালের পদধ্বনি শোনেন।

তারপর কতকাল কত পুরুষ পার হয়ে গিয়েছে। কোথায় গেল নাজির আহম্মদ আর কোথায় গেল রেজা থাঁ। কোথায় গেল মধুমতী তীরের সীতারাম, আর ফৌজদার আবৃতোরাপ। নেই পীর থাঁ, নেই বক্স আলী। এক এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ উঠেছে আর শেষ হয়েছে। কিন্তু দর্পনারায়ণের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি আজও। সে-বংশ এবার নির্বংশ হতে চললো। তবু বড়বাড়ির বৈঠকখানা ঘরটার ভেতরে বসে ছুর্বল বদরিকাবাবু ইতিহাস পড়েন, আর অভিশাপ দেন। অভিশাপ দেন সমস্ত পৃথিবীকে। যে-পৃথিবী অত্যাচার করে, অত্যায় করে, মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেয় না। যে-পৃথিবী শুধু টাকার গর্ব করে। সেই সামস্ত সভ্যতার শিরে প্রতি মুহূর্তে ছুর্বল আঘাত হেনে হেনে একটি ছুর্বলতর মানুষ শুধু আরো ছুর্বল হয়ে যায়।

বলেন—ঘড়ি বলছে—সব লাল হয়ে যাবে—দেখিস—

পাঁচ শ' বাহান্ন বছর আগেকার সৃষ্টি যন্ত্রযুগের প্রথম দান ঘড়ি। ঘড়ির মধ্যেই যেন যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত বাণী সঙ্কৃচিত হয়ে আছে। ও বলছে— কিছুই থাকবে না। সব লাল হয়ে যাবে। অমৃতের পুত্র মানুষ, মানুষের জয় হবেই।

বদরিকাবাবু বলেন—একদিন দেখবি তুই, জয় হবেই আমাদের, আমি হয় তো সেদিন থাকবো না—এই বড়বাড়ি থাকবে না, এই মেজবাবু, ছোটবাবু তুই আমি কেউই থাকবো না । এই ছোটলাট, বড়লাট, ইংরেজরাজত্ব, কেউ নয়—কিন্তু আমার কথা মিথ্যে হবে না, দেখে নিস।

শীতের মধ্যে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে ভূতনাথ চলছিল। রাস্তার ত্ব'পাশের দোকানপাট বন্ধ। অন্ধকার ভালো করে কাটেনি। চারদিকে শুধু ধুলো আর ময়লার গন্ধ। অন্ধকারে চলতে চলতে ভূতনাথের কেবল মনে হয়েছিল, বদরিকাবাবু পাগল হোক, কিন্তু তার ভবিষ্যুৎবাণী যেন সত্য হয়।

শেয়ালদা' স্টেশনের সামনে তথন বেশ ভিড় জমেছে। আবছা অন্ধকারে ভালো দেখা যায় না মুখ। তবু ব্রজরাখালকে খুঁজে খুঁজে দেখতে লাগলো। এক-এক জায়গায় দল বেঁধে জটলা করছে লোকজন। বেশির ভাগ যেন ছেলের দল। চারদিকে প্রতীক্ষমান মানুষ। এই দেশেরই এক ছেলে মহাবাণী বহন করে নিয়ে আসছে। যে বলেছে—'জগতের একটা লোকও যতদিন অভুক্ত থাকবে, ততদিন পৃথিবীর সমস্ত লোকই অপরাধী।' যে বলেছে—'আজ হতে সমস্ত পতাকায় লিখে নাও—যুদ্ধ নয়, সাহায্য,—ভেদ বিবাদ নয়, সামঞ্জন্ত আর শান্তি।' যে বলেছে—'তোমরা পাপী নও, অমৃতের সন্তান, পৃথিবীতে পাপ বলে কিছুই নেই, যদি থাকে তবে মানুষকে পাপী বলাই এক ঘোরতর পাপ। তুমি সর্বশক্তিমান আত্মা, শুদ্ধ, মুক্ত, মহান! ওঠো জাগো —স্ব স্বরূপ বিকাশ করতে চেষ্টা করো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত'।

ক্রমে ভোর হলো। আরো ভিড় জমলো। ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে দেখলে সমস্ত শেয়ালদা' স্টেশনের আশেপাশে শুধু মানুষের মাথা। এরা কোথায় ছিল এতদিন! কারা এরা। এরাও কি বিবেকানন্দের ভক্ত ব্রজরাখালের মতন ?

হঠাৎ জনসমুদ্র উদ্বেলিত হুয়ে উঠলো। ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেল। চিৎকার উঠলো—জয় রামকৃষ্ণদেব কী জয়—জয় বিবেকানন্দ স্থামিজী কী জয়।

ভিড়ের স্রোতের **সঙ্গে** ভূতনাথ ঢুকলো স্টেশনে।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। বিপুল জনতা ঘন ঘন মহামানবের জয় ঘোষণা করছে। তারপর সেই অসংখ্য জন-সমুদ্রের কেল্রে আর এক দিব্যপুরুষ আবিভূতি হলো। মাথায় বিরাট গেরুয়া পাগড়ী, গেরুয়ায় ভূষিত সর্বাঙ্গ। তুই চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। ভূতনাথের মনে হলো—মানবের সমাজে যেন এক মহামানব এসে দাঁড়ালেন। সমস্ত ভারতবর্ষের আত্মা মথিত করে নবজন্ম গ্রহণ করলো যেন এক অনাদি পুরুষ। হিমালয়ের ভারতবর্ষ, বৈদিক ভারতবর্ষ, উপনিষদের ভারতবর্ষ, আজ যেন নরদেবতার রূপ নিয়েছে।
মান্থ্য 'বুঝি অমৃতের সন্তান হয়ে আবার জন্মগ্রহণ করলো।
ভূতনাথের মনে হলো—যেন শেয়ালদা' স্টেশনের স্বল্পরিসর
প্ল্যাটফরম এটা নয়। অশ্রান্ত-কল্লোল বারিধির বুকে বুঝি প্রথম
জেগেছে একখণ্ড ভূমি। হিমালয়ের শীর্ষ জেগে উঠেছে বুঝি মহাসন্তাবনার ইঙ্গিত নিয়ে। এইবার জন্ম হবে মান্থ্যের। নতুন
মান্থ্যের হৃদস্পন্দনের মধ্যে ধ্বনিত হবে সেই আদি প্রশ্ন—কে
আমি ! কোথা থেকে আমি এলাম ! তারপর গ্রহ নক্ষত্র সূর্য
পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত স্তব্ধ করে এক মহাবাণী উচ্চারিত হবে আবার।
আবার নতুন করে স্প্তি হবে নতুন পৃথিবীর। নতুন মান্ত্য আমৃত,
মান্ত্য আর কেউ নয়। মান্ত্য অমৃতস্ত পুত্রাঃ—মান্ত্য অমৃতের
সন্তান।

ঠিক এই কথাগুলোই যে বর্ণে বর্ণে সেদিন মনে হয়েছিল তা নয়। কিন্তু পরে যখন অনেক শিখে অনেক পড়ে তার মনের তৃতীয় নয়ন খুলে গিয়েছিল তখন সে ভেবেছে তার অপরিণত মনের। কল্পদৃষ্টিতে সেদিন তার এই ভাবনা হওয়াই উচিত ছিল।

জনস্রোত ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে। ভূতনাথ মন্ত্রচালিতের মতো জনতাকে অমুসরণ করে এল। বাইরেও এক বিপুল সমুদ্র, কিন্তু প্রতীক্ষায় অস্থির অশাস্ত।

ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন মহামানব। চারঘোড়ার গাড়ি।

হঠাৎ ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ঘোড়াগুলোকে খুলে দিলে তারা। তাদের উপাস্থাকে তারা নিজেরা বহন করবে। স্বামিজীকে তারা মাথায় তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তাদের অন্তরের উৎস আজ অবারিত।—জয়, স্বামী বিবেকানন্দ কী জয়।

শেয়ালদা' স্টেশনের বাইরে সেই উল্লাসঞ্চনিতে সমস্ত শহর প্রাতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে গাড়ি গিয়ে হাজির হলো। একটা গলির সামনে। রিপন কলেজের ভেতর স্বামিজীকে কিছু বলতে হবে। অন্তত একটু বিশ্রাম। তারা সবাই ছু'চোখ ভরে দেখবে।

মনে হলো, হঠাৎ যেন ব্ৰজ্বাখালকে দেখা গেল এক মুহুর্তের

জন্মে। তাড়াতাড়ি ভূতনাথ ভিড় সরিয়ে কাছে যাবার চেষ্টা করতেই আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ব্রজরাখাল। 'এ-দিক ও-দিক কোথাও দেখা পাওয়া গেল না তাকে।

কিন্ত হঠাৎ এক আশ্চর্য উপায়ে দেখা হয়ে গেল আর একজনের সঙ্গে। আবার এতদিন পরে এমন ভাবে দেখা হবে ভাবা যায়নি। ননীলাল!

ननीलाल छित्न रफ्लाइ। वलाल- जूरे १ जूरे अरथान १

প্রথমটা যেন বিশ্বাস হয় না। সমস্ত শরীরে যেন বিছাৎ চমকে উঠলো। কী এক অদ্ভুত চেতনা। ননীলালের সে চেহারা আর নেই। সেই কেষ্টগঞ্জের স্কুলের সহপাঠী, ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীলাল। এর দেখা পাওয়ার জন্মে কী কষ্টই না একদিন স্বীকার করেছে ভূতনাথ। ননীলাল সিগারেট টানছে। ছোটবড় চুল। গোঁফ দাড়ি উঠেছে।

- --তারপর ?
- —এখানে কী করতে ? স্বামিজীকে দেখতে ?
- দূর, ও-সব দেখবার সময় নেই আমার। বলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে লম্বা করে। তারপর বললে— যত সব বুজরুক—

একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগলো ননীলালের কথায়। কিন্তু কিছু বলতে পারলে না। তারপর জিজ্ঞেদ করলে—কী করছিদ এখন ?

- —বি-এ পাশ করেছি। এবার ল' পড়ছি—তুই ?
- —আমার পড়াশোনা হলো না, পিসীমা মারা গেল। এখানে আমার ভগ্নীপতি থাকে। তার কাছেই আছি, একটা ভালো চাকরি পেলে করি, ঘোরাঘুরি করছি।
  - —চল, চা খা**স** ?
  - --- না, এখনও ধরিনি।
- —এখনও পাড়াগেঁয়েই রয়ে গেলি—বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো ননীলাল। ননীলালের গা থেকে এসেলের গন্ধ এসে নাকে লাগছে। স্থলর জামাকাপড় পরেছে। ননীলালের কাছে নিজেকে যেন বড় বেশি দরিদ্র মনে হলো আজ। কিন্তু কেন কে জানে, ভূতনাথের মনে হলো—ননীলাল যেন আর আগেকার মতন নেই। সেই আগেকার ননীলালই যেন ছিলো ভালো। এখন যেন চোখে

কালি পড়েছে। চোখের সে জ্যোতি কোথায় গেল তার। যেন অনেক বয়স বেড়ে গিয়েছে তার এই ক'বছরের মধ্যেই।

—চা না খাস তো অগ্য কিছু খা।

একটা দোকানের সামনে এসে ভূতনাথকে নিয়ে ঢুকলো ভেতরে।

- —ডিম খাস ?
- —হাঁদের ডিম তো।
- —কলকাতা শহরে এসে এখনও তোর বামনাই গেল না—ইয়ং বেঙ্গল আমরা, এই করে করে দেশটা গেল, গায়ে শক্তি হবে কী করে ? বিফ খায় বলেই তো সাহেবরা অত দূর দেশ থেকে এদেশে এসে রাজত্ব করতে পেরেছে—আর তোরা পৈতে টিকি নিয়ে তাদের গোলামি করে মরছিস, ছাড় ও-সব, আমার সঙ্গে তু'দিন থাক, মান্তুষ করে দেবো তোকে—তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে আর একটা সিগারেট ধরালে ননীলাল। বললে—আছিস কোথায় বললি ?
  - —বোবাজারে, বড়বাড়িতে।
- - —তুই জানলি কেমন করে ?

কেমন একটা রহস্তময় হাসি হাসলো ননী। বললে—রূপ আর গুণ কখনও চাপা থাকে রে গ

কী জানি কেন, ভূতনাথের মনে হলো—সেই ননীলালের এমন পরিবর্তন হওয়া উচিত হয়নি যেন।

ননী চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আরম্ভ করলে—চূড়ামণিকে চিনিস, যার ডাক নাম ছুটুক ? ওই তো আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড ছিল রে। ছ'বার ফেল করে এখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছে—তা বাড়ির ঝি-টি কাউকে আর বাদ দেয়নি। শেষে একদিন অস্থ্য হলো, কিন্তু মিথ্যে বলবো না ভাই, বহু টাকা খরচ করেছে আমাদের জন্মে—এখন দেখা হয় না বটে, কিন্তু রোগ হবার পর থেকে—রোগটা সেরেছে ?

রোগ ? ভূতনাথ কিছু ব্ঝতে পারলে না।—জিজ্ঞেস করলে কীরোগ ? ননীলালের মুখে রোগের নামটা শুনে শিউরে উঠলো ভূতনাথ। ননীলাল কেমন বেপরোয়াভাবে রোগের নাম উচ্চারণ করে গেল, যেন ম্যালেরিয়া কিম্বা ইনফুয়েঞ্জা। ও-রোগ ভদ্রলোকদের হয় ভূতনাথের জানা ছিল না।

ননীলাল সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বললে—হবে না রোগ ? চেহারাটা দেখছিস তো—আগে আরো লাল টুকটুকে ছিল, ক্লাশে বসে আমরা ওর গাল টিপে দিতুম, তা আজকাল কত রকম ওষুধ বেরোচ্ছে, ডাক্তার-ফাক্তার কাউকে দেখালে না, একদিন সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ বেরোলো—শেষে একদিন আর হাঁটতে পারে না। আর একটু মাংস নিবি ?

## —না।

—তা সেই অস্থের সময় গিয়েছিলুম ওদের বাড়িতে। অনেক চেষ্টা করেছিলুম ভাই দেখতে—কিন্তু এমন আঁটা বাড়ি, কিছছু দেখা গেল না, যারা ঘন ঘন যেতো, তারা বলতো—ওর কাকীদের নাকি পরীর মতন দেখতে—দেখেছিস তুই ?

ভূতনাথ উত্তরটা এড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে বললে—দেখেছি, পরীদের মতো তো নয়।

—পরীদের মতো নয়, তবে কীসের মতন ?

ভূতনাথ যেন কী ভাবলে। তারপর বললে—জগদ্ধাত্রীর মতন। ননীলাল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—তুই আবার এত ভক্ত হয়ে উঠলি কবে ?.

ু ভূতনাথ বললে—প্রী তো দেখিনি কখনও, জগদ্ধাত্রী দেখেছি যে।

- —জগদ্ধাত্ৰী কোথায় দেখলি ?
- —কেন, ছবিতে।
- —পরীর ছবি দেখিসনি ?

পরীর ছবি কোথাও দেখেছে কিনা ভাবতে লাগলো ভূতনাথ।
ননীলাল বললে—পরী যদি দেখতে চাস, তো দেখাবো
তোকে—আমার বিন্দী যাকে বলে ডানা-কাটা পরী।

- —বিন্দী কে ?
- —আজ বিন্দীর বাড়ি যাবি ? চল তোকে পরী দেখিয়ে নিয়ে ১১৬

আসি। ছুট্ক ওকে দেখে একরাতে পাঁচ শ' টাকা খরচ করে ফেলেছিল—শেষে বিন্দী ওরই মুঠোর মধ্যে চলে যেতো, কিন্তু আমার বাবাও তখন তিপ্পান্ন হাজার টাকা রেখে মারা গিয়েছে— আমাকে পায় কে ?

—বাবা মারা গিয়েছেন তোর ?

বাবার মৃত্যুর সংবাদ এমন করে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে কেউ পারে, এ-যেন ভূতনাথ বিশ্বাস করতে পারে না।

—বাবা মারা গিয়েছে বলেই তো বেঁচে গেলুম ভাই, নইলে কি ছুট্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি পারি ? ওরা কি কম বড়লোক। ওরা হলো স্থচরের জমিদার বংশ, প্রজা ঠেঙানো পয়সা, এখানে বসে কর্তারা শুধু মেয়েমামুষ নিয়ে ওড়ায়—ওদের সঙ্গে তুলনা ? ছোটবেলায় ওর কাকীমা'র পুতুলের বিয়েতে কত নেমন্তর খেয়ে এসেছি, তা এখন শুনতে পাই চ্ড়ামিনি নাকি বাড়িতেই আড্ডা বসিয়েছে, গান-বাজনা নিয়ে থাকে, আর একটু একটু মালটাল খায়, কিন্তু রক্তের দোষ ওদের যাবে কোথায়, তোকে বলে রাখছি ভূতো, তুই দেখে নিস, চ্ড়ামিনির ও অভ্যেস-দোষ যাবে না, অমৃতে কখনও অকচি হয় ভাই ?

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো ননীলাল। ননীলাল তো আগে এমন কথা বলতো না। বিশেষ মুখচোরা লাজুক ছেলে ছিল। কেমন করে এমন হলো কে জানে!

ননীলাল আবার বলতে লাগলো—তা আমার এখন একটা নেশা আছে ভাই, তোকে বলেই ফেলি, একটা বেশ বড়লোক গোছের লোকের মেয়েকে যদি বিয়ে করে ফেলতে পারি, তো আর কাউকে ভয় করি না আমি। বাবার টাকাগুলো সব ফ্রিয়ে এল কিনা—ও-পাড়ার দিকে আছে কোনো সন্ধান ?

সেদিন যতক্ষণ ননীলালের সঙ্গে গল্প করেছিল ভূতনাথ, ততক্ষণই কেবল অবাক হয়ে ভেবেছিল। কই ব্রজরাখালও তো রয়েছে এখানে। স্বামী বিবেকানন্দর চার ঘোড়ার গাড়ি যারা কাঁথে করে টেনে নিয়ে গেল, যারা গলা ফাটিয়ে 'বিবেকানন্দ স্বামিজী কী জয়' বলে চিৎকার করলো, যারা ভোরের শীত উপেক্ষা করে শেয়ালদা' শ্টেশনে মহাপুরুষকে দেখবার জন্মে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, তারা তবে কারা ? তারাও কি বাঙলা দেশের ছেলে ? কলকাতার ছেলে ? তারাও কি ননীলালের ক্লাশ ফ্রেণ্ড ? তারা কি তবে ছুটুকবাবু কিম্বা ননীলালের মতন নয় ? তাদের জাত কি আলাদা ?

যাবার সময় ননীলাল বললে—সন্ধ্যে বেলা হেদোর ধারে দাঁজিয়ে থাকবো, ঠিক আসিস—বিন্দীর বাজি যাবো বুঝলি ? আর ছুটুককে যেন আমার কথা বলিসনি।

ভূতনাথ বললে—কেন ?

—পরে বলবো তোকে—এখন আবার ক্লাশ আছে আমার।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, যার হাতের ছোঁয়া লাগলে একদিন ভূতনাথের শরীরে রোমাঞ্চ হতো, যাকে দেখবার জন্মে ছুটির দিনেও কত ছুতো করে সাত মাইল হেঁটে গিয়েছে ইস্কুল পর্যন্ত, সেই ননীলাল!

বাড়িতে গিয়ে ভূতনাথ নিজের বাক্সটা খুললে। অনেক পুরোনো জিনিষ জমে আছে ভেতরে। পিসীমা'র হরিনামের মালা একটা। পুরোনো মনি-অর্ডারের রসিদ কয়েকটা। দেশের বাড়ির সদর দরজার চাবি, তারই মধ্যে থেকে একটা চিঠি বেরোলো। বহুদিন আগের ননীলালের লেখা। সেখানা খুলে ভূতনাথ আবার পড়তে লাগলো।

"প্রিয় ভূতনাথ,

আমরা গত শনিবার দিন এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। কলিকাতা বেশ বড় দেশ, কী যে চমংকার দেশ বলিতে পারিব না। এখানে আসিয়া অবধি বাবার সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। বড় বড় বাড়ি আর বড় বড় রাস্তা। খুব আনন্দ করিতেছি। তোমাদের কথা মনে পড়ে। তুমি কেমন আছো জানাইও, উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও—"

পড়তে পড়তে সেদিনকার ননীলালের সঙ্গে আজকের দেখা ননীলালের তুলনা করে দেখলে ভূতনাথ। কিন্তু কেন এমন হলো। একবার মনে হলো দরকার নেই, চিঠিটা ছিঁড়েই ফেলে। কিন্তু আবার বাজের ভেতরে রেখে দিলে সে। থাক। সে-ননীলাল হয় তো সত্যিই মরে গিয়েছে। কিন্তু শৈশবের সে ননীলালের স্মৃতি যেন অক্ষয় হয়ে থাকে সারাজীবন।



ভোর বেলাই বংশী এসেছে। বললে—শালাবাবু, আপনাকে কাল রাত্তিরে তু'বার খুঁজে গিয়েছি, ছোটমা পাঠিয়েছিল দেখতে।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি 'মোহিনী-সিঁছুরে'র কোটোটা প্যাকেটে মুড়ে বংশীর হাতে দিয়ে বললে—এটা গিয়ে বৌঠানকে দে, আর—আর এই টাকা ক'টাও দিয়ে আয়।

বংশী বললে—ছোটমা বলেছে, আপনাকে নিজে যেতে। আজ ভোর বেলাই যে চিস্তাকে পাঠিয়েছিল আবার।

সকালবেলা। এখন আপিসে যাবার তাড়া। অনেক কাজ বাকি। ব্রজরাখাল ক'দিন বাড়ি আসছে না। মেতে আছে গুরু-ভাইদের নিয়ে। রান্না-বান্নার দিকটা একটু দেখতে হবে। রাত্রে রান্না করা হয়েছিল। তার বাসনগুলো মাজতে হবে। রাত্রের খাওয়ার জন্মে বাজারেও একবার যাওয়ার দরকার।

ভূতনাথ বললে—তা হলে আজ রাত্রে তুই আসিস, আমি নিজে গিয়ে বৌঠানকে দিয়ে আসবো'খন।

বংশী চলে গেল কিন্তু আপিসে যাবার পথে মনে পড়লো— সন্ধ্যে বেলা তো ননীলালের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে তার। হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে যে সে।

একবার মনে হলো যাবে না সে। আর কিসের সম্পর্ক তার ননীলালের সঙ্গে। ননীলালের কার্ছ থেকে আর কিছু আশা রাখে না সে।

আপিসে যেতে পাঠকজী হাসতে হাসতে এল। সেলাম করলো। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—অত হাসিমুখ কেন পাঠকজী ?

ল্ম্বা পাঞ্জাবী পরা ফলাহারী পাঠক। এখনও বুঝি কুস্তি করে। ভারী জোয়ান চেহারা। পরিশ্রমে কাবু হয় না, হন্তুমানজীর ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছে জীবনের। গোঁফে তা দেয়।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—মাইনে বাড়লো নাকি পাঠকজী তোমার।

পাঠকজী বলেছে—যতদিন দিদিমণি থাকবে বাড়িতে, ততদিন

তার মাইনে বাড়বার কোনো আশা নেই। তারপর বলে—লেকিন হন্মমানজী রাখে তো মারে কৌন, কেরানীবাবু ?

পাঠকজীর বয়স বেশি নয়। কিন্তু প্রচুর স্বাস্থ্যের জন্মে একটু বয়স দেখায়। কারখানায় বসে প্যাকেট তৈরি করে আর ভজন গায় আপন মনে। বে-পরোয়া মানুষ। কত কেরানীবাব্ এ-বাড়িতে এল গেল, পাঠকজী কিন্তু হনুমানজীর কুপায় এখনও টিকে আছে। কেন যে টিকে আছে কে জানে।

পাঠকজীকে জিজ্ঞাসা করলে বলে—সব হনুমানজীর কিরপা হজুর।

লোকটা হনুমানজীর কথা বলে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। মুখেই ওর যত ভক্তি। ভূতনাথের কতদিন সন্দেহ হয়েছে, আপিস থেকে যেন চুরিটা চামারিটা করে। এখানে বউ নেই। বলে—বিয়ে করেনি। আসলে বিয়ে করেছিল, বউ মারা গিয়েছে। খবর পেয়েছে ভূতনাথ। এই বাড়ির এক কোণে একটা ছোট ঘরে রান্না করে আর রাত্রে সেখানেই শুয়ে থাকে। এ-বাড়ির অনেক দিনের লোক।

—তা হাসি কেন অত পাঠকজী ?

এবার হাসির কারণটা প্রকাশ করে বললে পাঠক। পাঠকও তা হলে খবর পেয়েছে? ফলাহারীর মনে হয়েছে—দিদিমণির বিয়ের পর শুশুর ঘরে তো চলে যাবে দিদিমণি, তখন বাবুকে বলে মাইনেটা বাড়িয়ে নেবে সে। বাবু তো লোক ভালো।

ভূতনাথও কিছু বললে না। দরকার নেই প্রকাশ করে দিয়ে। আশায় থাকা ভালো।

—আপনারও ভালো হবে কেরানীবাবু, দেখবেন।

কে জানে—হয় তো সত্যি! পাঠকজী এতদিন ধরে দেখছে—ও হয় তো ঠিকই চিনেছে জবাকে! কিন্তু ভূতনাথের কিছুতেই মাথায় আসে না ব্যাপারটা। রহস্তময়ী মনে হয় জবাকে। যেন পাঠকজীর কথাটাও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। অমন যার বাবা, মাকেও যেন ভালো বলেই মনে হয়। অন্তত পাগল হবার আগে জবার মতন অমন অন্তির প্রকৃতির নিশ্চয়ই ছিলো না। স্বামী-স্ত্রী ছজনেই কেমন ধীর-স্থির। আবেগ আছে কিন্তু অবিবেচক নয় যেন। শুধু জবার বেলাতেই একটু অন্ধ। অথচ জবা যেন বাড়ির ১৬০

কাউকেই মানুষ বলে মনে করে না। যেন তারা সবাই জবারই কর্মচারী। ইচ্ছে করলে জবা তাদের বরখাস্ত করতে পারে। একটু যেন বেশি সংসারী। হিসেবী। কে-কোথায় ফাঁকি দিচ্ছে, সেদিকে যেন ব্যোপনে দৃষ্টিও রাখে। কথায় ঝাল মেশানো। ভূতনাথ ভেবে দেখলৈ—তার জানা-শোনা কোনো মেয়ের সঙ্গেই জবার যেন কোনো মিল নেই। রাধা ছিল সরল সাদাসিদে। ব্রজরাখালের স্ত্রী হয়েও সে যে নলজ্যাঠার মেয়ে, তা সে ভোলেনি। আর আলা— সে ছিলো ছেলেমানুষ। গাছে ওঠাতেও যেমন, আবার সই-এর বিয়ের বাসর জাগতেও তেমনি। আর হরিদাসী ছিল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী। বিয়ে হবার আগেই যেন সে স্ত্রী হয়ে গিয়েছে। আর বৌঠান। পটেশ্বরী বৌঠানের সঙ্গে মাত্র একদিনের আলাপ। কিন্তু তার সম্বন্ধে এত কথা শুনেছে—যেন তার সব জানা হয়ে গিয়েছে। বৌঠান তো ভূতনাথের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, কিন্ত তবু যেন সামনে গেলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে ভালো লাগে। মনে হয় মাথাটা ঠেকিয়ে রাখে আলতাপরা পা-জোড়ার ওপর। বৌঠান যেন একাধারে সব। মা হয়নি বৌঠান, কিন্তু মা হলেই যেন মানাতো। স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি বৌঠান, কিন্তু ছোটবাব চাইলেও যেন তাকে সহধর্মিণী করে নিতে পারবেন না—বৌঠান যেন ব্যক্তিত্বে ছোটবাবুর চেয়েও উচুতে। আর এ-বাড়ির জবা। জ্ববা সভ্যিই রহস্তময়ী ! ধরা সে দেয় না, কিন্তু কেউ ধরে এটাই যেন সে চায়। কিন্তু নিজের আভিজাত্য যেন সমস্ত হৃদ্য জুড়ে বসেছে। স্নেহ মমতা দয়া দাক্ষিণ্য প্রেম ভালোবাসা সমস্ত ভার কাছে তার পরে।

কাজ করতে করতে সেদিন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একটা জ্বরুরি কাগজ নিয়ে ওপরে যেতে হলো ভূতনাথকে। স্থবিনয়বাবুর সই দরকার। সিঁড়িতে উঠে ডান দিকে হলের মধ্যে যাবার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলো। ওপাশেই স্থবিনয়বাবুর সঙ্গে জ্বার কথা হচ্ছে। খানিকটা কানে আসতেই ভূতনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লো।

স্থবিনয়বাবু বলছেন—তুমি পছনদ করেছো—আমি এতে কীবলবো মা।

জ্ববা বলছে—তবু আপনি একবার বলুন আপনার অনুমতি আছে এ বিয়েতে।

—আমি তো কোনো দিন তোমার কোনো ইচ্ছেতে বাধা দিইনি মা, নিজে বরাবর বাবাকে ত্বংথ দিয়েছি বলে—আমি চাইনে মা তোমার কোনো ইচ্ছেতে আমি বাধাস্বরূপ হই—আর তোমার মা যদি ভালো থাকতেন তো তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখতাম, কিন্তু তিনি তো এখন এ সংসারের বাইরে।

জবা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—কিন্তু আপনি তো দেখেছেন বাবা—আপনি তো চিনেছেন তাকে।

—শুধু একদিন নয়, ওরা আমাদের সমাজের পুরোনো লোক— ওকে বিদ্বান বৃদ্ধিমান আর খুব স্থিরবৃদ্ধি বলে মনে হয়েছে আমার, ওর বাবাকে আমি বহুদিন থেকে চিনি। তোমার জন্মদিনে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে তুমি ঠিক মানুষ্টিকেই বেছে নিয়েছো বলে মনে করি—আমি আশীর্বাদ করি, তোমরা স্থ্যী হবে।

জবা বললে—কিন্তু কি জানি কেমন যেন ভয় করছে আমার। আমি আপনাকে ছেডে থাকবো কেমন করে ?

— তুমি থাকবে মা আমার কাছে—তোমরা তুজনেই থাকবে।
নইলে এসব কে দেখবে, আমরা আর ক'দিন ? উনি তো
না-থাকার মধ্যে—আর আমি ? যতদিন বেঁচে থাকি আমাকেও
তোমরাই দেখবে—দেখবে না মা ?

জবা চুপ করে রইল।

স্থবিনয়বাবু বললেন—আর এই 'মোহিনী-সিঁত্র', ওটা যতদিন আছে থাক, তোমরা আজ-কালকার ছেলেমেয়ে, যদি ইচ্ছে হয় চালিও, আর যদি না চলে তবে ক্ষতিও নেই। তোমাদের জন্মে যথেষ্ট অর্থ রেখে যাবো মা—তোমাদের কোনো দিন উপার্জন করতে হবে না, তবে যদি পারো অন্য ব্যবসা করো—নতুন যুগ আসছে। আমি আর কিছু চাইনে, পরম গতিও চাই না, অষ্টসিদ্ধিও চাই না। সেই গানটা একবার গাইবি মা, অনেক দিন শুনিনি—জয়জয়ন্তীর প্রপদ—নাথ তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু—

জবা একটু পরেই গান আরম্ভ করলে—

নাথ তুমি ব্রহ্ম তুমি বিষ্ণু তুমি ঈশ তুমি মহেশ তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি অনাদি তুমি অশেষ…

নিঃশ্বন্দে ভূতনাথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তখনও জবার গান চলেছে। কাল সকাল বেলা কাগজটা সই করালেই চলবে। টেবিল পরিষ্কার করে আরো খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে লাগলো ভূতনাথ। গানে সত্যিই যেন জবার তুলনা নেই। অন্তত এই একটা বিষয়ে সে যেন সকলের চেয়ে বড়।

রাস্তা দিয়ে সোজা আসতে আসতে একবার সময়টা আন্দাজ করলে। ননী হয় তো হেদোর ধারে দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ। বাঁ দিকের একটা গলি দিয়ে সোজা গেলেই হেদোর কোণটা পড়বে। ভূতনাথ হেদোর সামনে এসে দাঁড়াতেই চারপাশে নজর দিয়ে দেখলে। মনে হলো দক্ষিণ দিকের একটা আলোর নিচে যেন ননীলাল দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কাছে যেতেই ভূল ভাঙলো। ননীলাল নয়, অহ্য লোক। অনেকটা যেন ভৈরববাবুর মতন দেখতে। আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ভূতনাথ। তবে হয় তো তার দেরি দেখে চলেই গিয়েছে। ভালোই হয়েছে। ভূতনাথ রাস্তায় পা বাড়িয়েই ভাবলে ভালোই হয়েছে। দেখা হয়ে গেলে আর এক কাণ্ড হতো। হয় তো এডাতে পারতো না।

আবার বড়বাড়ির দিকে ঘোর। পথ দিয়ে চলতে লাগলো ভূতনাথ। তাড়াতাড়ি পৌছুতে হবে। বৌঠানকে সিঁত্রটা দিতে হবে আজ। হঠাৎ পেছনে কে যেন ডাকলে—শালাবাবু—

অবাক হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। এখানে এত রাত্রে কে তাকে ওই নামে ডাকবে! ভালো করে দেখে ভূতনাথ বললে—শশী! তুই!

ছুট্কবাব্র চাকর—শশী! শশীর এ কী চেহারা হয়েছে। এত রাত্রে এখানে কেন ? গানের আসর কি তবে বসছে না আজ ?

শশী বললে—শালাবাবু কিছু পয়সা দিতে পারেন ?

পয়সা! পয়সা তো সঙ্গে নিয়ে আসেনি ভূতনাথ। বললে—পয়সা কি হবে ? আর এত রাত্রে এখানে কেন তুই ? ছুটুকবাবু কোথায় ?

## —আজ্ঞে ছুটুকবাবু তাড়িয়ে দিয়েছে আমায়।

শণীর চুল উস্কো-খুস্কো। মনে হয় যেন অনেকদিন খায়নি। অথচ শশীর চুলের কি বাহার ছিল। ঢেউ-খেলানো চুলটার কী কসরৎ করতো। কাল-পরশুই যেন দেখেছে বড়বাড়িতে।

—কেন, ভোকে তাড়িয়ে দিলে কেন ?

সঙ্গে দক্ষে শশীও চলতে লাগলো। বললে—এতদিন ছুট্কবাবুর সেবা করলাম, আপনি তো দেখেছেন সব, গানের আসরে আমি না হলে চলতো না, রাত একটা ছুটো পর্যস্ত আমি নিজের হাতে সিদ্ধি বেটেছি, গেলাশ সাজিয়েছি, এখন আমার অসুখ হতেই তাড়িয়ে দিলে।

ভূতনাথ ভালো করে শশীর আপাদমস্তক দেখলে। রোগটা কী! জিজ্ঞেদ করলে—রোগটা কি ভোর গ

শশী শালাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—এই বামুনের পা ছুঁয়ে বলছি, মাইরি শালাবাবু জগন্নাথের দিবিব, আমার কোনো দোষ নেই, আমি বাড়ির বাইরে একটা রাতও কাটাই না, নেশা-ভাঙটা পর্যন্ত করি না, আমার নামে মিছিমিছি দোষ দিয়েছে গিরি।

- --গিরি!
- —হাঁা, মেজমা'র ঝি গিরি।
- —সে কেন লাগবে তোর পেছনে <u>?</u>
- আপনি সব জানেন না শালাবাবু, গানের আসর যখন শেষ হয়, তখন কতদিন ঘুম পায় আমার, কিন্তু তখন গিরি আসে ছুটুকবাবুর ঘরে। ছুটুকবাবু তখন নেশায় অজ্ঞান থাকে, আমি হেন চাকর বলেই সব কষ্ট মুখ বুজে সহা করি।

ভূতনাথ যেন কিছু বৃঝতে পারলে। গিরির চেহারাটা কল্পনা করার চেষ্টা করলে ভূতনাথ। হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে গিরির সেই লম্বা ঘোমটা টেনে দেওয়া। আর অসাক্ষাতে বাড়ির মধ্যে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করা। তারপর সেই প্রথম রাত্রে যেদিন ছুট্কবাবুর আসরে তবলা বাজাতে গিয়েছিল, সেদিন সেই মধ্যরাত্রের অন্ধকারে ঝাপসা ছায়ামূর্তি। শশী বললে—বংশীকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন শালাবাবু—
ছুট্কবাব্র যখন অস্থ হয়েছিল এই শশী সেদিন কি সেবা করেছিল,
ব্যথায় ছুট্কবাব্ ছটফট করেছে, নিজের ছুঁচিবেয়ে মা পর্যন্ত কাছে
মাড়ায়নি, এই শশীই সেদিন পূঁজ-রক্ত পরিক্ষার করে দিয়েছে,
কাপড় সাফ করে দিয়েছে। বাবুদের বেলায় কোনো দোষ নেই—
চাকরদের বেলাতেই যত অশুদ্ধু।

বাজির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল হাঁটতে হাঁটতে।

শশী বললে—আর ওদিকে যাবো না হুজুর, মধুসূদন দেখতে পেলেই অন্থ বাধাবে।

- —মধুস্দন কী করবে তোর!
- —আজে, মধুস্দন কি কম লোক, বলে—চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবো এ তল্লাটে এলে—অথচ বুড়ো সব জানে, কার দোষ, কার দোষ নয়, সব জানে বুড়ো। একটা পয়সা নেই যে দেশে চলে যাই।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই শশী চলে গেল।

বড়বাড়িতে ঢোকবার মুথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল ভূতনাথের।

ভদ্ৰলোক সামনা-সামনি এসে বললেন—ব্ৰজরাখালবাবু এ বাড়িতে থাকেন ?

ভূতনাথ বললে—হাঁা।

—একবার ডেকে দেবেন তাঁকে, বুড় দরকার।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে এসে চারদিক দেখে নিলে। আশে-পাশের হু'একজনকে জিজ্ঞেস করলে। তারপর এসে বললে—তিনি তো বাড়িতে নেই এখন—কিছু বলতে হবে ?

ভদ্রলোক কেমন যেন অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন। বললেন—আজ তিন-চার দিন দেখা নেই তাঁর—এখানে আছেন তো তিনি ?

- আছেন এখানে, তবে সব দিন এখানে আসেন না রাত্রে— ভূতনাথ বললে।
- —আজ যদি আসেন তো একটা খবর দেবেন তাঁকে, বলবেন, মেছোবাজারের সেই ফুলবালা দাসী, আজ ছপুর থেকে আবার

ভেদবমি শুরু হয়েছে তাঁর, একটা ওযুধ নিয়ে যেন যান আজ রাত্রেই···অজরাখালবাবু আপনার কে হন ?

—আমার ভগ্নীপতি।

ভদ্রলোক যেন খুব ব্যস্ত। বললেন—তাহলে এখন চলি আমি, বলবেন তাঁকে, ভুলবেন না যেন।

ভূতনাথ বললে—ফুলবালা দাসীর নাম করলেই চিনতে পারবেন তো তিনি ?

ভদ্ৰলোক ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন—তা চিনবেন বৈকি ! উনি আর শিবনাথ শাস্ত্রী ফুলবালাকে পাদরীদের হাত থেকে বাঁচালেন, হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন, সেই ফুলবালা আবার বিধবা হলো। একটা পয়সা নেই হাতে যে, নিজের পেটটা চালায়,ওই ব্রজরাখাল-বাবুনা থাকলে ফুলবালা হয় তো দেখতেন কবে খুস্টান হয়ে যেতো। নিজের পকেট থেকে মাসোহারা দিয়ে এতদিন চালাচ্ছেন—আর নামটা ভুলে যাবেন ? আর যদিই চিনতে না পারেন তো বলবেন কদম এসেছিল।

- -কদম ?
- —হঁ্যা, আমার নাম। আমার ডাক-নাম। আর পুরো নামটা যদি মনে থাকে তো বলবেন—যুবক সজ্বর কদমকেশর বোস। তারপর যাবার সময় বললে—উনিই তো যুবক সজ্বের প্রেসিডেণ্ট কি না।

হন হন করে ভদ্রলোক চলে গেলেন। এতক্ষণে ভূতনাথ ভালো করে দেখবার চেষ্টা করলে—কামিজ গায়ে, অল্প-অল্ল দাড়ি গোঁফ উঠেছে। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না, তবু বেশি বয়স হয়নি যেন ভদ্রলোকের। লোকটি অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাবার পর ভূতনাথ বাড়ির ভেতর আবার ঢুকলো।



সেদিন আবার।

রাত হয়েছে বেশ। সেদিনও রাত্রে যথারীতি অন্দর-মহলের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে সোজা তেতলায়। আগে আগে বংশী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পেছনে ভূতনাথ। সত্তর ঘরে তখনও টিম টিম করে আলো জ্বলছে। তরকারি কোটা শেষ করে তখন জানালার ধারে বসে পান সাজছে সহ। যহুর মা অত রাতেও একমনে শিল-নোড়া নিয়ে বাটনা বেটে চলেছে। সহু পান সাজে আর বক বক করে বকে চলে—শীতের মরণ, শীতের ছিরি-ছাঁদ নেই, একটু তেল নেই যে পায়ে দিই মা, পা ফেটে একেবারে অক্ত বেরোচ্ছে গা, ভোলার বাপ থাকতে পায়ের কি এই দশা ছিল ? মিনসে মোল আর কপাল পুড়লো আমার—মিনসে মরেচে তো হাড় জুড়িয়েচে, কিন্তু একটা মরা-হাজা ছেলে তাকেও সঙ্গে নিয়ে গোল গা—মিনসে বলতো—ফুলবউ—তিভুবনে কেউ কারো নয়।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই বাঁ দিকে কর্তাদের শোবার ঘর। এখন অন্ধকার। বারান্দায় মাতুর পেতে বসে বেণী তখন একমনে মেজবাবুর কাপড় কোঁচাচ্ছে। তারপর দোতলা আর অন্দর-মহলের তেতলার মধ্যেকার পোলটা পেরিয়ে ওধারে যেতে হবে।

বংশী বললে—এথানে একটু দাঁড়ান শালাবাবু—দেখি বড়মা এখন রাস্তায় আছে কিনা।

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। বড়বৌ তখন নিজের ঘরে। বংশী ফিরে এসে বললে—আস্কুন।

একেবারে বরাবর ছোটমা'র ঘর। বংশী ভেতরে ঢুকে খবর দিলে। চিন্তা বেরিয়ে এল।

—যান, ভেতরে যান।

সেদিনও বৌঠানকে যেমন দেখেছিল ভূতনাথ, আজও তেমনি। তেমনিই অবিসম্বাদী রূপ। তবু অনেক না পাওয়ার প্রাচুর্য যেন অনেক পাওয়াকে ম্লান করে দিয়েছে। হয় তো বৌঠানের ইতিহাস শোনা ছিল বলেই এ-কথা মনে হলো ভূতনাথের। কিন্তু হঠাৎ দেখলে বুঝি মনে হতো ওটা তার অহঙ্কারের আত্মপ্রকাশ। অহঙ্কারের সঙ্গে মিশে আছে প্রশান্ত মনের লালিত্য। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। স্থী কি তুঃথী—সে প্রশ্ন আর মনে আসে না। তু'চোথের শান্ত-গান্তীর্য যেন দর্শকের সমস্ত বিচার-বুদ্ধিকে শিথিল করে দেয়।

অথচ সেই মানুষ যখন কথা বলে! যাকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়, শান্তি হয়, হয় তো খানিকটা ভয়ও হয়, তার কথা শুনলে যেন ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। বৌঠান বসেছিল সেদিনকার মতো। একটু সরে বসে বললে— এসো ভাই।

ভূতনাথ বসে পকেট থেকে কোটোটা বের করে দিয়ে বললে— এনেছি সেটা—কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে সব লেখা আছে এতে।

তারপর ঠিক সেদিনকার মতোই চিন্তা আবার ঘরে ঢুকলো এক থালা খাবার নিয়ে।

ভূতনাথ বললে—আমি এত খেতে পারবো না বৌঠান।

থিদে যে পায়নি ভূতনাথের তা নয়, কিন্তু বৌঠানের সামনে বদে খেতে কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। কিন্তু বৌঠানও ছাড়বার পাত্রী নয়। বললে—না খেলে আমি কথাই বলবো না তোমার সঙ্গে। সব খেতে হবে।

সত্যিই খেতে হলো। খাওয়ার শেষে বৌঠান বললে—একট্ বসো, আসছি, বলে,—উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। এতক্ষণে নজরে পড়লো ভূতনাথের। পাশেই আর একটা ঘর। সেদিন নজরে পড়েনি। ঘরখানার চারদিকে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। আলমারি ভর্তি পুতৃলগুলো স্থির হয়ে রয়েছে কাচের ভেতরে। তাদের মধ্যে একটা বড় কাচের পুতৃল যেন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে ভূতনাথের দিকে। সোনালি রূপালি পাড়ব্যানো শাড়ি-পরা, গায়ে পুঁতির গয়না। হঠাৎ মনে হলো পুতৃলটা যেন একবার নড়ে উঠলো। আশ্চর্য! যেন চোখের ইঙ্গিতে তাকে ডাকলে। ভূতনাথ আবার ভালো করে চেয়ে দেখলে। না, ওটা তো নিপ্রাণ পুতৃল ছাড়া আর কিছু নয়।

বৌঠান আবার ঘরে এল। ননীর মতো নরম আলতা-পরা পা ছটো ঘুরিয়ে আবার বসলো সামনে। হাতে একটা পাঁজি। পাঁজি খুলে পাতা উপ্টে দেখে বৌঠান বললে—কাল তো একাদশী দেখছি —দিনটাও ভালো—কালকেই এটা পরবো তা হলে।

তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললে—ছোটকর্তার কোনো। খারাপ হবে না তো এতে, ভূতনাথ ? শরীর তো ওঁর ভালো নয়, জানো, মাঝে মাঝে ভোগেনও খুব, অত অত্যাচার শরীর সইকে কেন। ভূতনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। খানিক পরে বললে— একদিন'পরেই দেখুন না।

## —তাই ভালো।

তারপরে কী যেন ভাবতে লাগলো বৌঠান নিজের মনে। যেন চিন্তাগ্রস্ত। খানিক পরে মুখ তুলে বৌঠান বললে—আজ পর্যস্ত সজ্ঞানে মিথ্যে কথা বলিনি ভূতনাথ, কিন্তু হয় তো তাই-ই আমায় বলতে হবে। আমার যশোদাত্লাল জানে, আমি কারোর ওপর কোনো অস্থায় করিনি, কাউকে জীবনে একটুও কন্ত দিইনি, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার কাছেও স্বীকার করছি। বাবার উপদেশ আমি বর্ণে মেনে এসেছি—কিন্তু স্বামী-সেবার জন্মে তা-ও করবো আমি—বলে ডাকলে—চিন্তা—

চিন্তা আসতে বৌঠান বললে—বংশীকে একবার ডেকে দে তো এখেনে।

বংশী আসতে বৌঠান বললে—ছোটবাবু আজ কখন বেরিয়েছে রে ?

- —আজ্ঞে সন্ধ্যে সাতটার সময়।
- —আচ্ছা, কালকে ছুপুরবেলা একবার আমার ঘরে নিয়ে আসতে পারবি ছোটবাবুকে? বলবি—আমার ভীষণ অসুখ, একবার যেন দেখতে আসেন। যে-কোনো রকমে একবার ভোকে এ-ঘরে আনতেই হবে ছোটবাবুকে, আর চিন্তা, তুই রাঙাঠাকমাকেও বলে দিস আমার অসুখ—আমি কিছু খাবো না আজ।

तः नी तलाल—ছा जितात् (य इश्रुद्ध घूरमारत ।

- —ঘুম থেকে ওঠার পর বলবি।
- —সেই ভালো।
- ---আচ্ছা এবার যা।

বসে বসে ভূতনাথের কেমন অস্বস্তি লাগছিল। এই স্থযোগে বললে—আমিও তা হলে এবার আসি বৌঠান।

— তুমি একটু বোসো, এত তাড়া কিসের তোমার, কোনো কাজ আছে ?

ভূতনাথ বললে—না, কাজ নেই।

- —তবে, লজ্জা করছে বৃঝি ? সেদিন মেজদিও তো বলছিলেন—ছেলেটি লাজুক বড়।
  - —মেজদি কে ?
- এ-বাড়ির মেজগিন্নি, এই পাশের ঘরেই থাকেন। আমাকে প্রথম দিনেই জিজ্ঞেদ করেছেন—কে তোর ঘরে এদেছিল রে ছোটবউ ! আমি বললাম—আমার গুরুভাই। এ-বাড়ির ভেতরে এমন করে আগে আর কখনও বাইরের পুরুষমানুষ আদেনি তো, তা আজকাল এ-বাড়ির নিয়ম-কানুন তো একটু একটু করে ভাঙছে, মেজদি'র বাবাও এখন এই অন্দর-মহলে আদেন—তা আমিই বা…

কথা অসমাপ্ত রেখে বৌঠান থামলো। তারপর আবার বললে—আজই তোমার সঙ্গে হয় তো শেষ দেখা ভূতনাথ, এ-বাড়িতে বউদের সঙ্গে সাধারণত কেউ কথা বলতে পায় না, আমারও আর দেখা পাবে না, কিন্তু দিদিকে মনে রেখো—আর তোমার যদি কোনো উপকার করতে পারি, দরকার হলে বংশীকে দিয়ে খবর পাঠিও—কেমন ?

ভূতনাথ উঠলো। তারপর যশোদাগুলালের সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে প্রণাম করলে একবার।

বংশী এসে আবার তেমনি করে নিচে নিয়ে গেল সঙ্গে করে।

ভূতনাথের মনটা কেমন ভারাক্রাস্ত হয়ে রইল অনেকক্ষণ!
আর দেখা হবে না! একটা সামান্ততম উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করে
হু'দিনের সামান্ত পরিচয়। কিন্তু তবু পটেশ্বরী বোঠানের সঙ্গে যেন
একটা পরম আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল হু'দিনেই। এতখানি স্নেহকরুণ আত্মীয়তা ভূতনাথ যেন জীবনে কখনও পায়নি আগে।
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেই কথাই ভাবছিল ভূতনাথ।
উঠোনের ওপর এসে দাঁড়াতেই বংশী বললে—একটা কথা ছিল
আপনার সঙ্গে শালাবাব।

- —আমার সঙ্গে ?
- —আজ্রে হাঁা, একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে, আপনিই পারেন।
  - -की काज, वन ना।
- —ছুট্কবাব্র আসরে তো আপনি তবলা বাজাতে যান, ওঁর

একটা চাকরের দরকার, আমার ভাই-এর জয়ে যদি বলেন একটু—

- —কেন, ছুটুকবাবুর চাকরের কী *হলো* ?
- —আপনি সে-কাণ্ড জানেন না ?
- —কিসের কী কাও ?
- —শশীকে ছুটুকবাবু যে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শশীর কথাটা মনে পড়লো এতক্ষণে। আজই তো সদ্ধ্যেবেলা দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। বললে—শশী যে আমার কাছে পয়সা চাইছিল, আজই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে রাস্তায়।

- —তাই নাকি, ছোঁবেন না আজে ওকে।
- —কী হয়েছিল তার ?
- —পারা, পারা ঘা বেরিয়েছিল সারা গায়ে মুখে—এক সঙ্গে শোয়া-বসা করি, শেষকালে ছোঁয়াচ লেগে আমাদের হোক আর কি—মধুস্দন কাকাকে গিয়ে লোচন বলে দিলে। মধুস্দন কাকা বলে দিলে ছুট্কবাবুকে, সরকার মশাই খাজাঞ্চীখানার খাতা থেকে নাম কেটে দিলে ওর।

ভূতনাথ বললে—বেচারি বলছিল বড় কণ্টে পড়েছে, দেশে যাবার পয়সা নেই।

—তা তখন মনে ছিল না। আমরা পই-পই করে মানা করেছি আছে, ও-সব বাবুদের পোষায়, টাকা আছে, রোগ সারিয়ে ফেলে, ছুট্কবাবুর হয়েছিল—সেরে গেল—কিন্তু ভদ্দরলোকের বাডিতে ও-রোগ হলে সে-চাকরকে রাখবৈ কেন ?

বংশী একটু থেমে বললে—তা আজ্ঞে ওই জায়গায় আমার ভাইকে আপনি ঢুকিয়ে দিন না ছুটুকবাবুকে বলে।

—আচ্ছা বলবো—বলে ভূতনাথ নিজের ঘরে এল। ব্রজ-রাখালের ঘরের দিকে চেয়ে দেখলে একবার। এখনও আসেনি। এখন ব্রজরাখাল ব্যস্ত বড়। সেই কদমকেশর বোস! ভদ্রলোকের জরুরি কাজ ছিল ব্রজরাখালের সঙ্গে। ফুলদাসী মৃত্যু শয্যায়। কে জানে কত কাজ—কত প্রতিষ্ঠান ব্রজরাখালের। ঠাকুরের নাম প্রচার করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন। কাজ আরো বেড়ে গিয়েছে। বেদাস্ক আর অবৈতবাদ প্রচার করতে হবে। মিস্টার

আর মিসেস সেভিয়ারও সঙ্গে এসেছেন শিশ্ব হয়ে। সাহেব মেম শিশ্ব—এ-কেমন জিনিষ। কিসের আকর্ষণে এসেছে ওরা!

অন্ধকার ঘরের ভেতর বিছানায় শুয়ে রইল ভূতনার্থ। হঠাৎ যেন সমস্ত বড়বাড়ি একটা গুঞ্জন শুক্ত করলো। মৃছ কিন্তু স্পষ্ট। ভূতনাথের মনে হলো—কবে ১৩৪৫ সালে কে ঘড়ি তৈরি করেছিল প্রথম, সেই ঘড়ির কল-কজা ধীরে ধীরে আজ বুঝি চলতে শুরু করেছে। আজ এতদিন পরে। বদরিকাবাবুর কথাই বুঝি সভ্য হবে। সব লাল হয়ে যাবে। কিন্তু লাল কেন হবে ? এ-বাড়ির প্রত্যেকটা ইট কি টের পেয়েছে ? কবে মোগল বাদশাহদের আমলে এ-বাড়ির পূর্বপুরুষ জমিদারীর সনদ পেয়েছিল। পেয়েছিল কোতল করবার অধিকার। কবে হাজার হাজার লাঠিয়ালের আঘাতে গ্রাম-জনপদ ভীত-বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, কত নারীর সৌন্দর্য-সৌজন্ম-শালীনতা আর সতীত্ব নিয়ে ছিনি-মিনি খেলেছে এ-বাড়ির পূর্বপুরুষ! এই চৌধুরী পরিবারের অত্যাচারের তরঙ্গ কত স্থূদূর সীমান্তে গিয়ে গ্রামবাসীদের অভি-শাপকে থামিয়ে দিয়েছে! বদরিকাবাবুর কাছে সব সেদিন শুনেছে ভূতনাথ। আর শুধু কি এরা! কলকাতার প্রাচীন সমস্ত বংশের ইতিহাসের পেছনে যে-মর্মান্তিক বিশ্বাসঘাতকতা আর জাতি-দ্রোহিতার কলম্ব লুকিয়ে আছে, আজ এই রাত্রে সব যেন একসঙ্গে তারা মুখর হয়ে উঠলো। ওই যে বদরিকাবাবু শুধু নিজ্ঞয় হয়ে বসে বদে দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে যায়, ওর ব্যথা কে বুঝবে ? বৌঠান বুঝি কাঁদছে এখন তেতলার অন্দর-মহলের একাস্তে। কে ঘোচাবে তার হঃখ ? ননীলালের জন্মে কি কেউ দায়ী নয় ? আর ওই স্থবিনয়বাবু! তার স্ত্রী উন্মাদগ্রস্ত কার শাপে! শশী কেন হঠাৎ বেকার হয়ে যায় ? একদিন জলাভূমির ওপর যে শহরের পত্তন হয়েছিল জব চার্নকের আমলে, সেই শহর আজ দিনে দিনে সৌধমালায় সেজে উঠেছে কি অকারণে ? ছুটুকবাবুর ঘর থেকে তখনও গানের আলাপ কানে আসছে—'চামেলি ফুলি চম্পা'। পাশের জানালা খোলা ছিল। ওধারে দক্ষিণের বাগানে বুঝি দাস্থ জমাদারের ছেলে বাঁশি বাজাচ্ছে। 'বিষমঙ্গলের' গানের স্থর—'ওঠা নামা প্রেমের তৃফানে।' ভূতনাথের মনে হলো—সমস্ত কলকাতা শহর যেন

কাঁদছে। তার প্রথম জীবনে ভূতনাধ ষে-বেজিটা পুষেছিল, সেই বেজিটা মর্বার দিন ঠিক এমনি অদ্ভূত স্থরেই কেঁদেছিল যেন।

কেমন অস্বস্থি লাগতে লাগলো ভূতনাথের। কিছুতেই যেন ঘুম আসছে না। হয় তো পটেশ্বরী বৌঠানের হুঃখটাই আজ তাকে বড় অভিভূত করে দিয়েছে। মনে হলো—এখন এই সময়ে প্রাণ ভরে বাঁয়া-তবলা বাজাতে পারলে হতো। তবলায় চাঁটি দিয়ে মনের সমস্ত হুর্ভাবনাগুলোকে হয় তো এড়াতেও পারা যেতো। কিন্তু হুঠাং একটা আচমকা শব্দে চমকে উঠেছে ভূতনাথ।

- **一**(本?
- আমি, এখনও ঘুমোওনি বড়কুটুম ?
- —এত দেরি হলো ? তোমাকে এক ভদ্রলোক খুঁজতে এসেছিলেন।

আলো জাললে ব্রজরাখাল। তারপর গায়ের জামা খুলে ফেললে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে ব্রজরাখালকে।

- —আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি, কিছু খাবার আছে বড়কুটুম ?
- —মুড়ি আছে, খাবে ? দিচ্ছি—আমি আজ রাঁধিনি, বাইরে খেয়েছি। বলে ভূতনাথ টিনের কোটা থেকে মুড়ি বার করে দিলে। সারা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে ব্রজরাখাল মুখ হাত-পা ধুয়ে এল। হাত-পা গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে বললে—সারাদিন খুব ঘোরাঘুরি গেল, শেয়ালদা' থেকে গেলাম রিপন কলেজে, সেখান থেকে বাগবাজারে রায় বাহাত্তর পশুপতি, বোসের বাড়ি, তারপর সেখান থেকে স্বামিজী আর সেভিয়ারদের নিয়ে গেলাম কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগান-বাড়িতে। ওঃ, খুব সাজিয়েছে বাগান-বাড়িটা।
- তুটি খেয়ে নিলে না কেন ওরই মধ্যে ? ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে।
- —সময় পেলাম না। কাল আবার স্কালবেলাই ছুটতে হবে কাশীপুরে, সন্ধ্যেবেলা আবার যেতে হবে আলমবাজারের মঠে।

তেল-মাখা মুড়ির বাটিটা হাতে নিয়ে ব্রজরাখাল বললে—কে খুঁজতে এসেছিল বললে ?

—কদমকেশর বোস নামে এক ভক্তলোক।

# — कन, किছू वर्**ला**ছ ?

- তোমায় বলতে বলেছে যে, মেছোবাজারের ফুলবালা দাসীর স্থপুর থেকে ভেদবমি শুরু হয়েছে, একটু ওষুধ চাইছিল।
- —ভেদবমি ? তবে আর থাওয়া হলো না—বলে উঠলো ব্রজ্বাখাল। আবার জামা গায়ে দিয়ে পায়ে জুতো গলিয়ে নিলে।

ভূতনাথ বললে—আবার চললে নাকি ?

- —যেতেই হবে।
- —কাল সকালে গেলে চলে না ?
- —কাল সকালে অনেক কাজ—বলে বাইরে বেরোলো ব্রজরাখাল।
  - —মুড়ি ক'টা খেয়ে যাও।

কিন্তু কথাটা হয় তো শুনতে পেলে না ব্রজরাখাল। ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে সে। বাইরে শীত-শেষের রাত। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের কোণের টিমটিমে আলোতে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা উঠোনের উপর একবার দেখা গেল শুধু। যেন হাঁটছে না, দৌড়ুচ্ছে।

ভূতনাথ ঘরের দরজা বন্ধ করে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো।
ছুট্কবাব্র ঘর থেকে তখনও গানের স্থর ভেলে আসছে—'চামেলি
ফুলি চম্পা', বিশ্বস্তরের গলা। কান্তিধরের তবলার চাঁটি। আর
ওদিকে দক্ষিণের বাগানের কোণ থেকে দাস্থ জমাদারের ছেলের
বাঁশিতে 'বিলমঙ্গলের' গান—'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে—'



আজো মনে আছে সেটা শুক্রবার। কী একটা উপলক্ষ্যে বৃঝি
ছুটি ছিল। বংশী এল। বললে—ছুট্কবাবৃ একলা আছেন, এখন
আজে দেখা করলে চাকরিটা হয়ে যায়। শশীর কাছে শুনতাম
ছুট্কবাবৃ আপনাকে খুব পছনদ করেন কিনা।

শেষ পর্যস্ত যেতে হলো।

ঠিক সন্ধ্যে হয়নি তখনও। গানের আসর বসতে তখনও দেরি আছে। একটা তাকিয়া হেলান দিয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন ছুটুকবাব্। কোঁচানো ধৃতি। ঢেউ তোলা বাবরি ছাঁট চুল। পাশে পানের ডিবে। জ্বরদার কোটো। সিগারেট। আর মেঝের ওপর গুড়গড়া। বোধ হয় একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছেন।

ভূতনাথকে দেখতে পেয়ে বললেন—আস্থন স্থার, কী খবর— অনেক দিন পদধূলি পড়েনি।

ভূতনাথ বসলো গদির ওপর।

ছুটুকবাবু বললেন-কালকে এলেন না, বেনারসের ওস্তাদ আনোয়ার আলী এসেছিল, আহা-হা কী আলাপ আর কী খেয়াল গাইলে যে কী বলবো, যেমন তৈরি গলা তেমনি লয়-জ্ঞান, সঙ্গত করছিল বৈজু। যাই বলুন বৈজুর হাত বড় মিঠে স্থার, রাত তিনটের সময় দরবারি কানাড়ার খেয়াল ধরলে একখানা—আ হা হা কোথায় লাগে আপনাদের ইয়ে। তারপর একটু থেমে বললেন—আমাদের বাড়িতেই ছোটবেলা গান শুনেছি কজ্জন বাঈ-এর—দোলের দিন। সে কী নাচ আর গান। আমার বাবা মশাই-এর বন্ধু ধর্মদাসবাবু ডুগি-তবলা বাজিয়েছিলেন। আমরা স্থার তখন ছোট, দপ্তরখানার ভেতর দরজার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলুম। নাচতে নাচতে সোনার থালা থেকে ঠোঁট দিয়ে সবগুলো মোহর তুলে নিলে। তারপর আর একবার তাকে দেখেছিলাম অনেক দিন পরে, সে চেহারা আর নেই। মেজকাকীর কাছ থেকে ভিক্ষে চেয়ে নিয়ে গেল। অনেক বলা কওয়াতে একটা গান গাইলে—'বাজু বন্দ্ খুলু খুলু যায়—' ভৈরবীর রে-গা-ধা-নি-র মোচড়গুলোতে তখনও যেন যাত্ব মেশানো রয়েছে। সেই কজ্জন বাঈ-এর গান শুনেছিলুম আর কালকের আনোয়ারের দরবারি,•আ-হা-হা—

গানের গল্প আর থামতে চায় না ছুটুকবাবুর। একটু ফুরসত পেতেই ভূতনাথ বংশীর কথাটা আরম্ভ করতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ বাধা পড়লো। কে যেন ঘরে চুকছে। সামনে চেয়েই ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। ননীলাল!

ননীলালও বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। বললে—আরে, ভূতনাথ যে! তারপর ছুট্কবাব্র দিকে চেয়ে বললে—চূড়ামণি, একটা কাজে এলুম তোর কাছে।

ছুট্কবাবুও যেন বেশ খুশি। বললে—কাজ হবে'খন—ভোর খবর কী ? বিন্দির খবর কী ? —বিন্দি ভালো আছে, তোর খবর জিজ্ঞেদ করে। আমি বলি দে এখন সাধু হয়ে গিয়েছে, গান বাজনা নিয়ে আছে,—কিন্তু আজকে সে-দব গল্প করবার সময় নেই—এখনি যেতে হবে।

ছুটুকবাবু বললে—সে কীরে, একটু বোস। সরবং খা।

—না ভাই, ও-সব ছেড়ে দিয়েছি।

কথাটা ছুট্কবাব্র কাছে যেন বিশ্বাস না হবার মতো। বললে—সে কী প

- —হাঁা ভাই, বিন্দির কাছেও আর যাই না।
- **—কেন** ?
- —বিয়ে করছি।

ভূতনাথও এবার অবাক হলো। বললে—বিয়ে ?

ছুট্কবাবু জিজ্ঞেদ করলেন—ননীলালকে আপনি চিনলেন কেমন করে ভূতনাথবাবু ?

—ও যে আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়েছে, আমাদের গাঁয়ের স্কুলে।

কিন্তু ননীলালের তখন বাজে আলোচনা করবার সময় নেই। বললে—সেই জন্মেই তো এসেছি তোর কাছে, কিছু টাকা চাই আমার, বিয়ের পর সব শোধ করে দেবো। বেশি না এক হাজার টাকা।

ছুট্কবাব্ কিছু কথা বললেন না। একটা সিগারেট ননীলালকে দিয়ে নিজে আর একটা ধরালেন। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে ননীলাল বললে—সত্যি বলছি, টাকাটার বিশেষ দরকার, তারা তো জানে না, বাড়ি-টাড়ি সব বাঁধা পড়ছে। জানে বড়লোক, টাকার অভাব নেই। তা যা হোক, এবার আমিও ভাই তোর মতন বিয়ের পর সাধু হয়ে যাবো, সত্যি বলছি—

ছুট্কবাব্ বললেন—সে সব কথা থাক—বিয়ে করছিস কোথায়, কোয়ে কেমন ?

ননীলাল বললে—মেয়েমামুষের নেশা আমার চলে গিয়েছে ভাই, এখন শুধু টাকা চাই—টাকার বড় দরকার—ওদের অগাধ টাকা, ওখানে বিয়ে হলে সারাজীবনের মতো টাকার ভাবনাটা ঘুচবে—কিন্তু তার আগে আমার নিজের খরচটার জ্ঞান্তে হাতে কিছু টাকা চাই। ছুটুকবাবু আবার বললে—বিয়ে করছিস কোথায় ?

্ননীলাল টপ করে কথাটার জবাব দিতে পারলে না। একবার ভূতনাথের দিকে চাইলে। যেন সঙ্কোচ হচ্ছিলো। ভূতনাথ উঠলো। হয় তো গোপনীয় কোনো কথা আছে। বললে—আমি এখন উঠি ছুটুকবাবু—পরে আসবো।

বংশীর ভাইটার চাকরির কথা বলতেই আসা। হলোনা। তা পরে হবে একদিন।

বাইরে আসতেই বংশী ধরেছে। বললে—বলেছেন আজে ?
—না রে, বলা হলো না, একজন বন্ধু এসে পড়লো— তা তোর
ভাবনা নেই, বলবো'খন একদিন।

আজ সেই বংশীও নেই, তার ভাই-এর চাকরিটাও হয়নি সেদিন।
কিন্তু সে-চাকরির উপলক্ষ্যে ছুট্কবাবুর কাছে না গেলে তো
ননীলারের সঙ্গে দেখাও হতো না ভূতনাথের। অথচ সমস্ত
সর্বনাশের বীজ বুঝি সেইদিন প্রথম বোনা হয়ে গেল। শুধু
ভূতনাথের জীবনেই বা কেন? ওই ছোটবাবু, ওই পটেশ্বরী
বৌঠান সকলের জীবনের ওপরই এক ধুমকেতুর মতন আবির্ভাব
হলো ননীলালের। ননীলাল যেন উনবিংশ শতাব্দীর বণিক
সভ্যতার বিষ! বিষের আঙুর। আজ ঘরে ঘরে সে আঙুরের চারা
গজিয়েছে যেন। কিন্তু সেদিন সেই অপ্রত্যাশিত ছুর্ঘটনাটা না
ঘটলে হয় তো বড়বাড়ির ইতিহাস অশ্বরকম করে লেখা হতো।

'মোহিনী-সিঁছর' আপিস থেকে বেরিয়ে ভূতনাথ হাঁটা পথে আসছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বাগবাজারের ভেতর দিয়ে গলি রাস্তা। চারদিকে অন্ধকার। ছ' পাশের নর্দমার নোংরা এড়িয়ে রাস্তার মধ্যেখান দিয়ে আসতে হয়। ছাড়া ছাড়া খোলার বাড়িতে টিম-টিমে বাতি। ছটো রাস্তার মোড়ের কাছে সেই দিশী মদের দোকানটার কাছে আসতেই নাকে গেল চেনা গন্ধ। এড়িয়েই যেতে চেয়েছিল ভূতনাথ। রাস্তার ওপরেই বসে বসে কয়েকজন ভাঁড়ে করে মদ খাছে। স্বর ভাঁজছে। হল্লা করছে। একজন গাইছে—

পোড়ারমূখী কলন্ধিনী রাই লো। ওলো রাধে, রাজার মেয়ে, ভূলে গেলি রাখাল পেয়ে, ছি লো, খাসা দৈকে ফেলে দিয়ে কাপাস খেলি ভূই লো

লাজে মরে যাই লো—

আর একজন পাশ থেকে সমের মাথায় চিংকার করে উঠলো— হা হা হাঃ···

অন্ধকারে মৃতিগুলোকে সব দেখা যায় না। হট্টগোলের মধ্যে কয়েকটা মাতালের নৈশ-উল্লাস। কিন্তু এমন সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো। হঠাৎ সামনে একটা মৃতিকে দেখে যেন চিনতে পারলে ভূতনাথ। সেই জবাদের বাড়ির পুরোনো ঠাকুরটা না? কিন্তু সামলে নেবার আগেই একটা আস্তো থান ইট ভূতনাথের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়েছে। মাতাল ঠাকুরটার কথাগুলোর কিছু অংশ যেন কানে গেল—শালার কেরানীবাবুকে দে শেষ করে—

তারপর আর কিছু মনে নেই ভূতনাথের।



তথন বিংশ শতাব্দীর শুরু। লর্ড কার্জনেব রাজস্ব। আজও সাইকেল-এ যেতে যেতে স্পষ্ট মনে পড়ে সব। সেদিনকার আঘাতে সে যে মরেনি এই-ই তো আশ্চর্য! গোলদীঘির ধারেই বুঝি কোন্ একটা বাড়িতে কারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

প্রথম যখন চোখ মেললে, দৈখলে—একটা পাকা ঘর। পুরোনোধ ময়লা দেয়াল। চারিদিকে লাল কালিতে লেখা—'বন্দেমাতরম্'। কয়েকজনের গলা শোনা যাচছে। জানালা খোলা ছিল। দেখা যায়—সামনে কুস্তির আখড়া। বাইরে বিকেল হয়ে এসেছে। সমস্ত শরীরে ব্যথা! একটু ওঠবার চেষ্টা করতেই কে একজন এসে ধরলে। কামিজ পরা, অল্প অল্প দাড়ি গোঁফ উঠেছে। চেহারাটা যেন চেনা চেনা মনে হলো।

মাথাটা ধরে বললে—এখন উঠতে চেষ্টা কোরো না ভাই। তারপর কাকে যেন ডেকে বললে—শিবনাথ আর একটু ছুধ আনো ভো। শিবনাথ তুধ এনে দিতে লোকটি বললে—এটুকু খেয়ে নাও দিকি।

হুঁধ খেয়ে আবার যেন একটু তন্ত্রা এসেছিল খানিকক্ষণ।
আবার যখন তন্ত্রা ভাঙলো কানে এল কাদের কথাবার্তা। বেশ
আন্ধকার হয়েছে চারিদিকে। একটা হারিকেন জ্বলছে টিম টিম
করে। ভূতনাথ মনে মনে ভাবছিল এ কোথায় এল সে। যারা
একটু আগে এসে তাকে হুধ খাইয়ে গিয়েছে, তারা বোধ হয়
বাইরেই রয়েছে।

কে একজন বলছে—কদমদা', এবার ওদের একটা শিক্ষা দিতেই হবে। কালকে গড়ের মাঠেও একজন গোরা বুটের লাথি মেরে একজনকে একেবারে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

- —গোরাতে একে মেরেছে জানলি কী করে ?
- —গোরাতে না মারলে কি ভূতে মারতে এল ?
- —গুণ্ডাও তো হতে পারে ? নিজের চোথে তো দেখিসনি তুই ? কলকাতার রাস্তায় গুণ্ডাও তো কম নেই আর তা ছাড়া একটা গোরাকে মেরেও তো লাভ হবে না কিছু—ক'টা গোরাকে সামলাবি ? শেষকালে কেল্লা থেকে যখন হাজার হাজার গোরা বেরিয়ে মারতে শুরু করবে তখন বাঙালীরা পালাবে কোথায় ? সাহস তো খুব বোঝা গিয়েছে। একটা কুস্তির আখড়াতেই মেম্বর যোগাড় করা যায় না।
- —কিন্তু কদমদা' ভারতবর্ষ জয় করতে ক'টা ইংরেজ এসেছিল ? খানিকক্ষণ কোনো কথা শোনা গেল না। তারপর কে যেন বলতে লাগলো—তোরা ভুল করছিদ শিবনাথ, আমাদের 'যুবক সজ্বের' উদ্দেশ্যই যে তা নয়—স্বামিজী বলেছেন—"The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. That love will make every word tell like a thunder-bolt. Awake, awake great souls! The world is burning in misery, can you sleep?" রাজনীতি দিয়েও দেশের উপকার হবে না, ধর্মের জয়ঢাক পিটিয়েও কিছু হবে না, অর্থনীতি দিয়েও অভাব মিটবে না আমাদের, আমরা যুবক সজ্বের সভারা একটা জিনিব চাই, সে এই যে, দেশের

ওপর মাতৃভূমির ওপর প্রেম—জলম্ভ প্রেম—। সে প্রেম তোর আত্মা, তোর বিত্ত, তোর সন্তানের চেয়েও বড়। যে সেই জ্বলম্ভ প্রেম নিয়ে গরীব বড়লোক, হিন্দু মুসলমান, জৈন খুস্টান সকলকে সমান চোখে দেখতে পারবে, সেই শুধু পারবে। তবেই সমস্ত ভারতবর্ষ এক হবে। তোরা ভূল বুঝিসনে আমাকে, সিস্টার নিবেদিতাও সেদিন সেই কথাই বললেন—বড়দা'রও সেই মত।

হঠাৎ অনেকগুলো গলার আওয়াজ এক সঙ্গে উঠলো—ওই যে বড়দা' এসে গিয়েছেন।

বড়দা' এসেই জিজ্ঞেস করলে—কীসের কথা হচ্ছে ?

শিবনাথ বললে—সেদিন আর একজনকৈ এক গোরা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

- —কই ? কোথায় ?
- —ওই যে ঘরের ভেতর রয়েছে।

ঘরে আসতেই চেহারা দেখে চমকে উঠলো ভূতনাথ।

ব্ৰহ্মাথালও কম বিশ্বিত হয়নি। বললে—এ কী, বড়কুটুম ?

ভূতনাথের চোথ ফেটে জল বেরিয়ে এল। কিন্তু মুখে কিছু বলবার ক্ষমতা নেই।

বজরাখাল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—কাঁদছো কেন বড়কুটুম, কোনো ভয় নেই তোমার, আমাদেরই 'যুবক সভ্যে' রয়েছো, এখানে কোনো অস্থ্বিধে হবে না তোমার, কদম রয়েছে শিবনাথ রয়েছে, বরং বড়বাড়িতে থাকলে দেখাশোনা করতো কে ? তারপর শিবনাথের দিকে চেয়ে বললে—আরে এ যে আমার বড়কুটুম হয়—কোথায় পেলি একে!

যাবার সময় ব্রজরাখাল বলে গেল—আসবো আবার আমি, এখন কিছুদিন বড় ব্যস্ত আছি।

সে কতকাল আগের কথা। গোলদীঘির ধারের সেই 'যুবক সচ্ছের' ঘরটাতে ভূতনাথ তারপরেও কতদিন গিয়েছে। জীবনের এক সন্ধিক্ষণে নিতান্ত অসহায়ের মতন যে কয়েকদিন সে শুয়ে পড়েছিল ওখানে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে তার স্মৃতি যেন জড়িয়ে আছে। শুয়ে শুয়েই সব দেখতো সব শুনতো সে। ছেলেরা কুস্তি করতো, মুগুর ভাঁজতো লাঠি খেলতো আর
গান করতো। কয়েকটা গান এখনও মনে আছে—

"মা গো যায় যেন জীবন চলে

বন্দে মাতরম বলে—

বেত মেরে কি মা ভোলাবে

আমি কি মা'র সেই ছেলে!

দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি

কে পালাবে মা ফেলে—"

আর একটা গান---

"শক্তিমস্ত্রে দীক্ষিত মোর। অভয়া চরণে নম্র শির। ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে দৃপ্ত আমরা ভক্তবীর—"

নিবারণের কথাও মনে পড়লো। ছেলেটা মাথার কাছে বসেছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। সামনের আখড়া ফাঁকা। কারো গলার শব্দ আসছে না। হুঠাৎ মাথার কাছে একটা শব্দ হতেই ভূতনাথ চোখ তুলে দেখলে কে যেন বসে আছে তার দিকে চেয়ে।

নিবারণ বলেছিল নিচু হয়ে—কিছু কণ্ট হচ্ছে আপনার ?

ভূতনাথ শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখেছিল নিবারণের মুখের দিকে। কিছু কথা বলেনি।

নিবারণ শেষে নিজেই বলেছিল—একটু জল খাবেন ? জল খেয়েও ভূতনাথ তেমনি তাকিয়ে আছে দেখে নিবারণ বলেছিল—কিছু বলবেন আমাকে ?

ভূতনাথ বলেছিল—তুমি কে ?

নিবারণ বলেছিল—আমি নিবারণ, আমায় চিনতে পারবেন না—আমি 'আত্মোন্নতি সমিতি' থেকে নতুন এসেছি—আপনার কাছে রাত্রে থাকবো।

ভূতনাথ বললে—'আত্মোন্নতি সমিতি' কোথায় ?

—আগে খেলাত্ ইনস্টিউশনে বসতো—এখন যুবক সভ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, যেদিন ওয়েলিংটন স্বোয়ারের ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মারামারি হয়, সেদিন থেকেই ঠিক হয়েছে ছুটো সমিতি এক হয়ে যাবে। ফিরিঙ্গীগুলো বড় অত্যাচার আরম্ভ করেছে কিনা, যাকে তাকে রাস্তায় মারধোর করছে। আমরাও ঠিক করেছি ফিরিঙ্গী ছোকরা দেখলেই মারবো, কিন্তু কদমদা' বলে, ওতে কাজ হবে না, তাই নিয়েই তো আজকে মিটিং ছিল আমাদের।

- —মিটিং-এ কী ঠিক হলো।
- —ঠিক হলো না কিছুই, বড়দা' হাজির ছিলেন না।
- —বড়দা' কে ?
- —-ব্রজরাখালবাবু, উনিই আমাদের প্রেসিডেন্ট কিনা।

ব্ৰজরাখাল! নামটা শুনেই ভূতনাথ যেন আশ্চৰ্য হয়ে গেল। একথা তো ব্ৰজরাখাল কখনও বলেনি।

নিবারণ কিন্তু তখন নিজের মনেই বলে চলেছে— কিন্তু কদমদা' যাই বলুন, আমরা ঠিক করেছি আমরাও আমাদের নিজেদের পথে চলবো। বৃটিশ রাজত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন মনুয়াত্ব বজায় রেখে বেঁচে থাকা কঠিন।

আজা মনে পড়ে সেদিনকার নিবারণের সেই কথাগুলো।
কী জ্বলন্ত আগুনের ফুল্কির মতো সবছেলে। কথাগুলো যেন আজো
কানে বাজছে। সেই ২২শে জুন তারিখের ঘটনা যেন তার
কণ্ঠন্থ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসবের পর পুণার
গণেশখণ্ডের লাটসাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিল প্লেগ
কমিশনার র্য়াণ্ড সাহেব। ছুর্দান্ত বদমাইশ সাহেব। সামনে গিয়ে
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুন করলে ছুই ভাই দামোদর চাপেকার আর
বালকৃষ্ণ চাপেকার। শিবাজী মহারাজার বংশধর। বাঙলার বিপ্লব
আন্দোলনের সেই তো আরম্ভ। আর সেই চাপেকার সজ্বের
সদস্তরাই তো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরু। সে বুঝি
১৮৯৯ সাল। একদিন শেষ রাত্রে ছুই ভাই-এর ফাঁসি হয়ে গেল
নিঃশব্দে। কিন্তু যে-বিশ্বাস্থাতকরা চাপেকার ভাইদের ধরিয়ে
দিলে, তারাও তো প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলো না শেষ পর্যন্ত।

নিবারণ হঠাৎ থেমে বললে—কিন্তু বাঙালীরাই বা পেছিয়ে থাকবে কেন। তাই চাপেকার সভ্য থেকে লোক কলকাতাতেও আসছে—আমি চিঠি দেখেছি। একটা র্যাণ্ডকৈ খুন করলে তো কিছু কাজ হবে না, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ র্যাণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে যে ভারতবর্ষে, নীলকর সাহেবরা গিয়েছে কিন্তু চা-বাগানের সাহেবরা ?

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—কারা আদছে কলকাতায় বললে ?

- —তিনজন বাঙালী, যতীন বাঁড়ুজে, বারীন ঘোষ আর তার দাদা অরবিন্দ ঘোষ। আর এখানে আমাদের ব্যারিস্টার সাহেব পি. মিত্তির রয়েছেন। একটা সমিতি করার কথা হয়েছে, নাম হবে 'অমুশীলন সমিতি'। মানিকতলা খ্রীটের মানিক দত্তের বাড়িতে ওদের আড্ডা বসছে। তারপর একটু থেমে নিবারণ আবার বললে —আপনি ওখানে যাবেন একদিন ?
  - —আমাকে যেতে দেবে কেন ?
- —খুব যেতে দেবে। নিবারণ বললে—-আপনি ব্রজরাখালবাবুর শালা, কেউ আটকাবে না, আর সবাই মিলে না লাগলে কিছু হবেও না, এই সেদিন বুয়র যুদ্ধ হয়ে গেল, আবার রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধছে। দেখবেন শাদা চামড়ারা এবার হারবেই হারবে। আপনি ম্যাটিসিনি গ্যারিবল্ডির লাইফ পড়েছেন ? আপনাকে আমি বই দিতে পারি। এইরকম করেই তারাও তো স্বাধীন হয়েছিল। সেদিন সিস্টার নিবেদিতা এসেছিলেন এখানে, তিনিও আশীর্বাদ করে গিয়েছেন আমাদের, বলেছেন—তোমরা স্বামিজীর মতন হও।

নিবারণের কথা শুনতে শুনতে ভূতনাথের চোখ ছটো বুজে এল।
মনে হলো—এ এক আশ্চর্য জগতে এসে পৌচেছে সে। কলকাতার
কেল্রে বসে ভারতবর্ষের এক নতুন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। জব চার্নক
আর লর্ড ক্লাইভের কলকাতার এ যেন এক বিশ্বয়কর রূপান্তর।
যে-কলকাতায় ননীলাল থাকে, থাকে ছুট্কবাব্, ছোটবাবু, ছোটবারান আর থাকে স্থবিনয়বাব্ আর জবা—এ যেন সে-কলকাতা
নয়। কলকাতায় এসে ভূতনাথও তো নিজের চোখে কত কি
দেখেছে!

সেদিনের সেই ঘটনাটা মনে পড়লো। বৌবাজার থেকে বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকতে সেই যে বটগাছটার তলায় সান বাঁধানো বেদীটার ওপর নরহরি মহাপাত্রের বিগ্রহগুলো— লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, ছুর্গা, মনসা, শিব, কালী, ছোট পুত্লের মাপের অসংখ্য ঠাকুর সব! প্রথম যেদিন কলকাতায় এসে পৌঁছায় ভূতনাথ, নরহরি তাকে ওইখানে প্রণাম করিয়ে প্রসা নিয়েছিল! মন্তর পড়িয়েছিল। তারপর 'মোহিনী-সিঁছর' আপিসে যাতায়াতের পথে কতবার কত পয়সা আদায় করেছে। মিথ্যে হোক, বৃদ্ধকৃতি হোক, তবু ঠাকুর দেবতা তো! যে অদৃশ্যাক্তি এই বিশ্ব চরাচরের নিয়ামক, তাকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি তোভূতনাথের নেই। ভূতনাথের নিজেরই জন্ম তো পঞ্চানন্দতলায় মানতের ফলে। হোক ওটা নরহরি মহাপাত্রের ব্যবসা বা দোকান, তবু ঈশ্বরের নাম করে যখন চাইছে, তাতে কী-ই বা এমন ক্ষতি! তাই আসা-যাওয়ার পথে প্রণাম করতে কখনও ভোলেনি ভূতনাথ! কিন্তু সেদিন ছপুরে কী অভাবনীয় কাণ্ড!

গোটা কতক গোরা দৈন্যই বৃঝি! বনমালী সরকার লেন
দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো শিষ দিতে দিতে। সামনে যথারীতি
নরহরি মহাপাত্র সবে গঙ্গাস্থান সেরে মাথার শিখাতে
একটা গাঁদাফুল ঝুলিয়ে পথচারীদের দিকে হাঁ করে চেয়ে
আছে! এমন রোজই থাকে সে। নতুন কিছু নয়। কিন্তু
ওই দৃশ্য দেখে গোরা সৈত্য হুটোর কী মতলব হলো মনে কে জানে!
একজন হাতের ছড়িটা দিয়ে মারলে নরহরির মাথার গাঁদা
ফুলটাকে! উদ্দেশ্য হয় তো রসিকতাই, কিন্তু ভয় পেয়ে নরহরি
চিৎকার করে উঠলো। সে-চিৎকারে ফল ফললো উল্টো!
পাশ থেকে একজন গোরা সৈত্য বুট দিয়ে মারলে নরহরির মুখে!
কিন্তু মুখ তা বলে বন্ধ হলো না নরহিরর। রাস্তার ধারে এক
নিমেষে ছিটকে পড়লো নরহরি আর কাটফাটা চিৎকার করতে
লাগলো। শব্দ শুনে এদিক-গুদিক থেকে জনতা কতক বেরিয়েও

ভূতনাথও শব্দ শুনে বড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখতে এসেছে। কিন্তু সে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার! বুক ছুর ছুর করে কাঁপছে সকলের। কারো কিছু বলবার সাহস নেই।

ভারি ভারি বৃট দিয়ে ছটো গোরা তখন লাথি মারতে শুরু করছে। এক একটা লাথি মারে আর লক্ষ্মী গণেশ ঠাকুরগুলো। দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। শিব, হুর্গা মনসা, সব মার্বেল গুলির

এল ব্যাপার দেখতে।

মতো যেদিকে খুশি ছিটকে ফেলছে। শান বাঁধানো বেদীটাও বুঝি ভেঙে-চুরে গেল বুটের ঠোকর লেগে। আর একপাশে পড়ে নরহরি মহাপাত্র চিৎকার করে পাড়া মাত করছে।

শেষকালে যেন ক্ষেপে উঠলো গোরা ছটো। যাকে সামনে পায়, তাকেই মারতে যায়। বড়বাড়ির গেটে ব্রিজ সিং দাঁড়িয়েছিল। বুকে গুলীর বেল্ট। হাতে সঙ্গীন লাগানো বন্দুক। লোহার গেট বন্ধ করে দিলে। যে-যেখানে পারলে লুকোলো গিয়ে। সব বাড়ির দরজা জানালা খড়খড়ি খটাখট বন্ধ হয়ে গেল।

এমন সময় বড়বাড়ির মেজকর্তা হিরণ্যমণি চৌধুরী বেরুচ্ছিলেন।
কোচোয়ানের বসবার জায়গায় আমিরী ভঙ্গিতে ইব্রাহিম
লাগাম ধরে জুড়ি চালাচ্ছে। শঙ্কর মাছের চাবুকটা খাপের ওপর
খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। মোম লাগানো মস্ত গোঁফ জোড়া ছ'পাশে
কাঁকড়া বিছের মতো চিতোনো। মাথায় বাবরি চুল কাঁধের ওপর
গিয়ে ঠেকেছে। মাথার পেছনে কাঠের চিরুনি আঁটা। জরির
কাজ করা শাদা প্লেটের ওপর সোনার তক্তি ঝুলছে গলায়। আর
ইয়াসিন সহিস পেছনে পাদানির ওপর দাঁড়িয়ে সাবধান করছে
সবাইকে। ভূঁণিয়ার হো—ভূঁণিয়ার হো—

ব্রিজ্ঞ সিং লোহার গেট খুলে দিয়ে য্যাটেনসনের ভঙ্গীতে দাঁড়ালো। তারপর গাড়ি বেরুবার আগে চিংকার করে উঠলো— হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার হো—

সে-চিৎকারে হঠাৎ যেন কিছুক্ষণের জন্মে সবাই চমকে উঠেছে। গোরা ছটো লড়াই থামিয়ে যেন একটু ইতস্তত করতে লাগলো।

ততক্ষণে গাড়ি সামনে এসে গিয়েছে। ভেতরে ভৈরববাবু বসেছিলেন। চেঁচিয়ে বললে—ইব্রাহিম গাড়ি থামাও—মেজবাবু গাড়ি থামাতে বলছেন—থামাও গাড়ি।

আগে মেজকর্তা নামলেন। পেছনে ভৈরববার্। মেজবার্ হাঁকলেন—ইব্রাহিম চার্কটা দে তো।

কিন্তু গোরা হুটো তখন রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে পৌ পোঁ ছুটতে শুরু করেছে।

মেজবাবু নরহরির কাছে গিয়ে এক ধমক দিলেন—উল্লুক,
শুয়ার-কা-বাচ্চা, কাঁদছিদ কেন ? মারতে পারলি না তু'ঘা—আবার

পড়ে পড়ে কাঁদছিস। বেল্লিক কাঁহিকা—বলে সপাং সপাং করে চাবুকটা দিয়ে বেদম মারতে লাগলেন নরহরি মহাপাত্রেরুপিঠে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! নরহরি কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগলো রাস্তার ওপর। যারা এতক্ষণ দরজা-জানালা বন্ধ করে মজা দেখছিল, তারা এবার দরজা খুলে নির্ভয়ে সামনে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ নরহরিকে মারা বন্ধ করে তাদের দিকে চাবুকটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন মেজকর্তা। বললেন—কি দেখছিস সব—বেরো এখান থেকে—বেরো—

আবার ঝটাপট সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শাস্ত সৌম্য মেজকর্তা হিরণ্যমণি চৌধুরীকে কেউ রাগতে দেখেনি। সেই তিনিও রেগে লাল হয়ে উঠলেন। তারপর ভৈরববাবু আর মেজকর্তা গাড়িতে উঠে বসতেই জুড়ি আবার বনমালী সরকার লেন পার হয়ে গেল।

পরদিন খাজাঞ্চী বিধু সরকারের ডাক পড়লো। বেলা তিনটে তখন। বিধু সরকার আসতেই বললেন—নরহরি মহাপাত্রকে এক শ' টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও তো বিধু—আর স্থভরের গোমস্তাকে চিঠি লিখে দাও, রাজীবপুরের বিলের ধারের দশ বিঘে জমি ওর নামে প্রজাবিলি করে দেয় যেন।

যে হুকুম সেই কাজ। তারপরে নাথু সিংকে ডেকে বললেন
—নরহরি যেন এ গলির মধ্যে কখনও না ঢোকে আর তাকে যদি
কখনও দেখতে পাই তো গুলী করবো, ওকে বলে দিস।

তারপর থেকে নরহরিকে আর কখনও ভূতনাথ দেখেনি -কলকাতায়।

গল্প করতে করতে নিবারণ যেন একবার থামলো। বোধ হয় ঘুম আসছিল ওর। ঘরের আলোটা একটু একটু কাঁপছে। ভূতনাথেরও চোখে যেন কেমন তন্দ্রার ভাব। আর শুধু কি নিবারণ আর ভূতনাথ? সমস্ত ভারতবর্ষই বুঝি ছিল তন্দ্রাছলঃ। বাদশাহী আফিঙের নেশা। জাগতে চেষ্টা করলেও ভালো করে চোখ মেলা যায় না। এক শ'বছরে রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাস নেই, রাজবংশের উত্থান-পতনের গুরুগর্জন নেই। বেশ নিশ্চিস্তে নির্ভাবনায় স্বাই ঘুমিয়েছে। সেই সর্বনাশা ঘুমের অন্তরালে কখন ধানকল এসেছে চুপিচুপি, এসেছে পাটকল আর গম-পেষা কল, কাঁপড়ের কল, আরো এসেছে স্টীম ইঞ্জিন, স্টীমার, ছাপাখানা আর টাকাছাপানো কল—কেউ টের পায়নি। তৈমুর লঙ-এর আরবী ঘোড়া আর নাদির শা'র তলোয়ার যা পারেনি তাই করেছে এক শ' বছরের ইংরেজ রাজত্ব। ওপর-নিচে সমস্ত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভেতরে ভেতরে সমাজের ভিত গিয়েছে ধসে। বুদ্ধ-যিশু-মহম্মদ আর চৈত্তা যা পারেননি তাই পেরেছে বাষ্প আর বাষ্পীয় যান।

ঘুম ভেঙে গিয়েছে নিবারণের। ঘুম ভেঙে গিয়েছে ভূতনাথেরও।

বাইরে কে যেন জোরে কড়া নাড়ছে। ডাকছে—নিবারণ— নিবারণ—ও নিবারণ—

নিবারণ ধড়ফড় করে উঠে দরজা খুলে দিলে। বললে—কে, কদমদা' নাকি ?

- —হাঁা, শিগগির চল—বেলুড়ে যেতে হবে।
- —কেন ? এত রাত্তে ?
- —হাঁা, স্বামিজী মারা গিয়েছেন।
- —স্বামিজী ?
- -- हँगा, श्वामी विद्यकानन !



কোথা দিয়ে ঘুমের মধ্যে দিয়ে রাতটা কেটে গিয়েছিল মনে নেই ভৃতনাথের। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও যেন স্বপ্ন দেখেছে ব্রজরাখালকে। মনটা ছটফট করেছে ব্রজরাখালের কাছে যাবার জন্মে। ব্রজরাখাল এত বড় সংবাদকে কেমন করে সহ্য করবে কে জানে! বাঙলা দেশে এত বড় নীরব ভক্ত আর কে ছিল!

ভোরবেলা কিন্তু আর এক কাণ্ড ঘটলো। 'যুবক সজ্যে'র সদর দরজার সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ালো একটা। ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দ। তারপরেই স্থবিনয়বাবুর গলা—কই ? এই বাড়িতে নাকি ? শিবনাথ বুঝি ছিল সামনে। বললে—ভূতনাথবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন একটু—তা আপনি ভেতরে আম্বন।

স্থবিনয়বাবু বললেন—অথচ ক'দিন থেকেই আমি ভাবছিলাম— কী হলো, কী হলো—ভূতনাথবাবু আসে না কেন, ব্রজরাখালবাবুকে জিজ্ঞেস করি—তিনিও বলতে পারেন না—শেষে আজ ভোরবেলা…

হঠাৎ ঘরের মধ্যে উদয় হলেন। সেই কালো চাপকানের ওপর কোণাকুনি পাকানো চাদরটা ফেলা। দাঁড়ি-গোঁফের প্রাচুর্যের মধ্যেও মুখের উদ্বিগ্রভাব ধরা পড়লো। ভূতনাথকে জেগে থাকতে দেখে সামনে এসে ঝুঁকে বললেন—কেমন আছো এখন ভূতনাথবাবু ? তারপর একটু থেমে আবার বললেন—গোরাদের ওপর দোষ দিয়ে লাভ নেই, কিন্তু আঘাতটা যে মারাত্মক হয়নি এই রক্ষে। সর্ব জীবের যিনি নিয়ন্তা, যিনি ভূলোক গ্রালোকের অধিপতি সেই পরম…

শিবনাথ বললে—আমরা যথাসাধ্য সমস্ত রকমের যত্ন নিয়েছি। চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি।

স্থবিনয়বাবু বললেন—কিন্তু জবা মা যে বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, আমাকে বলে দিয়েছে ও-জায়গায় ভূতনাথকে রেখে আসা ঠিক হবে না—হয় তো ঠিকমতো সেবা হচ্ছে না। জবা যে আমার বড় একগুঁয়ে মেয়ে শিবনাথবাবু। নিজেই আসতে চাইছিল, আমি তাকে বারণ করলাম—বললাম আমি তাকে নিয়েই আসবো। আমি যে জবা মাকে কথা দিয়ে এসেছি একেবারে।

শিবনাথ বললে—ব্ৰজরাখালবাব্র বড়কুট্ম—তাঁকে জিভেস না করে—

স্থবিনয়বাবু বললেন — তিনি যদি আপত্তি করেন, তাই বলছেন শিবনাথবাবু ?

শিবনাথ বললে—তাঁকে না জিজ্ঞেদ করে নিয়ে যাওয়া কি ভালো হবে ?

স্বিনয়বাবু বললেন—তা-ও তো ঠিক হবে না জানি, কিন্তু জবা মাকে আমি গিয়ে কি জবাব দেবো ? বড় একগুঁয়ে মেয়ে কি না ! কিন্তু ব্ৰজরাখালবাবুকে এখন একবার খবর দিলে হয় না ?

—তিনি তো এখন বেলুড়ে—স্বামিজীর ব্যাপারে তাঁর দেখা পাওয়া শক্ত।

### —তা হলে কি হবে শিবনাথবাবু ?

্ওক্ষণে ভূতনাথ যেন কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে পেল। বললে
—আমি আপনার সঙ্গেই যাবো স্থবিনয়বাবু।

স্থানিয়বাবু যেন অক্লে কৃল পেলেন। বললেন—আমাকে বাঁচালে ভূতনাথবাবু, জবা ভোরবেলা খবরটা পাওয়া অবধি বজ় কাতর হয়ে আছে কি না—ক'দিন থেকেই আমরা ভাবছিলুম, ভূতনাথবাবু সেদিন বাজি গেল, আর দেখা-সাক্ষাং নেই। খবর পাঠালুম ব্রজরাখালবাবুকে, তিনিও নেই, খবর পেলাম তিনিও নাকি বাইরে গিয়েছেন।

শিবনাথবাবু ধরাধরি করে ভূতনাথকে উঠিয়ে দিয়েছিল স্থবিনয়-বাবুর গাড়িতে। সারা রাস্তা স্থবিনয়বাবু কথা বলেছেন। শিব-নাথও সঙ্গে ছিল। 'মোহিনী-সিঁছর' আপিসে এসে পাঠকজী আর শিবনাথ নামিয়ে দিলে গাড়ি থেকে!

যে-ঘরে শোয়ানো হলো সে-ঘরটা জবার মা'র ঘর। একেবারে অন্দর-মহলে এনে ওঠানো হলো। জবা তৈরিই ছিল। বললে—বাবা আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন, ভূতনাথবাবুকে আমি দেখছি। তারপর হাবার মাকে ডেকে বললে—বৈজুকে বল ডাক্তারবাবুকে একবার যেন খবর দেয় আর একটা গামলায় খানিকটা গরম জল করে নিয়ে আয় তো তুই।

অনেকখানি পরিশ্রামের পর ভূতনাথ বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কখন দিন গড়িয়ে সদ্ব্যে হয়েছে টের পায়নি। যখন আবার তন্দ্রা ভাঙলো মনে হলো— কোথায় এসেছে সে। স্মরণ করতে একটু সময় লাগলো। তারপর ভালো করে নজর পড়তেই দেখলে পাশে বিছানার ওপর জবা বসে আছে। মাথায় জল-পটি দিছে। হঠাৎ এ মূর্তি দেখলে যেন চিনতে পারার কথা নয়। ভূতনাথের একেবারে কাছাকাছি বসে। এতখানি সান্নিধ্যের অবকাশ অবশ্য আগে কখনও মেলেনি। জবার শরীরের গন্ধ যেন নাকে এসে লাগছে। হাতের স্পর্শে যেন রোমাঞ্চ হয়। ভূতনাথের শরীরের উত্তাপ যেন আরো বেড়ে গেল।

স্থবিনয়বাব একবার ঘরে ঢুকলেন। কিন্তু কিছু প্রশ্ন করার আগেই জবা বললে—বাবা, আপনি আবার কেন এলেন? ডাক্তারবাবু তো বলে গেলেন কোনো ভয় নেই—জ্বরটাও একটু কম। আপনি যান বস্থুন গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

স্থবিনয়বাবু বললেন—মাথার ঘা'টা কেমন আছে মা 🤨

জবা জলপটি দিতে দিতে বললে—ডাক্তারবাবু বললেন আরো কিছুদিন সময় নেবে। শুকোবার মুখ এখন, চুপচাপ কেবল শুইয়ে রাখতে বলেছেন, ঘা'টা ভালোর দিকে গেলেই জ্বটাও কমে আসবে।

— দেখো মা, ছেলেদের ইচ্ছে ছিল না ভূতনাথবাবুকে এখানে পাঠায়, তোমার জন্মেই নিয়ে এলাম এখানে, যেন বিপদ না হয় দেখো—বলে স্থবিনয়বাব চলে গেলেন।

জবা ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এসে আবার বসলো পাশে।
ভূতনাথের জরের ঘোরেও মনে হলো জবা যেন তার বড় কাছাকাছি
ঘেঁষে বসেছে। জবার নিঃশাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন।
এ এক নতুন অনুভূতি। এমন করে এত কাছাকাছি যেন কেউ
আগে এসে বসেনি। অস্পষ্ট কুয়াশার মতো ঝাপসা ঝাপসা মনে
পড়ে শুধু পিসীমা'র কথা। অস্থু হলে এমনি করে পিসীমা কাছে
এসে বসতো। বড় ভালো লাগতো তখন। কত বায়না করতো
ভূতনাথ। অস্থু থেকে সেরে ওঠবার পর পিসীমা ভাত খেতে
পারতো না। বিধবা মানুষ। ছপুর বেলা শুধু একবার পাথরের
থালাটা নিয়ে বসতো খেতে। কিন্তু টের পেয়েই ভূতনাথ আস্তে
আস্তে পাশে গিয়ে বসতো।

পিসীমা বলতো—ও মা, তুই ঘুমোচ্ছিস দেখে ছটো ভাত নিয়ে বসলাম!

ভূতনাথ নিবিষ্টচিত্তে দেখতো পিসীমা কেমন করে ডাল দিয়ে ভাত মাখছে। কেমন করে মুখে তুলছে। ভাতের লোভে সমস্ক শরীরটা যেন লালায়িত হয়ে উঠতো তার।

- —পিসীমা, কুলের অম্বল করোনি আজ ?
- —না বাছা, কুলের অম্বলে আর কাজ নেই, বাড়ির ছেলের অমুখ আর আমি কুলের অম্বল দিয়ে কি না ভাত খাবো, তোর অমুখ ভালো হলে তখন আবার কুলের অম্বল করবো।
  - —কবে ভাত খাবো পি**সী**মা ?

পিসীমা'র গলা দিয়ে যেন ভাত নামতো না। সাস্থনা দিয়ে বলতো—অস্থুখ থেকে উঠে কি কি খাবি বল দিকিনি শুনি ?

কত তালিকা তৈরি করতো ভূতনাথ। শুয়ে শুয়ে লিখতো কাগজের ওপর অস্থুখ সারলে কী কী খাবে সে। কুলের আচার। বড়ি ভাজা। সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি। কত সাধারণ জিনিষ সব। কিন্তু অস্থের সময় ভাবতে কি ভালোই যে লাগতো! কিন্তু সেরে ওঠবার পর আবার যে-কে-সেই।

পিসীমা বলতো—ও কি রে, আর তুটি ভাত নে।

- —পেট ভরে গিয়েছে পিসীমা।
- —তবে যে বললি আজকে অনেক ভাত থাবি! এই তোর খাওয়া, তুই-ই যদি না খাবি তো কার জন্মে এত সব রানা।

অস্থের সময় যে-মানুষ খাবার জন্মে অত ব্যস্ত, অস্থের পর সেই মানুষকেই খাওয়াবার জন্মে কী পেড়াপীড়ি! বোধ হয় এমনিই হয় সকলের। এ-বাড়িতে এসেও সেই সব কথা মনে পড়ে ভূতনাথের। দিনের বেলা যখন ভূতনাথ জেগে থাকে, কেউ থাকে না ঘরে—চারিদিকে চেয়ে দেখে। ঘরের বাইরেই বসবার হল্-ঘর। জবা আর স্থবিনয়বাবুর গলা শোনা যায়।

জবা মাঝে মাঝে বই পড়ে শোনায় বাবাকে। আধো জাগা আধো তল্রার মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের স্থর ভেদে আদে। মনে পড়ে যায় নিবারণের কথা। ছেলেটা যেন স্বপ্ন দেখছে কোন্ দূর স্বর্গের। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার স্বপ্ন। মনে পড়ে যায় সেই গানটা—'মা গো যায় যেন জীবন চলে, বন্দে মাতরম্বলে—'। কবে আদবে সেই তিনজন বাঙালী। যতীন বাঁড়ুজে, বারীন ঘোষ আর অরবিন্দ ঘোষ। মনে পড়ে যায় প্লেগ কমিশনার র্য়াণ্ড সাহেবের হত্যার কাহিনী। এমন চমৎকার করে বলতে পারে নিবারণ। পুণার বড়লাটের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে র্য়াণ্ড সাহেব। চোথের সামনে যেন ভেসে ওঠে সে-দৃশ্য। আর মনে পড়ে ১৮৯৯ সালের একটা দিন। নিঃশব্দে নাকি একদিন প্রত্যুয়ে কাঁসি হয়ে যায় চাপেকার ভাইদের। সেই রক্তের বীজ বাঙলা দেশে এসে বুনেছে ওরা। ওই 'আত্মোন্নতি সমিতি',

'অমুশীলন সমিতি' আর 'যুবক সভ্যের' ছেলেরা। একা-একা শুয়ে শুয়ে আরো এলোপাতাড়ি কত কি কথা মনে পড়ে।

বড়বাড়ির কথাও মনে পড়ে। ব্রজরাখাল আর তাকে দেখতে আসেনি। কত কাজ ব্রজরাখালের। কখন সে আসবে। কোথায় ফুলবালা দাসীর ভেদবমি, কার অসুখের ওষুধ, আলমবাজারের মঠ, দক্ষিণেশ্বরের আশ্রম, নিজের যোগসাধনা। তারপর আছে চাকরি। তবু যে কেন চাকরি করে ব্রজরাখাল! কাদের জন্মে! বড়বাড়ির ছেলেদের রাত্রে পড়ানো তো সব দিন হয় না। প্লেগের যেবার হিড়িক হলো—কি কাণ্ডটাই না করলো সে ক'দিন। কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে সেই অমানুষিক সেবা আর অমিত পরিশ্রম। এখনও মনে আছে ভূতনাথের। লম্বা লম্বা ছুঁচের মতো যন্ত্র নিয়েইনজেকশন দিতে আসতো। বড়বাড়ির চাকর-ঝি কেউ বাদ গেল না। কি ব্যথা হয়েছিল হাতে ক'দিন ধরে। রাস্তায় রাস্তায় যাকে দেখতে পায় তাকেই দেয় ছুঁচ ফুটিয়ে। হাত ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে। দলে দলে প্লেগের ভয়ে পালাতে শুরু করলো লোক। শেয়ালদা' স্টেশনে নাকি ভিড়ের জন্মে টিকিট কাটাই দায়। সারাদিন পরিশ্রমের পর ব্রজরাখাল যখন রাত্রে ফিরতো কি চেহারা তার!

ভূতনাথ একদিন জিজেস করেছিল—আপিস যাচ্ছো না ব্রজরাখাল, তোমার চাকরি থাকবে তো ?

ব্রজরাখাল বলেছিল—চাকরি বড় না মানুষের প্রাণ বড়। তারপরে একটু থেমে বলেছিল—আর পারছিনে বড়কুটুম—এ সাহেব আসে স্থালিউট দাও, ও সাহেব আসে স্থালিউট দাও—একটু স্থালিউট দিতে ভুল হয়েছে কি চাকরি নট—কিন্তু আমিও ঠিক করেছি এক ঠাকুর ছাড়া কারুর কাছে মাথা নোয়াবো না বড়কুটুম—বলে ঠাকুরের ছবিটার দিকে চেয়ে চোথ বুজে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করেছিল।

ভূতনাথ বলেছিল — কিন্তু তবে কেন তোমার ছাই চাকরি করা ? ব্রজরাখাল নিজের মনেই বলেছিল—সাধ করে কি আর চাকরি করি বড়কুটুম!

ভূতনাথও জানতো সে-কথা। ক'দিন ব্রজরাখাল বাড়িতে না এলেই লোকের পর লোক এসে হাজির। এ এসে জিজ্ঞেস করে— ব্ৰজরাখালবাবু আছেন ? ও এসে জিজেস করে—ব্ৰজরাখালবাবু আছেন ? মাসের প্রথম দিকটা অনেকগুলো লোক হাঁ করে বসে থাকে ব্ৰজরাখালের পথ চেয়ে।

বড়বাড়ির কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় ছোটবোঁঠানের কথা। সেই তেতলার ঘরখানার কথা। উচু পালস্ক। কড়িকাঠ থেকে একটা রঙিন মশারি ঝুলছে। দিনের বেলায় চূড়ো করে বাঁধা। এতখানি পুরু গদির ওপর শাঁখের মতো সাদা চাদর পাতা। সারা দেয়ালে পটের ছবি। শ্রীকৃষ্ণের পায়স-ভক্ষণ। গিরি-গোবর্ধনধারী যশোদাছলাল। দময়ন্তীর সামনে হংসর্রূপী নলের আবির্ভাব। ঠোঁটে একটা ভাঁজ করা চিঠি। মদন ভন্ম। শিবের কপাল ফুঁড়ে ঝাঁটার মতন আগুনের জ্যোতি বেরিয়ে আসছে! পাশের কাচের আলমারিতে পুতুল। বিলিতি মেম—ঘাগরা পরা। গোরাপল্টন—মাথায় টুপি।

চোখ বৃজলেই সব নিখুঁত মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে যায় ছোটবোঠানের আলতা-পরা পা-জোড়া। টোপাকুলের মতো টলটলে আঙুলগুলো। 'মোহিনী-সিঁহুরে' কিছু কাজ হয়েছে কি না কে জানে। অনেকদিন তো হয়ে গেল। ছোটকর্তা কি আজো সেইরকম নিয়ম করে বিকেলবেলা ল্যাণ্ডোলেট চড়ে বনমালী সরকার লেন পেরিয়ে চলে যায়। কড়ির মতো সাদা ঘোড়া হুটো টগবগ করতে করতে কি তেমনি বড়বাড়ির গেট পেরিয়ে ছুটতে শুকু করে!

স্থবিনয়বাবু সেদিন এলেন ঘারে। বললেন—এখন কেমন আছো ভূতনাথবাবু ?

ভূতনাথ বললে—একটু ভালো বোধ করছি—আর কিছুদিন বাদেই কাজ আরম্ভ করতে পারবো ভাবছি।

- —কীসের কাজ <u>?</u>
- —আপিসের কাজ—ভূতনাথ বললে।
- —কোন্ আপিসের কাজ ?

ভূতনাথ হঠাৎ এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারলে না। তারপর বললে—আপনি একলা সব পেরে উঠেছেন না।

—ও-ও-ও— স্ববিনয়বাবু যেন এতক্ষণে বুঝতে পারলেন।

বললেন—না ভূতনাথবাবু, ভাবছি, ও আমি তুলে দেবো—ও বুজরুকি আর করবো না, বিবেকে বাধছে, অর্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিতের দেশ, এখনও 'মোহিনী-সিঁছরে'র কাটতি আছে এবং কাটতি আরো বাড়ছে, বোধকরি যতদিন চালাবো ততদিন চলবে, আমার অর্থ সম্পত্তি সব দিয়েছে ওই 'মোহিনী-সিঁছর'—উপনিষদে আছে…

বাধা পড়লো। জবা ঢুকলো ঘরে। বললে—বাবা, আপনি বিশ্রাম করুন গে যান, আমি ভূতনাথবাবুকে দেখছি।

স্থবিনয়বাবু চলে গেলেন নিঃশব্দে। কিন্তু কথাটা শুনে ভূতনাথের কেমন ভয় হলো। 'মোহিনী-সিঁছুরে'র ব্যবসা যদি ভূলে দেন তা হলে সে করবে কি গ

জবা এসে বিছানার পাশেই বসলো। তারপর ভূতনাথের চোথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেন করলে—কিছু বলবেন আমাকে १

ভূতনাথ প্রথমে কেমনভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারলে না। শেষে বললে—বাবা যা বলছিলেন সত্যি १

-- वावा की वन ছिल्न ?

— ওই যে বলছিলেন 'মোহিনী-সিঁ ছুরে'র কারবার তুলে দেবেন ? জবা বললে— বাবার কথায় কান দেবেন না, বাবার এখন মাথার ঠিক নেই, এখন ওঁর কেবল মনে হচ্ছে এ লোক-ঠকানো ব্যবসা, কিন্তু লোকে যদি ইচ্ছে করে ঠকে তো আমরা কী করতে পারি। এ হচ্ছে কর্তাভজার দেশ, মন্ত্র-তন্ত্রের দেশ, অবতারবাদের পীঠস্থান, এর মতন ফলাও ব্যবসা আর আছে নাকি ? এর পেছনে আরো মূলধন ঢালতে পারলে এ আরো চলবে।

ভূতনাথ খানিকটা আশ্বস্ত হলেও যেন নিঃসন্দেহ হতে পারলো না। বললে—কিন্তু উনি যে বললেন, এ সব বুজরুকি।

জবা বললে—আজকাল ওই রকম ওঁর মনে হচ্ছে—বাবার এখন মাথার ঠিক নেই।

হঠাং আর একটা কথা মনে পড়লো ভূতনাথের। তবে তো ছোটবোঠানকে সে ঠিকিয়েছে। কোনো কাজই হয় নি সে-সিঁছরে। মিছিমিছি ছোটবোঠান সেই সিঁছর নিয়ে আজও ছোটকর্তার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে হয় তো। এখনও হয় তো পরীক্ষা-নীরিক্ষার শেষ নেই। এখনও হয় তো তেমনি রাতের পর রাত ছোটকর্তার জন্মে জেগে কাটে। তারপর ভোরের দিকে যখন ছোটকর্তা আদে, যখন বংশী কাপড় বদলিয়ে দোতলার ঘরে শুইয়ে দেয়, নেশায় অচৈতত্য হয়ে বাড়িতে ফেরে, তখন খবর যায় ছোটবোঠানের ঘরে। ছোটবোঠানের যশোদাছলাল তেমনি জলচৌকির ওপর নিশ্চল নিথর দৃষ্টিতে পাথরের চোখ দিয়ে সব দেখে। সমস্ত বংশের পাপের জন্মে একা ছোটবোঠানই হয় তো প্রায়শ্চিত্ত করে। তবে বুঝি পটেশ্বরী বোঠানের বাবার গুরুদেবের কথাই সত্যি। পূর্বজন্মে পটেশ্বরী ছিল বুঝি দেববালা। দেবসভায় ব্রাহ্মণের অপমান করায় এ-জন্মটা এমনি প্রায়শ্চিত্ত করেই কাটিয়ে দিতে হবে।

পটেশ্বরী বৌঠানের কথা মনে পড়তেই ভূতনাথের যেন কেমন অশ্বস্থি হতে লাগলো। মনে হলো——অনেকদিন যেন দেখেনি ছোট-বৌঠানকে। আর যদি কখনও দেখা না হয়! এখনি ছুটে যেতে পারলে যেন ভালো হতো! অন্ততঃ বড়বাড়িতে যেতে পারলেও শান্তি পাওয়া যেতো। কিছুটা তো কাছাকাছি। দেখতে না-পাওয়া যাক। একটু সানিধ্য। একই বাড়ির ঘেরাও-এর মধ্যে। এক ছাদের তলায়। একই আবহাওয়ার মধ্যে। অন্ততঃ বংশীর কাছে থাকতে পারলেও যেন ভালো হতো। বংশী মুখে ছোটবৌঠানের কথা শুনতো। এ-যেন এক অপূর্ব আকর্ষণ! মাত্র ছুদিনের দেখা। তা-ও অত অল্প সময়ের জন্মে। কিন্তু মনে হলো বৌঠানের কাছে না গেলে সে যেন বাঁচবে না। সে শুধু একবার গিয়ে বলবে—ছোটবৌঠান—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে কথা। 'মোহিনী-সিঁছরে' কিছু কাজ হয় না।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আগে তবে বলোনি কেন যে 'মোহিনী-সিঁহুরে' কিছু হয় না। সব তোমাদের বুজরুকি। কেন তবে বলোনি আমাকে?

জবা ভূতনাথের এই কথায় কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সান্ত্বনার স্থারে বললে—বাবার কথা বিশ্বাস করে মিছিমিছি কেন মন খারাপ করছেন। বাবার কি এখন মাথার ঠিক আছে, মা মারা যাবার পর থেকেই বাবা কেবল ওই কথা বলছেন ?

ভূতনাথ যেন ব্ৰতে পারলে না। বললে—মা ? তোমার মা ?
—আপনি শোনেন নি ? মা তো মারা গিয়েছেন!

### — ल कि ? करव ? की इराय हिल ?

জবা বললে—এখনও পনেরো দিনও হয়নি হঠাৎ হার্টফেল করলেন, রাত্রে যেমন শুয়ে থাকেন বিছানায় তেমনি শুশু ছিলেন, ঠিক এই ঘরেই…সকাল বেলা জানতে পারলুম—রাত্রে কেউ টেরও পাইনি। কাউকে এতটুকু কপ্ত দিয়ে যাননি। বলতে বলতে জবার চোথ দিয়ে যেন জল পড়বার উপক্রম হলো।

ভূতনাথ বললে—কই! আমি তো কিছুই জানতুম না, বাবাও কিছু বলেন নি—অন্তত ব্যবহারেও কিছু জানতে দেন নি।

জবা বললে—বাবাকে আপনি চিনলেন না, যে দিন মা মারা গেলেন সেদিনও বাবা সমাজে গিয়ে রোজকার মতো প্রার্থনা করে এসেছেন, সকলের সঙ্গে কথা বলেছেন, কেউ বৃঝতে পারেনি আমাদের এত বড় ছর্ঘটনার কথা, রাত্রে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছি বাবা যেন কেবল জপ করছেন—'ত্মকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—'ত্মেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং'—পরের দিন আমাকে সেই বাবার প্রিয় ব্রহ্ম সঙ্গীতটি গাইতে বলেছেন—

—নাথ, তুমি বহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ

তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ—
আমি আপন মনেই গেয়ে চলেছি আর বাবা হাতে চৌতালে তাল
দিয়ে চলেছেন। শেষে আমার সঙ্গেই গলা মিলিয়ে গাইতে
লাগলেন। আমি গান থামালুম, বাবা তখনও গাইছেন—

জল স্থল মরুত ব্যোম পশু মনুষ্য দেবলোক

তুমি সবার স্থজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ · · ·

বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না বাবাকে দেখে, বেশ স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমূল বদলে গিয়েছেন। কেবল বলেন, লোক-ঠকানোর পাপেই আমার এই ঘটলো—এ ব্যবসা আমি তুলে দেবো মা।

কথা বলতে বলতে জবা যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ভূত-নাথের। ভূতনাথ আস্তে আাস্ত জবার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরলো। জবা কোনো আপত্তি করলে না। তারপর কি জানি কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণে ভূতনাথ জবার হাতটা নিয়ে নিজের ঠোঁটে স্পর্শ করলে। তবু যেন জবার কোনো সন্থিত নেই। জবা যেন নিষ্প্রাণ প্রস্তর-প্রতিমা। ভূতনাথ অনেকক্ষণ তেমনি করে জবার স্পর্শের সান্নিধ্য আস্বাদ করতে লাগলো।

জবা হাত না সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'মোহিনী-সিঁত্র' উঠে গেলে আপনার ভয় কেন ? চাকরি যাবে বলে ?

ভূতনাথ তুই হাতে জবার হাতটা তখনও তেমনি করে ধরে আছে। মুখ আর বুকের মাঝামাঝি জায়গায় হাতটা লাগিয়ে রেখে বললে—ঠিক তা নয়—আগে জানতে পারলে ছোট-বোঠানকে অন্তত আমি বিশ্বাস করে 'মোহিনী-সিঁহুর' দিতাম না।

—ছোটবৌঠান আবার আপনার কে? কী হয়েছিল তার?

একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল ভূতনাথ পটেশ্বরী বৌঠানের কাছে যে, এ-কথা কাউকে বলবে না। এমন কি জবাকেও না। কিন্তু এই মুহুর্তে সে-প্রতিজ্ঞা ভূলে গেল ভূতনাথ। বললে—তার কথা তো তোমায় বলেছি, বড়বাড়ির ছোটবউ। ছোটকর্তা রাত্রে বাড়ি আসেন না—তাকে বশ করবার জন্মে 'মোহিনী-সিঁত্র' কিনে দিয়েছিলাম।

জবা যেন কি ভাবলো। তারপর বললে—আপনার ছোট-বৌঠানের বয়েস কত ?

—তোমার চেয়ে বড়, আমার চেয়ে কিছু ছোট।

জবা হেসে বললে—ছোটবৌঠানের জত্তে আপনার এতথানি দরদ তো ভালো নয় ?

ভূতনাথ কিন্তু হাসতে পারলে না। বললে—পটেশ্বরী বৌঠানকে দেখলে তুমি এ-কথা বলতে পারতে না জ্বা।

জবা তেমনি হেসে বললে—আমি না দেখলেও কল্পনা করে নিতে পারি।

ভূতনাথ বললে—আর স্বাইকে কল্পনা করা যায়—কিন্তু ছোট-বোঠান কল্পনার বাইরে। তাঁকে না দেখলে কল্পনা করা শক্ত, দেখবার আগে আমারও সেই ধারণাই ছিল।

জবা বললে—তা হলে দেখছি জল অনেকদূর গড়িয়েছে। তারপর একটু থেমে বললে—'মোহিনী-সিঁহুর' কখনও বিফল হয় না জানতুম। ভূতনাথ বললে—তার মানে ?

—ভার মানে, বড়লোকের বাড়ির স্বামী পরিত্যক্তা রূপসী বউ, আপনার···হঠাৎ জ্বা হাত টেনে নিলে। রতন ঘরে ঢুকেছে। ় রতন বললে—দিদিমণি খোকাবাবু এসেছেন।

জবা বিছানা ছেড়ে উঠে বললে—বসতে বল হল্-ঘরে, স্থার চা করে আন—আমি আসছি। বলে এক নিমেষে জবা পার্শের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভূতনাথ যেন হতবাকের মতো অসহায় অপ্রস্তুত হয়ে শুয়ে পড়ে রইল। কিছু যেন করবার নেই। নিরূপায় দে। কে এ খোকাবাবু! কিন্তু সে যে-ই হোক এই মুহুর্তেই কি তাকে আসতে হয়! যেন অনেক কথা বলবার ছিল জবাকে, সবে মাত্র সূচনা হয়েছিল, কিন্তু বলা হলো না।

ও-পাশের হল্-ঘর থেকে ওদের গলার শব্দ কানে আসছে।
জবা কথায় কথায় হাসছে! জবা এত হাসতে পারে! এত হাসির
কথা হচ্ছে কার সঙ্গে। একবার মনে হলো চুপি চুপি বিছানা
ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখে আসে। আজ সবে ভাত খেয়েছে সে
এতদিন পরে! এটুকু পরিশ্রমে কিছু ক্ষতি হবে না তার। কিন্তু
লজ্জাও হলো। যদি ধরা পড়ে যায়। হঠাৎ মনে হলো—্যেন
চেনা চেনা গলার আওয়াজ। যেন ননীলালের গলা! ঠিক
সেইরকম কথার ভঙ্গী! ভারী কৌতৃহল হলো দেখবার!

উঠতেই যাচ্ছিলো ভূতনাথ। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে উকি দিয়ে দেখে আসতে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ রতন আবার ঘরে ঢুকলো। কী একটা জিনিষ নিয়ে চলে যাবে। ভূতনাথ ডাকলো।

রতন ঘাড় ফেরালো—আমায় ডাকছেন নাকি কেরানীবাবু?

- —হাঁ, শোনো এদিকে, কাছে এসো।
- রতন কাছে সরে এল।

ভূতনাথ গলা নিচু করে জিজেদ করলে—ও-ঘরে কে এদেছে। রতন বললে—ও খোকাবাবু।

- —থোকাবাবৃ ? থোকাবাবু কে ? এ-বাড়ির কে হয় ?
- এ-বাড়ির জামাইবাবু হবে, দিদিমণির সঙ্গে বিয়ে হবে!
- —ওর আসল নামটা কী ?
- —তা জানিনে আমি—বলে রতন চলে গেল।

সেদিন রাত্রে শোবার আগে জবা একবার ঘরে এল। বললে
— ওষ্ধটা খাননি কেন ?

ভূতনাথ অগুদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। কোনো জবাব দিলে না। জবা ওষুধের শিশিটা নিয়ে কাছে এল। বললে—জ্বর ছেড়ে গিয়েছে বলে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবেন নাকি ? নিন হাঁ করুন—

ভূতনাথের কী মনে হলো কে জানে। নিঃশব্দে ওষুধটা খেয়ে নিলো। কোনো ওজর-আপত্তি করলে না। কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো।

জবা ওষুধ থাইয়ে চলেই যাচ্ছিলো। হঠাৎ ভূতনাথ শাড়ির আঁচল চেপে ধরতেই কাঁধ থেকে কাপড়টা খনে পড়লো জবার।

একটি মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু এক মুহূর্তে হুজনই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। এক নিমেষের মধ্যে যেন একটা খণ্ড প্রলয় ঘটে গেল।

জবার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে বললে—অভদ্র নীচ কোথাকার—বলে আর দ্বিরুক্তি না করে ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

পরদিন থুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো। কিম্বা হয় তো সারা রাজ ঘুমই হয়নি ভূতনাথের। নিজের মনের মধ্যে সারারাত কেবল একটা ছশ্চিস্তাই জেগেছে যে, এ-বাড়িতে সে জবার কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে। জবা তো শুধু নারী নয়, সে যে একাধারে তার মনিব। মাসে মাসে সাত টাকা মাইনে আর এক বেলা খাওয়ার পরিবর্তে সে এখানে দাসত্ব করে। মানুষের পক্ষে যা অপরাধই মাত্র, তার পক্ষে যে তা ঘোরতর অপরাধের সামিল।

যথারীতি স্থবিনয়বাবু রোজ ভোরবেলা একবার ঘরে এসে কুশল প্রশ্ন করেন। সেদিনও এলেন। তখনও ভালো করে সকাল হয়নি। কিন্তু এসে বললেন—ভূতনাথবাবু তোমার একটা চিঠি আছে।

চিঠি! চিঠি ভূতনাথের বড় একটা আসে না কখনও। চিঠি তাকে কে লিখতে গেল। বিশেষ করে এই ঠিকানায়। স্থবিনয়বাবু বললেন—একটি লোক চিঠি নিয়ে এসেছে—নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠিটা খুলে পড়তেই ভূতনাথের সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হলো। ছোটবোঠানের চিঠি!

সুবিনয়বাবু বললেন—তা হলে রতনকে বলছি ওকে ডেকে কিক এ-ঘরে—বলে সুবিনয়বাবু চলে গেলেন। ভূতনাথের সমস্ত শরীর কাঁপছিল। চিঠিটা আবার পড়লো সে। "প্রাণাধিক ভূতনাথ,

পরে বংশীর নিকট এইমাত্র তোমার সংবাদ পাইলাম। কেমন আছো এখন। বড় উদ্বেগ বোধ করিতেছি। বংশীকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। যদি সম্ভব হয় এখানে চলিয়া আসিবে। পাক্ষি পাঠাইলাম। আশীর্বাদ জানিবে।

তোমার ছোটবোঠান"

বার বার চিঠিটা পড়ে যেন তৃপ্তি হলো না ভূতনাথের। এমন করে পটেশ্বরী বৌঠান যে তাকে চিঠি লিখবে এ যেন কল্পনাও করা যায় না। ভূতনাথের জীবনে এই সামান্ত কাগজের একটা টুকরো যেন এই মুহূর্তে এক অমূল্য সম্পদ বলে মনে হলো। ক্ষমতা থাকলে এখনি উঠে বসতো ভূতনাথ। তারপর বিশ্বশুদ্ধ লোককে এই চিঠিখানা দেখাতো।

বংশী এল। ভূতনাথকে দেখবার জন্মে তারও যেন আগ্রহের শেষ নেই। এসেই বললে—শালাবাবু, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার আভ্রে।

ভূতনাথ যেন এতদিনে একজন নিতান্ত আপনার লোক পেয়ে গিয়েছে। শুধু বললে—বংশী তুই···

বংশী বললে—ক'দিন থেকেই খবর করছি—শালাবাবু কোথায় গেল—ছোটমা'ও অস্থির—থানায় লোক পাঠান, বড়বাড়ির চাকর-বাকর সবাইকে শুধোই, ভৈরুববাবু দশ জায়গায় ঘোরেন, তাকেও শুধোলাম, তিনি বললেন—কেল্লার গোরারা বোধহয় জখম-টখম করে দিয়েছে দেখ—মধুস্দনকে শুধোলাম—সে বললে—আপদ গিয়েছে তো বাঁচাই গিয়েছে, তার গায়ের জালা আছে কিনা আপনার ওপর।

ভূতনাথ বললে—কেন, তার গায়ের জালা কেন রে আমার ওপর।

— ওই যে আপনি হলেন গিয়ে আমাদের তরফের লোক, ওর স্থবিধে হচ্ছে না, আপনি আসার পর থেকে তেমন বাব্ আদায় হচ্ছে না, আর ঝি-চাকরে ঝগড়া হলে তো ওরই লাভ, বদ্লা এনে নতুন লোক বসিয়ে দেবে, বাব্ নেবে, তারপর চাকরি করে দিলে এক টাকা করে মাইনে থেকে কেটে নেবে—সেটা পুরোপুরি হচ্ছে না।

ভূতনাথ বললে—আমি তো আর ওর পাওনায় ভাগ বসাতে যাচ্ছি নে।

—ভাগ বসাতে যাবেন কেন, কিন্তু ওর ভয় তো আছে, আপনি যদি ছোটমা'কে বলে দেন, ছুট্কবাব্র সঙ্গে আপনার পেয়ার আছে, ৠ দেখেছে আপনি ছুট্কবাব্র আসরে গান-বাজনা করতে যান—যদি বলে দেন ? ও সব জানে যে, সব দেখে যে—চোখজোড়া ছোট হলে কী হবে—নজর যে আছে আঠারো আনা।

হঠাং প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে বংশী বললে—ওদিকে এক কাপ্ত হয়েছে শোনেন নি—না আপনি আর শুনবেন কী করে, ঠন্ঠনের দত্তবাবুরা মেজবাবুর পায়র। চুরি করেছিল।

#### -পায়রা গ

—হঁয়া শালাবাবু, পায়রা, গেরোবাজ পায়রা, পশ্চিম থেকে নিলেমে কিনেছিল ভৈরববাবু দেড় শ' টাকা দিয়ে একজোড়া, সেই পায়রা তিনবার লড়াই-এ জিতেছিল, ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছিলো। না তাদের, মেজবাবু সকালবেলা উড়িয়ে দিয়েছে রোজকার মতাে, বার কয়েক আকাশে চক্কর মেরে তারা যেমন ঘুরে আসে রোজ, সেদিন আর তেমন এল না, শ্যামবাজারের দিকে উড়ে গিয়েছিলাে, তারপর কোথায় মিলিয়ে গেল—সদ্ধ্যে পর্যন্ত দেখা নেই, মেজবাবুর মেজাজ খারাপ রইল ক'দিন ধরে, বেণীও সামনে যেতে ভরসা পায় না । শেষে পাওয়া গিয়েছে ছেনিবাবুর হাটখোলার মেয়েমানুষের ঘরে।

### —সে কি **গ**

—আজে হাঁ৷ শালাবাবু, পুলিশ এল, মামলা হলো, তু' শ' টাকা আদালতে গুণে দিয়েছে ছেনিবাবু—পরশু যে আমাদের বড়বাড়িতে তাই ধুমধাম হলো খুব, বেণীর তু' টাকা ৰকশিশ হয়ে গিয়েছে, চাকরদের কাপড় হলো একখানা করে, মেজবাবু দলবল নিয়ে গঙ্গায় পানসি চালাতে গেলেন, সঙ্গে বড়মাঠাকরুণ, মেজমাঠকরুণ, ছোটমাঠাকরুণ সবাই গিয়েছিলো, নাচ-গান-বাজনা খানা-পিনা করে সমস্ত রাত কাটিয়েছেন, কিন্তু আমার মনটা ভালো ছিল না—কেবল ভাবছিলাম শালাবাবুর কী হলো!

# ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বদরিকাবাবুর খবর কী ?

—তাকেও শুধোলাম আজে, অত যে হৈ চৈ, তিনি সেই বৈঠকখানা ঘরে শেতলপাটির ওপর চিংপটাং হয়ে শুয়ে আছেন, বললেন—ছোকরা বেঁচে গিয়েছে খুব, ভেগেছে নির্ঘাৎ—বলে ট ্যাকঘড়িটা একবার বড়ঘড়িটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিলেন। পাগল না পাগল—কিন্তু আর দেরি নয়, আপনি চলুন আজে, আনেক কাজ ফেলে এসেছি, ওদিকে আবার ছুটুকবাবুর বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে।

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। ছুটুকবাবুর বিয়ে ?

—আজে হাঁ। শালাবাবু, বড়মা ধরে বসেছেন, তাঁর ভারী ইচ্ছে, নিজের তো ছুঁচিবাই, কবে আছেন কবে নেই, স্থ হয়েছে বউ দেখে যাবেন, অধর ঘেটকী ক'দিন ধরে যাতায়াত করছে, সিম্বুবলছিল আসছে মাসে নাকি হবে। তা এখন থেকে তো তৈরি হতে হবে, ঘর-বাড়ি সাফ করা, কেনা-কাটা—হাতে আর সময় কই বলুন।

রতন ঘরে এল। বললে—দিদিমণি বললেন, আপনার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে কেরানীবাবু।

ওষুধ! ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—কিন্তু দিদিমণি কোথায়?

- —দিদিমণি ভাঁড়ার বার করে দিচ্ছেন।
- —একবার ডেকে দিতে পারো ? কিন্তু তারপর কী ভেবে বললে—আচ্ছা থাক, বাবু কোথায় ?
  - —বাবুকে ডাকবো ? বলে রতন চলে গেল।

ভূতনাথ বংশীর দিকে ফিরে বললে—বড়বাড়ির আর কী খবর ? কী জানি ছোটবোঠানের কথা সোজাস্থজি জিজ্ঞেদ করতে কেমন লজ্জা করতে লাগলো ভূতনাথের। আর কখনও তার কাছে যাবার স্থযোগ মিলবে কিনা কে জানে। আর একবার যদি তার কাছে যাওয়া যেতো।

বংশী বললে—লোচন ক'দিন ধরে আপনার থোঁজ করছিল।
—আমার থোঁজ করে কেন সে ?

—আজ্ঞে আয় কমে গিয়েছে যে তার, তামাক আর কেউ খাচ্ছে না, ছুট্কবাব্র আদরে বরাদ্দ ছিল তিন সের তামাক হপ্তায়, তাও এদানি বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেন—তামাক কেউ খায় না, বিজি খায় সবাই, তা সবাই যদি বিজি-সিগারেট ধরে, ওর চলে কী করে আজে, লোচন আমাকে বলছিল সেদিন—শালাবাবুর সঙ্গে তোর এত 'ভাব, ওকে তামাক ধরাতে পারিস না, না হয় মাসে আটটা করে পয়সাই নেবো আমি—আর ওদিকে ইব্রাহিমেরও ভারী ভয় লেগে গিয়েছে।

#### -কেন ?

বংশী হাসতে লাগলো। বললে—যে-যার ভাবনা নিয়ে আছে শালাবাবু, আমার ভাইটাকে আমি যেমন বড়বাড়িতে ঢোকাবার কত চেষ্টা করছি কিছুতেই পারছি না, ওরও তেমনি—

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ও আবার কাকে চাকরিতে ঢোকাবে ?

- আজে চাকরিতে ঢোকাবে আর কাকে, নিজের চাকরি তাই-ই থাকে কিনা দেখুন, মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে ভাবনায়, অমন বাবরি চুল, পাঠানী দাড়ি, তাই বলে আর ভালো করে আঁচড়াচ্ছে না…
  - <u>— (कन १</u>
- আজে খবর সব পেয়েছে ও, খবর তো আর জানতে কারো বাকি নেই, বাবুরা যে হাওয়া-গাড়ি কিনছে, সে গাড়ি চালাতে তো আর কোচোয়ান লাগবে না, ঘোড়াও লাগবে না, হাওয়ায় চলবে, বিলেতে একরকম গাড়ি উঠেছে শোনেন নি ?
- —হাওয়া-গাড়ি ? বাবুরা কিনবে নাকি হাওয়া-গাড়ি ? কার কাছে শুনলি তুই ?

বংশী বলতে গিয়েও যেন থেমে গেল। শেষে বললে—আজ্ঞে শুনেছি আমি ভালো লোকের মুখ থেকেই, চুনী দাসী—ছোটবাব্র মেয়েমানুষ…

চুনী দাসী! রূপো দাসীর মেয়ে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে— গিয়েছিলি নাকি চুনী দাসীর বাড়িতে ?

- আজে হাঁ। শালাবাবু, গিয়েছিলাম, ছোটবোঁঠান যেতে বলেছিল বলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু না গেলেই ভালো হতে। আজে।
  - **—কেন** ?
  - মাজে ছোটমা'র সেদিন উপোস, উনি পুজো-আচ্ছা করেন

তো মাঝে মধ্যে, নীলের উপোস ছিল সেদিন, নির্জ্ঞলা একেবারে, সারাদিন ধকল গিয়েছে নিজের পূজোয়, রূপলাল ঠাকুর এসে
যশোদাত্লালের পূজো করে গিয়েছে, তুপুর বেলা চিন্তা সেই নৈবিছির
থালা বারকোষে সাজিয়ে বার-বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেখান
থেকে সরকারী পূজোবাড়ির সিধে পত্তোর সব নিয়ে একসঙ্গে বারবাড়ির লোক গিয়ে রূপলাল ঠাকুরের বাড়ি দিয়ে আসবে। আমি
যেমন গিয়েছি সন্ধ্যেবেলা, দেখি ছোটমা'র মুখ একেবারে শুকিয়ে
গিয়েছে—তখনও জল খাওয়া হয়নি। বরাবর উপোসের পর আমি
গিয়ে ছোটবাবুর কাছে জলের বাটি নিয়ে যাই, ছোটবাবু পায়ের
বুড়ো আঙুল ছুঁয়ে দেন, তারপর সেই জলটুকু খেয়ে ছোটমা উপোস
ভাঙেন, কিন্তু ছোটবাবু সেদিন বাড়ি আসেন নি, ছোটমা'রও কিছু
পেটে পডেনি।

- —কেন, ছোটবাবু বাড়ি আসেন নি কেন ?
- —তা কি আমি জানি ? না ছোটমা জানেন ! ছোটমা আমাকে বললে—যা বংশী তুই একবার জানবাজারে যা একবাটি জল নিয়ে—আর দেখে আসিস বাবু কেমন আছেন। তা সেই অন্ধকারেই গেলাম আজ্ঞে জানবাজারে। গেলাম মরতে মরতে—গিয়ে দেখি সে এক কাণ্ড—ছোটবাবু শুয়ে আছে পা ভেঙে, খুব রেশি নাকি খেয়ে ফেলেছিলেন, মাথার ঠিক ছিল না, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পা ফস্কে পড়ে গিয়েছেন—আমাকে দেখে কী রাগ, বললেন—বংশী তোকে বারণ করেছি না—এ-বাড়িতে আবার এসেছিস।

ছোটবাবুর রাগের মাথাঁয় কিছু উত্তর দিতে নেই। তা হলেই আরো রেগে যাবেন। কিছুই বললাম না, চুপ করে রইলাম। আত্তে আত্তে পায়ের কাছে বাটিটা নিয়ে ধরলাম গিয়ে। ছোটবাবু পা সরিয়ে নিলেন। বললেন—কে তোকে আসতে বলেছে এখেনে? বেরো এখান থেকে—তবু কিছু উত্তর দিলাম না। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইলাম। জানি কথা বললে আরো রাগ চড়ে যাবে। তারপর খানিক পরে ছোটবাবু বললেন—পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে তো।

বুঝলাম এবার ঘুম আসবে। তারপর ছোটবাবু যেই একট্ ঘুমিয়ে পড়েছেন, অমনি পায়ের আঙুলটা টপ করে জলে ছুঁইয়ে। নিলাম আজ্ঞে—কিন্তু জলটা নিয়ে চলে আসছি হঠাৎ দেখি সামনে নতুন-মা.।

ভূতনাথ বললে—নতুন-মা কে ?

—আজে ওই চুনী দাসী, ওকে আমরা নতুন-মা বলি কি না, তা আমাকে দেখেই নতুন-মা বলে উঠলো—বংশী তুই কখন এলি ?

বললাম—বাবু কাল বাড়ি যাননি তাই দেখতে এসেছিলাম আছেঃ।

- --হাতে কী ?
- —আজে ছোটমা'র আজ নীলের উপোস গিয়েছে কি না।

নতুন-মা'র হাতে ছিল পানের ডিবে। দিনরাত পান খায় নতুন-মা, এক মুখ পান, ভালো করে চেয়ে দেখলাম নতুন-মা যেন আরো ফরসা হয়েছে, আরো মোটা হয়েছে, এক গা গয়না, নাকে নাকছাবিটা চকচক করছে।

নতুন-মা খানিক ভেবে বললে—হাাঁরে বংশী তোর ছোটমা শুনেছে আমি মোটর-গাড়ি কিনছি !

বললাম—হাওয়া-গাড়ি ? কই শুনিনি তো ?

—তোর ছোটমাও গাড়ি কিনবে নাকি ? শুনেছিস কিছু ?
সে-কথার উত্তর না দিয়ে চলেই আসছিলাম। ছোটমা
বাড়িতে না-খেয়ে বসে আছেন। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির কাছে
এসেছি, নতুন-মা আবার ডাকলে—বংশী শুনে যা একবার!

কাছে যেতেই নতুন-মা বললে—এই রাস্তা দিয়েই তো যাচ্ছিস, যাবার পথে ওই মোড়ের দোকানে একবার খবর দিয়ে যাবি তো, বলবি আরো পনেরোটা সোডার বোতল যেন পাঠিয়ে দেয়, আজ রাতটা ওতেই চলে যাবে। কাল সকালবেলা আবার খবর দেবো, আর হু' সের বরফ ওই সঙ্গে। এই নে টাকা—বলে তিনটে টাকা দিলে আমার হাতে।

ভূতনাথ বললে—পনেরো বোতল সোডা! অত সোডা কী করবে বংশী!

বংশী হাসলো। বললে—মদ খাবে আজে, কপালে ভাত জুটতো না যার এককালে, এখন সেই লোকের আজ ছোটবাবুর দৌলতে— হঠাৎ স্থবিনয়বাব্ ঘরে ঢুকলেন—আমাকে ডাকছিলে নাকি ভূতনাথবাবু ? না, না, উঠতে হবে না।

ভূতনাথ উঠে বসে বললে—আমি তো একটু ভাঁলো হয়েছি, বড়বাড়ি থেকে ওঁরা পান্ধি পাঠিয়েছেন—তাই ভাবছি—

সেদিন 'মোহিনী-সিঁ ছুর' আপিস থেকে পাল্কি করে যেতে যেতে বার-বার মনে হয়েছিল বটে যে, জবা যাবার সময় একবার দেখা করতেও এল না! কিন্তু আর একটা ছুর্বার আকর্ষণে ভূতনাথ তখন সে-অপমানও ভূলতে পেরেছে। অসভ্য ছোটলোকের মতনই তো ব্যবহার করেছে সে জবার সঙ্গে। অমন ব্যাপারের পর ভূতনাথেরও তো লজ্জার আর সীমা ছিল না।

মাধববাবুর বাজার পেরিয়ে ভূতনাথের পান্ধি তখন ছলতে ছলতে চলেছে। পান্ধি-বেহারাদের মুখের সেই বোল্ এখনো যেন এত বছর পরেও কানে এসে বাজে—হিন্-তাল, হিন্-তাল, হিন্-তাল, হিন্-তাল, ভিন্-তাল হিন্-তা—ল্—ল্...

পান্ধি এসে সদর দরজা দিয়েই চুকলো বটে। কিন্তু তারপর কোথা দিয়ে কোথায় চললো ঠিক ধরা গেল না। আস্তাবলবাড়ি, রান্নাবাড়ি, ভিস্তিখানা পেরিয়ে গিয়ে থামলো একেবারে বাড়ির দক্ষিণে। সে দিকটায় গিয়ে নজরে পড়ে ধোপাদের কাপড় কাচবার জায়গা, বাগান, পুকুর। এদিকে কখনও আসেনি ভূতনাথ আগে।

বংশীর গলা কানে এল—এইবার পান্ধি নাবাও হলধরদা'। পান্ধি নামালো ওরা।

বংশী এসে দরজা ফাঁক করে মখমলের ঝালর-দেওয়া পর্দা সরিয়ে দিলে। মুখ বাড়িয়ে বললে—শালাবাবু এখানেই নামতে হবে আছেঃ।

তুর্বল শরীরটা ঠিক যুৎসই হয়নি এখনও। একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথাটা ঘুরে যায়। বংশী ধরলো এক পাশে। তারপর বললে—আমার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে চলুন। প্রথমটা সিঁড়ির মুখে অন্ধকার। ছোটো ছোটো সিঁড়ি ভালো ঠাহর পাওয়া যায় না। তারপর ভেতরে চুকে বেশ ফুটফুটে। চলতে চলতে একটা জায়গায় উঠে বংশী একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে। ছোটখাটো ঘরটা। এককালে বুঝি সাজানো ছিল এ ঘর। এখনও পালঙ আছে একটা। দেয়ালে পদ্খের কাজ করা। উড়ন্ত পরী, বেশ-বাস অবিশ্বন্ত। কোথাও পাখী উড়ে যাচ্ছে, মুখে তার রঙিন চিঠি। আরো কত কী আঁকা। দেয়ালের বালি খসে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। তবু ছবিগুলো ঠিক রুচিশীল বলা যায় না। চারদিকে চেয়ে দেখে ভ্তনাথের দৃষ্টিতে কেমন কোতৃহল ফুটে উঠলো।

বংশী বললে—ছোটমা এই ঘরটাতেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা করছেন আন্ত্রে। কোনো অস্ত্রবিধে হবে না আপনার এখেনে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ব্রজরাখাল যদি খোঁজে—তোমাদের মাস্টারবাবু ?

বংশী বললে—মাস্টারবাবু ? তিনি তো আর আসেন না এখানে।

—সে কি! ব্রজরাখাল কোথায় গেল ?

—আজে তা বলতে পারিনে। বহুদিন আসছেন না তিনি। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন এ-বাড়ির।

সে কি!

আকাশ থেকে পড়লো যেন ভূতনাথ। তার সক্ষে এ-বাড়ির সম্পর্ক তো ব্রজরাখালকে কেন্দ্র করেই। ব্রজরাখালই যদি চলে গেল তা হলে এখানে থাকবে সে° কোন্ অধিকারে। ওদিকে 'মোহিনী-সিঁতুর' আপিসও যদি উঠে যায় তা হলে সে যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে! কেমন যেন অসহায় বোধ করলো ভূতনাথ নিজেকে। আবার সেই গ্রামে ফতেপুরেই ফিরে যেতে হবে নাকি। খাবে কী সে সেখানে। থাকবেই বা কোথায়। এতদিনে সে বাড়ি কী অবস্থায় আছে কে জানে। পাশের বিপিন কলুদের তেঁতুল গাছের জঙ্গল বোধহয় আরো বেড়ে বেড়ে তাদের বাড়িটাও গ্রাস করে নিয়েছে। সেইখানে বাঘের আড্ডা হয়েছে হয় তো। হয় তো সাপ ক্ষোপের বাসা হয়েছে। রান্নাঘরটা তো ছিল বাঁশঝাড়ের লাগোয়া। বাঁশগুলো কে আর কাটছে! বাঁশগুলো

সব হয় তো মুয়ে পড়েছে খড়ের চালের মাথায়। উই চিপিতে ঢেকে গিয়েছে দাওয়া। পিসীমা'র অত যত্নের রান্নাঘর। গোবর লেপে লেপে কী স্থান্দরই বাহার করতো পিসীমা। তারপর গোবর লেপা হলে মাটির দাওয়ার ওপর ঘুঁটের আগুনে পোরের ভাত চাপিয়ে দিতো। কত বছর খায়নি পোরের ভাত। কাঁঠাল বিচি ভাতে, পোরের ভাত আর সরের ঘি! কিন্তু সে কথা থাক, ব্রজরাথাল তাকে ফেলে গেল কোথায় ? কেনই বা গেল। বংশীকে জিজ্ঞেস করলে সে-ও বিশেষ কিছু বলতে পারে না।

ওই ঘরটার মধ্যেই কাটলো সমস্তটা দিন।

একবার ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেল ভূতনাথকে। কোট ধুতি বুট জুতো পরা ডাক্তার। কী একটা ত্রুধত বুঝি নিয়ে এল বংশী। বললে—থেয়ে ফেলুন দিকি ত্রুধটা—বেশি তেতো লাগলে এই ফলগুলো খাবেন—বেদানা, আঙুর, নাশপাতি কুঁচিয়ে কেটে এনেছে রেকাবিতে। বললে—আপনার জন্মে আজে বকুনি থেতে হলো ছোটমা'র কাছে।

### —কেন <u>?</u>

বংশী বললে—আমার হয়েছে জ্বালা শালাবাবু, চিন্তা কাজ করবে না তা-ও আমার দোষ, এই যে আপনি রুগী মানুষ বাড়িতে এসেছেন, ফলগুলো কুঁচিয়ে রাখতে পারে না ও, ভাঁড়ারে গিয়ে যদি রাঙাঠাকমাকে বলি তো শত হেনস্থা হবে আমার, ফিরিস্তি দাও কি হবে, কে খাবে, কেন খাবে, কী অসুখ, শালাবাবু তোর ছোটমা'র কে হয়। হাান্ ত্যান্, ছোটমা তাই চিন্তাকে দিয়েছিল ফল কুঁচোতে, অথচ ওর কাজ কী বলুন, আমার মতো কাজ করতে হতো তো বুঝতো। মেয়েমানুষের সোয়ামী থাকলে সেও কি বসিয়ে খাওয়াতো ওকে—না কি বলুন শালাবাবু—অক্যায্য কিছু বলেছেন ছোটমা।

ভূতনাথ ঢক ঢক করে ওরুধ খেয়েই মুখটা বিকৃত করে উঠলো। বললে—বডেডা তেতো ওযুধ বংশী।

— আজে, খাঁটি ওষ্ধ তো তেতো হবেই, শশী ডাক্তারের সব খাঁটি ওষ্ধ কিনা, ছোটমা বলেছেন যত টাকা লাগে সব দেবো আমি, রোগ সারা চাই—সন্তা ওষ্ধ হলে চলবে না। তা ছোটমা'রও তো ক'দিন থেকে মেজাজ ভালো যাচ্ছে না কি না।

# —কেন ? ভৃতনাথ জিজ্ঞেদ করলে।

্ছোটমা যে নেকাপড়া জানা মেয়ে শালাবাবু, মেজমা'র মতো নয় তো যে দিন-রাত কেবল বাঘবন্দি খেলবে, কি বড়মা'র মতন নয় যে, দিনের মধ্যে চৌষট্টবার চানই করছে কেবল, কেবল সাবান আর জল ঘাঁটছে, ছোটমা হলো মনিষ্টি যাকে বলে—কিন্তু পড়েছেন আজে ছোটবাবুর মতন মানুষের হাতে, কপালের লেখন কে খণ্ডাবে বলুন। এই যে এতদিন পরে বাড়ি এলেন, মানুষটা পড়েছিলেন বাড়ির বাইরে সেই জানবাজারে নতুন-মা'র বাড়িতে, কেমন আছেন, ছোটমা'র দেখতেও তো ইচ্ছে হয়, কিন্তু না-ডেকে পাঠালে সে-হু শও নেই, শেষে ডেকে আনলুম ছোটমা'র ঘরে। ছোটবাবু তখন বেরোচ্ছেন, কাপড় কুঁচিয়ে দিয়েছি, জুতো পরিয়ে দিয়েছি, কমাল দিয়েছি, আংটি দিয়েছি, টাকাকড়ি গুছিয়ে দিয়েছি, সব শেষে বললুম—ছোটমা একবার ডাকছিলেন আপনাকে ওপরে।

ছোটবাবু থেঁকিয়ে উঠলেন। বললেন—কেন ? আছো চল যাচ্ছি—যাবার মুখে এলেন ঘরে। আমিও এলুম পেছন পেছন। সব শুনলুম আড়ি পেতে। ছোটবাবু বললেন—ডেকেছিলে নাকি আমাকে ? ছোটমা গলায় আঁচল দিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পেলাম করলেন। বললেন—কেমন আছো ?

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কিছু দরকার আছে কি ?

—না, দরকার আর কি, এমনি একবার দেখতে ইচ্ছে হলো, অনেকদিন দেখিনি। আজ আমার হিতসাধিনী ব্রত।

ছোটবাবু হো হো করে হাসলৈন।—আবার তোমার সেই ভ্রাকামি আরম্ভ হলো।

ছোটমা কিছু কথা বললেন না। ছোটবাবু রেগে গেলেন বুঝি। বললেন—সেই কান্ধা আর কান্ধা, কেন, হাসতে পারো না, হাসতে পারো না আর সব বউদের মতো, দেখো তো বড়বৌঠান, মেজুবৌঠান সবাই কেমন হেসে খেলে আছে, হাসো—গাও—যা খুশি করো—যা তু'চক্ষে দেখতে পারি না তা-ই হয়েছে।

- —কিন্তু হাসি যে আমার আসে না।
- —কেন আসে না ? কী হয়েছে তোমার <u>?</u>
- —কিন্তু তুমিই কি হাসো—এ-ঘরে তোমার হাসি তো দেখিনি

কখনও ? অথচ শুনতে পাই তুমি ভারী আমুদে লোক, আমি কী দোষ করলুম বলতে পারো ?

—তার কৈফিয়ৎ তোমার কাছে দিতে হবে নাকি; আমি চললুম। এখন সময় নেই তোমার স্থাকামি শোনবার— বলে ছোট—বাবু ফিরছিলেন।

ছোটমা সরে এসে তাড়াতাড়ি ছোটবাবুর চাদরের খুঁটটা। ধরলেন। বললেন—না গেলেই নয় ?

ছোটবাবুর ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছিলো বোধ হয়। ল্যাণ্ডোগাড়ি জোতা রয়েছে, একবার উঠলেই টগবগ করে ছুটতে আরম্ভ করকে ঘোড়া ছটো। ওদিকে নেশার সময় বয়ে যাচ্ছে, জানি তো সব, নতুন-মা গেলাশ সাজিয়ে বসে থাকবে কি না, আর ছোটবাবুও মেজাজী লোক, সব কাজ ঘড়ি ধরে, নেশা মাথায় চড়ে গেলে আর কাগুজান থাকে না আছে। তা ছোটবাবু একবার শুধু ফিরে তাকালেন ছোটমা'র দিকে। ছোটমা আবার বললেন—না-ই বা গেলে আজ সেখেনে।

ছোটবাবু রেগেই ছিলেন। বললেন—না গিয়ে তোমার আঁচলং ধরে বসে থাকবো, কেমন ?

ছোটমা কিছু কথা বললেন না। ছোটবাবু বলতে লাগলেন— বড়বাড়ির পুরুষমানুষদের তুমি তেমনি অপদার্থ ভাবো নাকি ?

—কিন্তু তুমি তো মানুষ—তোমারও তো মনুয়াুুুুুুুুু

ছোটবাবু এ-কথার আর জবাব দিলেন না আজে, শুধু যেতে যেতে হেসে বললেন—বউ-এর কাছ থেকে যে মনুয়ুত্ব শেখে তার গলায় দড়ি ছোটবউ!

বংশী গল্প বলতে পারে বেশ। ভূতনাথ একমনে শুনছিল। কেমন যেন অক্যমনস্ক হয়ে গেল। ছোটবোঠানের এতটুকু যদি উপকারে আসতে পারা যেতো। হঠাৎ ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বংশী তোর ছোটমা সিঁ তুর পরে কপালে ?

- —আজে পরেন বৈকি, এতখানি জলজলে টিপ রোজ পরেন 🌡
- —তোর ছোটমা'কে বারণ করে দিস ও-সিঁতুর পরতে।
- —কেন আজে ?
- —তুই বারণ করে দিস, ও-সব বুজরুকি—আগে জানলে…

বলেই ভূতনাথ সতর্ক হয়ে গেল। বংশীর সঙ্গে অত কথা বলবার দরকার কী! আগে যদি সে জানতো তা হলে অমন করে ঠকাতো না ছোটবৌঠানকে। মিছিমিছি গোটাকতক টাকা নষ্ট হলো। হঠাৎ যেন রাগ হলো স্থবিনয়বাবুর ওপর। রাগ হলো জবার ওপর। ওরা সব পারে। যাদের জাত নেই, তারা আবার ভগবানের কথা মুখে আনে ! সব মিথ্যে কথা ওদের। ও-বাড়ির চাকরিটা যদি চলেও যায়, কোনো হুঃখ থাকবে না তার। আর একটা নতুন চাকরি যোগাড় করে নিতে হবে। শরীরটা একটু ভালো হলেই ঘুরবে চাকরির চেষ্টায়। ওই 'যুবক সঙ্ঘে'র নিবারণকে বলে একটা যা হয় কিছু চাকরি নেবে। ওরা কলতাতার লোক। জানে শোনে সব। ব্রজরাথাল যদি ফিরে আসে তাকেওধরতে হবে। এণ্ট্রান্স পাশ করেছে সে, চাকরির জন্ম এত ভাবনা! ডালহাউসি স্বোয়ারের ওদিকটায় জাহাজ কোম্পানীর সব আপিস হয়েছে কয়েকটা। ওখানে ঘোরাঘুরি করতে হবে। ঘোরাঘুরি না করলে কে এসে সেধে চাকরি তুলে দেবে তার হাতে। নতুন রেল-লাইন খুলছে পুরীর দিকে, সেখানেও একবার চেষ্টা করতে হবে। রেলের চাকরি ভালো। ঢুকেই পনেরো টাকা মাইনে।



বিকেলবেলার দিকে ভূতনাথ বিছানা ছেড়ে ওঠে। একলা একলা শুয়ে থাকতে আর ভালো লাগৈ না। মাদের পর মাদ এই শুয়ে থাকা। আরো কত মাদ শুয়ে থাকতে হবে কে জানে। প্রায় এক বছর হতে চললো তো। ঘরের বাইরেই একটা দক্ষণ দিকে গেলে রাস্তাটা দোজা নেমে গিয়েছে দিঁছে দিয়ে। তারপর বাগান, পুকুর, ধোপাদের বাড়ি, হীরু মেথরের ঘর। আর উত্তর বরাবর চলে গিয়েছে আর একটা পথ সোজা। সে পথটা গিয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে একটা দরজার সামনে। দরজাটা বন্ধই থাকে। খিল দেওয়া। ওর ও-পাশেই বৃঝি বাড়ির বউদের কথাবার্তা শোনা যায়। বোঝা যায় এ-জায়গাটা না-দোতলা, না-তেতলা, না-বারমহল,

না-অন্দরমহল। কবে এ-বাড়ির খোদ মালিক অতীতে এইখানে এই চোরকুঠ্রির মধ্যে তাঁর কোন্ নৈশ-অভিযানের খোরাক এনে পুষে রেখে দিয়েছিলেন। রোজ রাত্রে বুঝি গোপনে সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলতো তাঁর অভিসার। আজাে ভাঙা দেয়ালের গায়ে তাঁর স্মৃতি তাই জড়িয়ে আছে বুঝি।

বৈদ্র্যমণি, হিরণ্যমণি আর কৌস্কভমণিরা তখন ছোট তিন নাতি। নিমকমহলের বেনিয়ান হয়ে খোদ কর্তা ভূমিপতি চৌধুরী এখানে বাড়ি করেন। ইটালিয়ান সাহেব এসেছিল নতুন বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে ছবি আঁকতে। বর্ধমানের স্থুখচর মহকুমা থেকে তখন নতুন এসেছেন জমিদারবাবু। পাশের বস্তীতে কুলিরা থাকে— আর সারা দিন খাটে বাড়ির পেছনে। ইটালিয়ান সাহেব থাকে হেস্টিংস হাউসের কাছে খাড়ির ধারের বাগান বাড়িতে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ সেরে বাজিতে ফিরে গিয়ে সাহেব দেখে—মেমসাহেব একলা নয়, সামনে বসে কাছে ঘেঁষে গল্প করছেন ভূমিপতি চৌধুরী।

সাহেবের মেজাজ গেল বিগড়ে। কয়েকদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিলো সাহেবের। মেমসাহেব যেন একটু বেশি সাজে, গুন্ গুন্ করে গান গায়। একটু অন্যমনস্ক ভাব। আজ হাতে হাতে ধরা পড়েগেল হুজনেই।

মেমসাহেব সাহেবকে দেখেই চমকে উঠেছে। ভূমিপতি চৌধুরীও কম চমকাননি। এমন দিনে সাধারণতঃ সাহেব বাড়ি ফেরেনা। বাড়ি ফেরবার কথা নয় আজকে।

ছজনের ভাব লক্ষ্য করে সাহেব আর থাকতে পারলো না। কোমর থেকে পিস্তলটা বার করে ছজনকে লক্ষ্য করেই গুলী ছু ড়লো। ভূমিপতি বেঁচে গেলেন একটুর জন্মে, কিন্তু অব্যর্থ গুলী গিয়ে লাগলো মেমসাহেবের গায়ে। মেমসাহেব ঢলে পড়লো মাটিতে।

ভূমিপতি তখন সামলে নিয়েছেন নিজেকে। একমুহূর্তে উঠে খপ করে হাত ধরে ফেলেছেন সাহেবের।

ভয়ে সাহেবেরও বৃঝি মৃথ শুকিয়ে গিয়েছিল। বললে—লেট মি গো বাবু—লেট মি গো—আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু ভূমিপতির বজ্রমৃষ্টির চাপে বৃঝি পালাতে পারেনি শেষ

পর্যস্ত। ক্ষমা চেয়ে সাহেব তো ছাড়া পেল। কিন্ত পিস্থল কেড়ে.নিলেন ভূমিপতি। বললেন—তুমি খুন করেছো তোমার বউকে, তোমাকে পুলিশে দেবো।

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে শিল্পী এসেছিল জীবিকার জন্মে জলামাটির দেশে। রাস্তায় মেমসাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে জাহাজেই তাদের নাকি বিয়ে হয়ে যায়। তারপর ভাগ্যের ফেরে আজ এই অবস্থা। সাহেব খানিক পরে বললে—ফরগিভ মি বাবু, আমি কাউকে কিছু বলবো না। আমায় শাস্তিতে দেশে ফিরে যেতে দাও। আমি আর কখনও তোমাদের দেশে আসবো না।

ভূমিপতি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলেন সাহেবকে। সেই রাত্রেই সাহেব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আর দেখা যায়নি তাকে। যে লোক এসেছিল এদেশে ছবি আঁকতে, কী ছবি সে এঁকে নিয়ে গেল নিজের চিত্তপটে কে জানে!

কিন্তু মেমসাহেব বৃঝি সত্যি সত্যিই মরেনি। একটু জ্ঞান ছিল তখনও। সাহেবের বাড়ির চাকরবাকরদের টাকাপয়সা দিয়ে মুখবন্ধ করে ভূমিপতি সেই রাত্রেই নিজের পান্ধিতে করে তুলে নিয়ে এসে-ছিলেন মেমসাহেবকে। নিজের বাড়িতে একেবারে। এনে তুলেছিলেন এই চোরকুঠুরিতে। বাড়ির পুরোনো কবিরাজ এসেছিল। দেখে গেল। নাডি টিপে বললে—প্রাণ আছে এখনও—বাঁচবে এ রোগী।

সত্যি সত্যি মেমসাহেব বেঁচেও উঠলো একদিন। ঘা শুকিয়ে গেল হাতের। নতুন করে যেন নবজন হলো মেমসাহেবের। নতুন ঘোড়ার গাড়ি কেনা হলো মেমসাহেবের জন্যে। মেমসাহেব ঘরের বৌ হয়ে গেল ভারপর থেকে। পান খেতো, তামাক খেতো, শুক্ত, চচ্চড়ি, কুলের অম্বল খেতো। কিন্তু তবু বাড়ির মেয়েরা ছুঁতো না কেউ তাকে। বলতো—ও গরু খেয়েছে, ও মেলেচ্ছো—ওর জল চলু নয় বাছা হিঁছর বাড়িতে।

মেমসাহেব ওই ঘরে থাকতো আর এক আয়া ছিল তার কাজ করবার জন্মে।

সারা বাড়ির মধ্যে তাকে ছুঁতেন শুধু ভূমিপতি। বাড়ির মালিক। তা-ও রাত্রে। দেওয়ানি কাঙ্গের ঝঞ্চাট এড়িয়ে যখন রাত্রে চোখে তাঁর লাল-নেশা ধরতো। ছেলে—একমাত্র ছেলে—সূর্যমণি চৌধুরী তখন রীতিমতো সাবালক হয়েছে। ওদিকে মেমসাহেবেরও ছেলে হয়েছে একটি। এমন সময় ভূমিপতি মারা গেলেন হঠাৎ। ধ্মধাম করে শ্রাদ্ধ হলো জবর। কিন্তু মেমসাহেব তারপর আর এ-বাড়িতে থাকতে চাইলে না। নিজের আর ছেলের আজীবনের ভরণপোষণের মতো নগদ টাকা নিয়ে চলে গেল স্বদেশে। ভূমিপতি তাঁর উইলে সে-ব্যবস্থা করে যেতে ভোলেননি নাকি!

বড়বাড়ির চারপুরুষ আগের ইতিহাস এ-সব। বাড়ির চাকর থেকে আরম্ভ করে নায়েব গোমস্তা, বদরিকাবাবু সবাই এ-ইতিহাস জানে। তার চাকুষ সাক্ষী আজকের এই চোরকুঠুরির লাগোয়া এই এক ফালি বারান্দা।

রোজ সকালে জানালাটা দিয়ে দেখা যায়—স্থাদিয় আর স্থাস্তের মাঝখানের সময়টা কেমন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয় দিনের পর দিন। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসে সমস্ত মন। কেবল ওর্ধ আর পথ্য। বিশ্রাম আর ঘুম। একঘেয়ে ক্লান্তিকর দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় না ভূতনাথের!

কিন্ত ভূতনাথের সেদিন যে কী খেয়াল হলো। উত্তরদিকের দরজাটা খোলা যায় কিনা দেখতে ইচ্ছে হলো একবার! এই দরজা দিয়েই অন্দরমহল পেরিয়ে রাত্রে আসতেন বুঝি ভূমিপতি মেমসাহেবের ঘরে!

একটি দরজা শুধু। কিন্তু ভূতনাথ জানতো কি অন্দরমহলের এত ঘনিষ্ঠ এই একটি মাত্র দর্জা তাকে ছোটবৌঠানের এত কাছা-কাছি পৌছিয়ে দেবে!

কেন যে এ-ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল কে জানে! হয় তো এ-ঘরটা একটু নিরিবিলি বলে। চাকর-দারোয়ান-গাড়ি-ঘোড়া, রান্নাবাড়ি, সমস্ত গোলমাল হট্টগোল থেকে দূরে থাকলে রোগীর পক্ষে সেটা ভালোই। কিন্তু দরজাটা খুলতে গিয়ে যেনরোমাঞ্চ হলো সারা শরীরে। এ যেন নিষিদ্ধ দরজা। তার এলাকার বাইরে সে যাচ্ছে। অধিকার-বোধের চৌকাঠ পেরিয়ে তার নির্ধারিত সীমা লজ্মন করছে।

ওপার থেকে যেন সিন্ধুর গলা শোনা গেল—ও লো ও গিরি— ওখান থেকে সরে যা তো। গিরি বললে—থাম বাছা, সব্র কর একট্—হাতের কাজটা শুছিয়ে নি।

সিষ্কৃত ঝন্ধার দিয়ে ওঠে—তোর হাতের কাজটাই বড় হলো লা, ওদিকে বড়মা সাজাঘরে যাবে, তোর জন্মে বসে থাকবে নাকি। সর শীগগির, চোখের আড়াল হ'।

মেজবউ-এর গলা কানে আসে। খিল খিল করে হাসতে হাসতে বলে—ও গিরি তোর স্থপুরি কাটা রাথ বাপু—শুনছিস বড়দি সাজাঘরে যাবে।

গিরি গজ গজ করতে করতে বলে—আমি তো আর পুরুষ মান্ত্য নই মা যে আমাকে নজ্জা। সাতজন্ম যেন ছুঁচিবাই না হয় মান্যের—ছিঃ।

ভেতর থেকে হুড়কো সরাতেই দরজাটা একটু ফাঁক হলো।
ভূতনাথ স্পষ্ট দেখতে পেলে সব। বিকেলের ছায়া-ছায়া আলো
চারদিকে। একেবারে মাথার ওপরেই অন্দরমহলের মুখোমুখি
দাঁভিয়েছে সে।

সিন্ধু চিৎকার করে উঠলো—তোর কাপড়টা সরিয়ে নিলিনে গিরি, বড়মা'র ছোঁয়া লেগে যাবে যে, ছুঁয়ে শেষে কি নোংরা হবে নাকি মানুষ।

—হলো, এই নিলাম সরিয়ে—হলো ? বলে গিরি দড়ির ওপর থেকে কাপড়খানা সরিয়ে নিলে।

আর চোথের সামনে আর ভূতুনাথের চোথের সামনে এক কাণ্ড ঘটে গেল সেই মুহূর্তে!

বোধহয় এ-বাড়ির বড়বউ। বিধবা বড়বউ। সম্পূর্ণ নিরাবরণ নিরাভরণ অবস্থা। ছরিত গতিতে নিজের শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকলেন গিয়ে সাজাঘরে। পেছন পেছন চললো সিন্ধু গামছা সাবান নিয়ে।

কাণ্ডটা ঘটলো এক নিমেষের মধ্যে। কিন্তু সমস্তটা দেখবার আগেই ভূতনাথ নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ছি-ছি।ছি!!



সেদিন ছোটবোঠান ডেকে পাঠালেন।

বংশী বললে— অত ঘুরে যাবার দরকার কী শালাবাবু—এই তো সামনেই দরজা।

কী জানি কেমন যেন সক্ষোচ হলো ভূতনাথের। সেদিন দরজার ফাঁক দিয়ে অন্দরমহলের যে নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখেছে তারপর ওটা খুলতে আর সাহস হয়নি তার। এ ক'দিন একটু একটু বাগানে গিয়ে বেড়িয়েছে। 'পুকুরের পাড়ে গিয়ে হাওয়া খেয়েছে।

ছুট্কবাব্ দেখতে পেয়ে জিজেস করেছিল—কী খবর ভূতনাথ-বাব্, দেখাই পাওয়া যায় না যে আপনার। সেদিন ওস্তাদ ছোটু খাঁ এসেছিল, আহা, পুরিয়ার খেয়াল যা শোনালে ভাই—কানা বাদল খাঁ'র পরে অমন পুরিয়া আর শুনিনি মাইরি।

ভূতনাথ জিজেদ করলে—আজকে আদর বদবে নাকি ?

- —আর আসর—আসরই বোধহয় ভেঙে দিতে হবে। এখন যাত্রা-থিয়েটারের গানেরই আদর বেশি দেখছি—ওস্তাদী গানের আর কদর কই—তেমন ওস্তাদও আর জন্মাচ্ছে না—তা আস্কুরু আজকে আপনি।
  - --কখন 🕈
  - -- সন্ধ্যেবেলা।

বাড়ির চারদিকে রাজমিস্ত্রী খাটছে। ছুটুকবাবুর বিয়ের জক্তে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে।

সেই লোচন আবার দেখতে পেয়ে ডাকলে একদিন।—আসুন শালাবাবু।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—এ-সব কী হচ্ছে লোচন 🤊

এ-ঘরেরও অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ঘর ধোয়া মোছা চলছে। হুঁকো নল ফরসি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছে লোচন। বললে—ছুটুকবাব্র বিয়ের ডোড়জোড় হচ্ছে হুজুর। নতুন ফরসি এসেছে সব, নতুন তামাক এসেছে গয়া থেকে, খেয়ে দেখবেন নাকি কু ভূতনাথ বললে—না, এখনও খাইনে।

—বড় ভালো জিনিষ ছিল আজে, ন' সিকে ভরির জিনিষ, এখানে বসে খেলে এ-বৌবাজার অঞ্জটা একেবারে খোশবায় হয়ে যাবে, মেজবাব্ ফরমাশ দিয়ে আনিয়েছে হুজুর, ছোটবাব্র বিয়ের ২১৬ - সময় একবার এদেছিল। খাস নবাবী মাল কিনা—তা আধলা না-হয় নাই দিলেন, কে আর জানতে পারছে।

আত্ত্রের শিশি নিয়ে ঢেলে তামাক মাখতে বসলো লোচন।

তাড়াতাড়ি লোচনকে এড়িয়ে ভিস্তিখানায় জল নিয়ে স্নান সেরে নিলে ভূতনাথ। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলে, একবার ব্রজ্ঞরাখালের ঘরটায় গিয়ে দেখলে হয়। কোনো চিঠিপত্র এসেছে কিনা। কেমন ধারা লোক ব্রজ্ঞরাখাল! একটা খবর পর্যন্ত দিলে না। কোথায় গেল! কেমন আছে সেখানে। কিন্তু ব্রজ্ঞরাখালের ঘর তেমনি তালাবন্ধই পড়ে আছে।

পাশের ঘরে ব্রিজ সিং আটা মাখছিল। বললে—মাস্টার সাব তো নেহি হ্যায় শালাবাবু।

- —কোথায় গিয়েছেন জানো ব্রিজ সিং <u>?</u>
- —কেয়া মালুম বাবু, রোজ রোজ হামেশা দশ বিশঠো আদমি এসে পুছে—লেকিন মাস্টার সাব তো পাতা ভেজলো না।

তৃপুরবেলাটাও কাটতে চায় না তার। সেই কর্কশ এক-একটা চিলের ডাক বাতাসে ভেসে আসে। এখানে বসে ফতেপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে 'কুয়োর ঘটি তোলা— আ—আ' শব্দ করতে করতে যায়। কখনও যায় মুশকিল আসান। তখন অন্দরে বেশ গুলজার চলে। দরজাটার কাছে গিয়ে কান পাতলে বিচিত্র কথা শোনা যায়।

মেজবৌ প্রশ্ন করে—হাঁ। বড়দি, সিদ্ধু যে তোমায় খাইয়ে দিচ্ছে বড়।

সত্যি সত্যি বড়বো-এর ঝি সিম্বুই ভাত খাইয়ে দিচ্চে আজ।

— ওমা একি! গিরিও এদে পাশে দাঁড়িয়ে গালে হাত দেয়।

শুচিবায়ুগ্রস্তা বড়বো-এর বিচিত্র কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে।

সিন্ধু বলে—বড়মা'র ছটো হাতই অশুদ্ধু হয়ে গিয়েছে আজ। মেজবৌ হাসতে হাসতে বলে—এরকম অশুদ্ধু হলো কী করে বড়দি ?

28

বড়বৌ হাসেন না। বলেন—কাপড় শুকোবার দড়িতে হাত

239

দিয়েছিলুম মরতে আর ওমনি পোড়ারমুখো একটা কাক কোখেকে এসে বসলো দড়িতে।

হাসি চাপতে পারে না গিরি।

মেজবৌ আবার জিজেদ করে—তা এমন অশুদ্ধ ক'দ্দিন চলবে তোমার ?

বড়বৌ বুঝি রাগ করেন। বলেন—হাসিস নে মেজবৌ, হাসতে নেই—হাসলে তোরও হবে।

মেজবৌ বলে—রক্ষে করো মা, আমার হয়ে কাজ নেই, সাত জন্মে অমন রোগ আমার যেন না হয়। আমার ভাতার আছে, আমার কেন হতে যাবে।

বড়বৌ মেজবৌকে কিছু বলেন না। বলেন সিম্ধুকে—শুনলি লো সিম্ধু, তবু যদি ওর ভাতার ঘরে শুতো।

মেজবৌ কিন্তু রাগে না কথা শুনে। থিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসির দমকে হাতের চুড়ি গায়ের গয়না টুংটাং করে বেজে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে—আর ভাস্থর ঠাকুর কা'র ঘরে শুতো বলবো বড়দি—বলে দেবো ?

কথা শুনতে শুনতে ভূতনাথের একবার কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করে। এত বড় বাড়ির বউ সব—এরা কী ভাষায় কথা বলে!

বড়বৌ একবার চিংকার করে ডাকেন—ছোট—ও ছোট—ও ছোটবউ—ছটি—

চিন্তা খর খর করে এণিয়ে আসে—ছোটমাকে ডাকছো নাকি বড়মা ?

- —ডাকতো একবার ছোটমাকে তোর—এসে কাণ্ড দেখে যাক।
- -कौ राला वर्फि ?

ছোটবৌঠান বুঝি এতক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বলে
—আবার বুঝি তুমি বড়দিকে কিছু বলেছো মেজদি।

- —দেখো না ভাই—সারা দিনমান উনি ছাংটো হয়ে ঘোরা ঘুরি করবেন, কিছু বললেই দোষ, আমরাও গা খুলে বেড়াই, কিছু প্রনের কাপড়টা পর্যস্ত ···
- ওর না হয় রোগ হয়েছে মেজদি, কিন্তু তোমাকেও তো দেখেছি, তুমিই বা কম যাও কিসে ?

তুই আর বলিসনি ছোট, তোর আবার বড় বাড়াবাড়ি, কে আছে শুনি দশটা চোখ মেলে ? অত জামা কাপড়ের বাহার কেন শুনি, ঘরেঁদ্মানুষেরা তো ফিরেও চায় না!

ছোটবোঠান কী জবাব দেবে বুঝি ভেবে পেলে না। তারপর বললে—তুমি কি সত্যিই চাও মেজদি যে, ঘরের মানুষ ঘরে থাকুক ?

—তুই আর কথা বাড়াসনে ছোট, বড়ঘরের পুরুষমান্থবেরা কবে আর ঘরে কাটিয়েছে শুনি, আমার বাপের বাড়িতেও দেখেছি, এ-বাড়িতেও দেখছি। তোর বাপের বাড়ির কথা অবিশ্যি আলাদা।

তুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। নাপতিনী আসে আলতা পরাতে। মেজবৌ আলতা পরে, নথ চাঁছে, পায়ে ঝামা ঘষে। গল্প করে ইনিয়ে বিনিয়ে। সাদা-সাদা পা বাড়িয়ে দিয়ে মেজবৌ গল্প করে— হাঁা রে রঙ্গ, কাল রাত্তিরে তোদের পাড়ায় শাঁথ বাজছিল কেন রে ?

নাপিতবৌ বলে—ধোপাবৌ-এর ছেলে হয়েছে যে মেজমা— শোননি ?

—ওমা, এই সেদিন যে মেয়ে হলো রে একটা—বছর বিয়্নি নাকি ? খুব ভাগ্যি ভালো তো ধোপাবৌ-এর।

হঠাৎ তেতলার সিঁড়ি দিয়ে বংশী উঠে আসে। বলে— ছোটবাবু আসছে মা।

নাপতিনী সম্ভ্রস্ত হয়ে এক মাথা ঘোমটা টেনে দেয়। মেজবৌ গায়ের কাপড়টা টেনে দেয়। গিরি লম্বা করে ঘোমটা টেনে আড়াল হয়ে দাঁড়ালো।

মেজবৌ বলে—ওমা, ছোট দেওর যে কী ভাগ্যি ?

ছোটবাবু তর তর করে উঠে আসে তেতলায়। বাতাসে একটা মৃত্ব গন্ধ। চারিদিক নিস্তন্ধ হয়ে যায় এক মুহূর্তে।

প্রতিদিন এই দৃশ্যেরই রকম-ফের অন্দরের বউ-মহলে।
ভূতনাথের মনে হলো এত বড় বাড়ির বৌ সব—এরাও তো আর
পাঁচ বাড়ির বৌদের মতনই সাধারণ। অতি সাধারণ। শুধু দূর
থেকেই বুঝি একটা রহস্থের আবরণ থাকে। অন্দর-মহলের ভেতরে
যখন এই দৃশ্যু, বাইরের মহলেও ওমনি সাধারণ ঘটনাই ঘটে সব।

বংশী সেদিন শশব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছিল।—আসুন শালাবাব, মজা দেখবেন আসুন, গন্ধবাবা এসেছে।

## ---গন্ধবাবা ?

—আজ্ঞে হঁ্যা, বারবাড়িতে লোক আর ধরছে না, গন্ধবাবা এসেছে, যে-যা গন্ধ চাইছে তাই-ই দিচ্ছে।

ভূতনাথও ছুটলো। গাড়িবারান্দার নিচে পৈঁঠের ওপর বসে আছে এক সাধু। মাথায় জটা। কপালে সিঁছরের প্রলেপ। বিকটাকার মূর্তি। চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে চাকর-বাকর লোক-লস্কর স্বাই। দাস্থ জ্মাদারের ছেলেমেয়েরাও এসে দূরে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ইব্রাহিমের ছাদের ওপরেও লোক।

অনেক কণ্টে বংশী ভূতনাথকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো ঠেলে ঠুলে।

লম্বা চওড়া চেহারা লোকটার। বলছে—বেহেস্ত্ কা হুরী আউর জাহান্নম্কা কুত্তি ইয়ে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়—হামারা ইয়ে পাথল্ দেওতা মহাদেওতানে আপ্না হাতসে দিয়া হুয়া হুয়ায়—ই পাথল্ দেখো—গরীবোঁকো রূপিয়া দেনেওয়ালা, মোকদ্মামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা—মাঙ্নেওয়ালোঁকো সব কুছ দেনেওয়ালা—ই পাথল্ দেখো—দেওতাকো জরিমানা পাঁচ পাঁচ আনা।

মধুস্দন ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—গন্ধবাবা, আমাকে পদাফুলের গন্ধ করে দাও দিকি হাতে—দেখি একবার।

গদ্ধবাবা পাথরটা দিয়ে মধুস্দনের হাতের তেলোয় ঘষে দিলে।
সধুস্দন হাতের তেলোটা শুঁকে দেখে। সত্যিই তো! খাঁটি
পদ্মফুলের গদ্ধ।

- —দেখি মধুস্দন কাকা, দৈখি ভাকে।
- —দেখি, আমি শুকৈ দেখি।

সবাই শুঁকে পরীক্ষা করে দেখে ভুল নেই। কোনো ভুল নেই। পদ্মফুলই বা কোখেকে এল।

—গন্ধবাবা, আমার হাতে কোরোসিন তেলের গন্ধ করে দাও তো দেখি ?

গন্ধবাবা পাথরটা তার হাতে ঘষে দিলে আবার। যে-হাতে পদ্মফুলের গন্ধ ছিল সেই হাতেই এখন কেরোসিন তেলের কড়া গন্ধ।

—দেখি, শুঁকে দেখি—ওমা, কেরোসিনের গন্ধই তো বটেক—
সবাই ঝুঁকে পড়ে। গন্ধবাবা আবার বক্তৃতা দেয়—বেহেস্ত্কা হুরী
২২০

আউর জাহান্নম্ কা কুত্তি ইস্সে সব কুছ ঘায়েল হোতি হ্যায়— হামারা, ইয়ে পাখল্ দেওতা মহাদেওতানে আপ্না হাতসে দিয়া হয়া হ্যায় ই পাখল্ দেখো—গরীবোঁকো রূপিয়া দেনেওয়ালা, মকদ্মামে সিদ্দি দেনেওয়ালা, মাঙ্নেওয়ালোঁকো সব কুছ দেনে-ওয়ালা—দেওতাকো জরিমানা পাঁচ পাঁচ আনা…

পাঁচ আনার পূজো দিতে হবে। মাত্র পাঁচ আনাতেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এমন স্থযোগ বোধহয় কেউ ছাড়তে চাইলে না। বংশী চুপি চুপি বললে—শালাবাবু, ভাইটার চাকরির জত্যে পাঁচ আনা জরিমানা দেবো নাকি ?

মধুস্দনেরও বৃঝি কিছু মনস্কামনা ছিল। দেশের একটা ধানজমির ওপর বহুদিনের লোভ ওর। নিজের জমির লাগোয়া। দরে পোযাচ্ছিলো না। সে-ও পাঁচ আনা দিলে জরিমানা। হুড় হুড় করে আরো প্য়সা পড়তে লাগলো।

গন্ধবাবা তথনও বক্তৃতা দিয়ে চলেছে—সব ইয়ে পাথল্কা খেল্, মহাদেওতা মহদেওকী খেল্, ইয়ে পাথল্কা দৌলতমে যো কুছ্ মাঙ্না হ্যায় তো মাঙ লেও, ইয়ে পাথল্কো দৌলতমে সব কুছ্ মিলনেওয়ালা হ্যায়, বেহেস্তকা হুৱী আউর জাহান্নমকা কুতি ইস্সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়, হামারা ইয়ে পাথল্—গরীবোঁকো রূপিয়া দেনেওয়ালা, মকদ্মামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা মাঙনেওয়ালোঁকো সব কুছ্ মিলনেওয়ালা ক্ষবাবার সামনে।

হঠাৎ ভূতনাথেরও মনে হলো যেন তারও কিছু মনস্কামনা আছে। নিজের চাকরি নয়। সংসারে কারোর কিছু নয়। কিন্তু অস্তুত ছোটবোঠানের জন্মে যেন পাঁচ আনা জরিমানা দিলে হয়। যেন স্থাই হয় ছোটবোঠান। যেন স্বামীসেবা করতে পারে ছোটবোঠান। যেন মনস্কামনা সিদ্ধি হয় ছোটবোঠানের। যেন 'মোহিনী-সিঁ ছুরে' যে-কাজ হয়নি তা সফল হয়।

গন্ধবাবা জিজ্ঞেদ করলে—তুলদীপাতা হ্যায় ইধার ?

—আছে বাবা, আছে, তুলসীপাতা আছে।

গন্ধবাবা সবার হাতে গাঁজার কল্কে থেকে নিয়ে একটু করে পোড়া তামাক দিলে। সেই পোড়া তামাক হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে তুলসীগাছকে প্রণাম করে এসে আবার হাতের মুঠো খুলতে হবে।

বংশী, মধুস্থদন, লোচন, বেণী, দাস্থ জমাদার, ইব্রাহিম ফোচোয়ান, ইয়াসিন সহিস, ব্রিজ সিং সবাই মনস্কামনা নিয়ে মহাদেবকে পাঁচ আনা জরিমানা দিয়েছে। সবাই হুকুম মতো কাজ করলো।

গন্ধবাবা এবার সকলের মুঠোর ওপর তার ক্ষটিক পাথরটা ছুঁইয়ে দিলে। মনে মনে কোনো মন্ত্র পড়লে কিনা কে জানে। তারপর বললে—আভি মুঠি খোলো।

বংশী ভূতনাথের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বংশীও মুঠো **খুললো**। ভূতনাথ দেখলে তার মুঠোর মধ্যে পোড়া তামাকের বদলে

ভূতনাথ দেখলে তার মুঠোর মধ্যে পোড়া তামাকের বদলে একটা নীল কাগজ। নীল কাগজের ওপর একটা ত্রিভূজ আঁকা। সেই ত্রিভূজের ভেতর আরেকটা ত্রিভূজ।

সকলের হাতের মুঠোর মধ্যে ওই একই ব্যাপার।

গন্ধবাবা বললে—মাজুলী করে ওটা গলায় পরতে হবে। একমাস পরে গন্ধবাবা আবার আসবে এ-বাড়িতে, তখন যদি না মনস্কামনা পূর্ণহয় তো সকলের পয়সা ফেরং দিয়ে যাবে।

বংশী বললে—শালাবাব্, আপনিও একটা জরিমানা দিন না আজে i

ভূতনাথও সেই কথা ভাবছিল।

গন্ধবাবা তখন টাকাপয়সাগুলো কুড়োচ্ছে আর মুখে বক্তৃতা—বেহেস্ত্ কা হুরী, আউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্সে সব ঘায়েল হোতি হ্যায়—ইস্ পাখল্—মহাদেওনে দিয়া হুয়া হ্যায়—গরীবোঁকো রূপেয়া দেনেওয়ালা, মকদ্মামে সিদ্ধি দেনেওয়ালা মাঙনে-ওয়ালোকো সব কুছ...

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বদরিকাবাবু বৃঝি গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসেছেন। বললেন— কী হচ্ছে রে ? এত গোলমাল কীসের ?

মস্ত বড় ভুঁড়ি। গায়ে ভুলোর জামা। বরাবর বৈঠকখানা ঘরে শুয়েই থাকেন। বড় একটা লোকচক্ষুর সামনে বেরোন না। এই আজকের অস্বাভাবিক গোলমালে আকৃষ্ট হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন প্রথম। —কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া ? গন্ধবাবার সামনে এসে বললেন— কেয়া হুয়া ? কোন হ্যায় তুম ?

বংশী বুললে—উনি গন্ধবাবা।

আরো আনেকে বললে—যা গন্ধ চান, উনি করে দেবেন আজে। সব শুনলেন বদরিকাবাব্। বললেন—দাও দিকি আমার হাতে গন্ধ করে—ফুলের গন্ধ করে দাও— নিমফুলের গন্ধ।

নিমফুল! তাই সই।

গন্ধবাবা ক্ষটিক পাথরটি একবার হাতে ঘষে দিলে বদরিকা-বাবুর। তারপর আওড়াতে লাগলো—বেহেস্তকা হুরী ওউর জাহান্নমকা কুত্তি ইস্সে সব ঘায়েল হোঁতি হ্যায়…কেয়া বাবুজি মিলা ?

বদরিকাবাবু বার-বার নিজের হাতটা শুঁকতে লাগলেন। যেন অবাক হয়েছেন একটু। বললেন—কী করে করলে বলো দেখি বাপধন ?

- —ইয়ে পাখল্কা খেল্ হ্যায় বাবুজি, মহাদেওতানে দিয়া হুয়া হ্যায়।
- —দেখি বাবা তোমার পাথরখানা—ছোট ক্ষটিকখানা নিয়ে বার বার দেখতে লাগলেন বদবিকাবাব। সামান্ত এক টুকরো পাথরের কারসাজি! অবিশ্বাসের বিদ্রেপ ফুটে উঠলো ভাব-ভঙ্গীতে। ছোট ছেলে যেমন রসগোল্লা নিয়ে খুঁটিয়ে ধুঁটিয়ে দেখে! মুর্শিদকুলী খাঁ'র কান্থনগো দর্পনারায়ণের শেষ বংশধরও সহজে বিচলিত হবার লোক নন। কত রাজা মহরাজাকে •নস্তাৎ করে দিয়েছেন তুড়ি দিয়ে। ইতিহাসের বিলুপ্তপ্রায় অধ্যায়ের এক টুকরো ফসিল যেন হাতে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে বসেছেন। বললেন—কী হয় এতে বাপধন ?

গন্ধবাবা বললে—সব কুছ্ হো স্থাক্তা হ্যায় বাবুজি—মহা-দেওকা কিরপা মে···

- —অমর হওয়া যাবে ?
- —জী হাঁ, অমর ভি হো স্থাক্তা হ্যায়।
- —তবে অমরই হয়ে যাই—বলে বলা-নেই, কওয়া-নেই বদরিকাবাবু পাথরটা নিয়ে টপ করে মুখে পুরে দিলেন। আর

সঙ্গে সঞ্জবাবা চিৎকার করে উঠলো—সত্যনাশ হো গয়া, সত্যনাশ হো গয়া…

— আরে রাথ তোর সর্বনাশ, সর্বনাশের মাথায় প্লা—বলে বদরিকাবাব যেন কেমন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যেন কিছু অস্বস্তি বোধ করছেন। বললেন—লোচন এক গ্লাশ জল দে তো।

গন্ধবাবা বলেন—বাবুজী মর্ যাইয়ে গা।

কিছুক্ষণ পরেই মনে হলো যেন বদরিকাবাবুর দম আটকে আসছে। আইঢাই করতে লাগলো সারা শরীর। চোথ হুটো উল্টে এলো। গেলাশ গেলাশ জল খেলেন। মস্ত বড় ভুঁড়ি আরো ফুলে উঠলো দেখতে দেখতে। সাক্ষাৎ মহাদেবের দেওয়া ফটিক যে!

গন্ধবাবা চলে গেল এক ফাঁকে। যাবার সময় বলে গেল— বাবুজী মহাবীর হ্যায়—লেকিন্ হরগীজ মর যায়গা।

মধুস্দন ভয় পেয়ে গেল—কী সর্বনেশে কাণ্ড!

লোচনও ভয়ে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে। কী জানি কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। বদরিকাবাবু যদি মারাই যায়, সাক্ষীসাবুদ, পুলিশ-আদালত নানান হ্যাঙ্গাম পোয়াও। মেজবাবু যদি টের পায়, কানে যদি যায় কোনোরকমে। মেজবাবুর যা মেজাজ, জরিমানা হবে সকলের।

বদরিকাবাবু গাড়িবারান্দার তলায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে হাঁসফাঁস করছেন।

বংশী বললে—চলে আমুন শালাবাবু ওখান থেকে—কাজ কী এসব হ্যাঙ্গামে।

হ্যাঙ্গাম দেখে সত্যিই তখন সবাই সরে পড়েছে একে একে।
ভূতনাথ চেয়ে দেখলে জায়গটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।
বংশী আবার কামিজটা ধরে টানলে—চলে আসুন শালাবাব্,
কাজ কি ছেঁড়া ঝঞ্চাটে—আমার আবার ওদিকে কাজ পড়ে রয়েছে।

ভূতনাথবাবু বললে—তুই বরং যা বংশী, ছোটবাবু জানতে পারলে আবার।

—তাই যাই—বলে বংশীও চলে গেল।

ভূতনাথ নিচু হয়ে বদরিকাবাবুর মাথায় হাত দিলে। মুর্শিদকুলী থাঁ'র কান্তনগোর শেষ বংশধর। এখানে এই বেঘোরেই বুঝি গেলংএবার।

হঠাৎ যেন অস্পষ্ট শব্দ বেরোলো। বদরিকাবাবু কথা বলছেন— বেটা গিয়েছে নাকি হে ছোকরা ?

ভূতনাথও কম অবাক হয়নি। বললে—কেমন আছেন?

চোখ মিট মিট করতে করতে বদরিকাবাবু বললেন—বেটা গিয়েছে নাকি হে ছোকরা ?

—চলে গিয়েছে—কিন্তু আপনি কেমন আছেন ?

বদরিকাবাব এবার উঠে বসলেন। নিজের জামা-কাপড় সামলাতে সামলাতে বললেন—আমার হয়েছে কি যে কেমন থাকবো—বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের বৈঠকখানার দিকে চলতে লাগলেন।

ভূতনাথও সঙ্গে সঙ্গে গেল। বদরিকাবাবু ঘরে ঢুকে শেতলপাটি বিছানো তক্তপোশের ওপর আবার চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে একবার টগাক ঘড়িটা বার করে সময় দেখে নিলেন।

ভূতনাথের যেন ভারি অবাক লাগছিল সমস্ত ঘটনাটা ভেবে। বললে—আপনি শুধু শুধু কেন খেতে গেলেন পাথরটা—সাধু-সন্ম্যাসীদের পাথর।

- —খেতে যাবো কেন,—খাইনি তো—বদরিকাবাবু বিস্মিতের মতো চাইলেন। আমার আর কাজ-কম্ম নেই, আমি ওই পাথর গিলতে যাবো। বলো কি ছোকরা, এই দেখো—বলে আর এক টাঁটাক থেকে স্ফটিক পাথরটা বার করলেন—এই দেখো।
  - —তাজ্জব ব্যাপারই বটে।
- —নবাবের আমলের পুরোনো বংশ আমাদের হে, আমি সেই বংশের শেষ বংশধর বটে, তা আমি গলায় পাথর আটকে মরতে যাবো কেন শুনি ? এতদিন ধরে ঘড়ি ধরে বসে আছি অপঘাতে মরবো বলে ? সব দেখতে হবে না ! ইতিহাস কি মিথ্যে হবে নাকি ? সব লাল হয়ে যাবে না ৷ রণজিং সিং তো মিথো বলবার লোক নয়, নাজির আহমদ রইল না, রইল না রেজা থাঁ, বলে মধুমতীর তীরেও সীতারাম আর ফোজদার আবুতোরাব—তারাই রইল না ! কোথায়

গেল পীর থাঁ, কোথায় গেল তোর বক্স আলী—এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ উঠেছে আবার নামছে—চৌধুরীরাও নামবে—এই বড়বাড়িও ভাঙবে একদিন, রাজসাপ যথন কামড়েছে, একেবারে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করবে না! এখনও যে দর্পনারায়ণের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি রে।

की कथाय़ की कथा छेट्ठ रंगल।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু গন্ধবাবা কি দোষ করলো ?

—আরে, এটা যে গন্ধবাবার যুগ রে, গন্ধবাবারাই তো আজ রাজা হয়ে বসেছে—ওদের তাড়াতে হবে না ? এই আমাদের মেজবাবু, ছোটবাবু, তোর এই 'মোহিনী-সিঁহুর' সব যে গন্ধবাবার দল।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না ভূতনাথ। ঘর থেকে বেরিয়ে এল হঠাং। ও-কথার তো আর শেষ নেই। সব কথার মানেও বোঝা যায় না বদরিকাবাবুর। সেদিন স্থবিনয়বাবুও বললেন, 'মোহিনী-দিঁ হুর' বুজরুকি। এই এত ঐশ্বর্য, গাড়ি, বাড়ি, লোকজন, চাকর-বাকর সব উচ্ছেল্লে যাবে! কী অদ্ভূত যুক্তি, কী অদ্ভূত হেঁয়ালী!

সন্ধ্যেবেলা ছুট্কবাবুর ঘরে গিয়ে ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে— আজ এখনও কেউ আদেনি ?

ছুট্কবাবু আসর সাজিয়ে বসেছিলো। বললে—এই আপনার কথাই ভাবছিলাম, কোথায় ছিলেন এ্যাদিন, ননীলাল খুঁজছিল ?

- —ননীলাল ? গঞ্জের ডাক্তারবাবুর ছেলে সেই ননীলাল ? নামটার সঙ্গে যেন অনেক বৈনাঞ্চ, অনেক স্মৃতি জড়ানো আছে। অনেক সমারোহ, অনেক সৌরভ। ননীলালের নামটা মনে পড়লেই যেন সমস্ত ছেলে-বেলাটা আবার সজীব হয়ে ওঠে। তার সেই চিঠি! সেই চিঠিটা আজো স্বত্নে টিনের বাজের মধ্যে যে রেখে দিয়েছে সে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস কর্লে—আমার খোঁজ কর্ছিল কেন ?
  - ওর বিয়ে হলো কি না ? আপনাকে নেমস্তন্ন করতে চেয়েছিল। —বিয়ে ? হয়ে গিয়েছে ?

ছুটুকবাবু বললে—হাঁ, হয়ে গেল বিয়েটা। ননীটা যা হোক খুব দাঁও মেরেছে বিয়েতে। তিনখানা বাড়ি—সাত লক্ষ টাকা।

२२७ °

—সেকি ? ভূতনাথও কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। এই

সেদিন যে সে টাকা ধার করতে এসেছিল ছুট্কবাব্র কাছে। এরই মুধ্যে এত টাকার মালিক হয়ে গেল সে!

ছুট্কর্বু আবার বললে—এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেল ননীটা, বরাবর জানতুম ও একটা সোজা ছেলে নয়। আমাদের টাকায় বরাবর বাব্য়ানি করে আমাদের ওপরই টেকা মেরেছে—তা বাহাছরি আছে ননীর, কোখেকে কার সঙ্গে ভাব জমিয়ে শেষ পর্যন্ত কী যে করে বসলো—

## —কী করে কী হলো ছুটুকবাবু ?

ননীলাল অবশ্য তার কল্পনায় চিরকালই উচু ছিল। ছোটবেলা থেকে ননীই ছিল ভূতনাথের আদর্শ। অমন চমৎকার স্থন্দর চেহারা। রূপবানই বলা যায়। কিন্তু মাঝখানে যেদিন দেখা হয় ওর সঙ্গে, সেইদিনই কেমন আঘাত পেয়েছিল ভূতনাথ মনে মনে। তার সেই আগেকার চেহারা যেন আর নেই। সেই লাবণ্য মুছে গিয়েছে মুখ থেকে। তার সেই ঘন ঘন সিগারেট খাওয়া। সেই কোঠরগত চোখ। আর সেই অশ্লীল প্রসঙ্গ আলোচনা। যে-মানুষ এত নিচে নামতে পারে, চরিত্রহীনতার একেবারে শেষ ধাপে, সে কেমন করে জীবনে আবার প্রতিষ্ঠিত হবে! কেমন করে সে সাত লক্ষ টাকার মালিক হবে—তিনখানা বাড়ির স্বত্ত্বাধিকারী হবে!

ছুট্কবাবু বলতে লাগলো—হেন রোগ নেই, যা ওর হয়নি ভূতনাথবাবু, আমরা কত বারণ করেছি এ-পথে আর যাসনি—কিন্তু ননী
বলতো—'ও-সব তোদের কুসংস্কার,—এটা আর কুলমর্যাদার যুগ নয়
রে—এটা টাকার যুগ—' বলতো—'টাকা স্বর্গ, টাকা ধর্ম, টাকা বংশ,
টাকা গোত্র—টাকাই জপ-তপ-ধ্যান—সবার চাইতে বড় কুলীন
টাকা, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ টাকা—' বলতাম—তোর স্বাস্থ্য গেলে টাকা
কে খাবে গ

ননী বলতো—টাকা না থাকলে এ স্বাস্থ্য নিয়ে কী হবে ? কখনও বলতো—এ যুগের খৃফ, বুদ্ধ আর চৈতন্তদেব কে জানিস ? আমরা প্রশ্ন শুনে হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম—খৃফ, বুদ্ধ আর চৈতন্ত-দেব—ওরা আবার যুগে যুগে বদলায় নাকি ?

ননীলাল বলতো—বলতে পারলিনে ? এ যুগের অবতার হলেন শেঠ-শীল আর মল্লিক। ছুট্কবাবু কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়লো। হাসির চোটে ভুঁড়ির মাংস থল থল করে নেচে ওঠে। যেন একটা কোতুক করবার দারুণ বিষয় পাওয়া গিয়েছে।

—আমাদের কলেজের ভেতর ঢুকতে মস্ত বড় সদর-দরজার ওপর লেখা ছিল—"God is Good"। একদিন কলেজে মহা সোর গোল বেধে গেল। হৈ-চৈ কাগু। কী সর্বনাশ ব্যাপার! দেখা গেল কে যেন বড় বড় হরফে সেখানে লিখে রেখেছে—"God is Money"। আমরা তো অবাক সবাই। সেকালে রসিকলাল মল্লিক আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যখন বলেছিল—'I do not believe in the holiness of the Ganges' তখনও হিন্দুসমাজ এত চমকায়নি—তা সেই ননীলাল শেষ পর্যন্ত…

ভূতনাথ জিজেদ করলে—বউ কেমন হয়েছে ?

—বউটাও রূপনী ভূতনাথবাবু, তাই তো বলছি— ওর কপালটা ভালো, কাল নেমন্তর খেয়ে এসে পর্যন্ত ওই কথাই তো ভাবছি। শালাটা করলে কী ? আজ এসেছিল সবাই গান-বাজনা করতে—মন বসলো না। পাঁচ শ' টাকা ধার নিয়ে গিয়েছে ননী এই সেদিন—এখনো শোধ করেনি। তার কাছে পাঁচ শ' টাকা চাইতেই এখন লজা করবে আমার। পাঁচ শ' টাকার জন্মে নয়, পাঁচ হাজার টাকা গেলেও কিছু ভাবতুম না। ননী আমারে কাছ থেকে অমন অনেক টাকা নিয়েছে—হিসেব রাখিনি কখনও—কিন্তু এমনভাবে ননী আমাকে টেকা দিয়ে যাবে ভাবিনি তা কখনও।

ছুট্কবাব্ যেন কেমন মুবড়ে পড়েছে। বলতে লাগলো— এই যে সব নেশা-টেশা দেখছেন এ-সব ও-ই আমাকে প্রথম শেখায়, এই যে গান-বাজনার সখ—এ-ও ওরই কাছ থেকে প্রথম শিখি—তখন কলেজে সবে ঢুকেছি। চাকরের সঙ্গে গাড়িতে যাই আর গাড়ি করে ফিরে আসি। একদিন হঠাৎ ছপুরবেলা কলেজ ছুটি হয়ে গেল—ছজনে একসঙ্গে বেরোলাম রাস্তায়। কোন্ রাস্তা দিয়ে ঢুকে কোন্ রাস্তায় বেরিয়ে শেষে এক গলির মধ্যে নিয়ে গেল ননী, সেখানে একটা বাড়িতে গান-বাজনা হচ্ছিলো। আমাকে বললে—পেছন পেছন চলে আয় চুড়ো— বলে নিজেই আগে ঢুকে পড়লো। আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি দোতলার ওপর গানের আসর বসেছে, গান গাইছে একটা মেয়ে, নাকে একটা প্রকাণ্ড নথ্।

ননী থ্কপাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে পড়লো। আমাকেও টেনে পাশে বসালো।

গান থামলো। সারেঙ্গী বাজাচ্ছিলো যে সে-ও থামলো। তবলচিও থামলো।

ননী গিয়ে মেয়েটার কানে কানে চুপি চুপি কী বললো কে জানে! মেয়েটা আমার দিকে ছ' হাত তুলে সেলাম করে বললে— আপনার বহুত্ মেহেরবানি—কী গান গাইবো ফরমাশ করুন ?

তা বুঝলেন, তখন আমার বুক কাঁপছে, বয়েসও কম, গোঁফও ওঠেনি বলতে গেলে, তা ছাডা ওসব জায়গায় কখনও যাই নি আগে, আমি কিছু কথাই বলতে পারলুম না। গান-বাজনা শোনা অবশ্য অভ্যেস ছিল আমার, বাডিতে এসে কত বাঈজী গান গেয়ে গিয়েছে, নজরানা নিয়ে গিয়েছে, নাচ দেখেছি, সে-সব অন্থ রকম। নাচঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উকি মেরে দেখেছি আমরা, বাড়ির চাকর-বাকর সবার কাছে কত কিছু শুনেছি, কাকামশাইরা বাঈজীদের সঙ্গে সারারাত ধরে ফুর্তি করেছে। খাওয়া দাওয়া হয়েছে, নেশা-টেশাও চলেছে, তোষাখানায় যখন গিয়েছি চাকরদের মুখে বাবুদের কীর্তিকলাপ শুনেওছি। বড়ছোট মাঝারি নানান মাপের রঙ বেরঙের বোতলের চেহারা দেখেছি, কিন্তু আমরা মানুষ হয়েছি ও-সব আওতার বাইরে। ওসব চলতো আমাদের চোখের আডালে। কিছু আমাদের জানতে পারবার কথা নয়! মা'র কাছে গিয়ে বাবামশাই-এর অন্ত চেহারা দেখতুম! বড় ভয় করতাম কিনা কর্তাদের—কিন্তু এমন করে বাঈজীর মুখোমুখি হই নি কখনো। ননী মেয়েটাকে বললে—কিছু খাওয়াও ভাই আমাদের—আমার বন্ধু আজ এই প্রথম এল এ-সব জায়গায়।

আমার দিকে চেয়ে বললে—কীরে চূড়ো—খিদে পেয়েছে— কী খাবি বল ? তোর তো আজ বিকেলের বরাদ তথ খাওয়া হয়নি। আমার তখন ভাই ঘাম ঝরছে—খাবো কি মাইরি, খেতেই ইচ্ছে করছে না। ননী জানতো বিকেলবেলা এক গেলাশ তথ আর ফল খাওয়া অভ্যেস আমার। কতদিন কলেজের পরে আমাদের বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ও ফলটল খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখন কে আমার কথা শোনে ভাই! মেয়েটা কাকে যেন কী বললে। আর খানিক পরেই এল সব খাবার । ফলও এল, মিষ্টিও এল। আর আমার জন্মে তুধও এল। মেয়েটা আমাকে বললে—আপনার বড় লজ্জা বুঝি।

কিন্তু ননীটা কী বদমাইশ জানেন! মেয়েটাকে বললে—তুমি তো লজাহারিণী ভাই—ওর লজা আজ ভাঙতে পারবে না ?

মেয়েটা জিব কেটে বললে—তেমন অহম্বার আমার নেই ননীবাবু, আপনাদের মতন ভদরলোকের পায়ের ধুলো পড়ে আমার কুঁড়ে ঘরে, তাইতেই আমি ধয়া।

ননী বললে—বাজে কথা থাক, খাবার দিলে, আর মুখগুদ্ধি দিলে না, এ কী রকম! তেষ্টা পাচ্ছে যে।

মেয়েটা ঝলমল করে উঠে পড়লো। বললে—ছি ছি আগে বলতে হয়।

বেনারসী ওড়নার ঘোমটা সরিয়ে থস্ থস্ শব্দ করতে করতে গিয়ে এবার দাঁড়িয়ে দেরাজ খুলে পেছন ফিরে তাকালো আমার দিকে। বললে—কড়া জিনিষ চলবে আপনার ?

তথন কড়া মিঠে কিছুই জানিনে। কখনও খাইনি ওসব। কিন্তু খেলাম। কড়া খেলাম কি মিঠে খেলাম জানি না ভাই কিন্তু খেলাম! সেদিন কী আদর আমার! আমাকে তোয়াজ করাই একমাত্র কাজ হলো বাড়িস্থদ্ধ লোকের।

তারপর গান চলতে লাগলো। মতিয়ার মুখেই ওই গানটা প্রথম শুনি। এখনও মনে আছে সেটা—'জখ্মী দিল্কো না মেরে ছখায়া করো'—

একে গজল তায় মতিয়ার গলা, সঙ্গে সারেঞ্চী আর পেশাদারী হাতের সঙ্গত। তার ওপর আবার একটু অমৃত পেটে গিয়েছে। কখন যে কোথা দিয়ে সময় চলেছে টের পাবার কথা নয়। তখন বাজির কথাও আর মনে নেই, কারোর কথাই মনে নেই। তখন মতিয়াকে নাকি আমি কেবল বলেছি নেশার খোরে—তোমায় বিয়ে করবো আমি—তোমায় ছাড়বো না আমি।

ভোর বেলা যখন ঘুম ভেঙেছে নেশা কেটেছে তখন ননী এল।

এসেই গালাগালি। বললে—ছি ছি চ্ডো তোর একটা জ্ঞানগিম্যি নেই, সারা রাত বাঈজীর বাড়ি কাটালি এত বড় বংশের ছেলে হয়ে! আমি তো অবাক। বলে কী। আমাকে ওই-ই নিয়ে এল আর এখন কিনা আমাকেই গালাগালি!

আড়ালে নিয়ে এসে চুপি চুপি বললে—আমরা ভদ্দরলোকের ছেলে—একটু ফুর্ভিটুর্তি করে চলে যাবো নিজের বাড়ি, তা না রাত কাটাবো এখানে ? কত বললুম—চল চূড়ো চল, চল—তুই কিছুতেই শুনলি না। ছি ছি—এখানে কি রাত কাটাতে আছে ?

তথন আমরো তাই মনে হচ্ছিলো মাইরি। এ কী করলুম! আমি তো ভদ্রলোক! আমি বড়বাড়ির ছেলে—আমি নিমক মহলের বেনিয়ান ভূমিপতি চৌধুরীর প্রপৌত্র। সূর্যমণি চৌধুরীর নাতি, বৈদূর্যমণি চৌধুরীর ছেলে—আমার এ কী পরিণাম। বললাম —চল বাড়ি চল।

ননীলাল বললে—দে কি ? বাড়ি যাবি কী রে ?
আবার কী দোষ হলো বুঝতে পারলাম না ! বললাম—কেন ?
—ওকে কিছু দে—মতিয়ার তো এটা ব্যবসা—ও এত কষ্ট
করলো—সারা রাত জাগলো ।

তাও তো বটে! কিন্তু সঙ্গে তো কিছু আনিনি।

ননী বললে—বাড়ি থেকে আনিয়ে দে—কিছু না দিলে খারাপ দেখাবে যে—তোদের বংশের মুখে চুনকালি পড়বে যে।

বললাম—কত দিতে হবে ?

—তোর যা খুশি, মতিয়া কিছু চাইবে না, ও তেমন মেয়ে নয়, তা হলে আর তোকে এখানে আনতুম না, অন্থ মেয়ে হলে অবশ্যি হাজার টাকা চেয়ে বসতো, তা ছাড়া তুই তো কিছু বলিসনি, আমিই এনেছি তোকে—দায়িত্বটা তো আমারই। তবে ওর তো এটা ব্যবসা, ওরই বা চলে কিসে—আর তোদের বংশের নামডাক আছে—দেখিস যেন বদনাম না হয়।

—কত দেবো তুই বল।

ননী গলা নিচু করে বললে—নবাবী করে যেন আবার বেশি দিতে যাসনি তুই। আসলে তো ওরা বাঈজী—পাঁচ শ' টাকা দিয়ে নমো নমো করে সেরে দে এ-যাত্রা।

তা এই হলো ননীলাল! আপনি ভেবেছেন ননী সেই পাঁচ শ' টাকার সবটা দিয়েছে মতিয়াকে ! নিশ্চয়ই অর্ধেক নিজে মেরে দিয়েছে। তারপর যখন আবার পরে একদিন মতিয়ার কাছে গেলুম—জিজ্ঞেস করলুম।

মতিয়া বললে—সে কি, আমাকে একটা পয়সাও তো দেয়নি সেদিন ?

তা ননীলালকে চিনতে আমার আর বাকি নেই ভূতনাথবাবু।
আর শুধু কি আমাকে! আমার মতন আরো কত বড়লোক
আছে কলকাতায়। সারা কলকাতার লোকের কাছ থেকে ধার
করেছে। ঠনঠনের ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্তর কাছ থেকেও নিয়েছে।
একটু বড়লোক দেখলেই তার কাছ থেকে টাকা ধার করেছে।
শোধ কাউকেই দেয়নি। শুধু কি একবার। বার-বার আমার
কাছে একটা-না-একটা ছুতো করে ধার চেয়েছে। ওর ওই একটা
গুণ। ও চাইলে কেউ না বলতে পারে না। খানিক থেমে
ছুট্কবাবু বললে—একটু চলবে নাকি আজ ? একটুখানি ?

ভূতনাথ ছুটুকবাবুর হাত ছুটো চেপে ধরে বললে—মাপ করবেন ছুটুকবাবু। সেদিন তো খেয়েছিলাম—আজকে আর নয়…

ছুটুকবাবু বললে—তবে বলছেন যখন থাক, কিন্তু আমি একটু খেয়ে আসি—বলে পর্দার ভেতরে গিয়ে আবার মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। এসে বললে— সেই কথাই কাল থেকে ভাবছি, ননীটা বাহাত্ব ছেলে বটে—কত ঘাটের যে জল খেয়েছে আর কত ঘাট যে পার হয়েছে তার শেষ নেই। অথচ একজামিনেও পাশ করলে, আর নেশা ধরে গেল আমাদেরই…

হঠাৎ স্থযোগ বুঝে ভূতনাথ বললে—আপনার সেই শশী কোথায় গেল—শশীকে দেখছিনে।

- —না ভাই, ও-সব চাকর আর রাখবো না ঠিক করেছি, পারা ঘা হয়েছিল সারা গায়ে।
- —বংশীর একটা ভাই আছে, বংশী বলছিল ওর ভাইটাকে যদি···

কথাটা শুনে ছুট্কবাবু যেন চটে গেল। বললে—না ভাই ও-সব এক ঝাড়ের বাঁশ, ওদের কাউকেই আর বিশ্বাস নেই, বেটার। সবাই পাজি—ও সবাই যেন মালকোষের ধৈবত্—যেখানেই থাকুক ঘুরে ফিরে ঠিক সেই ধৈবতে এসে দাঁড়াবে তে এবার ভাবছি পরীক্ষাটা আবার দেবো—একটা মাস্টার ঠিক করেছি। হপ্তায় চারদিন লেখাপড়া আর তিনদিন গান-বাজনা আর এই নেশাভাঙটাও ছাড়তে হবে—বলে আবার উঠলো ছুট্কবাব্। উঠে পর্দার আড়াল থেকে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। বলে—আপনি বেশ ভালো আছেন স্থার—কোনো নেশাটেশার মধ্যে নেই—এ একবার ধরলে ছাড়ায় কোন শালা।

হঠাৎ বাইরে যেন কার ছায়া পড়লো।

ছুটুকবাবু চিংকার করে উঠলো—কে রে, কে ওখানে ? কে ?

- —আমি বংশী আছে।
- —তা বাইরে কেন ? ভেতরে আয়—কী দরকার ? বংশী বললে—আমি শালাবাবুকে একবার ডাকছিলাম।
- —ও—বলে ভূতনাথ উঠে বাইরে এল।

্ ভূতনাথ বাইরে আসতেই বংশী গলা নিচু করে বললে—কই, ছোটমা'র কাছে যাবেন বলেছিলেন—যাবেন না ং

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু আছেন, না চলে গিয়েছেন ? বংশী বললে—ছোটবাবুর তো অসুখ খুব—পেটে যন্তরণা হচ্ছে কতদিন থেকে—বাড়িতেই থাকেন।

- —তাহলে ?
- —আমি ছোটমা'কে বাইরে ডেকে আনবো'খন, আপনি কথা বলবেন—তাতে কি—ছোটমাও যে আপনার কথা বলছিলেন আজ্ঞে।
  - —তবে চল।

ছুট্কবাব্র ঘরে ঢুকে ভূতনাথ বললে—তাহলে আজ আসি ছুট্কবাব্, আর একদিন আসবো। বাইরে বেরিয়ে ভূতনাথ বললে—কোন্ দিক দিয়ে যাবি বংশী ?

বংশী বললে—কেন আপনার সেই চোরকুঠুরির সরু বারান্দা দিয়ে ?

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ইটবাঁধানো উঠোনের ওপর তখন ইব্রাহিমের ছাদের আলোটা থেকে একফালি আলো এসে পডেছে। ওদিকে খাজাঞ্চীখানার দরজায় তালা পড়ে গিয়েছে। দক্ষিণের বাগানের কোণ থেকে দাসু মেথরের ছেলেটা বাঁশীতে বিশ্বমঙ্গলের স্কর ভাঁজছে—'ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে'—। আস্তানলের ভেতর ছোটবাবুর শাদা ওয়েলার জোড়া অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঠকাঠক পা ঠুকে চলেছে। আস্তাবলের ওপর দোতলায় ব্রজরাখালের ঘরটা তেমনি অন্ধকার। তার পাশে ব্রিজ সিং-এর ঘরে টিম টিম আলো জলছে। বোধ হয়, আটা মাখছে এখন। থপ থপ শব্দ আসছে সে-ঘর থেকে। তার পেছনে তোষাখানায় চাকরদের ঘরে এখন তাস-পাশা চলছে। সন্ধ্যেবেলা কাজ কম। বাবুরা বেরিয়ে গিয়েছেন বেড়াতে।

ভূতনাথ আস্তাবল বাড়ির পাশ দিয়ে একেবারে বাগানের কাছে এল। বংশী আগে আগে চলেছে। মনে হলো—প্রথমে গিয়ে কী কথা বলবে। বহুদিন থেকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিলো ছোট-বৌঠানকে। গিয়ে বলতে হবে—'মোহিনী-সিঁহুর' আগাগোড়া সব মিথ্যে কথা! সব বুজক্ষকী! ছোটবৌঠান যেন 'মোহিনী-সিঁহুর' না পরে। আগে যদি জানতো ভূতনাথ 'মোহিনী-সিঁহুর' দিতো না কথনও।

বংশী এবার ডাকলে—চলে আস্থন শালাবাবু।

—এ আবার কোন্ রাস্তা বংশী ?

চোরকুঠুরির ঠিক সামনাসামনি একটা দরজা। এতদিন নজরে পড়েনি তো! সেই ইটালিয়ান সাহেবের মেমসাহেব! এখান দিয়ে এই গুপু পথে বৃঝি অভিসারের আয়োজন হতো। ভূমিপতি চৌধুরী বৃঝি এই দরজা খুলে দিতেন মধ্যরাত্রে। নিমক মহলের বেনিয়ানের হৃদয় নিয়ে লেনদেন চলতো বৃঝি এইখানে। এই লোকচকুর অন্তরালে!

বংশী বললে—এই রাস্তা দিয়েই ছোটমা আনতে বলছেন আপনাকে আজে।

অতি নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। ভূতনাথের মনে হলো—
ভূমিপতি চৌধুরীর পর এ-দরজা এই প্রথমবার বুঝি আবার খোলা
হলো এতদিন পরে। নিঃশব্দে সে বুঝি পেরিয়ে চলে এসেছে
সপ্তাদৃশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যায়ে। সেদিনটা এই বারান্দার

মতোই বুঝি অন্ধকারাজ্য়। কলিকাতা শহর তথন সবে গড়ে উঠছে। 🔪 সূতাত্মটীতে তথন কেবল হোগ্লার জঙ্গল। সেই হোগ্লার জঞ্লের মধ্যে লুকিয়ে আর্মেনিয়ানরা মেয়েমানুষের ব্যবসা করে আর ডাকাতরা টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে পথিকদের খুন করে ফেলে দেয় গঙ্গার জলে। মানুষ বলি দেয় কালীঘাটের কালীর সামনে। তারপর জব চার্নকের আমল থেকে শুরু হয়ে শহর যখন ওয়ারেন হে স্টিংস-এর আমলে এসে প্রথম এক মুহূর্তের জন্মে থমকে দাঁড়ালো, তখন এল স্থার ফিলিপ ফ্র্যান্সিস আর এক মাদাম গ্র্যাণ্ড। পৃথিবীর সেরা প্রেমের কাহিনী। সেদিন সেই রাত্রে যখন মাদাম গ্র্যাণ্ডের শোবার ঘরে প্রথম ধরা পড়লো ফ্র্যান্সিস সাহেব তখন ভূমিপতি চৌধুরীরও জন্ম হয়নি। কিন্তু মাদাম গ্র্যাণ্ড বুঝি বার-বার বিভিন্ন রূপ নিয়ে জন্মেছে সংসারে। কখনও ফ্র্যান্সিস সাহেবকে, কখনও ভূমিপতি চৌধুরীকে, আবার কখনও জবার রূপ নিয়ে ছলনা করেছে পুরুষ জাতকে। এই অসময়ে ছোটবোঠানের আকর্ষণের পেছনেও যেন সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির যোগাযোগ রয়েছে। রয়েছে এক মহা-অপরাধের পূর্বাভাষ। নইলে এত আকর্যণ কেন ? ব্রজরাখাল তো রার-বার বলেছিল—কাজটা ভালো করোনি বড়োকুটুম—ওরা হলো সাহেব-বিবির জাত—আর আমরা হলাম গিয়ে গোলাম—ওদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম ভালো নয়।

সেই অন্ধকারাবৃত আবহাওয়ায় বংশীর পেছনে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল ভূতনাথ। কেন সে বাচ্ছে। কোথায় যাচছে। কার কাছে যাচছে। এ কি তার কলকাতা দেখতে আসা। জীবনে সে প্রতিষ্ঠা করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে—তবে আজ কেন এই অভিসার! রোজ রোজ ঘরের অন্ধকার স্থড়ক্ষ পথে কেন এই তিমিরাভিসার! যে-পথ দিয়ে স্থার ফিলিপ ফ্র্যান্সিস, ভূমিপতি চৌধুরী সবাই একদিন গিয়েছে, আজ ভূতনাথও আবার সেই পথ দিয়ে বুঝি যাত্রা করছে—তার এই অবৈধ নৈশ যাত্রা!

বংশী পেছন ফিরে আর একবার ডাকলে—কই, আসুন শালাবাবু।

হঠাৎ কী যেন হলো। মনে পড়লো ছোটবোঠানের যশোদা-ছুলালকে! মনে পড়লো ফভেপুরের বারোয়ারিতলার মা মঙ্গলচণ্ডীকে। আর মনে পড়লো—নরহরি মহাপাত্রের সর্বসিদ্ধিদাতা বিনায়ককে। ভূতনাথ বললে—চল—যাই।

দরজাটা খুলেই সামনে ছোটবোঠানের ঘর । একেবারে মুখোমুখি।

আগে থেকেই বুঝি বন্দোবস্ত ঠিক ছিল সব। বংশী দরজার সামনে যেতেই ছোটবোঠান বেরিয়ে এল। ঘরের আলো পড়ে ছোটবোঠানের কানের হীরেটা চক চক করে উঠলো। ভূতনাথকে তখনও বুঝি ভালো করে দেখতে পায়নি ছোটবোঠান। বললে— কই রে বংশী—ভূতনাথ কই ?

ভূতনাথ সামনে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—বেঠান এই যে আমি!

—ও, এসেছো—এসো—মাথা থেকে নিঃশব্দে ঘোমটাটা খসে গেল বৌঠানের। এতক্ষণে ভালো করে যেন দেখতে পেল মুখটা। সেই ছোটবৌঠান। ভূতনাথের যেন চোখ নামতে চায় না। ছোটবৌঠানের নজরে পড়লো। একটু হেসে বললে—এসো, ঘরের ভেতরে এসো।

তবু ভূতনাথের যেন দিধা হলো। বললে—ছোটবাবু কোথায় ?
—আছেন, কিন্তু সেজন্মে তোমার কিছু ভয় নেই—তুমি এসো।
ঘরে যেতেই ছোটবোঠান বললে—কেমন আছো ভূতনাথ ?

ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে দেখলে একবার। সব ঠিক তেমনি আছে। আলমারির পুতৃদগুলো ঠিক তেমনি করে তার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সোনার বাঁশি হাতে করে ছোট-বৌঠানের যশোদাছলাল তেমনি অচল অটল দাঁড়িয়ে। ছোট-বৌঠানের দিকে চাইতেই ভূতনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। মনে হলো, একটু আগেই যেন ছোটবৌঠান খুব কেঁদে ভাসিয়েছে। কিন্তু ভূতনাথের চোখে চোখ পড়তেই ছোটবৌঠানের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। বললে—কী দেখছো ভাই অমন করে ?

ভূতনাথ বললে—না, আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম একটা কথা।

- —की कथा—वरना ना **ख**नि ?
- . —ও সিঁত্র আর আপনি পরবেন না—ওই 'মোহিনী-সিঁত্র'।

- —কেন, সিঁহুরে আবার কী দোষ করলো ভাই—জ্বার সঙ্গে বুঝি ঝগড়া হয়েছে ?
  - —ना, शिष्ठा नय, श्वविनयवात् निरक वलरहन, **७**मव वृकक्की।
  - —তা হোঁক, কিন্তু আমার কাজ হয়েছে ভাই!
  - —দে কি!
- —হাঁা, 'মোহিনী-সিঁ ছরে'র ফল ফলেছে আমার, অনেক ওষ্ধ-বিষ্ধ আগে খেয়েছি, মাছলি-তাগা, কিছুই বাদ রাখিনি, পূজো-মানত্ সব করে দেখেছি, কিছুতে কিছু হয়নি আগে—কিন্তু 'মোহিনী-সিঁ ছরে' কাজ হয়েছে।
- —সে কি বৌঠান, স্থবিনয়বাবু নিজেই বললেন যে ও বুজরুকীর ব্যবসা তুলে দেবেন।
  - —তা হোক।
  - —কী করে হলো ?
- —সব কথা তো তোমাকে বলা যায় না, তুমি শুনতেও চেও না কিছু—কিন্তু...
  - —কিন্তু কী বৌঠান ?

ছোটবৌঠান যেন একটু দ্বিধা করলো। তারপর বললে— ছোটকর্তা কথা দিয়েছেন আমাকে, জানবাজারের বাড়িতে আর যাবেন না। বরাবর রাত্রে বাড়িতেই থাকবেন, যদি আমি…

- —যদি আপনি⋯ ?
- এখন এর বেশি আর শুনতে চেও না—এর বেশি আমি বলবোও না।

ছোটবৌঠান যেন নিজেকে সামলে নিলে।

তারপর বংশীকে ডেকে ছোটবৌঠান বললে—বংশী তুই এখন যা—পরে ডেকে পাঠাবো।

বংশী চলে যাবার পর ছোটবোঠান গলা নিচু করে বললে— কিন্তু ভূতনাথ, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে— আজকেই।

ভূতনাথের উৎস্থক দৃষ্টির সামনে চোখ রেখে পটেশ্বরী বৌঠান বললে—করবে ? পারবে ?

--পারবো। কী ?

- —কেউ যেন জানতে না পারে—বংশীও নয়।
- —কেউ জানবে না বৌঠান।
- —আমাকে মদ কিনে এনে দিতে হবে।
- —মদ ?
- —হাঁা, মদের অভাব নেই এ-বাড়িতে তা সবাই জানে।
  এ-বাড়িতে ছেলে বুড়ো সবাই খায়, কিন্তু তবু দরকার, খুব ভালো
  মদই নিয়ে এসো, বেশি নয়, সামাগ্য হলেই চলবে'খন, কিন্তু আজ
  রাত্রেই—আমি টাকা দিচ্ছি। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে চাবি নিয়ে
  সিন্দুক খুলে টাকা বার করে দিলে—বললে—এই জ্ঞেই তোমায়
  ডেকেছিলাম।

ভূতনাথ উঠলো। পটেশ্বরী বৌঠান বললে—হাঁ। ভাই যাও— তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। রাস্তা তো চিনে নিলে—ওইখান দিয়ে আসবে, কেউ জানবে না।

হতবৃদ্ধির মতো ভূতনাথ বেরিয়ে এল বাইরে। কোথাও কিছু নেই, কিন্তু এমন যে হবে ভাবতে পারেনি ভূতনাথ। বড়বাড়ির রহস্তই বৃঝি আলাদা। অক্স কোনো নিয়মে বৃঝি একে বাঁধা যায় না। ইতিহাসের পাতায় এর মানুষগুলো বড় বেশি নড়ে চড়ে, কথাও বৃঝি বেশি বলে—কিন্তু কিছুতেই বৃঝতে দেয় না নিজেদের! ভূতনাথের মনে হলো পটেশ্বরী বোঁঠান যেন সত্যিই ইন্ধাপনের বিবির মতন—হাতে যদিই বা আসে সে শুধু হাতের বাইরে চলে যাবার জন্তে!

ভূতনাথ সন্ধ্যের অন্ধকারেই গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।



আজ এতদিন পরে ভাবতে যেন কেমন লাগে। সে-মান্থ-গুলো, সে-দিনগুলো কোথায় গেল। সেই লঘুপক্ষ দিন আর রাত গুলো। উঠে বসে ধীরে সুস্থে চলা, ভাবা আর বাঁচা! দিন যেন আর ফুরোয় না, রাত যেন আর কাটে না। সূর্য উঠতো যেন বড় আস্তে আস্তে! ডুবতো যেন বড় দেরি করে। গড়িয়ে গড়িয়ে ২৬৮ চলতো সময়ের চাকা ! হচ্ছে, হবে। অত তাড়া কিসের। তামাক খাও। আর একটু জিরোও। সমস্ত দিন তো পড়ে রয়েছে। কত কাজী করবে করো না!

সে অনেকদিন আগের ঘটনা। সেবার হুজুগ উঠলো চৈত্রমাসের অমাবস্থার দিন মহাপ্রলয় হবে! প্রলয় মানে এক ভীষণ কাণ্ড! কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে। পাঁজিতে লিখেছে—অমাবস্থা তিথিতে দ্বাদশ ঘটিকা সপ্তম পল ত্রয়োদশ দণ্ড গতে ঘাতচন্দ্র দোষ।

ভৈরববাবু এসে বললেন—লোচন, দে বাবা, ভালো করে তামাক খাইয়ে দে—আর তো ক'টা দিন।

লোচনও কথাটা শুনেছিল। বললে—বলেন কি ভৈরববারু কলি উল্টে যাবে গ

—উল্টে যাবেই তো, কলির চারপো পূর্ণ হয়েছে যে— উল্টোবে না।

লোচন বললে—উল্টে গেলে কী হবে ?

ভৈরববাবু বললেন—সত্য যুগ শুরু হবে।

লোচন বললে—আমরা দেখতে পাবো তো ?

—বেঁচে যদি যাস তো দেখতে পাবি বৈকি—কিন্তু বেঁচে থাকলে তো—কী হয় আগে দেখু ?

লোচন সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লো। বললে—বাঁচবো না ভৈরববাবু—বঁলেন কি!

ভৈরববাবু ছাঁকো টানতে টানতে বললেন—বাবুরা বাঁচবে কিনা তাই আগে দেখ্! বাবুরা বাঁচলে তবেঁ তো চাকর-বাকরেরা! মনে কর, সাততলা বাড়ির মতো উঁচু জল দাঁড়িয়ে গেল এখানে, কলকেতা শহর হয় তো সমুদ্ধুর হয়ে গেল—তখন কোথায় থাকবি তুই, আর কোথায় থাকবো আমি—মেজবাবু পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছে।

সমস্ত কলকাতার লোকগুলো ভয় পেয়ে গেল। যেখানে যায়, সেখানেই ওই আলোচনা। রাস্তার ধারে রোয়াকগুলোতে আড্ডা বসে। জোর আলোচনা চলে।

নিশা ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল। বলে— যদি বেঁচে থাকি তো আবার ফিরে আসবো শালাবাবু, মরবার আগে জমি-জিরেতের পাওনাগণ্ডা সব বুঝে নেই তো—মরে গেলে কে আর দেবে। লোচন বলে—পেট ভরে ভাত খেয়ে নে বংশী—এ জ্বারে খেতে পাবি কি না-পাবি।

বংশীও বড় ভয় পেয়ে গিয়েছে। বলে—কী হবে শালাবাবু ? বোনটার জন্মেই ভাবি, বিয়ে দিয়েছিলুম, আট কুড়ি টাকাও খরচ হয়ে গেল, সোয়ামীও বাঁচলো না ওর। এখানে যাহোক ছোটমা'র পায়ের তলায় বসে ছ'মুঠো খেতে পাচ্ছিলুম—কিন্তু এখন এ কী কাণ্ড বলুন তো!

এক-এক করে দিন যায়। চৈত্র মাসের অমাবস্থা এগিয়ে আসে। একদিন 'মোহিনী-সিঁহুর' আপিসে গিয়ে স্থবিনয়বাবুর কাছে কথাটা পাড়লে ভূতনাথ। আপনি কিছু শুনেছেন স্থার !

সব শুনে স্থবিনয়বাবু বললেন—শেষ দিনটার জন্ম অত ভয় পাও কেন ভূতনাথবাবু, গানেরও তো সম্ আছে, ছন্দেরও তো যতি আছে, কিন্তু নদী যেখানে থামে, নদী যেখানে শেষ হয়, সেখানে একটা সমুদ্র আছে বলেই তো শেষ হয়—তাই শেষ হয়েও তার তো কোনো ক্ষতি নেই—

I have come from thee—why I know not; But thou art, God! What thou art;

And the round of eternal being is the pulse of thy beating heart.

জ্ঞানো ভূতনাথবাবু—ফল যখন পাকে, তখন ডাল থেকে ছিঁড়ে পড়াই তার গৌরব, কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি সে দীনতা বলে মনে করে তবে তার মতো কুপার পাত্র আর কে আছে—কথা বলতে গেলে স্থবিনয়বাবুর আর মাত্রাবোধ থাকে না।

শেষে সেই অমাবস্থা তিথি এল। সমস্ত বাড়িতেই যেন একটা উত্তেজনা। ইব্রাহিম সহিসও আজ অসুখের ভান করে কাজে আসেনি। তোষাখানা, ভিস্তিখানা, খাজাঞ্জিখানা আজ যেন থম থম করছে। রাশ্লাবাড়ির কাজ সকাল সকাল শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্রজ্বাখাল তখন ছিল এখানে। কিন্তু তারও দেখা নেই।

বিকেল বেলা ভূতনাথ ব্ৰজরাখালকে বলেছিল—আজ সন্ধ্যে-বেলা একটু সকাল-সকাল ফিরো ব্ৰজরাখাল।

ব্ৰজ্বাখাল বলেছিল—কেন ?

- —কী সব শুনছি হবে—পাঁজিতে লিখেছে <u>?</u>
- তুমিও যেমন বড়কুট্ম, পাঁজির কথা বিশ্বাস করো, অত 'দৈবের' ওপর বিশ্বাস করলে কাজ চলে না, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন— কাপুরুষতা!
- —কিন্তু পাঁজি কি মিথ্যে লিখেছে? কত জ্ঞানী পণ্ডিত লোকদের লেখা সব।

ব্রজরাখাল বলেছিল—বেখে দাও পাঁজিওয়ালাদের জ্ঞান; জ্ঞানের পরেও আছে বিজ্ঞান, ঠাকুর বলতেন—'যে তুধের কথা কেবল কানে শুনেছে, সে অজ্ঞান, যে তুধ দেখেছে সে জ্ঞানী, আর যে তুধ থেয়ে হুইপুই হয়েছে, সে হলো বিজ্ঞানী'। যাই বলো বড়কুটুম আমার ও-পাঁজিতে বিশ্বেস নেই—জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাইরে ওরা—বলে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল নিজের কাজে।

ব্ৰজরাখাল বিশ্বাস করেনি, স্থবিনয়বাবুও গুরুত্ব দেননি, কিন্তু মেজবাবু দেদিন বাড়ি থেকে বেরোলেন না। সকাল সকাল খানা ্সেরে নিলেন। নাচ্চারেই সেদিন আড্ডা বসলো। ভৈরববার এলেন গোঁফে তা দিয়ে। বগলেশ-আঁটা জুতোজোড়া সন্তৰ্পণে দরজার পাশে রেখে—ফরাসের ওপর গিয়ে বসলেন। মতিবাবুও এলেন। ছাতাটা একপাশে রেখে কোঁচানো ওড়না আর কোঁচা সামলে বসলেন এগিয়ে। সকলেরই বাঁকা সিঁথি, বাবরি চুল। স্থার এলেন বড়মাঠাকরুণ। ভারিকি চেহারা। হাতে পানের ভিবে। বারো গাছা করে মোটা বেঁকি চুড়ি হু'হাতে। টাঙ্গাইলের কড়কড়ে দাঁতওয়ালা চওড়া পাড়ের শাড়ি। তিনকড়ি। তিনকড়ির বয়েস কালে চেহারা ভালো ছিলো বোঝা যায়। নাকে হীরের নাকছাবি। গুালভর্তি পানদোক্তা। মোটা-সোটা মেয়েটি। এককালে হাসিনী আসার আগে ওই ছিল স্থারোণী। তারপর আসে হাসিনী। হাসিনী বয়সে কচি। গায়ের গয়না তারই বেশি। বেশি কথা বলে। ছটফটে। इनव्रान्।

মেজবাবু গড়গড়ায় মুখ দিয়েই হুস্কার দিলেন—বেণী—বেণী— বেণী এলে মেজবাবু বললেন—রূপলাল ঠাকুরকে ডেকে নিয়ে স্থায় তো। ভৈরববাবু বললেন—আজে পাঁজি আমি নিজে দেখেছি—রাজ বারোটা বেজে সাত পল ত্রোদশ দত্তে ঘাতচন্দ্রদোষ।

মেজবাবু বললেন—না, না, রপলাল আসুক না, যদি র্মহাপ্রলয় হয়ই তো ঠাকুর মশাই বা কেন বাদ যাবেন—সকর্লের এক্যাত্রা হওয়াই তো ভালো।

মতিবাবু বললেন—আজে আমি তো গিন্নীকে বলে এসেছি, আজ সব যেন একঘরে এসে শোয়—কিন্তু ঘুম কি আর কারে। আসবে। সবাই জেগে বসে আছে।

ভৈরববাবু বললেন—কলিযুগ শেষ হয়ে গেল, একরকম বাঁচা গেল স্থার। ছোটলোকদের আম্পর্ধা দিন দিন যেমন বাড়ছিল, সত্যযুগ এলে আবার জিনিষ-পত্তরের দাম কমবে, জামাকাপড় সস্তা হবে, আট আনা মণ চাল কিনবো—চাই কি দামই লাগবে না।

মতিবাবু বললেন—সে গুড়ে বালি, এ রামরাজত্ব তো নয়, এবার ইংরেজের রাজত্ব। এখানে অবিচার চলবে না আর।

মেজবাব্ বললেন—সেদিন বেক্ষজ্ঞানী শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই-এক্স সঙ্গে দেখা হয়েছিল জানেন!

সবাই উন্মুখ হয়ে উঠলো।

মেজবাবু বললেন—জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্ঝছেন ? তিনি বললেন—মানুষের ডাকে যেমন দেবতার আসন টলে, তেমনি মানুষের পাপেও তাঁর আসন টলে।

—তা মিথ্যে তিনি বলেন নি স্থার, টলবেই তো, এই যে কলি-যুগে প্রজারা জমিদারকে মানতৈ চায় না, ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে না, এ-ও পাপ বৈকি স্থার।

মেজবাবু একটু পরে বললেনু—ক'টা বাজলো দেখো তো ?
—এই তো সবে সন্ধ্যে—সাতটা বেজে চল্লিশ—

মেজবাবু বললেন—ভাহলে এখন তো অনেক দেরি, তা হলে --বলে বড়মাঠাকরুণের দিকে ভাকালেন।

বড়মাঠাকরুণ পান সাজতে সাজতে বললেন—আজকে আর গাইতে বোলো না হাসিনীকে। কারোর মেজাজ ভালো নেই। মেজবাবু বললেন—গান না হয় না হলো, তুমি তবে ওইগুলো। বার করো, বরফও তো এসেছে। বড়মাঠাকরুণ তাতেও নারাজ। বললেন—তোমার মতিচ্ছন্ন হচ্ছে দিন দিন। আজকে কোথায় বসে বসে জপ্তপ্ করবার দিন।

—জাবে সিদ্ধিই হোক, সিদ্ধির সরবং, গ্রমটাও পড়েছে খুব, বেশ করে পেস্তা বাদাম বেটে, একটু ল্যাভেণ্ডার দিয়ে কী বলো ভৈরববাবু ?

ইতিমধ্যে রূপলাল ঠাকুর এসে পড়লেন। গায়ে গরদের চাদর। পায়ে খড়ম।

পাশের ঘরের ফাঁক দিয়ে সবাই দেখেছিল। ভূতনাথ, লোচন, আরো সবাই। আজকে প্রায় সকলের ছুটি। সকাল সকাল রান্নাঘরের পাট শেষ।

বংশী তাড়াতাড়ি এসে বললে—শালাবাবু, ওদিকে সক্ষনাশ হয়েছে—শিগ্যির আস্পন!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো রে বংশী ?

একরকম জোর করেই টানতে টানতে ভূতনাথকে বাইরে নিয়ে এল বংশী।

বংশী বললে—শিগগির চলুন একবার জানবাজারে—ওসব পরে দেখবেন আন্ত্রে—ও সমস্ত রাত ধরেই চলবে আজ।

ভূতনাথ জিজেস করলে—কেন ?

—আজে, এখুনি খবর এসেছে জানবাজারের বাড়ি থেকে, ছোটবাবুর অস্থ্য—আমাকে ছোটমা ডেকে বলে দিলেন—ভোর শালাবাবুকে নিয়ে যা।

সেই রাত্রেই বেরোলো ভূতনাথ । সঙ্গে বংশী। রাস্তায় বেরিয়ে বংশী বললে—এমনি করেই প্রাণটা খোয়াবেন ছোটবাবু, ও ছাই-ভন্ম খেয়ে-খেয়ে পেটে একেবারে ঘা হয়ে গিয়েছে, আজ থেকে তো নয়, সেই বিয়ের আগে থেকে—মানুষের শরীর কত সয়, বলুন ?

জানবাজারের অন্ধকার গলিতে ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেট দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়া হুটো চুপচাপ মাথা নিচু করে পা ঠুকছে।

বংশী একেবারে সোজা গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলো—বিন্দা— ও বিন্দা—

বৃন্দাবন দরজা খুলে দিয়েছে। বংশী বললে—ছোটবাবু আমার কেমন আছে বৃন্দাবন ? বৃন্দাবন বললে—এখনও জ্ঞান হয়নি। যা না ওপরে যা— বাবুর কাছে নতুন-মাও বসে আছে।

বংশী সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে—চলে আস্থন শর্মলাবাব্, ছোটমা বলছে রাত বারোটার আগে যেমন করে হোক ছোটবাবুকে বড়বাড়িতে নিয়ে যেতেই হবে—বারোটার পর কি হয় কে জানে।

ছোটবাবুর ঘরের কাছে পৌছতেই ভেতর থেকে কে যেন পায়ের শব্দ পেয়ে বেরিয়ে এল। ভূতনাথকে দেখে একটুখানি ঘোমটা টেনে দিলে। বললে—কে, বংশী এলি ? ভালোই হয়েছে।

বংশী বললে—আমার বাবু কেমন আছে এখন নতুন-মা ?

—এখনও জ্ঞান হয়নি বংশী, ডাক্তার ডেকেছিলুম, বড় ভয় করছে।

—কই দেখি—বলে বংশী ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। ভূতনাথও গেল পেছন-পেছন। চুনীবালার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। বেশ স্থানরী দেখতে। কিন্তু যেন বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে সেবা করছে একটানা।

বৃন্দাবন এসেছিল ঘরে। বললে—মা তুমি এবার খেয়ে নাও গে
—বংশী তো রয়েছে।

নিঃসাড় নিম্পন্দ হয়ে পড়ে আছে ছোটবাবৃ। ধপধপে ফরসা রং-এর মানুষটা। ওষুধ খেয়ে বোধ হয় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছে। বংশী গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করলো। মনে হলো বংশী যেন ছোটবাবৃকে জাগিয়ে তুলতে চায়। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বংশীর চোখ ছটো য়েন একেবারে পাথরের মতো নিম্প্রাণ কঠিন হয়ে এসেছে। ভূতনাথের মনে হলো—বংশীর এ রূপ য়েন দেখেনি কখনও আগে। এই মুহুর্তে ছোটবাবৃ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে চাবুক মারলে যেন বংশী খানিকটা স্বস্তি পেতো। যেন প্রাণ ফিরে আসতো বংশীর শরীরে।

সেই রকম চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একেবারে ফেটে পড়লো বংশী। বললে—ও ছাই-ভস্মগুলো তুমি কেন খাও নতুন-মা ? নিজে না হয় গেলো কিন্তু আমার ছোটবাবুকৈ কেন গেলাও বলতে পারো ?

বংশীর কথায় ভূতনাথও কেমন যেন চমকে উঠলো।

চুনীবালা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বংশীর দিকে একবার চাইলে। মনে হলো— বংশীর এ ধরনের কথার জন্মে যেন চুনীবালা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কিছু উত্তরও দিলে না।

বংশী আবার হঠাৎ বলে উঠলো—ছোটবাবু মরলে তোমরা বাঁচো, না নতুন-মা ?

এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেল চুনীবালা। দৃঢ়কণ্ঠে বলতে গেল—বংশী…

বংশী আবার চিৎকার করে বলে উঠলো—হাঁ, নিশ্চয় বলবো, হাজার বার বলবো, তোমাকে আমি ভয় করি নাকি ?

চুনীবালা চাপা গলায় বললে—চেঁচাতে হয় বাইরে গিয়ে চেঁচা।
—কেন, অত দরদ কিসের, বিষগুলো খাওয়াবার সময় মনে
থাকে না কার দৌলতে খেতে পরতে পাচ্ছো? কার দৌলতে
রাজরাণী হয়েছো?

চুনীবালা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—বংশী তোর তো বড় আস্পর্ধা দেখছি…

বৃন্দাবন এসে বংশীর হাত ধরলে এবার। বললে—চুপ কর তুই বংশী, একে সারাদিন মা'র খাওয়া হয়নি, তুই আর জালাসনে।

বংশী কান্নার মতো হাউ-হাউ শব্দ করে উঠলো—খায়নি তো কার কি, বারণ করতে পারে না ছোটবাবুকে যে ও বিষগুলো খেও না ?

চুনীবালা যেন স্বগতোক্তির স্থারে বলে উঠলো—বিয়ে করা বউ-এর কথা যে শোনে না, সে শুনরে আমার কথা—কথা শুনলি বৃন্দাবন।

বংশী বললে—বিয়ে করা বউ-এর কথাই যদি ছোটবাবু শুনবেন তো ছোটমা'র আমার হুঃখ কিসের ? এই আমার শালাবাবু সাক্ষী আছেন, ছোটমা'র কপাল যে পুড়িয়েছে তার কথখনো ভালো হবে না, কখ্খনো ভালো হবে না—এই বলে রাখছি আমি—তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললে—আস্থন শালাবাব্, ধরুন তো একবার।

সেই ছ' ফুট লম্বা শরীর। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। সারা শরীরে আতরের ভুর ভুর গন্ধ। ভারিই কি কম। বৃন্দাবনও এসে হাত লাগালে। তারপর তিন জনে মিলে ধরে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে তোলা! গাড়ি ছাড়বার আগে বৃন্দাবন ভূতনাথকে বললে—আপনাকে একবার নতুন-মা ডাকছে।

- —কে ডাকছে ?
- আমার নতুন-মা।
- —কোথায় ? বলে ভূতনাথ বৃন্দাবনের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে যেতেই দেখলে দরজার একপাশে চুনীবালা দাঁড়িয়ে আছে। বললে
  —আমার্য় ডেকেছিলেন ?

চুনীবালা বললে—তুমি বড়বাড়িতে নতুন ঢুকেছো বুঝি, আগে দেখিনি। তা একটা কাজ তোমায় করতে হবে।

ভূতনাথ বললে—বলুন ?

ভূতনাথ কি বলবে ভেবে পেলে না।

চুনীবালা আবার বললে—আর এই ওষুধটা নাও—ডাক্তার বলেছিলেন যন্ত্রণা হলে এটা খাওয়াতে। রাত্রে যদি ব্যথা বাড়ে তো…তাহলে তুমি আসবে তো ঠিক ?

পরের দিন যাবার কথাই দিয়েছিল ভূতনাথ। কিন্তু ঠিক পরের দিনই যাওয়া হয়নি।

সেদিন রাত্রে ছোটমা'র মরেই নিয়ে গিয়ে একেবারে তুলেছিল ছোটবাবুকে।

ছোটমা'র হাতে ওষুধের শিশিটা দিয়ে ভূতনাথ বলেছিল— ছোটবাবুর জন্মে এই ওষুধটা দিয়েছে নতুন-মা।

শিশিটা না নিয়ে বৌঠান বলেছিল—ও ওযুধ তুমি রাস্তায় ফেলে দিও ভূতনাথ—ওতে বিষ থাকতে পারে।

তারপর বৌঠানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িবারান্দার তলায় ভূতনাথ অনেকক্ষণ বসেছিল। রাস্তায় সেদিন লোকের ভিড়। অত রাত্রেও গঙ্গাস্থান করতে চলেছে দলে দলে। মহা-প্রলায়ের আগে মানুষ পুণ্যসঞ্চয় করে মরবে। পরলোকের পাথেয়-স্বরূপ। ওপরের নাচঘরে তখনও মেজবাবুর আড্ডা চলছে। শেষ পর্যস্ত হাসিনীর গান হয়েছে, নাচও হয়েছে। তারপর নাকি মদও চলেছে। মহাপ্রলয়ই যদি হয় তা হলে মনে কেন মিছিমিছি আপসোস থেকে যাবে।

রাত তখন এগারোটা। বংশী এল। বললে—ছোটবাবুর এতক্ষণে জ্ঞান হয়েছে শালাবাবু—শশী ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গোল। তারপর বললে—ছোটবাবুর জ্ঞান হতেই পালিয়ে এসেছি আজে, যে-রাগী মানুষ, আমাকে এখন সামনে পেলে খুন করে ফেলবে হয় তো।

ভূতনাথ বললে—-কেন ?

—আজে আমিই তো নতুন-মা'র বাড়ি থেকে ছোটমা'র ঘরে এনে তুলেছি। ছোটবাবু তো আমাকেই হুষবে।

তারপর ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজলো। পৌনে বারোটা। বারোটাও বাজলো। আজ আর সারা বাড়ি নির্ম নয়। আজ ঘরে ঘরে আলো জলছে। উদগ্র প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে আছে মানুষ। এবার কী ঘটে! তারপর বাজলো সাড়ে বারোটা। একটা। ছটো। তিনটে। রাত পুইয়ে গেল নিশ্চিন্তে নির্বিবাদে।

কিছুই ঘটলো না। প্রতিদিনকার মতো পুরোনো সূর্য ইব্রাহিমের ছাদের কোণ দিয়ে উঠলো আকাশে। তারপর সেই দাস্থ মেথরের উঠোন ঝাঁট দেওয়া। তোষাখানায় চাকরদের হৈ-হল্লা। ভিস্তি-খানায় জল তোলার শব্দ। লোচনের ছাঁকো পরিষার করা। নাথু সিং-এর ডন-বৈঠক। খাজাঞ্চীখানায় বিধু সরকারের বক্তৃতা। ইয়াসিন সহিসের ঘোড়া ডলাই-মলাই। রায়াবাড়ির পাশে সত্তর তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসা। যহর মা'র বাটনা বাটা। ঘরে ঘরে দিনগত পাপক্ষয়। বদরিকাবাবুর টাাকঘড়ি নিয়ে ঘরে ঘরে ঘড়িতে দম দিয়ে বেড়ানো। কোথাও কোনো প্রিবর্তন নেই। শুধু ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেটটা আর ঘোড়া জোড়া আজ প্রথম বুঝি এ-বাড়িতে রাত কাটালো। ছোটবাবুর আস্তাবল বাড়িটাকে আজ আর খালি পড়ে থাকবার অগোরব বহন করতে হয়নি। এ-ঘটনা আজই বুঝি প্রথম! রাস্তায়ে বেরিয়ে ভূতনাথ এই কথাগুলোই ভাবছিল।

রাত হয়ে এসেছে। এত রাতে মদ কোথায় কিনতে পাওয়া

যাবে কে জ্ঞানে। কোথায় দোকান তাও জ্ঞানা নেই। একটি মাত্র জায়গা আছে। সেখানে গেলে এখন পাওয়া যেতে পারে। জবাদের বাড়ির ঠাকুর হয় তো এখন সেখানে রাস্তার ওপর ইট পেডে মাটির ভাঁড় নিয়ে বসেছে। আর সেই গান গাইছে 'পোড়ারমুঝী কলঙ্কিনী রাই লো'—কিন্তু এত রাত্রে অত দূরেই বা সে যায় কী করে। হঠাৎ বংশীর সঙ্গে মুখোমুখি।

বংশী বললে—এত রাতে কোথায় চলেছেন শালাবাবু ?

কিন্তু বোঠান তো বংশীকেও বলতে বারণ করে দিয়েছে। বংশীর কথার উত্তরে কী বলা যায় ভেবে পেলে না ভূতনাথ। বললে—তুই কোখেকে বংশী প

—চিন্তার আবার জ্বর এসেছে শালাবাবু, মাস্টারবাবু নেই, গিয়েছিলাম শশী কবিরাজের কাছে—কিন্তু আপনি চললেন কোথায় আজ্ঞে গ

কেমন যেন বিব্রত বোধ করলে ভূতনাথ।

বংশী বললে—কোথায় আপনি যাচ্ছেন তা আমি জানি শালা-বাবু। সন্ধ্যেবেলা থেকেই আপনাকে ডাকছে ছোটমা, আমার তেঃ সন্দেহ হলো, বলি, ছোটবাবুর শরীরটা এখনও ভালো করে সারেনি, রাতের বেলা আজকাল বাড়িতেই থাকছেন, তবু শালাবাবুকে কেন ডাকে ছোটমা।

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু আজকাল বাড়ি থাকছে ?

শুনে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল ভূতনাথ। এ-খবরটা তেই জানা ছিল না।

বংশী বললে—ওঠবার কি সাধ্যি আছে তেমন! কোনো রকমে একবার ছোটমা'র ঘরে যান, আর নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়েন। ডাক্তার মানা করেছে যে। বলেছে, যদ্দিন না সেরে ওঠেন একেবারে ওঠা-হাঁটা বন্ধ। কী-চেহারা কী হয়েছে শালাবাবৃ, দেখলে আপনার কানা পাবে মাইরি।

- —মদ খাওয়া ছেড়েছেন নাকি ?
- —ও বিষ কি আর কেউ ছাড়তে পারে আজে ! এই আমিই দেখুন না কেন—আজকাল যখন ছোটবাবু শয্যাশায়ী থাকেন, গেলাশে ঢেলে দিই, তা একট্-আধট্ জল মিশিয়ে দিই শালাবাবু,

মনে হয় মানুষ্টাকে তো আমিই মেরে ফেলেছি। ডাক্তার পই পই করে বলেছে, ও-খেলে আর বাঁচবে না। তবে কার কথা কে শোনে—সেই আগৈকার মতনই খাচ্ছেন, আর আমিই সেই বিষ নিজের হাতে ঢেলে দিচ্ছি। সকালবেলায় এক-একদিন নিজের ঘরের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ান, বাইরে চেয়ে দেখেন একবার—দিনের বেলাটায় তত নেশা থাকে না বাবুর, কিন্তু সদ্ধ্যে হলেই—আন বরফ, আন বোতল—তবু ভালো যে নতুনমা'র বাড়ি যাবার ক্ষেমতা নেই, ক্ষেমতা থাকলে কি আর ছাড়তেন—ঠিক ছুটতেন। মাগী ওকে কী বশই যে করেছে—

তারপর হঠাৎ থেমে বংশী বললে—হঁয়া, ভালো কথা, জানেন সেদিন নতুন-মা যে বড়বাড়িতে এসেছিল—শোনেন নি ?

- —কবে ় টের পাইনি তো কিছু ?
- —আপনি টের পাবেন কি করে, তখন আপনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, রাত তখন অঢেল, নাথু সিং এসে চুপি চুপি আমায় খবরটা দিলে। বললে—বংশী, রূপোদাসীর মেয়ে চুনীবালা এসেছে। ছোটবাবুর কাছে যেতে চায়, গেট খুলবো ?

আমি ভাবলাম—চুনীবালা এসেছে ছোটবাবুর কাছে, ক'দিন যেতে পারেননি বাবু, বাবু শুনলে যদি আবার অনথ বাধার, বললাম—দাঁড়া—বলে সোজা ছোটমা'র কাছে দৌড়ে গেলাম। ছোটমা তথন পূজো সেরে সবে উঠেছে। কথাটা শুনেই রেগে একেবারে আগুন! ছোটমা'কে দেখেছেন তো ওই রকম ভালোমানুষ, কিন্তু রাগলে আবার ওই মার্কুষেরই চেহারা বদলে যায়। বললেন—ছোটবাবুর গাড়ির চাবুকটা নিয়ে তু' ঘা মারতে পারবি রাক্ষুসীর পিঠে—পারবি বংশী—আর না পারিস তো ডাক নাথু-সিংকেই ডাক—আমিই তাকে বলছি।

আমার কেমন ভয় হলো দেখে। ছোটমা বললে—পারবি না ? বললাম—জানতে পারলে ছোটবাবু আমার মাথাটা আর আস্ত রাথবে না ছোটমা।

—আমিও এ-বাড়ির ছোটবউ, যা বলছি কর গিয়ে—চাবুক মেরে পিঠের চামড়া তুলে রক্ত বের করে দিগে যা।

বললাম—মেয়েমান্থধের গায়ে হাত তুলতে কেবল বাধে, নইলে…

—ওকে তুই মেয়েমানুষ বলিস, ডাইনি ও, তুই না পারিস নাথু সিংকে ডাক। ও যদি বড়বাড়ির মাটি ছুঁয়েছে তো তোদের সকলের চাকরি যাবে বলে দিচ্ছি—আর যদি যা বললুম করতে পারিস তো তোদের ছু' ভাই-বোনের জীবনে কখনও খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না—এই বলে দিচ্ছি।

ছোটমা'র চিংকারে তখন মেজমা, বড়মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মেজমা বললে—की श्रामा (त ছোট ?

সব শুনে মেজমা হেসেই আকুল। বললে—তুই অবাক করলি আমাদের, পুরুষমান্থরের চরিত্তির তো তসরকাপড়—ওর আবার শুদ্ধ-অশুদ্ধ কি ? তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি—আমার রাঙা-মাকেও দেখেছি, আর মেজকর্তাকেও দেখেছি—ওসব মনে করতে গেলে কবে গলায় দড়ি দিতুম।

বড়মা বললে—তোর সবই আদিখ্যেতা ছোটবউ।

তা বললে বিশ্বাস করবেন না শালাবাবু, সেই রাতের বেলা গোলাম। নাথু সিং নিয়ে গেল গেটের সামনে। নতুন-মা্তার নতুন কেনা মোটর গাড়িতে করে এসেছে। আমাকে দেখে ডাকলে— বংশী ছোটবাবু কেমন আছে ?

বললাম—একটু ভালো।

- ওষুধ খাচ্ছেন তো?
- —খাচ্ছেন।
- —আমাকে ভেতরে নিয়ে চল একবার—নতুন-মা বললে।

তা তখন কী আর বলবো! মিথ্যে কথাই বললুম আজ্ঞে। বললাম—বাবু যে মানা করে দিয়েছে তোমাকে আসতে দিতে— মাইরি বলছি নতুন-মা, বলেছে—তোর নতুন-মা যদি আসে তোঃ ঢুকতে দিবি নে বাড়িতে—ওর মুখ দেখতে চাইনে।

- —নতুন-মা কী যেন ভাবলে কতক্ষণ। বললে—বলেছে ওই কথা ?
- আজে, আমি কি মিথ্যে মিথ্যে বলতে গিয়েছি—আমার লাভ কি বলো ?
- —তবে আমার সামনে বলুক ও-কথা, নিজে আমাকে ছোটকর্তা বলুক চলে যেতে—নিজের কানে না শুনে আমি ২২০

যাচ্ছিনে। এপথে আমি নিজে আসিনি, ছোটকর্তাই নিয়ে এসেছে আমাকে।

—কী বিপদেই যে পড়েছিলুম শালাবাবু সেদিন কী বলবো। ছিল রূপো দাসীর মেয়ে, হয়েছে রাজরাণী, সে কেন অত সহজে হাল ছাড়বে। জানবাজারের বাড়ি, চারটে দাসী, তিনটে চাকর, মোটর গাড়ি—ও হাতে ষেন চাঁদ পেয়ে গিয়েছে। আর কী চাই। নষ্ট মেয়েমান্থ্যের তো কেবল ওই দিকেই নজর। ছোটবাবুর অস্থ্য বলে তো ওর রাতে ঘুম হচ্ছে না একেবারে!

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—তা গেল শেষ পর্যন্ত—চলে গেল চুনীবালা ?

- —তা কি আর আমি দেখতে গিয়েছি শালাবাবু, যাবে না তো করবে কী ? আমি নাথু সিংকে গেট বন্ধ করতে বলে চলে এসেছি। তারপর আর কি হয়েছে জানি না—আমার তখন অহ্য ভাবনা।
  - —কীসের ভাবনা ?
- —ভাবনা নয় ? বলেন কী ? ছোটবাবু যদি শোনে সব তো অনথ বাধাবে না ? তথন আমার চাকরিটা ঠেকাবে কে ? চিন্তার হাত ধরে আবার তো সেই দেশে গিয়ে না খেয়ে মরবো। দেশে কি জমিদারি আছে আমার যে ভাঙাবো আর খাবো। সেই যে কথায় আছে না—'তোর ভাবনা কি লো ভাবি'—আমার তো আর তা নেই শালাবাবু।
- ---তা বলে ছোটমা তোকে আর ছাড়বে না বংশী--এত করছিস তুই ছোটমা'র জন্মে।

বংশী বললে—কিন্তু ছোটমা'র কথা কে শুনবে শালাবাবু, ছোটকর্তাই আমল দেয় না তো শুনবে বাড়ির লোকে! এই যে এত রাতে আপনি ছোটমা'র জন্মে মদ কিনতে যাচ্ছেন—

সাপ দেখে সরে আসার মতো ভূতনাথ এক পা পিছিয়ে এল!
—তুই কী করে জানলি বংশী ?

বংশী নির্বিকারভাবে সঙ্গে চলতে চলতে বললে—বলবে আবার কে শালাবাবু, এতদিন বড়বাড়িতে চাকরি করছি, সব জানতে পারি, চাকর-বাকর যদি না জানে তো জানবে পাড়ার পাঁচজনে ? আমি যা জানি তা ছোটমাও জানে না, মেজমাও জানে না, ছোটকর্তা মেজকর্তা কেউ জানে না,—কোন্ ঘরে কার রাত কাটে, কবে চুপি চুপি বড়বাড়িতে ডাক্তার আসে, দাই আসে, ওষ্ধ-বিষ্ধ, রোগ-জারি, সব টের পাই আমরা। এই তো গেল-বছরে বড়বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে সকালবেলা লোকের ভিড়, পুলিশ পেয়াদা, হৈ চৈ, কাক-চিল-শকুনির পাল—সবাই অবাক হয়ে দেখে কী ? না, একটা একদিনের মরা ছেলে—সবে জন্মছে আজ্ঞে। সব জানি, কে ফেলেছে—কোন্ ঘর থেকে বেরিয়েছে—কিন্তু আমরা চাকর মনিষ্কি, আমাদের অত সাত-সতেরোতে থাকার কী দরকার। পুলিশ এল—জিজ্ঞাসাবাদ করলে—বললুম—কিচ্ছু জানি না বিত্তান্তঃ

ভূতনাথ হঠাৎ জিজেস করলে—আচ্ছা, ছোটমা হঠাৎ এই বিষ কিনতে দিলে কেন জানিস বংশী।

বংশী খানিক চুপ করে রইল। তারপর বললে—মাইরি
শালাবাবু, আপনি বামুন মানুষ, আপনার এই পা ছুঁয়ে বলতে
পারি, ছোটমা'কে আমি ঠাকুর দেবতার মতো ভক্তি করি, ছোটমা'র হুঃখু ঘোচাতে আমি প্রাণ দিতে পারি আজে। লোচন,
মধুস্দনকাকা ওরা তো তাই হিংসে করে, বলে—আর জন্মে তুই
ছোটমা'র পেটের ছেলে ছিলি। তা পেটের ছেলে তো ছোট কথা
হলো হুজুর, পেটের ছেলেই কি দেখতে পারে সব মা'কে— তেমন
মায়ের মতন আবার মা তো হওয়া চাই। তা সেদিন সন্ধ্যেবলা
বাবু ঘরে এসেছে, আমিই ডেকে এনেছি তাঁকে। মা ডাকতে
পাঠিয়েছিল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছি আজে।

ছোটমা বলছে—তুমি আবার যাবে নাকি ওখানে ?

ছোটবাবুর তথনও বিষ পেটে পড়েনি কিছু। জ্ঞান আছে বেশ। বললে—যাই যদি তো তোমার কী!

—ছোটকর্তার তো ওই রকমই কথার ঢং। ছোটমা বললে—নাই বা গেলে—না গেলে হয় না ?

— বউ-এর আঁচল ধরে থাকি তেমন বংশে জন্ম নয় আমার ছোটবউ।

ছোটমা যেন কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে—আঁচল ধরে থাকতে বলছি না, কিন্তু আঁচল না ধরেও তো ঘরে থাকা যায়।

- —ঘরে বসে তোমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবো নাকি ? .
- চেয়ে থাকতে ভালো না লাগে চেও না, মুখ ফিরিয়ে থেকো—আমি তোমার সেবা করবো।

ছোটবাবুর হাসির শব্দ শুনতে পেলুম আজে। অপগেরাজ্যির হাসি। একটু পরে ছোটবাবু বললে—সেবা করতে জানো তুমি ছোটবউ ?

ছোটমা বললে—একবার পর্থ করেই দেখো না সেবা করতে জানি কিনা।

ছোটবাবু বললে—আমি তো তোমার যশোদাছলাল নই, পাথরের কিংবা সোনা-রূপোর ঠাকুরদেবতাও নই—আমি মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ—আমাকে সেবা করতে পারবে ? ভেবে দেখো।

ছোটমা'র গলা শুনতে পেলুম—এতে ভাববার কিছু নেই, হিন্দু মেয়েদের স্বামীসেবা শিখতে হয় না।

ছোটবাব্ আর একবার হেসে উঠলো আজে, সেই অপগেরাজ্যির হাসি। বললে—আমি তো তেমন স্বামী নই ছোটবউ। বড়রাড়ির পুরুষমান্ত্রেরা জন্মের আগে থেকে মদ থেতে শেথে, মানুষ হয় ঝি-চাকরের কোলে, আটদশ বছর বয়সে অন্দর-মহলে ঢোকা বন্ধ তাদের, বয়সকালে রক্ষিতা রাখে, পাল্লা দিয়ে বাবুগিরি করে, মোসাহেব পোষে—এমন স্বামীকে সেবা করে খুশি করা তোমার কন্ম নয় ছোটবউ।

## —একবার পর্থ করেই দেখো না তুমি।

ছোটবাবু বললে—মিথ্যে পরখ করা ছোটবউ, মেহনতই সার হবে, ঘরের বউরা সে পারবে না, বড়বাড়ির কোনো বউই পারেনি আজ পর্যন্ত, শুধু বড়বাড়ি কেন, দত্তবাড়ি, মল্লিকবাড়ি, শীলবাড়ি, শেঠবাবুদের বাড়ির কোনো বউ চেষ্টাও করেনি পারেও নি। ওতে অনেক ল্যাঠা, সে পারে ওরা—ওই বাগানবাড়ির মেয়েমানুষেরা— ওরা কায়দা-কানুন জানে।

ছোটমা'র গলার শব্দ কেমন কাঁদো কাঁদো শোনালো আজে। বললে—এই তোমার পায়ে ধরে বলছি ওগো—দেখো, কেউ পারেনি, কিন্তু আমি পারবো—ওরা স্বাই বড্লোকের ঘ্রের মেয়ে. আমায় গরীবের ঘর থেকে এনেছো। আমি পারবো—তুমি যা বলবে তাই করবো, যেমন করে সাজতে বলবে তেমনি করে সাজবো, যেমন করে কথা বলতে বলবে তেননি করে বলবো,, তোমার মাথা টিপে দেবো, পা টিপে দেবো।

—গান গাইতে পারবে গ

ছোটমা বললে—গান তো বাবার কাছে শিখেছিলাম, সেই সব গান যদি তোমার পছন্দ হয় গাইবো।

--ৰাচ ?

ছোটমা বললে—নাচিনি কখনও, কিন্তু শিখিয়ে নিলে তাও পারবো—তোমার জন্মে আমি সব পারি জানো।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। কোনো কথা শুনতে পেলাম না আজে। ছোটমা বৃঝি ভাবতে পারেনি ছোটকর্তা এমন কথা বলতে পারে। আমিও কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম। নিজের সোয়ামী কেমন করে একথা বিয়ে-করা ইন্তিরীকে বলতে পারে আজে ! ও মদ আর বিষ তো একই জিনিষ, সেই বিষ নিজের ইন্তিরীকে কেমন করে খাওয়াতে পারে মানুষ! তা ছোটবাবু তো আজে মানুষ নেই আর। নতুন-মা'র কাছে থেকে থেকে মানুষটার মধ্যে আর কিছু নেই হুজুর! কিন্তু ধন্তি আমার ছোটমা, মা তো নয় সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী। তা মা-ও সেই কথা বললে—আমারু মা'র মতন উপযুক্ত কথাই বললে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী বললে ?

—বললে—তা খাবো, মদই খাবো, তুমি হাতে করে তুলে দিলে আমি বিষও খেতে পারি হাসিমুখে।

ছোটবাবু হেসে উঠলো। বললে—কিন্তু নিয়ম তো তা নয়, আমি তুলে দেবো না, তুমিই বরং আমার হাতে গেলাশ তুলে দেবে ছোটবউ।

—তা-ই দেবো, আমি মদ খেলে তুমি যদি ঘরে থাকো তো তা-ই করবো।

শুনতে শুনতে আমার শরীর হিম হয়ে এল শালাবাবু! শেষ-কালে ছোটমা বিষ গিলবে আর আমরা তাই দেখবো! মনে হলো—বড়বাড়িতে একটি মান্ত্ৰ ছিল যার পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম করতে বৃক ভরে যায়, তা সে মান্ত্ৰটাও গেল। কী যে কষ্ট হলো মনটার ভেতর! মনে হলো গিয়ে মানা করি ছোটমা'কে—বিল যে খেয়ো না তুমি, ও বিষ খেলে তুমি বাঁচবে না মা—কিন্তু চাকর হয়ে জমেছি, ছোট মুখে বড় কথা মানায় না।

—চলে গেল ছোটবাব্। আমিও অন্ধকারে চলে আসছিলাম আছে, কিন্তু ছোটমা ডাকলে। গেলাম।

বললে—তোর শালাবাবুকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো। বললাম—এখুনি ?

ছোটমা বললে —হঁ্যা এক্ষুণি, বলবি খুব জরুরী দরকার। এখনি যেন একবার আসে আমার কাছে।

তাই তো তখন আপনাকে ডেকে আনলাম—তা আমি সব জানি, আমার কাছে আপনি লুকোতে পারবেন না আছে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—কিন্তু এ জিনিষ কোথায় কিনতে পাওয়া যায় তাও আমি জানি না—কত দাম তাও জানি না। শুধু এই দশটা টাকা আমায় দিয়েছে বৌঠান।

বংশী বললে—ছোটবাবুর মদের আলমারির চাবি তো আমার কাছে, আমি জেনে ফেলবো বলেই আপনাকে কিনতে দিয়েছে ছোট-মা, কিন্তু আমি হলে ও বিষ হাতে তুলে দিতে পারতাম না;ুশালাবাবু।

ভূতনাথ বললে—তুই কি বলিস আমি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসবো ?

- —তাই-ই দিন আজ্ঞে—সেই-ই ভালো হবে বরং।
- —তবে ফিরে চল। তাই ভালো—ফিরিয়েই দিয়ে আসি টাকা—বলিগে আমি পারবো না।

रः भी वलाल—किन्न आभात नाम कत्रा भातर्यन ना भानावात्, वलायन ना रयन आभि वरलिছ मव कथा।

আবার সেই পথেই ফিরলো ভূতনাথ। বললে—না রে বংশী, তা কখনও বলি।



শহর তথন নিঝুম। কিন্তু বড়বাড়ি তখনও সরগরম। ছুটুক-

বাবুর আসরে বুঝি অনেকদিন পরে আবার গানের আসর বসেছে। আজকাল সব দিন আসর বসে না। আস্তাবলের ভেতর অনেক গাড়ি-ঘোড়ার মধ্যে ছোটবাবুর ঘোড়া ছটোও আজ পা ঠুকছে। শুধু মেজবাবু নিত্যকার মতো বাইরে গিয়েছেন মোসায়েবদের নিয়ে। তোষাখানায় চাকরদের তাস-পাশা-দাবার আডার শব্দ। খাজাঞ্চীখানার দরজায় একটা পাঁচদেরি ওজনের ভারী তালা ঝুলছে। ইব্রাহিমের ঘরের কোণে রেড়ির তেলের বাতিটা থেকে এক ফালি তেরছা আলো এসে পড়েছে শানবাঁধানো উঠোনের ওপর। বড়বাড়িতে সব ঘরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে আজকাল। তবু রেড়ির তেলের বাতিটা তুলে নেবার কথা কারে। মনে আসেনি। বদরিকাবাবুর ঘর থেকে জানালার ফুটো দিয়ে ক্ষীণ আলো দেখা যায়। আর দেখা যায় এখান থেকে একেবারে বারান্দার ধারে ব্রজরাখালের ঘরখানা অন্ধকার নিস্তব্ধ নিজীব। জীবনে ওই একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ে এসেছে ভূতনাথ। এই কলকাতা শহরে যে-লোকটা শির্দাড়া সোজা করে হাঁটতে জানে। আর সেই লোকটাই আজ হারিয়ে গিয়েছে।

পাশ দিয়ে শ্যামস্থন্দর যাচ্ছিলো। ভূতনাথকে দেখেই থামলো। ডাকলে—শালাবাবু।

- —আমাকে ডাকছিস ?
- ---আপনার একটা চিঠি।
- —কোথায় চিঠি ?
- —মধুস্দনকাকার কাছে আছে, আপনাকে দেবে।
- —কা'র চিঠি, ডাকপিওন দিয়ে গেল ?
- —তা জানিনে—বলে শ্রামস্থলর নিজের কাজে চলে গেল।

ভূতনাথ একবার দাঁড়ালো। কা'র চিঠি হতে পারে। নিশ্চয়ই ব্রজ্ঞরাখালের। ক'দিন থেকেই আশা করছিল চিঠির। অস্তত একটা খবর তো দেবে! তেমন মামুষ তো ব্রজ্ঞরাখাল নয়। কাজের লোক বটে। কিন্তু ব্রজ্ঞরাখাল নেই, আর তার পরিচয়-স্থবোদেই থাকা এ-বাড়িতে। ব্রজ্ঞরাখালের অমুপস্থিতিতে কতদিন আর এখানে থাকা যায়। লোকেই বা কী বলবে! আজ্ঞকাল—সেই চোট লাগার পর এ-বাড়িতে পান্ধি করে আসার পর থেকে ভাত-তরকারি আসে তার রান্নাবাড়ি থেকে। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। খাজাঞীখানার খাতায় বিধু সরকার প্রত্যেকটি জিনিষের হিসেব রাখে। একদিন দেখতে পেলে হয়তো বলবে—কে তুমি ? কোন্ তরফের লোক ? নাম কি তোমার ? কোন্ খাতায় তোমার নাম ? রান্নাবাড়ি না বারবাড়ি না দেউড়ি না তোষাখানা না…

বিধু সরকারের হিসেবের বাড়তি লোক সে। হিসেবের বাইরে এখন সে। এতদিন সে যে ধরেনি কেন, এইটেই আশ্চর্য!

যারই চিঠি হোক সে পরে দেখলেই হবে। এখন আর সময় নেই। ভূতনাথ অন্ধকার পেরিয়ে সেই দক্ষিণের চোরকুঠুরির বারান্দা দিয়ে আবার গিয়ে হাজির হলো মুখোমুখি। ভেতরে যথারীতি রোজকার মতো আলো জলছে। ছোটবৌঠান বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল। বেড়া থোঁপোটা এলিয়ে পড়েছে। ঘাড়ের ওপর বিছে হারটা ইলেকট্রিক আলোয় চিক চিক করছে। ওদিকে যশোদাত্বলালের সামনে ছ'চারটে ধূপকাঠি জলে জলে নিঃশেষ হবার মতো। আলমারির ভেতরের সেই পুত্লটা যেন কটাক্ষ করলো আবার। চিন্তাকে আশে পাশে কোথাও দেখা গেল না। ভূতনাথ দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকলো—বৌঠান ?

এক নিমেষে চমকে-ওঠা হরিণীর মতন ঘাড় বেঁকিয়ে দেখেই উঠে পড়লো ছোটবোঠান। তারপর কাপড়টা গুছিয়ে বললে— কে, ভূতনাথ ? এনেছো ? তারপর সামনে এসে বললে—দাও।

ভূতনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটবোঠান আবার বললে—কই, দাও দেখি। ভূতনাথ এবার স্পষ্ট করে জবাব দিলে—আনিনি।

- —আনোনি ? কেন ? দোকান খোলা পেলে না ?
- —দোকান পর্যন্ত যাইনি।
- —কেন ? পটেশ্বরী বৌঠানের আর বিশ্বয়ের সীমা নেই।
  ভূতনাথ বললে—আমি আনতে পারবো না বৌঠান, এই
  তোমার টাকা ফেরৎ নাও—ও-বিষ আমি আনতে পারবো না।

বৌঠান এবার শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। তাকালো ভালো করে ভূতনাথের মুখের দিকে। বললে—তুমি আনতে পারবে না তাহলে ? ভূতনাথ বললে—তুমি আমাকে আনতে বোলো না বৌঠান চ —কেন ভূতনাথ, কী হলো হঠাৎ তোমার ং

ছোটবৌঠান এবার ভূতনাথেব ছটো হাত ধরে বল্লে—আচ্ছাঃ পাগল যা হোক, কেউ কিছু বলেছে নাকি শুনি ?

ভূতনাথ কেমন যেন নরম হয়ে এল। মনে হলো, এক্ষুণি সে বুঝি কেঁদে ফেলবে। বললে—কেন তুমি খেতে যাবে ওই ছাই-পাঁশ—ও বুঝি কোনো মানুষ খায় ? লক্ষ্মীছাড়ারাই কেবল ওই সব খায় যে।

ছোটবৌঠান বললে—কেন, এ-বাড়ির ছোটকর্তা তো খায়— কেউ না খেলে ওদের দোকান চলে কী করে গ

—যে-খায় সে-খায়, কিন্তু তুমি খেতে পাবে না, তোমাকে আমি খেতে দেবো না—কিছুতেই। ওগুলো খেয়ে তুমি বাঁচবে না।

ছোটবৌঠান এবার থিল থিল করে হেসে উঠলো। বললে— মরাই আমার ভালো ভূতনাথ, স্বামী যার দিকে ফিরে দেখে না, তার বেঁচে থেকে লাভ কী! তবু একবার দেখি না আমার স্বামীকে ফেরাতে পারি কি না। মহাভারতে পড়েছি, সেকালের সতীরা কত কী করেছে—কলাবতী, মাদ্রী, লোপামুদ্রা, তাঁদের মতো হতে চাইছি না, কিন্তু স্বামীর কথা একবার শুনেই দেখি না চ ভ-খেলে তো কেউ মরে না।

ভূতনাথ হঠাং বললে—মরতে তোমার বড় সাধ, না বৌঠান ? ছোটবৌঠান বললে—না ভাই, বরং ঠিক তার উল্টো, আমার মতো এমন করে কেউ বাঁচতে, চায় না সংসারে, তবে স্বামীর জন্তে মরতেও আমার আপত্তি নেই—কিন্তু এই না-বাঁচা, না-মরা অবস্থা আমি আর সহা করতে পারছি না ভূতনাথ।

—কিন্তু এতেও যদি ছোটকর্তার মতিগতি না ফেরে, তখন ?···
তখন কী করবে বৌঠান ?

ছোটবৌঠান বললে—তখন তোমার ভয় নেই ভূতনাথ—তোমায় দোষ দেবো না তা বলে—কাউকেই দোষী করবো না, আমার কপালেরই দোষ বলে মানবো…কিন্তু সে কথা থাক, আমার জফ্রে তোমার এত মাথাব্যথা করতে হবে না। এ-বাড়িতে একটা ঘোড়ার জফ্রেও ভাববার লোক আছে, কিন্তু বউ বড় সস্তা, বউ মরক্ষে বউ আসবে, কিন্তু ঘোড়া মরলে ঘোড়া কিনতে পয়সা লাগে যে।

- —তবে একটা কথা দাও বোঠান, মদ তুমি বেশি খাবে না।
- —তা কি হয়, ছোটকর্তা যত খেতে বলবে তত খাবো, আমি যে কথা দিয়েছি, যা বলবে ছোটকর্তা, সব করবো।

ভূতনাথ খানিক থেমে বললে—কিন্তু ছি, এমন কথা কেন দিতে গেলে তুমি ?

ছোটবৌঠান হেসে উঠলো। গলা নিচু করে বললে—তুমি আমায় খুব ভালোবাসো, না ভূতনাথ।

লজ্জায় ভূতনাথের কান ছটো বেগুনি হয়ে উঠলো। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো মাথাটা এক নিমেষে। সঙ্গে সঙ্গে চোথ ছটো নামিয়ে নিলে। খানিকক্ষণের মধ্যে মাথা তুলতে পার্লো নাসে।

ছোটবৌঠান কিন্তু অপ্রস্তুত হয়নি একটুও। বললে—পরস্ত্রীকে ভালোবাসা পাপ—তা জানো তো।

ভূতনাথ একবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো।

ছোটবৌঠান আবার বললে—তা যদি সত্যিই ভালোবাসো আমাকে—তো ওটা নিয়ে এসো। যদি নিয়ে আসতে পারো আজ রাত্রে তো বুঝবো সত্যিই ভূতনাথ আমাকে ভালোবাসে।

এ-কথার পর ভূতনাথ আর একমুহূর্তও দাঁড়ায়নি সেখানে।

সেদিন বংশীকে নিয়ে সেই রাত্রেই শেষ পর্যন্ত মদ কিনে নিয়ে এসেছিল ভ্তনাথ। যে-হাতে একদিন 'মোহিনী-সিঁত্র' এনে দিয়েছিল বৌঠানের হাতে, সেই হাতেই এনে দিয়েছিল মদের বোতল। আজ অবশ্য অনুতাপ হয়ু সেজন্যে! এত বছর পরে অবশ্য অনুতাপের কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু সেদিন সে তা না দিলে বড়বাড়ির ইতিহাস হয় তো অহ্য রকম হতো! কিন্তু তা হোক, ছোটবাবু তো ফিরেছিল। ফিরেছিল তার মতিগতি! এতদিন পরে সেইটেই শুধু ভূতনাথের সান্ত্রনা!

তোষাখানার সর্দার মধুসূদন বললে—এই নিন শালাবাবু আপনার চিঠি—কাল থেকে পড়ে আছে।

চিঠি খুলে কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। চিঠি লিখেছেন স্থবিনয়বাব্। 'মোহিনী-সিঁহুরে'র মালিক। আলোটার তলায় এসে অত রাত্তেই পড়ে দেখলে।

## স্থবিনয়বাবু লিখেছেন—

ব্ৰহ্ম কুপাহি কেবলম্—

স্থচরিতেষু,

শুভানুধ্যায় বিজ্ঞাপনঞ্চ বিধায়—

পরে ভূতনাথবাবু, প্রেমময় ঈশ্বরের কুপায় তুমি এতদিনে
নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিয়াছ। তুমি যথাসত্তর আমার সহিত
একবার দেখা করিবে। বিশেষ প্রয়োজন বিধায় পত্র লিখিলাম।
আমার বড় হঃসময় যাইতেছে। আমি পাপী, অপদার্থ, আমি
অন্তাপ অনলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি। তুমি আসিলে কথঞ্চিত
শান্তি পাইব। ইতি সত্যা জ্ঞানমনস্তঃ—

নিবেদক, শ্রী-----

অত রাতে আর 'মোহিনী-সিঁ হুরে'র আপিসে যাবার উপায় নেই তথন। কিন্তু রাতটা যেন একরকম জেগেই কাটালো ভূতনাথ। হঠাৎ আথো ঘুমের মধ্যে যেন তন্দ্রা ছুটে যায়। যেন সে বিছানায় শুয়ে নেই। যেন সে ছোটবৌঠানের ঘরে গিয়েছে। পাশাপাশি বসে আছে তারা। চিন্তাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে বৌঠান। অনেক গল্প করছে হুজনে। বৌঠান বলছে—'তুমি আমাকে অত ভালোবাসো কেন ভূতনাথ—'। বৌঠানের শাদা চোথের ভেতর হুটো কালো কুচকুচে তারা। তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ঠোঁট হুটো একটা আর একটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ায়। ঠিক হু' কানের নিচে ঘাড়ের দিকের কয়েকটা চুল উড়ে এসে সামনে পড়েছে। বৌঠান তেমনিভাবে চেয়ে বললে—'আমি যদি মদ খাই—তাতে তোমার কি এসে যায়—আমি তোমার কে বলো না যে, আমায় তুমি বারণ করছো'। অসম্পূর্ণ কথার সব টুকরো। ঘুমের ঘোরের মধ্যেই যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে ছোটবৌঠানকে। হুঠাৎ বৌঠান বোতলটা কাত করে ঢালতে গেল।

ভূতনাথ খপ করে বৌঠানের চুড়িস্থদ্ধ হাতটা ধরে ফেলেছে। —তুমি আবার খাচ্ছো বৌঠান গ

বৌঠান একবার কঠিন দৃষ্টি দিয়ে তাকালো ভূতনাথের দিকে। বললে—হাত ছেড়ে দাও বলছি! —এই তো খেলে, আবার খাচ্ছো কেন ?

ছোটবৌঠান সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে—তুমি এবার যাও ভূতনাথ—তুমি এবার যাও—অনেক রাত হয়ে গেল।

—আগে বলো, আর খাবে না।

ছোটবৌঠান বললে—একটু অভ্যেস করে নিই। একটু একটু অভ্যেস না করলে যে হেরে যাবো ছোটকর্তার কাছে—কিন্তু বড্ডো ঝাঁঝ ভূতনাথ।

ভূতনাথ দেখলে—বৈঠান গেলাশটা নিয়ে অতি সক্ষোচে যেন একবার জিভে ছোঁয়ালো। ছোঁয়াতেই গেলাশটা সরিয়ে নিলে। মুখটা কেমন বিকৃত হয়ে উঠলো। বড় ঝাঁঝ বৃঝি। তারপর আর একবার ছোঁয়ালে জিভে। এবার সবটা। তারপর সমস্ত শরীরটা যেন কেমন শিউরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা পান মুখে পুরে দিলে। দর দর করে ঘাম ঝরছে সারা শরীরে। লাল হয়ে উঠলো সারা মুখখানা। একটা আবেগ ছড়িয়ে পড়লো সর্বাঙ্গে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—কেমন লাগছে এখন ?

ছোটবৌঠানের চোথ ছটো স্তিমিত হয়ে এল। শুধু একবার বললে—বড় জ্বালা করছে—আর একটু বরফ-জল দাও তো ভূতনাথ।

ভূতনাথ জল গড়িয়ে দিলে গেলাশে।

জল খেয়ে বৌঠান বললে—আমার ঠাকুরমা'র যিনি মা ছিলেন ভূতনাথ, শুনেছি, তিনি সহমরণে গিয়েছিলেন, মহা ঘটা হয়েছিল সে-সময়ে, তিনি নাকি হাসতে হাঁসতে চিতায় উঠেছিলেন, তাঁর হাতে-পায়ে দড়ি বাঁধতে হয়নি, দেশের লোক ধন্ত ধন্ত করেছিল—আর আমিও আজ সহমরণে যাচ্ছি ভূতনাথ—দেখা আমি মরলেও ধন্ত ধন্ত পড়ে যাবে।

হঠাৎ ভূতনাথ হাত দিয়ে ছোটবোঠানের মুখ চাপা দিয়ে দিলে
—মরা ছাড়া তোমার কথা নেই মুখে।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই কী যে কাণ্ড ঘটে গেল। ছোটবোঠান নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে এক চড় বসিয়ে দিলে। কোমল হাতের চড়! কিন্তু চড়টা ভূতনাথের গালের ওপর ফেটে চৌচির হয়ে গেল। চিৎকার করে উঠলো বৌঠান—যাও, বেরিয়ে যাও—এখনি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনা-বিপর্যয়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। হঠাৎ মনে হলো যেন ছোটকর্তার জুতোর আওয়াজ কানে এল। আর দাঁড়ানো যায় না। ভূতনাথ ভয় পেয়ে গিয়েছে। এখনি ছোটকর্তা এসে ঘরে চুকবে। ভূতনাথ পেছন ফিরে এক নিমেষে চোরের মতো নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে এসেছে। শুধু মনে হলো—তার এই ভয় পাওয়া দেখে যেন হেসে উঠলো বৌঠান। প্রচণ্ড হাসি। সে-হাসি আর থামতে চায় না। পাগলের মতো, মাতালের মতো বৌঠান ঘর ফাটিয়ে হাসছে!

আর তারপরেই আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল ভূতনাথের। প্রথমটা যেন ঠিক বোঝা গেল না। তারপর জ্ঞান হলে বোঝা গেল, ভূতনাথ তার ছোট চোরকুঠুরিতেই শুয়ে আছে। আর তারপরেই খেয়াল হলো—কে যেন হুমদাম শব্দ করে দরজা ঠেলছে অনেকক্ষণ ধরে। ধড়ফড় করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলতেই দেখা গেল বংশীকে। বংশী একা নয়। সঙ্গে একজন চীনেম্যান, আর একজন মুরওয়ালা লোক। মনে হয় মুসলমান।

বংশী বললে—কী ঘুম আপনার শালাবাবু—কত বেলা হয়ে গেল, কতক্ষণ ধরে দরজা ঠেলছি!

ভূতনাথ যেন একটু লজ্জায় পড়লো। চারদিকে বেশ কড়া রোদ উঠে গিয়েছে। ছোটঘর বলে বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি।

বংশী তখন চীনেম্যানকে বর্ললৈ—হাঁ করে দেখছো কি সাহেব— এই পায়ের মাপ নিয়ে নাও।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কী ব্যাপার আবার ?

—আপনার পায়ের মাপ নিতে হবে, ছোটমা'র হুকুম—ছুটুক-বাবুর বিয়েতে বাড়িস্থদ্ধ লোকের পায়ের মাপ নিতে হচ্ছে যে।

চীনেম্যান পায়ের মাপ নেবার পর বংশী পাশের লোকটিকে বললে—খলিফা সাহেব, এবার তুমি এগিয়ে এসো, দেরি করে। না বাপু আবার, একটা কামিজ আর একটা কোট—আমার ওদিকে আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। ছোটবাবু আবার আজ্ব বাড়িতে রয়েছে।

মাপ নেওয়া হলো। চীনে মুচি আর ওস্তাগর চলে গেল। ভূতনাথ ডাকলে—ও বংশী, শোন ইদিকে ? বংশী এল। বড় শশব্যস্ত।

- —কী ব্যাপার বল তো ? আমার এ-সব কেন ?
- আজে, এই যে রেওয়াজ, বাড়িমুদ্ধ সবার হচ্ছে আর আপনার হবে না ? ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবু, ওঁয়ারা সব এ-বাড়ির কে বলুন না, ওঁদেরও হলো, আর শুধু ওঁদেরই নাকি ? ওঁদের ছেলে নাতি সবাই সকাল বেলা এসে গায়ের পায়ের মাপ দিয়ে গেল যে—তাই তো ছোটমা বলে পাঠালে—
  - —ছোটমা নিজে বলেছে ?
- —তা ছোটমা নিজে বলবে না তো কি মেজমা বলেছে। মেজম'ার বয়ে গিয়েছে।

কেমন যেন অবাক লাগলো ভূতনাথের। এ ক'দিন এখানে থাকতেই খারাপ লাগছিলো তার। যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে সে এ-বাড়িতে। কোন্ দিন খাজাঞ্চীখানার বিধু সরকার না…

ভূতনাথ বললে— অথচ আমি ভাবছিলাম কোন্ দিন সরকার মশাই হয় তো কী বলে বসবে আবার, ভাবছিলাম ব্রজরাখাল নেই, আমি এখানে আছি, অন্ধংস করছি—

বংশী বললে—সে-কথাও হয়ে গিয়েছে।

- **—হয়েছে নাকি সে-কথা** ?
- আছে হাঁ। হয়েছে বৈকি! মেজমা'র ছেলেরা এখন মামার বাড়ি গিয়েছে, পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, তাই ছুটি—তারা ফিরে এলে আপনিই পড়াতে শুরু করে দেবেন।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, সে ছেলেদের কই একদিনও তো দেখতে পেলাম না—থাকে কোথায় গ্

—তারা আজে, বেশির ভাগই তো মামার বাড়িতে থাকে, লেখাপড়া যা হয়, তা খুব জানি, গাড়ি করে স্কুলে যেতে দেখেন নি, তা আপনি তো ভোর বেলাই আপিসে চলে যান, আর আসেন সন্ধ্যেবেলা—দেখবেন কখন ? সন্ধ্যেবেলা তারা বাড়ির ভেতর নিজেদের ঝি-এর কাছে থাকে—তা বিধু সরকারকে আপনার অত ভয় কি ?

তারপর শশব্যস্ত হয়ে বললে—আমি এখন যাই শালাবাবু— ছোটবাবু বাড়িতে আছে আজ।

- —তাই নাকি ? ছোটকর্তা কোন্ ঘরে শুয়েছিল কাল রাতে ?
- —কেন, ছোটমা'র ঘরে। রাত্রে গিয়ে ছোটবাবুকে আমি ছোটমা'র ঘরে পৌছে দিলাম আজে—ঘা-ই বলুন আপনার 'মোহিনী-সিঁতুরে'র ফল আছে বলতে হবে কিন্তুক।



## वःभी हल (शन।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে। আজ সকাল বেলাই যেতে হবে 'মোহিনী-সিঁহুর' আপিসে। বাইরে সারা বাড়ি রং করা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন জানালা দরজায় রং হচ্ছে। শ্যাম-স্থানর জল তুলছে ভিস্তিখানায়। লোচনের কাজ অনেক বেড়েছে। অনেক হুঁকো কল্পে আর তামাকের সরঞ্জাম সংগ্রহ হয়েছে। বিয়ে বাড়ির আয়োজন চলছে। ভূতনাথকে দেখে বললে—প্রেণাম হই শালাবার্।

- -কী খবর লোচন গ
- —আজে, ফুরসত আর নেই আজকাল তেমন, সমস্ত তামাকের ব্যাপারটা তো একা আমাকে সামলাতে হবে, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি একেবারে, একটা নতুন তামাক তৈরি করেছি আজে, গয়া মিঠেকড়া বালাখানার সঙ্গে ছটাক আন্দাজ কাশী মিশিয়ে বেশ নতুন রকমের সোয়াদ এনেছি—খেয়ে দেখবেন নাকি ?

ভূতনাথের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে—না, না, ভয় পাবেন না—পয়সাটয়সা চাইনে, আধলাও নয়, এমনিই আপনাকে খেতে দিচ্ছি। মতিবাবু তো জহুরী লোক, তিনি পর্যন্ত খেয়ে ধরতে পারেন না আজ্ঞে—জিজ্ঞেস করলাম—কী তামাক বলুন দিকি মতিবাবু? —মতিবাবু খানিকক্ষণ ভাবলেন, তু'চার বার টানলেন, এদিক ওদিক সাত পাঁচ সব ভেবে বললেন—আট আনা ভরির অম্বুরি যেন মনে হচ্ছে লোচন… ভূতনাথ বললে—তারপরে ?

তারপরে আর কী ঘটনা ঘটলো তা লোচন বললে না। নিজের কাজে মন দিলে কিছুক্ষণ। তারপর বললে—ওই মতিবাবু, মেজ-বাবু, ভৈরবাবুর মতো তু'একজন লোক এখনও আছে বলে পৃথিবীটা টিকে আছে—নইলে য়্যাদিনে কবে কলিযুগ এসে যেতো… দেখতেন।

—তা তো বটেই লোচন—আচ্ছা আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে—আসি—বলে ভূতনাথ ভিস্তিখানায় চুকে পড়লো।

বেরোতে বেরোতে বেশ বেলা হয়ে গেল। মাধববাবুর বাজারের পাশে বেশ ভিড় জমেছে। সিনেট হল্-এর সামনে গাড়ি-ঘোড়া পুলিশের ভিড়। চারদিকে য়ুনিয়ন জ্যাক উড়ছে। ভিড়ের ঠেলায় কাছে ঘেঁষা যায় না। সামনে লাল কাপড়ের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—-'কনভোকেশন'।

বেশ মনে আছে বোধহয় ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৫ সাল।

ভিড় কাটিয়ে চলে যাওয়ারই কথা। চলেই যাচ্ছিলো ভূতনাথ। হঠাৎ চারদিকে বেশ গুঞ্জন শুরু হলো। পুলিশের দল বেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। হট যাও—হট যাও শালে লোক—এই উল্লুঃ—

পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো—ওই বড়লাট আসছে।

বড়লাট ! ভূতনাথও দাঁড়িয়ে পড়লো। বড়লাটকে কখনও দেখেনি ভূতনাথ। সামনে পেছনে মাউণ্টেড পুলিশ। গাড়ি থেকে নেমে বড়লাট উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। •

ভূতনাথের তখন দাঁড়াবার সময় নেই। বি-এ পাশ করলে সে-ও এইখানে এসে ডিগ্রি নিতো বড়লাটের হাত থেকে। কালো গাউন পরে গিয়ে বসতো সকলের সঙ্গে।

—ভূতনাথ-দা' না ?

পেছন ফিরে দেখলে ভূতনাথ। অচেনা লোক। কাঁধে হাত দিয়েছে। হাসি-হাসি মুখ।

—চিনতে পারছেন আমাকে ?

চিনতে পারা যায় না। কোথায় যেন দেখেছে।

—আমি নিবারণ, 'যুবক সজ্যে'র কথা মনে আছে ? আপনি

আর গেলেন না ওখানে ! কেমন আছেন ! প্রায় ছ'বছর পরে দেখা আপনার সঙ্গে—একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল নিবারণ।

- —কী খবর তোমাদের ? তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে— হাঁ৷ ভালো কথা, ব্রজরাখাল কোথায় জানো ? তোমাদের 'যুবক সজ্জে'র প্রেসিডেন্ট ?
  - —কেন, আপনি জানেন না?
- —না, এই তো সবে ক'দিন হলো উঠে বেড়াচ্ছি, অনেকদিন তো শ্যাশায়ী ছিলাম, ঘা বিষয়ে গিয়েছিল। উঠে বেড়ানো বারণ করেছিল ডাক্তার। আরো এক বছর কাটলো বিশ্রাম নিতে, এখনও বেশি পরিশ্রম করলে মাথা ধরে। কোথা দিয়ে যে সময়গুলো ছ ছ করে কেটে যায় টের পাওয়া যায় না, মনে হচ্ছে এই যেন সেদিন তোমাদের ওখানে ছিলাম!
  - —এখন কোথায় যাচ্ছেন ?
- —সেই 'মোহিনী-সিঁ ছুর' আপিসে, কতদিন আপিসে যাইনি, চাকরি বোধহয় আমার নেই, মাঝখানে শুধু ছু'তিনখানা চিঠি লিখে ওদের জানিয়েছিলাম যে এখনও পুরোপুরি সারিনি। সেরে উঠলেই যাবো। আজ কর্তা একবার ডেকে পাঠিয়েছেন—যাই দেখে আসি।

নিবারণ বললে—বড়দা'ও আসবে কলকাতায় হু'একদিনের মধ্যে।

—কে ? ব্ৰজ্বাখাল ? এতদিন কোথায় ছিল সে ?

নিবারণ বললে—তিনি তো সেই তখন থেকেই বাইরে—অনেকদিন পর্যন্ত আমরা কোনো খবর পাইনি, স্বামিজীর আলমোড়ার
আশ্রমে অনেকদিন ছিলেন, সেখান থেকে একবার খবর আসে
তিনি অসুস্থ। তারপর শুনলাম তিনি তিব্বতে চলে গিয়েছেন।
এই সেদিন আবার শুনলাম তিনি নাগপুরে এসেছেন প্লেগের জ্ঞে,
খুব প্লেগ হচ্ছিলো, সেই শুনে তিনি কারো বারণ না শুনে প্লেগকুগীদের সেবা করতে এসেছিলেন। এবার সিস্টার নিবেদিতা ওঁকে
ডেকে পাঠিয়েছেন—লিখেছেন—মোক্ষ নিতে দৌড়চ্ছো ব্রজরাখাল,
কিন্তু যারা লাকাতে পারে না তারা পার হবে লঙ্কা! ছটো
মানুষের মুখে অন্ন দিতে পারো না, ছটো লোকের সঙ্গে একবৃদ্ধি

হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কার্য করতে পারো না—মোক্ষ নিতে দৌড়চ্ছো। বৌদ্ধেরা ঐথানটায় গুলিয়ে ফেলে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! সিস্টার নিবেদিতা বলেন—অহিংসা ভালো কিন্তু নিঃশক্র হওয়া আরো বড় কথা, আততায়িনমায়ান্তং ইত্যাদি, অর্থাং হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্ম বধেও পাপ নেই, তোমাদের মুই তো বলেছেন—বীরভোগ্যা বস্কুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ করো, সাম, দান, ভেদ, দণ্ডনীতি প্রকাশ করো, ভোগ করো, পৃথিবী ভোগ করো, তবে তুমি ধার্মিক—মার ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘূণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরকালেও তাই—কথা বলতে বলতে নিবারণ থামলে।

ভূতনাথ বললে—ব্ৰঙ্গরাখাল সে-চিঠির কিছু উত্তর দিয়েছে ?

- —দিয়েছেন আমাদের কদমদা'কে একটা চিঠি। লিখেছেন
  —আমি যাচ্ছি শিগ্গির, ভোমরা তৈরি হও। সিস্টার নিবেদিতা
  সেদিনও আমাদের 'যুবক সজ্বে' এসে বলে গেলেন—স্থামিজী বলে
  গিয়েছেন—অর্জুন ওই তমোগুণে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান
  অত করে বোঝাচ্ছেন গীতায়—প্রথম ভগবানের মুখ থেকে বেরুলো
  —'ক্রৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ'—জৈন বৌদ্ধদের পাল্লায় পড়ে আমরাও
  ওই তমোগুণের মধ্যেই পড়েছি—কেবল ডাকছি ভগবানকে—
  ভগবান শুনবেনই বা কেন, আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না—
  তা ভগবান! এখন আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের
  উপদেশ শোনা—'ক্রেব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ'—তম্মান্তম্বর্ভ্রষ্ঠ
  যশোলভম্ব'—আমাদের 'যুবক সজ্বে' গীতা-ক্লাশ হয়—একদিন
  যাবেন না বেড়াতে গ
- —যাবো একদিন, আর সেই তোমাদের 'অনুশীলন সমিতি' —তা শুরু হয়েছে ?
- —হয়েছে, সব বলবো আপনাকে, একদিন আম্বন আপনি।
  সারা কলকাতায়, সারা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ব্রাঞ্চ খোলা হবে,
  কুস্তি শেখানো, গীতা পড়া, ডিল করা… অনেক কাজ এগিয়েছে—
  কদমদা' বড়দা'কে লিখে দিয়েছে চলে আসতে, বড়দা'ও লিখেছে
  রওনা হয়েছে, হ'একদিনের মধ্যেই হয় তো এসে পড়বে। আমি
  এখন চলি, পরে দেখা হবে।

আর কিছু না বলে ভূতনাথও চলে এল।

'মোহিনী-সিঁত্র' আপিসের সামনে এসে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল ভূতনাথ। সামনের সে সাইন-বোর্ডটা নেই আর সেখানে। সামনের দরজাটা দিনের বেলাও বন্ধ। এমন তো হয় না। সারাদিন তো লোকজনের আনাগোনা থাকে। অথচ আজ এ-রকম কেন।

দরজার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে দরজা খুলে দিলে বৈজু। ভূতনাথকে দেখে সে-ও যেন অবাক হয়ে গিয়েছে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—বাবু আছেন ?

—আছেন, ওপরে যান।

ভূতনাথ একটু দ্বিধা করে আবার জিজ্ঞেস করে—ওরা কোথায় সব, পাঠকজী, ভরত, মিশির—

বৈজু বললে—পাঠকজী আছে। অস্ত সবাই চলে গিয়েছে।

- —সিঁহুর আর তৈরি হয় না, কারবার বন্ধ করে দিয়েছে বাবুজী।

সেকি।

বাড়ির ভেতরে সোজা চলতে গিয়ে মুখোমুখি এসে পড়ে গেল জবা। ভৃতনাথকে দেখে জবা যেন হঠাৎ একটা আশ্রয় পেয়ে গিয়েছে এমনি করে সামনে এগিয়ে এল। আরো অবাক হলো ভূতনাথ। চোখ নামিয়ে নিতে চাইলে। সেদিনকার জ্বরের ঝোকে যে কাণ্ড সে করে ফেলেছিল তারপর সোজামুজি চোখ ভূলে চাইবারও যেন অধিকার নেই আজ তার।

জবাই সামনে এসে পড়লো। বললে—ভূতনাথবাব্—আপনি এসে গিয়েছেন—কাল থেকে আপনার অপেক্ষা করছি।

অনেকদিন পরে দেখা। তবু ভূতনাথের মনে হলো জবা যেন আরো অনেক বড় হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। আরো শ্রীমতী, আরো শ্রীতিময়ী হয়েছে। শরীরের রেখায় আরো প্রথরতা। হঠাৎ চোধ তুলে চাইলে ধাঁধা লাগে। মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে।

জবা বললে—বাবা আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন—পেয়েছিলেন আপনি! ভূতনাথ বললে—পেয়েছি, অমুখের পর আজ এই প্রথম এতদুর বেরুলাম।

জবা বললে—বাবা আজ সকালেও বলেছেন—ভূতনাথবাবু এল না—আমার ওপর নিশ্চয় অপরাধ নিয়েছে সে।

—বাঃ রে, অপরাধ কিসের তাঁর—অপরাধ তো আমারই হয়েছে। তারপর জবার মুখেব দিকে চেয়ে বললে—নিজের অপরাধেই এতদিন এত জলেছি যে চিঠি না পেলে আসতেই সাহস হচ্ছিলো না। তাবছিলাম এ-বাড়ির দরজা আমার কাছে চিরদিনের জন্মে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমার বাবার স্নেহের স্ক্যোগ নিয়ে আমি তার বিশ্বাস্থাতকতা করেছি।

জবা হঠাৎ যেন আবার পুরোনো দিনের স্থারে বললে—এবার আর আপনাকে কেউ পাড়াগাঁয়ের মানুষ বলে ভুল করবে না। শুধু নামটা আপনার বদলে ফেলুন এবার।

ভূতনাথ কিন্তু হাসতে পারলো না। বললে—আমি ভাবতেও পারিনি যে এ-বাড়ি থেকে আবার আমার ডাক আসবে—আমি আবার চাকরি ফিরে পাবো।

জবা হঠাং গম্ভীর হয়ে বলে উঠলো—কিন্তু চাকরি তো আপনার নেই ভূতনাথবাবু।

জবা রসিকতা করছে কি না দেখবার জন্মে জবার মুখের দিকে ভালো করে তাকাবার প্রয়োজন হলো এবার।

জবা তেমনি কঠিন স্বরে বললে—শুধু যে আপনারই নেই, তা নয়। কারোর চাকরিই আর নেই। বাবা কারবার তুলে দিয়েছেন।

- **—কেন** ?
- —সেই কথার জবাব দেবেন বলেই হয় তো বাবা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, ভাবছিলেন, হয় তো আপনি নিজে থেকেই একদিন আসবেন, যখন এতদিন ধরেও এলেন না, তখন বাবাই যেতে চাইছিলেন আপনার কাছে। আমিই কেবল বারণ করেছি—বলেছি—যিনি নিজে থেকে চলে গিয়েছেন, আমাদের সমস্ত আদর যত্ন সত্তেও যিনি এখানে থাকতে চাইলেন না, আপনি নিজে গিয়ে ডাকলেও তিনি হয় তো আসতে নাও পারেন—কিন্তু সেটাও আসল কথা নয়, বাবা থেতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজেরই গরজে।

ভূতনাথ বললে—আমি আবার একটা মানুষ, এতখানি বয়েস পর্যস্ত যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পর্যস্ত পারলে না—তার জন্মে আবার কারো গরজের প্রশ্ন উঠতে পারে এইটেই তো অবাক লাগে!

- —আপনার কাছে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু বাবা কাউকে কোনোদিন ছোট ভাবতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি এখনও চিনতে পারলেন না। সেদিন সমাজে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে তিনি এতদিন যা করে এসেছেন সব ভুল করে এসেছেন, কেবল গোঁজামিল দিয়ে এসেছেন। লোক ঠকিয়ে এসেছেন—এখন নাকি তাই সব হিসেব মিটিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবেন।
  - —দে কি **?**
- —বাজ়ি এসেই সাইন-বোর্ডটা খুলিয়ে ফেললেন। সব কর্মচারীদের বিদায় দিলেন। সকলকে হাত জোড় করে বললেন——তাঁকে যেন সবাই ক্ষমা করে। বললেন—যা করেছি সব ভুল, সব মেকি, এতদিন যে চলেছে সে কেবল বাজারের চলা, কিন্তু এখন ব্যাঙ্কের পোদারের কাছে আমার সব খাদ ধরা পড়ে গিয়েছে।
  - —তার মানে গ
- —তার মানে কি আমিই জানি ছাই, মা'র মৃত্যুর পর থেকেই তো ওইরকম সব বলতে শুরু করেছিলেন। এখন আরও বেড়েছে, প্রতি রোববারে সমাজে যান, বেশিক্ষণ একলা চুপ করে বসে থাকেন, 'সঞ্জীবনী' কাগজখানা নিয়ে খুলে বসেন—কিন্তু মনে হয় কিছুই যেন নজরে পড়ছে না।

ভূতনাথ বললে—চলো বাবার কাছে যাই। জবা বললে—চলুন।

ভূতনাথ বললে—তা ছাড়া এমন চালু-ব্যবসা এভাবে হঠাৎ নষ্ট করে দেওয়াও ভো উচিত নয়। এতগুলো লোকের জীবিকা— ভোমার ভবিশ্বং।

জবা কিছু উত্তর না দিয়ে চলতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে। স্থবিনয়বাবু তখন একখানা 'সঞ্জিবনী' নিয়ে পড়ছিলেন। ভূতনাথ সামনে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। সুবিনয়ৰাবু মুখ তুলে চেয়ে চিনতে পেরে বললেন—আমার চিঠি পেয়েছিলে ভূতনাথবাবৃ। তোমার কথা আমি দিবারাত্রি ভাবি, ব্রজরাখালবাবু নিজে এসে তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন। আমি তোমার কিছু করতে পারলাম না—সারা জীবন ধরে কারই বা কী করতে পেরেছি।

ভূতনাথ পাশের চেয়ারে বদে রইল চুপ করে। জবাও গিয়ে বসলো বাবার চেয়ারের হাতলের ওপর।

তারপর জবার দিকে চেয়ে বললেন—মা জবা, তা হলে ভূতনাথবাবুকে বলো সেই কথাটা—বলো সেই কথাটা।

জবা বললে—আপনিই বলুন।

স্থবিনয়বাবু বললেন—আমিই বলবো মা, আমিই বলবো— কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া দরকার ভূতনাথবাবু। আমি তোমার কিছু করতে পারিনি—ব্রজরাখালবাবু নিজে আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন তোমাকে।

ভূতনাথ হাত জোড় করে বলে উঠলো—আমাকে অপরাধী করবেন না মিছিমিছি।

- —সে কি কথা, অপরাধ তো আমার, সেই বিশ্বনিয়ামক যিনি, সমস্ত তিনি জানেন, তাঁর প্রতি আমি অবিচার করেছি, সমাজের প্রতি অবিচার করেছি, সমস্ত বিশ্বের ওপর অপরাধ করেছি— অপরাধ কি আমার সামান্ত ভূতনাথবাবু, অথচ এই অপরাধ সম্বন্ধেই এতদিন অজ্ঞান ছিলাম আমি। সেদিন সচেতন করে দিলেন আমার বাবা।
  - আপনার বাবা ? ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে।
- —হঁয়া, সেদিন স্বপ্নে আমাকে দেখা দিলেন। আমার বাবা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, কালীভক্ত, তোমাকে তো বলেছি! বাবা বললেন—খোকা, আমি মুক্তি পাচ্ছিনা, আমাকে তুই মুক্তি দে।

শেষ জীবনে বাবা আমার মুখদর্শন করেন নি। আমি ধর্মত্যাগী বলে আমার হাতে এক গণ্ড্য জলও পাননি তিনি। বললেন— তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে খোকা, আমি মুক্তি পাচ্ছিনে—আমাকে তুই মুক্তি দে। তারপরেই আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেল ভূতনাথবার্, আমি চারদিকে চোখ মেলে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। বিভাসাগর মশাই অবশ্যি লিখে গিয়েছেন—'স্বপ্ন সত্য নহে—' আমিও ভালো রকম তা জানি। কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মনে শান্তি পেলাম না। সারাদিন কাজকর্ম করতে মন গেল না। জবাকে বললাম—একটা ব্রহ্মসঙ্গীত করতে—তবু যেন ভুলতে পারলাম না কথাটা। শেষে সন্ধ্যেবেলা আমাদের সমাজে গেলাম। মনে হলো যেন ওখানে গেলে শান্তি পাবো!

ভূতনাথ বললে—তারপর ?

—সেদিন আচার্যদেব বক্তৃতা দিলেন যাজ্ঞবন্ধ্যের ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে। মন দিয়ে শুনতে শুনতে মনে হলো এ তো আমারই কথা। যাজ্ঞবন্ধ্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর ছই স্ত্রীকে তাঁর সমস্ত ক্রেশ্ব্য দিয়ে গেলেন তখন মৈত্রেয়ী বললেন—যে নাং অমৃতস্থাম্—কিমং তেন কুর্যাম্—যা দিয়ে অমরত্ব লাভ করতে পারবো না তা নিয়ে আমি করবো কী! বড় ভালো কথা! মন দিয়ে শুনতে লাগলাম ভূতনাথবাবু, অমৃতের মধ্যেই যে সত্য আছে, অমৃতের মধ্যেই যে ব্রন্ধের সাক্ষাৎ পাই এ উপলব্ধি আমরা কখন করি? যখন আমার কোনো পরমাত্মীয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। যাকে আমরা ভালোবাসি, মৃত্যুতে যে সে থাকবে না, একথা ভাবতে আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে। যে-মাত্ম্যকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখবো কেমন করে! তখন ভাবি—প্রেম কি কেবল আমারই? কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়? তোমরা ঠিক বুঝতে পারবে না ভূতনাথবাব্, তুমি বুঝবে না, জরাও বুঝবে না।

ভূতনাথ বললে—আপনি বলুন আমি বুঝতে চেষ্টা করবো।

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে স্থবিনয়বাবু বলতে লাগলেন—বাবার মৃত্যু আমি দেখিনি! শুনেছি। কিন্তু জবার মায়ের মৃত্যু আমি প্রতিদিন পলে পলে অনুভব করেছি ভূতনাথবাবু—মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু যতই চঞ্চল হতো ততই কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতুম নিজেকে—তোমরা কিছু হয় তো জানতে পারোনি। কিন্তু এই বলে সান্তনা পেতাম যে, 'পিতা নোহিদি'—হে আমার অনস্ত পিতামাতা তুমি আছো, তাই আমার পিতাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই। মনে মনে বলতাম—

## মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সম্ভোষধীঃ—

মনে হতো পৃথিবীর ধুলো থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্ত কিছু অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে মধুময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ উপলব্ধি বেশিক্ষণ থাকতো না—প্রতিদিনের ছঃখ-কষ্ট রোগ-যন্ত্রণা আমাকে আবার এই মাটির পৃথিবীতে টেনে নামিয়ে নিয়ে আসতো। সেভাব চিরস্থায়ী হতো না।

সমাজে আচার্যদেব বলছিলেন—ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে ছঃখকে স্বীকার করে নেয়—কেননা ছঃখের দ্বারা ত্যাগের দ্বারাই প্রেমের পূর্ণ সার্থকতা! কন্ত একথা আমাকে আর একজন বলে গিয়েছেন।

তারপর জবাব দিকে ফিরে বললেন—একথা তোমাকেও বলা হয়নি মা, তোমার মায়ের মৃত্যুর দিনের কথা—আজ শোনো।

স্থির হয়ে এল স্থবিনয়বাবুর তুই চোখ। চোখ বুজে রইলেন স্থানিকক্ষণ। তারপর বললেন—সেদিন রাত তুটো বেজেছে। তোমার মায়ের অবস্থা খুব খারাপ, তুমি পাশের ঘরে ঘুনোচ্ছো মা, আমি একলা তোমার মায়ের পাশে বসে আছি। হঠাৎ মনে হলো যেন চোখ মেলে চাইলেন। আমি এক দাগ ওষ্ধ খাইয়ে দিলাম। তখন সেই মরণাপন্ন রোগী আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আমার হাত তুটো ধরলেন। যে মানুষ চিরকাল অসংলগ্ন কথা বলে এসেছেন, সেদিন সেই রাত তুটোর সময় তিনি যা বললেন, খুব জ্ঞানী লোকও তেমন জ্ঞানের কথা বলতে পারে না। আজও আমার সেই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ছে ভূতনাথবাবু।

—আমার হাতটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—তুমি এখনও জেগে আছো ?

জিজ্ঞেদ করলাম—কষ্ট হচ্ছে খুব ?

जिन तललन—थ्र कष्ठे श्रष्टि—किन्छ आत श्रात ना।

- —কেন গ
- —আর বেশিক্ষণ বাঁচবো না আমি।

তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। তাঁর চোখ দি জল পডতে লাগলো।

একবার জিজেস করলাম—জবাকে ডাকবো এখন ? বললেন—না।

বললাম—তবে কী করলে তোমার কপ্ত কমবে—বলো ? তিনি বললেন—তোমাকে আমি যা বলবো করতে পারবে ? বললাম—বলো।

তিনি হঠাৎ বললেন—আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

—কেমন যেন চমকে উঠলাম। সেদিন স্বপ্নে বাবা যা বলেছিলেন, জবার মা-ও সেই এক কথাই বললেন। তবে কি আমি স্বাইকে আমার কাছে আবদ্ধ করে রেখেছি! যেখানে প্রেমের সম্পর্ক সহজ, সেখানে তো বন্ধনের প্রয়োজন বাহুল্য। প্রেম মানেই তো মুক্তি। আবার জিজ্ঞেস করলাম—একথা কেন বলছো তুমি ?

তিনি বললেন—আমাকে মৃক্তি না দিলে, নিজেও মৃক্তি পাকে না। তোমার মৃক্তির জন্মেই আমার মৃক্তি চাইছি—জবাকেও তুমি মৃক্তি দাও—পারবে গ

—আর তারপরেই তাঁর হাতটা শিথিল হয়ে গেল। তিনি চলে গেলেন।

জবা হঠাৎ বলে উঠলো—বাবা।

ভূতনাথ দেখলে জবার চোখেও জল নেমেছে।

স্থবিনয়বাবু বললেন—এর এক বর্ণও অসত্য নয় মা—সব সত্যি
—প্রথমটা কী করবো বৃঝতে পারলাম না। শেষে নিজের মনকে
দৃঢ় করলাম। চিত্তকে স্থির করলাম। তখন মনে পড়লো বাবা
বলেছিলেন—সচ্ছলতাটুকু হলেই ধন্ত মনে করবে নিজেকে—দৈক
আশীর্বাদে বিলাসিতা করবার জন্তে কালীর অনুগ্রহ নয়। মনে
আছে—সচ্ছল হয়ে খেয়ে পরে বাঁচবার পর য়েটুকু উদ্ভা থাকতো বাবা সব দান করতেন। 'মোহিনী-সিঁত্র' নিয়ে বিলাসিতা
করতে তিনি বারণ করেছিলেন—দেবীর নাকি নিষেধ ছিলো।
আমারও মনে হলো—আমার য়ে ঐশ্বর্য এ তো বিলাসিতারই
নামান্তর।

প্রদিনই 'মোহিনী-সিঁ ছুরে'র সাইন-বোর্ডটা খুলে ফেলে দিলাম। চিঠি লিখে দিলাম সৰ্বত্ৰ। তোমাকেও সেই সঙ্গে চিঠি লিখে দিলাম ভূতনাথবাব। এখন আমি মন স্থির করে ফেলেছি—এতদিন যে অক্সায় করৈছি তারই প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো সারাজীবন। ধুলোয় আমার সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠেছে। উপনিষদে সেই প্রার্থনা আছে - 'আবীরাবীর্ম এধি' - হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক—তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এদো, আমার ইচ্ছে নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না— মৈত্রেয়ীর সেই প্রার্থনা—'অসতো মা সদ্গাময়, তমসো মা জ্যোতির্গ-ময়, মৃত্যোমামূতং গময়'—মনে হলো জবার মা-ও যেন উপনিষদের যাজ্ঞবন্ধ্যের স্ত্রীর মতো সেই প্রার্থনাই করে গেলেন মরবার সময় —উপনিষৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি— আমিই জবার মাকে উপনিষৎ পড়িয়েছিলাম একদিন আর আজ আমাকে তিনি শিখিয়ে গেলেন। আজ আমি বুঝেছি ভূতনাথবাব, আমি যা চাই তা এ নয়। টাকা আরো চাই, খ্যাতি আরো দরকার, ক্ষমতা আরো না হলে আর চলছে না। এই ভেবে ভেবেই দিন কাটিয়েছি—কিন্তু 'আবীরাবীর্ম এধি' হে রুজ তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ তাই আমাকে দেখাও, আমাকে বাঁচাও—সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ। তাই আমি ঠিক করেছি আমার সমস্ত উদৃত্ত সম্পত্তি আমি সমাজকে দিয়ে দেবো-সমস্ত সঞ্যের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে দিয়ে আত্ম-সমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি—সমস্ত ত্যাগ করে শাস্ত হবো, পবিত্র হবো।

জবা ভূতনাথের দিকে তাকালে এবার।

— তুলে দেবো নয়, তুলে দিয়েছি ভূতনাথবাবু।
তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—একটু বোসো ভূতনাথবাবু,

তারপর ডঠে দাড়েয়ে বললেন—একচু বোসো ভূতনাথবাব্, আমি আসছি—বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

ভূতনাথ জবার দিকে চেয়ে বললে— আচ্ছা, বাবা যা বললেন সব সভিঃ ?

জবা বললে—বাবা মিথ্যা কথা বলেন না।

- কিন্তু তুমি তো বারণ করতে পারতে—তোমার ভবিষ্যৎ—
  জবা কিছু উত্তর দিলে না। তারপর বললে—ভবিষ্যতের কথা
  তো অনেক দূরে, বর্তমানই আমার কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। এ
  থেকে বাঁচবার কোনো উপায়ই আর দেখতে পাচ্ছি না।
  - তুমি কিছু বলোনি বাবাকে ?

জবা বললে—বাবাকে আপনি এখনও তা হলে চিনতে পারেননি ভূতনাথবাবৃ। যেদিন ধর্মত্যাগ করেছিলেন সে গল্প তো শুনেছেন আপনি, সেদিন যেমন কোনো কিছুর টানই তাঁকে ভোলাতে পারেনি। আজও যখন সঙ্কল্প করেছেন সমস্ত ত্যাগ করবেন, এ-সঙ্কল্প থেকেও কেউ তাঁকে টলাতে পারবে না।

ভূতনাথ বললে—আমি অবশ্য বাইরের লোক, আমার কিছু বলা শোভা পায় না, কিন্তু তোমার কথা ভেবে বলছি।

জবা হাসলো এবার। বললে—আমার কথা অত ভাববেন না। উত্তরটা শুনে ভূতনাথও লজ্জায় মাথা হেঁট করলো। কী মনে করে জবা কথাটা বলেলে কে জানে। তবু সেদিনের সেই ঘটনাটা যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভূতনাথের। বললে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো জবা।

জবা বললে—কিন্তু কথায় কথায় যারা এমন অপরাধ করে, তাদের কি কথায় কথায় ক্ষমা করা যায় নাকি ?

—কিন্তু অনেকদিন আমি সে-ঘটনার জন্মে মনে মনে অনুতাপ করেছি জানো।

জবা বললে—কিন্তু কেন আপনি অনুতাপ করতে গেলেন মিছিমিছি, আপনার চাকরি তো চলেই গিয়েছে।

- চাকরিই কি আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে৷ নাকি?
- আপনার জীবনের লক্ষ্য কী তা তো আমার ভাববার কৃথা নয়। আপনার কথা আমি বসে বসে ভাবি এই আপনি ভাবেন বৃঝি ?
- —কিন্তু যত অধমই হই আমি, ক্ষমা চাইবার অধিকারও কি নেই আমার।

জবা বললে—ক্ষমা আদায় করবার ক্ষমতা সকলের থাকে না

ভূতনাথবাবু, সকলের কি সব ক্ষমতা থাকে ? তা নিয়ে কোনো ছঃখ করবেন না আপনি।

ভূতনাথ বললে—আমার তুঃখ যদি তুমি বুঝতে, তবে আমায় এত তুঃখ দিতে পারতে না জবা!

জবা বললে—তঃথ কথাটা সবাই-এর মুখে বড় বেশি শুনি ভূতনাথবাবু, সত্যি বলুন তো স্তিয়কার ছঃখটা কি ?

ঠিক সেই মুহূর্তে স্থবিনয়বাবু একগাদা কাগজপত্র হাতে ফিরে এলেন। বললেন—এই দেখো ভূতনাথবাবু—বলে কাগজপত্র খুলে দেখাতে লাগলেন। অনেক হিসেব অনেক রসিদ। অনেক পাওনা অনেক দেনা। বললেন—সকলের সব পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি, যাদের পাওনা এখনও মেটাতে পারিনি, তাদের খবর দিয়েছি। তোমার পাওনাটা আজ শোধ করে দিতে চাই ভূতনাথবাবু। তুমি প্রাণ দিয়ে কাজ করেছো, তোমার যা প্রাপ্য তার চেয়ে অনেক কম দিয়েছি তোমায়। এই দেখো তোমাকে আমি বেশি দিতে পারিনি, তুমি আমার এখানে কাজ করেছো সবস্থন্ধ…

ভূতনাথ কেমন সঙ্ক্চিত হয়ে উঠলো মনে মনে। বললে— আপনি আর একবার ভেবে দেখুন।

স্থবিনয়বাবু একবার চাইলেন ভূতনাথের দিকে। বললেন— কীভেবে দেখবো ভূতনাথবাবু ?

ভূতনাথ বললে—এতদিনের ব্যবসা, তা ছাড়া জবার ভবিষ্যুৎ · · ·

—সব ভেবেছি ভূতনাথবাবু, আজ পনেরো বছর ধরে ভেবেছি, ভেবো না এ-সঙ্কল্ল আমার হঠাৎ হয়েছে। তোমরা ভাববে আমি বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছি, কিন্তু পনেরো বছর আগে থেকে এ-সঙ্কল্ল শুরু হয়েছে আমার যখন জবা এতটুকু মেয়ে। কিন্তু তখন আমার যৌবন ছিল, কিছু গ্রাহ্য করিনি, তখন যাতে আমার তৃপ্তি ছিল, এখন তাতেই বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছে—মনের জোয়ার-ভাটা আছে এটা তো বিশ্বাস করো, যে-মন নিয়ে একদিন হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছে, সেই মন নিয়েই আজ আমি সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে চলেছি—আর জ্বার ভবিষ্যুতের কথা বলছো—ওদের ত্রজনের অনুরাগ হয়েছে, আমি ধনীই হই আর নিঃস্বই হই তাতে কিছু এসে যায় না, ওদের অনুরাগ যদি তাতে কিছু কমে তো বুঝতে হবে

কোথাও ত্রুটি আছে সে অনুরাগের মধ্যে। কী বলো মা জবা ? তোমার কি মনে হয় মা ?

জবাচুপ করে রইল।

স্থবিনয়বাবু আবার বললেন—স্থপবিত্রকে কি তুমি সব বলেছো ? জবা মাথা নাড়লো।—মা, তাঁকে কিছুই বলিনি বাবা।

— তুমি তাকে বলে দিও মা, সাধনার পথে প্রত্যয়ের বাধাই তো বড় বাধা, অনুরাগের ক্ষেত্রেও তাই। তোমরা ছজনে ছজনকে গ্রহণ করবে সমস্ত সংস্কার মৃক্ত হয়ে। আমি চাইনে মা যে কোনো আবিলতা থাকুক সেখানে, তোমরা হয় তো আমায় অপ্রকৃতিস্থ ভাববে, ভাববৈ তোমাদের হয় তো বঞ্চিত করছি আমি। কিন্তু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করছি মা যে, 'মোহিনী-সিঁ হুরে'র উপার্জন থেকে আজ পর্যন্ত আমি যা সঞ্চয় করেছি, তার ওপর তোমাদের বা আমার আর কোনো অধিকার নেই। শুধু জীবনধারণ করার জন্তে যে-টুকু সামান্ত প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া। যে-অসত্যকে আশ্রয় করে আমি বেঁচেছিলাম—তার জন্তে আমি বিশ্বপিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছি বার-বার। বিশ্বানি হুরিতানি পরাস্থ্ব—আমার পাপ —বিশ্বের সকলের পাপ মার্জনা করে।—প্রার্থনা করি বার-বার। ভূতনাথ বললে—কিন্তু আমাদের 'মোহিনী-সিঁ হুরে' একজনের খুব উপকার হয়েছে জানি।

—কে সে <u>?</u>

—আমাদের বড়বাড়ির ছোটবৌঠান।

স্বিনয়বাব হাসলেন। বললেন—উপকার তাঁর কত্টুকু হয়েছে জানি নে, কার্য-কারণ সম্পর্ক এখানে কত্টুকু তা-ও বলতে পারবো না ভূতনাথবাব, তবে আমাকে যদি প্রশ্ন করো এ কেমন করে হলো, আমি বলবো নিষ্ঠায় সবই সম্ভব, বিশ্বাসে সবই সম্ভব—সে-বিশ্বাস যদি তোমাদের বড়বাড়ির ছোটবোঠানের থাকে তো ফল তিনি পাবেন, আমার 'মোহিনী-সিঁত্র'ই নিন আর অহ্য কিছুই তিনি নিন। 'মোহিনী-সিঁত্রে'র গুণ হয় তো এককালে ছিল। বাবা তা বিশ্বাস করতেন বলেই গুণ ছিল। আমি তাঁর অযোগ্য সম্ভান, যৌবনেই মস্ত্রে-তত্ত্বে বিশ্বাস হারিয়েছি, কিন্তু ব্যবসাবৃদ্ধি হারাইনি, তখন থেকে এই এতদিন সেই ব্যবসাবৃদ্ধিতে

চালিত হয়েই এসেছি, কিন্তু হঠাৎ জবার মায়ের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমি আমার চরম সত্যকে দেখতে পেয়েছি, আজ আমি আর নিজেকে ক্ষমা করবো না ভূতনাথবাবু, নিজে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি, জবাকেও আমি মুক্তি দিয়ে যাবো। কী মা জবা তোমার কিছু বলবার আছে ?

জবা বললে—আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন বাবা, আমি তাই-ই ভালো বলে মানবো।

স্থবিনয়বাবু বললেন-—তা হলে এবার স্থপবিত্র এলে তাকে সব স্থানে বলোমা তুমি।

- ---বলবো বাবা।
- —বোলো এতদিনে—এশ্বর্ধশালী হলাম, বিত্তবান হলাম।
  এতে অগোরবের কিছু নেই মা, দেখবে মনে জাের পাবে, সাহস
  পাবে, তােমাদের হজনের অন্তরাগ যদি খাঁটি হয় তাে এ-ঘটনায় তা
  ছিন্ন হবে না, তা আবাে গাঢ় হবে। স্থপবিত্র তাে অব্ঝানয়,
  তাকে আমি যতদ্র জানি সে ভুল ব্ঝবে না, আর ভূতনাথবাব্—
  ভূতনাথ বললে—বলুন।
- —তোমার আমি কিছুই করতে পারলাম না, ব্রজরাখালবাবৃকে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে জীবনে স্থপ্রতিষ্ঠিত করে দেবো,
  তা-ও হলো না। অবশ্য অনেক বন্ধুবান্ধবকে আমি চিঠি
  লিখেছি তোমার সম্বন্ধে, হয় তো তাঁরা একদিন তোমাকে জীবনে
  প্রতিষ্ঠিত করবেন। তা সে যা হোক, আজ তোমাকে এই
  সামান্ত পারিশ্রমিকটুকু নিতে হবে ভূতনাথবাব্—নিতে দ্বিধা
  করো না।

ভূতনাথের হাতে স্থবিনয়বাবু একটা টাকার ভোড়া ভূলে দিলেন।

সুবিনয়বাব আবার বললেন—পাঁচ শ' টাকা আছে এতে ভূতনাথবাব, সামাশ্য এ-দান, তবু প্রসন্ধ চিত্তে গ্রহণ করো, করে আমায় মুক্তি দাও, একে একে আমি ঋণ মুক্ত হতে চাই। জানো—এমনি করে সকলের সব ঋণ শোধ করে যাবভীয় সম্পত্তি আমি সমাজকে দিয়ে যাবো।

ভূতনাথের চোথে জল এসে গিয়েছিল। মনে আছে প্রথম

ব্রজরাখালের সঙ্গে যেদিন এ-বাড়িতে এসেছিল ভূতনাথ, সেদিন কত দ্বিধা সঙ্গোচের ফণা তুলেছিল মন। ভেবেছিল হয় তো তার ধর্মত্যাগ করতে হবে। অথাত থেতে হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। সমস্ত আশঙ্কা ভার মিথ্যেই হয়েছিল।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ। জবা এক মনে চুপ করে বসে আছে। স্থবিনয়বাবুও চোখ বুজে রয়েছেন। এই শাস্ত পবিত্র পরিবেপ্টনীর মৌনতা ভাঙতে যেন কেমন দ্বিধা হলো ভূতনাথের। তুই হাতের অঞ্জলিতে তখনও স্থবিনয়বাবুর দেওয়া টাকার তোড়াটা যেন কাঁটার মতো ফুটছে। হঠাং ভূতনাথ আর্তনাদের মতো বলে উঠলো—আমি এ-টাকা নিতে পারবো না স্থবিনয়বাবু।

স্থবিনয়বাবু সুপ্তোথিতের মতন চোথ থুললেন। জবাও চোঝ তুলে চাইলে।

- —আপনি ফিরিয়ে নিন এ-টাকা, আমি নিতে পারবো না।
- —কেন ? কেন নেবে না ভূতনাথবাবু ?
- . —আমি অক্সায় করেছি—আমাকে ক্ষমা করুন।
- —কী অন্তায় তুমি করেছো ভূতনাথবাবৃ ? কোনো অন্তায়ই তুমি করোনি।
  - —করেছি, জবা জানে—বলে ভূতনাথ মাথা নিচু করলে।
  - —কই মা, ভূতনাথবাবু কী অস্তায় করেছে জানো তুমি ?

জবা হয় তো কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো—কিন্তু ঠিক সেই সময় ঘরে কে যেন প্রবেশ করলো। বেশ স্থুদীর্ঘ চেহারা। গায়ে কালো আলপাকার কোট, কয়স অল্প। ভূতনাথ কখনও দেখেনি একে।

স্থবিনয়বাব তাকে দেখেই বলে উঠলেন—এই যে স্থপবিত্রবাবৃ, এসো বাবা, এসো, এসে পড়েছো ভালোই হয়েছে, তোমার আসা দরকার ছিল। আজ জবা মাকে এই একটু আগে তোমার কথা জিজেদ করছিলাম। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন—ও কি ভূতনাথবাব উঠলে কেন? বোসো, তোমার সামনে কথা বলতে আমার কোনো অসুবিষে হবে না।

জবাও বললে—আপনি যাবেন না ভূতনাথবাবু, বস্থন।

—না, অনেক বেলা হয়ে গেল, আর একদিন আসবো—বলে হন হন করে সোজা বাইরে বেরিয়ে এল ভূতনাথ।

রাস্তায় বেরোতেই রতন পেছন থেকে ডাকলে—কেরানীবাবু।

- <u>--</u>কী রে ?
- —একবার শুনে যান, দিদিমণি ডাকছেন।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রদুর। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। ভূতনাথ আবার ফিরলো। জবা দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ভূতনাথ কাছে আসতেই বললে—চলে যাচ্ছেন যে, টাকাটা নিয়ে গেলেন না ?

ভূতনাথ বললে—এই জন্মেই আমায় ডাকছিলে ?

- —আপনি টাকাটা ফেলে গেলেন—ভাবলাম ভুলে গেলেন বুঝি।
  ভূতনাথ জবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—ঠিক ভুলে যাইনি
  আমি।
  - —ভুলে যদি না যান তো ফেলে যাবার মানে ?
  - —ওটা আমি তোমাকেই দিয়ে গেলাম।
- আমাকে ? আমাকে দান করবার অধিকার আপনার আছে বলে মনে করেন নাকি ? বাবা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন বলে ভেবেছেন আপনার দানের ওপর বুঝি নির্ভর করতে হবে আমাকে ?
- তা কেন ভাবতে যাবো জবা, তাতে যে স্থপবিত্রবাবুকে অপমান করা হয়, তা ছাড়া আমি দান করতে পারবো এমন সামর্থ্য আমার কোথায় ?
- —সামর্থ্য থাকলে আমাদের এই ইরবস্থার সময় আমায় ঋণী করে রাখতে পারতেন, তাই না ?

ভূতনাথ হঠাৎ হেদে উঠলো। বললে—আমি এত কথাই যদি বলতে পারবো জবা, তাহলে কবে তোমার সমাজে গিয়ে পৈতে টিকি ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হয়ে যেতাম। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারবো এমন ক্ষমতা আমার নেই। আমি ও-টাকাটা তোমাকে যৌতুকই দিলাম।

—যোতৃক, কীসের যৌতৃক ?

ভূতনাথ বললে—তোমাদের বিয়েতে ও-টাকাটা ভোমাকে যৌতুক দিলাম মনে করো। — আপনার কাছ থেকে যৌতুক নেবো কেন আমি ? তাছাড়া আপনার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক, আপনি এক সময়ে চাকরি করতেন এ-বাড়িতে, সম্পর্কটা বন্ধুত্বেরও নয় কিম্বা…

## —কিশ্বা⋯ १

জবা হাসলো এবার। বললে—কথাটা আমার মুখ দিয়ে না বলিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

ভূতনাথ বললে—না বলতে চাও বলো না, তোমার ওপর আমার জোরও নেই, কিন্তু এমন কী আমাদের সম্পর্ক যাতে উপহার দেওয়াও যায় না ?

- —উপহার দেওয়া হয় তো যায়, কিন্তু উপহার নিতে বাধে। আপনার চাকরি নেই, পরের বাড়িতে আগ্রিত আপনি, আপনি তো সব বলেছেন আমাকে। আমার চেয়ে আপনার প্রয়োজন কি কিছু কম ?
- টাকার প্রয়োজন হয় তো আমার বেশিই। হয় তো কেন, সত্যিই তাই, কিন্তু টাকার চেয়েও আরো বড় জিনিষ আছে পৃথিবীতে যার কাছে টাকা তুচ্ছ।

জবার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—সে জিনিষটা কী ? বলতে আপত্তি আছে ?

ভূতনাথ বলতে যাচ্ছিলো। কেমন যেন সঙ্কোচ হলো। কথাটা জবা কেমনভাবে গ্রহণ করবে কে জানে। আসলে তো জবার সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক সহজবোধ্য নয়, আর সমানে সমানেও নয়। উত্তর দিতে গিয়ে ভূতনাথের মুখটা কেমন কালো হয়ে উঠলো। কান হটো গরম হয়ে এল। জবার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো পায়ের তলার মাটি যেন সরে যাচ্ছে। বললে—আজ নয় জবা, আর একদিন বলবো।

- —কিন্তু আর যদি বলবার অবকাশ না আসে ?
- —সে অবকাশ আমি করে নেবো।
- —কিন্তু আমার যদি শোনবার অবকাশ না হয় আর <u>?</u>

ভূতনাথ আবার বিপদে পড়লো। বললে—না-ই বা শুনলে, না হয় আমার কথা আমারই মনে থাক, একদিন ভূল করে তোমাকে অপমান করে ফেলেছিলুম, না-হয় সারা জীবন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। তোমাদের সাত টাকা মাইনের কেরানীর মুখে এর চেয়ে বেশি কথা না-ই বা শুনতে চাইলে।

—খুব টাকার থোঁটা দিয়ে কথা বলতে পারেন আপনি, কিন্তু সে যাক—এখন থেকে তো টাকার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল আপনার সঙ্গে—আর যেদিন আঁচল ধরে টেনেছিলেন, তখন সহ্য করিনি স্বীকার করি, কিন্তু এখন আমি শুনবই—বলুন।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু স্থপবিত্রবাবু ওদিকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন—তোমার দেরি দেখে হয় তো রাগ করতে পারেন।

—স্থপবিত্রবাবুর ওপর ভারি হিংসে আপনার, না ?

ভূতনাথ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক মিনিটে এর উত্তর দেওয়া যায় না জবা, দিলেও তুমি তা বুঝবে না, আমিও ঠিক বোঝাতে পারবো না। স্থতরাং সে-চেষ্ঠা করবো না আমি। আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করি ভোমায়। আজ তো আর আমি এ-বাড়ির কর্মচারী নই। হয় তো এ-বাড়িতে আর আসার অধিকারও থাকবে না, কিন্তু যে-প্রশ্ন করবো, তার ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে ?

জবা বললে—দেবো, কী বলুন ?

কিন্ত ভূতনাথ কথা বলবার আগেই রতন দৌড়ে এসেছে হাঁফাতে হাঁফাতে।

— দিদিমণি, বাবু কেমন করছেন যেন।
জবা চঞ্চল হয়ে উঠলো— কেমন করছেন রতন ?

—খোকাবাব্ শিগ্গির আপনাকে ডাকতে পাঠালেন—আপনি চলুন এখুনি।

জবা এক নিমেষে ছুটে চললো আগে আগে। রতনও গেল পেছন পেছন। ভৃতনাথও হতবৃদ্ধির মতো একমনে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। একবার মনে হলো ফিরে যাবে। কিন্তু এমন ছঃসংবাদ শোনবার পর চলে যাওয়াই বা যায় কী করে! আন্তে আন্তে আবার গিয়ে উঠলো ওপরে। স্থবিনয়বাবু আরাম কেদারায় ্যেমন ভাবে বসেছিলেন, তেমনি ভাবেই হেলান দিয়ে রয়েছেন। চোখ ছটি বোঁজা, বুকে অসহা যন্ত্রণা হচ্ছে যেন তাঁর। মাঝে মাঝে ছটফট করে উঠছেন। সুপবিত্র মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেদ করলে একবার— আপনার থুব কন্ত হচ্ছে নাকি বাবা ?

স্থবিনয়বাবুর যেন সে-কথার উত্তর দেবার সামর্থ্যটুকুও নেই। স্থপবিত্র ভূতনাথকে ডেকে বললে—আস্থন তো একটু ধরাধরি করে ওঁকে শুইয়ে দিই।

তারপর স্থপবিত্র আর ভূতনাথ ছজনে মিলে ধরে স্থবিনয়বাবুকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

তারপর জবার দিকে চেয়ে বললে—জবা, তুমি একটু দেখো
—আমি আমাদের ডাক্তারবাবুকে খবর দিই গে—বলে বেরিয়ে
গেল স্থপবিত্র।

ভূতনাথ নিষ্কর্মার মতো একমনে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। মনে হলো যেন এই সময়ে তারও একটা কিছু উপকারে লাগা উচিত। কিছু কাজ। স্থবিনয়বাবুর এই আকস্মিক বিপদে তাদের কিছুটা উপকার করতে পারলে যেন বাঁচা যেতো।

নিজের বিছানায় শুয়ে স্থবিনয়বাবু একবার চোখ খুললেন। তারপর অভিভূতের মতন চারদিকে চাইতে লাগলেন। একবার ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন—স্থপবিত্র কোথায়, চলে গিয়েছে ?

জবা বাবার মুখের ওপর নিচু হয়ে বললে—তিনি ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গিয়েছেন, এখুনি আসবেন।

স্থবিনয়বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। জবা জিজেস করলে—এখন কেমন লাগছে বাবা ?

স্থবিনয়বাবু যেন হাসলেন মৃত্ন মৃত্। একটু বিকৃত হয়ে এল মৃথটা। খানিক পরে বললেন—সমাজের ওঁদের একবার খবরটা দাও মা।

জবা আবার বললে—আপনি ভালো হয়ে যাবেন বাবা, আপনি ভাববেন না।

— আর রূপচাঁদবাবৃকে একবার খবর দাও, আর ধর্মদাস-বাবৃক্তে খবর দিও ওই সঙ্গে— তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। তন্ত্রার মধ্যে স্থবিনয়বাবৃ আর একবার বললেন— আচার্যদেবকেও, খবর পাঠাও না মা।

তারপর আবার তন্ত্রা। তন্ত্রাচ্ছন্ন স্থবিনয়বাব্ নিথর নিস্পানদ ২৮৪ হয়ে পড়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর আবার চোখ খুললেন। আবার তন্দ্রা। তারপর তন্দ্রা আর জ্বাগরণের দোলায় জীবন-মৃত্যুর নৌকো এপাশ-ওপাশ করতে লাগলো।



এর পর থেকে ভূতনাথের জীবনে সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। কোথায় ছিল ভূতনাথ আর এক ধাকায় কোথায় গিয়ে পড়লো। নিবারণদের দল যে কী আগুন জাললো দেশে! ব্রজরাখালও একদিন হঠাং এসে হাজির হলো। আর ছোটবৌঠান! কিন্তু. কিন্তু সে কথা থাক। প্রকাশ ময়রার কথাই ধরা যাক প্রথমে। সেদিন কী কুক্ষণেই যে প্রকাশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

প্রকাশ ময়রা। সামনে আভূমি নিচু হয়ে প্রণাম করলে।
—পেরাম হই ঠাকুর মশাই, চিনতে পারলেন আমাকে ?

- —আরে তুমি—কী খবর! কতদিন তোমার ওখানে জিলিপী খেতে গিয়েছি, দেখি তুমি নেই।
- —জিলিপীর ব্যবসা উঠিয়ে দিলাম ঠাকুর মশাই, লাভের গুড় সব পিঁপড়েয় খেয়ে ফেলতো আজে, ও হলোনা আমার, দেনায় মাথার চুল পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাচ্ছিলো, শেষে হুগ্যা বলে দোকান একদিন দিলাম তুলে।
  - -এখন করছো কী ?
- —কিছুদিন ঘটকালীর কারবার ধরলাঁম, তেমন ঘরে বরে বিয়ে দিতে পারলে হু' পয়সা থাকবারই কথা, বেশ হচ্ছিলোও, মাঝে মাঝে নেমন্তন্ধ-আশটা মিলতো, এই গেল ফাল্পনে চাকদা'র ঘোষাল বাড়ির ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম কলকাতায়। ও-বাড়ি হু'দিন আর বরের বাড়ি হু'দিন খাওয়া হলো, মাংস করেছিল, তিন রকম মিষ্টি, আমাদের বর্ধমানের মনোহরা আনিয়েছিল—এমনি বড়ো বড়ো মাপের, তা মাথা পিছু চারটে করে দিয়ে গেল পাতে।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—তা এখন করছো কী ?

—আজে আপনাদের আশীব্বাদে এদানি ননীবাবুর আপিসে একটা কাজ পেয়েছি।

## —কোন্ননীবাবু?

- —ননীবাবুকে চেনেন না ? নতুন আপিস খুলেছেন, তা শ' তিন চার লোক খাটে, আরো অনেক লোক ভর্তি হবে শুনছি। তিন তিনটে কোলিয়ারি—পটলডাঙার সরকার বাড়ির জামাই যে, পাকা সাহেব মানুষ কিনা, এমন ইংরিজী বলেন ঠাকুর মশাই, বোঝে কার সাধ্যি ? তা আপনি এখন আছেন কোথায় ?
  - —সেই বড়বাড়িতেই—আর যাবো কোথায় ? প্রকাশ বললে—বিয়ে থা…?
  - —করিনি।
- —সে কি ঠাকুরমশাই, কুলীন ব্রাহ্মণ আপনারা, সেকালে হলে গণ্ডা দশেক বিয়ে করলে আপনার আর চাকরি করে খেতে হতে। না। বলেন যদি তা—হাতে আমার একটা সন্ধান আছে।
- —আচ্ছা, পরে একদিন দেখা করে। প্রকাশ, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে আজ—বলে ভূতনাথ চলে এসেছিল। ছুটুকবাবুর বিয়ের দিন সেটা। সন্ধ্যেবেলা বর্ষাত্রী যেতে হবে।

বংশী বলেছিল—বিকেল বিকেল বাড়ি ফিরবেন আজে, চুলটা ছেঁটে দাঁড়িটা কামিয়ে নেবেন তাড়াতাড়ি। বাড়ি স্থদ্ধু কামাবে কিনা আজকে—হাতে সময় রেখে না এলে সন্ধ্যে উৎরে যাবে একেবারে।

ছোটবৌঠান ডেকে বলেছিল—জামা জুতো তোমার পছন্দ হয়েছে তো ভূতনাথ ?

আজ তিন দিন থেকে ন'বং বসেছে নহবং খানায়। কাশীর বাজিয়ে। এক একটা রাগ ধরে আর ঝাড়া দেড় ঘন্টা হু' ঘন্টা ধরে কালোয়াতি চলে তার ওপর। মীড়ে, গমকে, মূর্ছনায় সারা বৌবাজারটা যেন মেতে ওঠে। বনমালী সরকার লেন-এ কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে। ভেতরের উৎসবের কিছুটা আভাস পাবার চেষ্টা করে।

ু ব্রিজ সিং মাঝে মাঝে বন্দুকটা বাগিয়ে তাড়া করে—ভাগো, ভাগো হিঁয়াসে—রাস্তা ছোড়ো—

একজন হুমড়ি খেয়ে সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—ওই ছাখ—ওই ছাখ—উ-উ-ই—

গায়-হলুদের তত্ত্ব যাবে। রান্নবাড়ি থেকে বারকোষ, থালা, ঝুড়ি

মাথায় লোক বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। নতুন কাপড় পিরেন পেয়েছে সবাই। পুরোনো ঝি-রা পেয়েছে গরদের থান। নাথু সিং আছে সামনে। পাগড়ি লাল রং করেছে। হাতে বাঁশের লাঠি। পেতলের পাত বাঁধানো। দাস্থ জমাদার ছেলেমেয়ে নিয়ে নতুন কাপড় পরে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে। ইব্রাহিমও ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছে। জাফরির ফাঁক দিয়ে বউরাও উকি মারছে হয় তো!

শাথ বেজে উঠলো।

বিধু সরকার আজ উজুনি চড়িয়েছে গলায়। সামনে এসে ধমক দেয়।—সব সার বেঁধে চলবি, সার যেন কেউ না ভাঙে, রাস্তার এক পাশ দিয়ে।

প্রথমে বাসন-কোসন। ঘড়া, পিলমুজ, থালা, বাটি, গাড়ু। চল্লিশটা লোক। তারপর মশলা-পত্তোর। পান সুপুরি লবঙ্গ এলাচ। তারপর কাপড় জামা সেমিজ। তাও জন পঞ্চাশ। তারপর মিষ্টি—মিষ্টির লোকের আর শেষ নেই! ছানার খাবারের পর ক্ষীরের খাবার, তারপর নোনতা। তারপর দই-এর হাঁড়ি। গ্য়নার বাক্স নিয়ে চলেছে নাথু সিং সকলের আগে আগে।

বিধু সরকারের হাতে লিস্ট। এক একজনের নাম ধাম লেখে আর ছাড়ে।—এক শ' চল্লিশ দফা—লোচন দাস, এক শ' একচল্লিশ স্থামস্থল্যর ভূঁইয়া, এক শ' বিয়াল্লিশ—নন্দ পরামাণিক—তুই কে ? তোর নাম কি রে বেটা, নাম বল—কা'র লোক—বাড়ি কোথায় ?

শাঁখ বাজাতে বাজাতে চললো মিছিল। ব্রিজ সিং গেট খুলে দিলে। বনমালী সরকার লেন ছাড়িয়ে মিছিল গিয়ে পড়লো বৌবাজারের মোডে।

বাহার হলো রাত্তির বেলা। বিরাট দোতলা বাড়ির সমান চতুর্দোলা। ছুটুকবাবু তার ওপরে বসে। নিচের রাস্তায় সার সার গাড়ি চলেছে আস্তে আস্তে। জুড়ি, চৌঘুড়ি, ছয়ঘুড়ি, আটঘুড়ি ল্যাণ্ডোর সঙ্গে জোতা। চতুর্দোলার সামনে কিছুটা দূরে বাঁশের ময়ুরপঙ্খীতে খেমটার নাচ চলেছে। মেজবাবুর সঙ্গে আরো তিন চারটে গাড়িতে মোসাহেব নকলবাবুদের ভিড়। হৈ হল্লা চলেছে। দেড় মাইল হু' মাইল লম্বা মিছিল। কত রকমের গাড়ি। ল্যাণ্ডো, ফিটন, বিগি, ল্যাণ্ডোলেট, দশ ফুকরে ব্রাউনবেরি, ব্যারুষ। আর

সামনে রোশনচোকি বাজতে বাজতে চলেছে সঙ্গে—আর মাঝে মাঝে তুবড়ি ফুটছে এক-একবার—আর তারই ত্র'পাশে রাস্তার তুংধার দিয়ে লম্বা হয়ে চলেছে খাস গেলাশের আলোর ঝাড়।

আশে পাশে বাড়ির জানালা দরজায় লোকজনের ভিড়। সারা কলকাতা যেন গম গম করছে।

वःभी वलल- कूर्केकवावृत्क त्वभ त्मशास्त्र-ना, भानावावृ ?

মেজবাবুর ইচ্ছে ছিল বাঁধা রোশনাই-এর ব্যবস্থা করবেন। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়ি পর্যস্ত রাস্তার তুই ধার জুড়ে একেবারে গ্যাস লাইন বসে যাবে। ছোকরাদের কাঁধে খাস-গেলাশের ঝাড় যা গেল তা তো গেলই। তার ওপর তু'পাশে বাঁধা আলোর ঝাড়।

ভৈরববাবু বললেন—বাঁধা রোশনাই দেখেছিলুম কালীকেষ্ট ঠাকুরের ছেলের বিয়েতে—লাখ টাকা খরচা হয়েছিল।

এদিকে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ি দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্থীটের পশ্চিম দিকের শেষাশেষি আর ওদিকে কন্তা পক্ষের বাড়ি রাম-বাগানের কাছাকাছি। প্রায় আধ-ক্রোশের দূরত্ব। সমস্তটা জুড়ে বাঁধা রোশনাই।

কিন্তু খাস-গেলাশ নিয়েও বিপদ আছে বৈকি ! ছেলে ছোকরাদের রাস্তা থেকে ধরে এনে তাদের হু'চারটে পয়সা দিয়ে ঝাড় বওয়াতে হয়। কিন্তু বর যখন কনের বাড়িতে ঢুকলো তখন তাদের নিয়ে মুশকিল। যে যেদিকে পারে ছিটকে পালিয়ে যায়।

ভৈরববাবু সিগারেট টানছিলো। বললে—এ আর কী খাস-গেলাশ দেখছিস—আগে ছিল তু' আনায় ষোল বাতির প্যাকেট। সেটা হচ্ছে খাঁটি তিমি মাছের চর্বি—আর এ তো নকল মোম।

বংশী বললে—আমি আর যাবো না শালাবাবু, আমি এখান থেকে ফিরি—ছোটমা'র শরীরটা ভালো নয়।

- —সে কী, কী হয়েছে বৌঠানের ? শুনিনি তো কিছু।
- —না শুনেছেন তো ও শুনে আর কাজ নেই আপনার—ও না শোনাই ভালো।

ছোটবোঠানের শরীর খারাপের কথা কখনও আগে কানে আসেনি। তাই খবরটা যেন কেমন অস্বাভাবিক লাগলো ভূতনাথের কাছে। জিজ্ঞেস করলে—সত্যি, কী অস্থুখ রে বংশী ?

- —সে শুনে কাজ নেই আপনার—তবে যদি পারেন তো চটপট চলে আসবেন খাওয়া-দাওয়া সেরে। গান-বাজনার মধ্যে যেন জমে যাবেন না আবার।
  - —কেন, কিছু ভয়ের ব্যাপার আছে নাকি ?
- —তা ভয়ের ব্যাপার না থাকলে কি আর শুধু শুধু বলছি? কাল তো সকাল বেলা বারোটার সময় ঘুম ভেঙেছে আছে।
  - —কেন, ছোটমা তো আগে খুব সকাল-সকাল উঠতো <u>?</u>
- —আগে উঠতো—কিন্তু আজকাল অন্ত রকম, কাল তেঁতুল গোলা জল খাইয়ে তবে জ্ঞান ফিরিয়েছি আজে।
  - —কেন, এমন হলো কেন ?
- —আজে, বলি আর কাকে, নিজে নিজের ভালো বৃষতে না শিখলে আমি কী করবো—-যাক, আমার কী, আমি হুকুমের চাকর বৈ তো নয়—কে বাঁচলো, কে মরলো তা আমার দেখার কী দরকার—বলে মাঝ পথ থেকে ফিরে গেল বংশী।

ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে চতুর্দোলা চলেছে। পাথুরেঘাটায় দত্ত-বাড়িতে গিয়ে একেবারে থামবে এ মিছিল। সামনের ময়ূরপঙ্খীতে খেমটা নাচ, নকলবাবুদের গাড়িতে হৈ হুল্লোড় আর হু' পাশে ছেলে-ছোকরাদের কাঁধে খাস-গেলাশের ঝাড়। রোশনচৌকির তালে তালে মিছিল চলেছে। বৌবাজার খ্রীটের হু' পাশের বাড়ির জানালা দরজায় মেয়ে পুরুষের ভিড়।

- —-বাঃ, বরকে বেশ মানিয়েছে ছাখ্।
- —ও মা, কী স্থন্দর নাচছে দেখো !
- —হ্যাগা, 'কনে'র বাড়ি কোথায় গা ?

সঙ্গে সঞ্জে পুলিশ কনস্টেবল চলেছে পাহারা দিতে দিতে। আগে, পেছনে, পাশে। বাইরের কেউ যেন না ঢুকে পড়ে ভেতরে। খুব হু শিয়ার। কোনো ছোকরা যেন খাস-গেলাশের ঝাড় নিয়েনা পালায়।

--এই শালা, ভাগো, উধার ভাগ যাও!

মাঝে মাঝে ভৈরববাব্, মতিবাবু, তারকবাবুর উল্লাস-ধ্বনি শোনা যায়। কেয়াবাৎ বুড়ো বাঈজী—ঘুরে ফিরে—

মেজবাবুর দল বরের চতুর্দোলার পেছনেই। আজ বেশ রঙ-এ

আছেন মেজবাবু। দিল-দরিয়া মেজাজ। এক-একটা তুবড়ি কোটে আর হা-হা-হা করে ওঠে মোসাহেবদের দল। গাড়ির তলা থেকে বোতল বেরোয়। বনেদী রক্ত আরো গরম হয়ে ওঠে।

ছুট্কবাব্র বন্ধরাও আছে পেছনে। কান্তিধরের গলার জোর বেশি। কোথেকে একটা ছোট টিনের বাক্স যোগাড় করেছে। সেইটেই ডুগিতবলা করে বাজায়। মাঝে মাঝে চিৎকার করে। ওঠে—আহা-হা, তালে ভুল হলো যে, মেরে খোঁপার খাঁচা উড়িয়ে। দেবো বেটির।

কিন্তু বিপদ বাধলো ঠনঠনের শিবু ঠাকুরের গলির ভেতর ঢুকে। আন্তে আন্তে মিছিল ঢুকছে গলির ভেতর। পাথুরেঘাটায় কনের বাড়ি যেতে হলে এ-গলি পেরোতে হবে। চতুর্দোলা বরকে নিয়ে ঢুকে পড়েছে। মেজবাবুর গাড়িও ঢুকেছে। ছুটুকবাবুর বন্ধুদের গাড়িও ঢুকতে যাবে এমন সময় ওপাশ থেকে সমবেত গলার আওয়াজ এল—বল হরি, হরি বোল—বল হরি, হরি বো-ও-ও-ল্—সঙ্গে খোল কর্তালের হরি-সঙ্কীর্তন।

রাত্রের অন্ধকারে কিছু দেখতে না পাওয়ার কথা কিন্তু খাস-গেলাশের আলোয় সমস্ত গলিটা তখন উজ্জ্ব হয়ে উঠেছে। দেখা গেল গলির ওপাশ থেকে আর একটা মিছিল আসছে। বিয়ের বর-যাত্রীর মিছিল নয়। আনন্দ উৎসব নয়। শব্যাত্রা!

কে যেন বললে—কে মরেছে গো?

—কে জানে, কোন্ শালা মরেছে, মরবার আর সময় পেলে না।
সত্যি তো! মরবার সময়-অসময় নেই! মরলেই হলো! আর
ঠিক এই সময়েই তার শব্যাত্রা! বর বেরিয়ে যাক, বর্যাত্রীরা
বেরিয়ে যাক—তবে তো!

মেজবাবু কৌতৃহলী হয়ে উঠলেন।—দেখো তো ভৈরব, কে ? কৈ মরলো আবার!

ভৈরববাবু গাড়ি থেকে নামলো। সাধারণ কেউ নয় নিশ্চয়ই।
নইলে এত জাঁক। পালিশ করা সেগুন কাঠের খাট। ফুলে
একেবারে ছেয়ে গিয়েছে, ভরে গিয়েছে। ধামা-ধামা খই ছড়াচ্ছে।
আনি দোয়ানি টাকা ছড়াচ্ছে। রোশনাই রয়েছে। লোকজন
প্রচুর। পেছনে ল্যাণ্ডো গাড়ি, ক্রহাম, ব্রাউনবেরি, ব্যাক্রম ওদের

দলেও রয়েছে। সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। চিৎকার করছে— বল হরি—হরি বো-ও-ও-লৃ…

ভৈরববাবু কোঁচা হাতে নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে খবর দিলে—সর্বনাশ হয়েছে মেজকতা—ছেনি দত্ত মারা গিয়েছে!

সবাই শুনলে। ছেনি দত্ত! ঠনঠনের ছেনি দত্ত! মেজবাবুর পুরোনো প্রতিদন্দী। এত দিনে মারা পড়লো তাহলে। মেয়েমানুষ নিয়ে খড়দ'র রামলীলার মেলায় রেষারেষি হয়েছে বছরের পর বছর। গঙ্গার বুকে নৌকোয়, পানসিতে প্রতিযোগিতা। পায়রা ওড়ানো নিয়ে সেদিন পর্যন্ত লড়াই হয়েছে, মামলা হয়েছে আদালতে। মেজবাবুর হাসিনীর ওপর বরাবরের হিংসে ছিল ছেনি দত্তর। ছোটবাবুর চুনীবালাকেও কতবার ভাঙচি দিয়ে বার করে আনবার চেষ্টা হয়েছে জানবাজারের বাড়ি থেকে। ছোটবাবুর দেখাদেখি নিজের মেয়েমানুষের গা গয়নায় মুড়ে দিয়েছে। বাড়িকরে দিয়েছে চিৎপুরে। সেই ছেনি দত্তর মৃত্য়!

মেজবাবু বোতলটা আর একবার মুখে তুললেন। তারপর বললেন—তা বলে ও সব শুনছি না, আমাদের বর আগে যাবেই।

সরু গলি। বর, বর্ষাত্রী গেলে আর জায়গা থাকে না। শব্যাত্রা পিছিয়ে যাক। কিম্বা অন্স রাস্তা ঘুরে যাক। অন্স রাস্তা খোলা পড়ে আছে। নিমতলায় যাবার রাস্তার অভাব নেই।

মেজবাব্ আবার বললেন—বলে দাও ওদের ভৈরব—বর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ?

ভৈরববাবু গেল।

কিন্ত ওরাও নাছোড়বান্দা। ছেনি দত্ত ছিল ঠনঠনের রাজা। মরে গিয়েছে বলে রাজত্বও চলে গিয়েছে নাকি ? ছেলেরা নেই নাকি ? জ্বল জ্বল করছে বংশ। নাতি, নাতনী, আত্মীয়, কুট্ম, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, মোসাহেব, চাকর, দারোয়ান সবই আছে।

ওপাশে ছেনি দত্তর বড় ছেলে—নটে দত্তরও তখন মেজাজ গরম। সে-ও ফুর্তি করতে জানে। বাপের মৃত্যুতে সে কি কম শোক পেয়েছে নাকি! শোক ভোলবার জন্মে সে-ও বিকেল থেকে অনেক গেলাশ খালি করে ফেলেছে। বললে—কুছ পরোয়া নেই— আগে আমরা যাবো, ওরা ওদের বরকে পিছে হটিয়ে নিক, পাথুরে-ঘাটায় যাবার বহুৎ রাস্তা পড়ে আছে।

লাগলো ঝগড়া। মুখোমুখি ছই দল থমকে দাঁড়িয়ে, কেউ নড়বে না।

এরা বলে—ওরা নড়ুক।

ওরা বলে—ওরা নড়ুক।

মেজবাবু এবার গ্রম হয়ে উঠলেন। ছেনি দত্ত মরেও জালাতে এসেছে। বললেন—ভৈরব, ব্রিজ সিংকে ডাকো তো একবার।

ব্রিজ সিং আজ রেশমী মুরেঠা পরেছে। সাদা লম্বা প্যাণ্ট। গায়ে গলাবন্ধ কোট আর বুকে গুলী ভরা চামড়ার বেল্ট, হাতে বন্দুক। কাছেই ছিল দাঁড়িয়ে। ভৈরববাবুর ডাকে গোঁকে চাডা দিয়ে এসে হাজির হলো।

সেলাম করে বললে—ভ্জুর—

মেজবাবু বললেন—ফায়ার করো।

করুক ফায়ার। ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবু সবাই মনে মনে খুশি। করুক ফায়ার। বোঝা যাক কে কত বড় বাবু।

ফায়ার করলে ব্রিজ সিং। কিন্তু আকাশের দিকে মুখ করে। সমস্ত শিবু ঠাকুরের গলি কাঁপিয়ে সে-শব্দ আকাশে গিয়ে ফাটলো।

আর একবার। আবার আর একবার—

হৈ হৈ করে ততক্ষণে পুলিশ কনস্টেবল দৌড়ে এসেছে মেজবাবুর কাছে। ইন্সপেক্টর সাহেবও দৌড়ে এসেছে।

—হোয়াটস্ আপ্, কী হলো ?

দারোগা সাহেব মেজবাবুর সঙ্গে কী কথা বললে যেন কানে কানে।

রোশনচৌকির দলততক্ষণে বাজনা থামিয়ে দিয়েছে হতবৃদ্ধি হয়ে। খাস-গেলাশের ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে লাইন ভেঙে পালাচ্ছে। হৈ হৈ হট্টগোল চারদিকে। আশে পাশের বাড়ির জানালা খুলে যারা এতক্ষণ বর দেখছিল তারা দমাদম দরজা বন্ধ করে দিলে। বড়-লোকের ব্যাপার। দরকার কী হ্যাঙ্গামে!

ইতিমধ্যে পুলিশ আর দারোগার দল কি কল টিপে এল কে

জানে। দেখা গেল শব্যাত্রা পিছু হটছে। পিছু হটতে হটতে একেবারে শিবু ঠাকুরের গলির মুখে গিয়ে এক পাশে এসে দাঁড়ালো। নটে দত্ত দাঁতে দাঁত ঘ্যছে তখন। পুলিশ দারোগা পাশে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। মেজবাবুর গাড়ি সপারিষদ বরের চতুর্দোলার পেছন পেছন মন্থর গতিতে এগিয়ে চললো। ভূতনাথ এতক্ষণ চুপ চাপ দেখছিল। কেমন যেন অবাক হচ্ছিলো দেখে। এত বড় একটা সমস্থার এমন নির্বিরোধ সমাধান হলো দেখে অবাক হ্বারই কথা। বড়বাড়ির এই জয়্যাত্রা সেদিন হয় তো নির্বিদ্বেই গস্ভব্য স্থানে পৌছুতে পেরেছিল—কিন্তু ইতিহাসের অদৃশ্য ইঙ্গিত এড়াতে পারে নি কেন শেষ পর্যন্ত! সেদিনও তো বন্দুকের ফায়ার করা চলতো। দারোগা পুলিশকে ঘুষ দেওয়া চলতো। কিন্তু বদরিকাবাবু জানতো—সেখানে ইতিহাস বড় নির্মম। দারোগাকে ঘুষ দিয়ে তার গতি ফেরানো যায় না।

ছোটবৌঠান পুরোনো সিন্দুকের ডালা খুলে একদিন বলেছিল— এ যা কিছু দেখছো ভূতনাথ, সব আমার—এই হীরের কঙ্কন, মোতির চূড়, পান্নার কান আর মিছরিদানা চুড়ি, সব— স-অ-অ-ব—

ভূতনাথ সিন্দুকের ভেতর মাথা নিচু করে দেখেছিল—ফাঁকা সিন্দুক। একটা কণাও আর বাকি নেই কোথাও। সিন্দুকের প্রত্যেকটি কোণ নিঃম্ব। হা হা করছে অন্ধকার প্রেতগর্ভ খালি সিন্দুকটা। কিন্তু তবু ছোটবোঠানের অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টির সামনে কিছু বলতে সাহস পায়নি সেদিন। \*

ছোটবৌঠান তখন টলছে। গায়ের শাড়িটা খুলে খুলে পড়ে যাবার উপক্রম করছে বার বার। সমস্ত শরীর আঙুরের থোলোর মতো টলমল করে ছোটবৌঠানের। আবার বললে ছোটবৌঠান— এই সব দিতে পারি, কিন্তু তুই আমাকে কী দিবি বল ?

ভূতনাথ বলেছিল—কী চাও তুমি ছোটবৌঠান—আমি **ভো** গরীব মানুষ।

—তোকে আমি বড়লোক করে দেবো ভূতনাথ, ভয় কী ? এই বাড়ি, বড়বাড়ির সব সম্পত্তি দিয়ে যাবো, তুই আরাম করে থাকবি এথানে—পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে। কী জানি ভূতনাথের কেমন যেন ভয় হয়েছিল সে-কথা শুনে। ছোটবোঠান কী বলছে তা সে নিজেই জানে না। ছোটকর্তা যে এখনও বেঁচে। এ বলে কী ছোটবোঠান!

ভয়ে ভয়ে ভূতনাথ বলেছিল—আমি কিছু নিতে চাই না বৌঠান। আমি কিছুই চাইনে।

ছোটবোঠান নেশার ঘোরে হাউ হাউ করে কেঁদে ভাসিয়েছিল সেদিন। বলেছিল—তুই বেইমান, মস্ত বড় বেইমান, বেইমান তুই ভূতনাথ।

পাশের ঘরেই ছোটকর্তা অস্থা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। হয় তো কান্না শুনতে পাবে ছোটবৌঠানের। ছোটবৌঠানের মুখে হাত চাপা দিয়েছিল ভূতনাথ। বলেছিল…

কিন্তু সে-সব কথা এখন থাক!

পাথুরেঘাটার দত্ত বাড়িতে তথন বরের চতুর্দোলা পৌছে
গিয়েছে। এক শ' শাখ বেজে উঠেছে একসঙ্গে। অন্দরমহল
থেকে হুলুধ্বনি কানে এল। কন্সাকর্তা সামনে এগিয়ে এসে
ছুট্কবাবৃকে কোলে করে আসরে নিয়ে গেলেন। বিরাট
প্জোবাড়ি জুড়ে বরের আসর বসেছে। গোলাপ জল ছড়িয়ে
দিয়েগেল সকলের গায়ে। গোড়ের মালা দিলে সকলের হাতে হাতে।
সেজকর্তা গিয়ে বসেছেন একেবারে আসরের মধ্যেখানে।

ছুট্কবাব্র শশুর ব্যবসাদার লোক। স্ট্রাণ্ড রোডে আটার কল বসিয়েছেন। ঢালাই লোহার ব্যবসাও আছে। কিন্তু তাঁরও গায়ে গিলেকরা মলমলের দামী পাঞ্জাবী। সামনে এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। বললেন—ছোটকর্তাকে দেখছিনে—কই ?

- —না, তার শরীরটা থারাপ হয়েছে আজ, আসতে পারলে না আর।
  - —বিশেষ কিছু ভয়ের ব্যাপার নাকি ?
- —না, শরীরটা তার প্রায়ই খারাপ হয়—আসবার ইচ্ছে ছিলো খুব।

আরো হ্র'একটা কথা হলো।

আসর আলো হয়ে গিয়েছে।

- --এই আমার বড়জামাই, পটলডাঙার সরকার এরা।
- —এই আমার…এঁকে তো দেখেইছেন।
- —আর, এই হলো—

চারিদিকেঁ ঝাড় লঠন। আলো জ্লছে। ইলেট্রিক আলো এ-বাড়িতেও হয়েছে। তবু বাহার হিসেবে ঝুলছে টানা পাখাগুলো। এখনো খোলা হয়নি। বড় বড় আয়না চারদিকের দেয়ালে টাঙানো, মানুষ সমান উচু। দেয়ালে পজ্মের ছবি আঁকা। ফুল লতা পাতা। সবুজের ওপর কালো নীল হলদে রং-এর কাজ। ভূতনাথ একপাশে আড়াই হয়ে সব দেখছিল। এখানে তার যে কী পরিচয় দেবার আছে! কী পরিচয়ে এখানে এসেছে সে। হঠাং জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতেই মুশকিলে পড়ে যেতে হবে।

হঠাৎ বাইরে সোরগোল উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে মোটরের শব্দ। কোনো সম্মানিত অতিথি যেন এসে গিয়েছে। কয়েকজন মোটর দেখতে ছুটলো। মোটরগাড়িটা একেবারে সামনের ঘেরা জায়গাটার ভেতর ঢুকে পড়েছে বৃঝি। কয়েকটা ঘোড়া ভয় পেয়ে শব্দ করে উঠলো। গোঁ গোঁ আওয়াজ চলছে মোটরের। তারপর একটা বিকট শব্দ করে যন্ত্রটা থেমে গেল একেবারে।

হাবুল দত্ত হু'পুরুষের বড়লোক। কিছুদিন আগেও খাটো ধুতি পরেছেন ওঁর বাবা। যখন কর্ন ওয়ালিশ খ্রীট তৈরি হয়, সেই সময়ে লটারিতে বহু টাকা হাতে এসে যায় তাঁর। সেই টাকা খাটিয়ে বড়বাজারের লোহাপটিতে দোকান করেছিলেন। সঙ্গেছিল আর একজন কর্মকারের ছেলে। বুদ্ধি তারই। টাকাটা হাবুল দত্তর বাবার। তারপর কোথায় গেল কামারের ছেলে, আর কোথায় গেল তার শেয়ার। পুরো মুনাফাটা এসে গেল দত্তবাড়ির কবলে। কী একটা বড় রকমের ঠিকেদারিতে বেশ লাভ হতে লাগলো কয়েক বছর ধরে। তখন কিনলেন আটার কল। কল দেখতে সে কী ভিড় রাস্তায়। চাকাটা বন বন করে ঘোরে আর একটা নল দিয়ে পেষা আটা বেরিয়ে আসে। আটা না পিষে চালও পিষতে পারো। ছাতু তৈরি করতে পারো। তারপর এই পাথুরেঘাটার বাড়ি দেখছেন। মেয়েদের বড় বড় বড়

ঘরে বিয়ে। লক্ষীর বরপুত্র হয়ে মারা গেলেন তিনি। তথক সমস্ত সম্পত্তি হাতে এল নাবালক হাবুল দত্তর।

ভূতনাথ হাঁ করে দেখছিল-হাবুল দত্তর দিকে। ছুট্কবাবুর শ্বশুর। উঠতি বড়মারুষ। নতুন উঠছে এখন। বড়বাড়িতে মেয়ে দিতে পেরেছে এটা ওঁরই গর্ব। আজ ওঁর আত্মীয়ম্বজনের অভাব নেই। হাবুল দত্তকে কোনো দিকে দেখতে হচ্ছে না। সবাই রয়েছে। এবার একটা নতুন পাটকল করবার ইচ্ছে আছে। আর কয়লার খনি। ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারবার যে-রকম বাড়ছে চারদিকে, তাতে কয়লার চাহিদা বেড়ে যাবে ক্রমেই। এই দেখুন না, রাণীগঞ্জে গিয়েছিলাম—এখনও অনেক খনি পড়ে রয়েছে। নিতে পারলে টাকা রাখবার জায়গা থাকবে না। আর শুধু তো জমিদারিতে চলছে না কারো। অজনা হলো গ্রামে তো প্রজারা দিলে না খাজনা। তা বলে তো আর রাজস্ব বন্ধ থাকবে না। রাত কাবার না হতে হতে কালেক্টরিতে খাজনা জমা করে আসতে হবে। প্রজা ঠেঙিয়ে আর কতকাল আয় হবে বলুন। তারপর বেন্ধরা যে-কাণ্ড করছে, সব প্রজারা লেখাপড়া শিখতে লেগে গিয়েছে দেশে। মেয়েরা পর্যন্ত লেখাপড়া শিখছে মশাই। শেষে এমন দিন আসবে যখন ছোটলোক প্রজা-পাঠক আর মানতেই চাইবে না জমিদারদের। তথন ? তথন গাড়ি-ঘোডা, পালি, বেয়ারা, বাবুয়ানি চলবে কী করে!

হাবুল দত্ত গল্প জনাতে পারে বেশ। বললেন—ছোটবেলায় আপনারাও দেখেছেন, অনমিও দেখেছি, চিংপুর রোডের ওপরেই যে ঠিকে গাড়ির আডা ছিল, ওইখানে থাকতো বটুবাবু। সারাদিন ভোর থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বটুবাবু বসে থাকতো একটা বেঞ্জির ওপর। একটা হাত-গড়গড়া ছিল, তাইতে তামাক পুড়ছে। দিনরাত খ্যাচ খ্যাচ করতো গাড়োয়ানদের সঙ্গে। ঘোড়ার দানা কম দিয়েছে, কি ভালো ডলাই-মলাই হয়নি—দেখতাম সারাদিন ওই একভাবে বসে। বাঙালীর ছেলে অমন কেউ পারবে মশাই, ও হিন্দুস্থানী বলেই তো পারতো।

ভৈরববাবু বললে—বাঙালীদের কেবল বাব্য়ানিই সার। হাবুল দত্ত বললেন—তবে শুরুন, আমার আপিসে একজন বাঙালী ছোকরাকে রেখেছিলাম—দশ টাকা মাইনে দিতাম, একদিন দেখি ফুলদার রেশমী মোজা পায়ে আর ডসনের বাড়ির বার্নিশ করা জুতো পরে আপিসে এসেছে। এদিকে নানা রকম ফুতি টুর্তি করে শরীরটাকে তো অকেজো করেই রেখেছিল। একদিন বলা নেই কওয়া নেই ফট্ করে মরে গেল—আর দেখুন তো মাড়োয়ারীদের—ওরা লক্ষ টাকা আয় না হলে এখনও মশারি কেনে না মশাই।

মেজবাব্ এতক্ষণ গন্তীর হয়ে শুনছিলেন। এবার কথা বললেন। বললেন—কিন্তু ওরা বড় চশমখোর, কী বলেন।

- —তা যদি বলেন তবে আমিও একটা গল্প বলি—শুরুন—হাবুল দত্ত পায়ের ওপর পা দিয়ে বসলেন।
- সেদিন নতুন যে হ্যারিসন রোড হয়েছে না, ওইখান দিয়ে যাচ্ছি, টিপ টিপ করে রৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ একটা মাড়োয়ারীর ছেলে দেখি আমার সামনে এসে বলছে—এক প্রসায় ছটো দেশলাই, কিনবেন বাবু ?

আমি তো চমকে উঠলাম। গুলজারীলাল আমাদের পুরোনো বন্ধু। বড়বাজারের অতবড় লোহা মার্চেট, তার ছেলে কিনা রাস্তায় দেশলাই বেচছে!

গুলজারীলালকে ধরলাম সেদিন দর্মাহাটায়। বললাম—তোমার ছেলে কিনা শেষে দেশলাই বেচছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে!

গুলজারীলাল বললে—ওটা যে আমাদের নিয়ম ভাই। পাঁচ বছর বয়েস থেকে কিছু না কিছু আয় করতে হবে—দিনে অস্তৃত তিন আনা।

আমি তো শুনে অবাক! তিন আনা পয়সা আয় করলে তবে নাকি সেদিন পুরো খোরাকি পাবে, আদ্দেক আনলে আধ-খোরাকি, আর কিছুই না আনতে পারলে উপোস—তা দেখবেন এই কলকাতাই একদিন মাড়োয়ারীতে ভরে যাবে মশাই। হ্যারিসন রোডে যতগুলো বাড়ি হলো সব তো মাড়োয়ারীদের।

হঠাৎ গল্পে বাধা পড়লো। কে যেন একজন শশব্যস্তে এসে বললে—ননীবাবু এসেছেন কর্তাবাবু!

হাবুল দত্ত উঠে যেতেই ভৈরববাবু বললেন—না স্থার, বেয়াই মশাই লোহার ব্যবসা করে করে একেবারে মাড়োয়ারী হয়ে উঠেছে দেখছি—রস কম নাস্থি।

মেজবাব্পান চিব্চ্ছিলেন। বললেন—যা বলেছে।—টাকাটা চিনেছে খুব।

মতিবাবু বললে—তা আপনার সঙ্গে হাবুল দত্তর সম্পর্কটা কিসের স্থার। আপনি মেয়ে নিয়ে গিয়ে থালাস। আপনি তো আর ছেলে বেচতে আসেন নি এ-বাড়িতে ?

কিন্তু ভূতনাথ তখন অন্তমনস্ক হয়ে গিয়েছে। ননীবাবু এসেছে! কোন্ ননীবাবু! ডাক্তারবাবুর ছেলে ননীলাল! তাকেই এত খাতির! কয়েকজন কর্তাব্যক্তি উঠে গেলেন বাইরে। ভূতনাথ একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো সবার অলক্ষ্যে। লোক গিস গিস করছে। সামনে খোলা জায়গাটায় ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। মাঝখানে একটিমাত্র মোটর। বিয়েবাড়ির রোশনাই লেগে সমস্ত মোটরটা চক চক করছে। গোল গোল চারটে চাকা। মাথার ওপর ছাদের মতন করে মোটা চটের কাপড়ে ঢাকা। কয়েকজন তাই-ই হাঁ করে দেখছে।

বেশ জ্বল জ্বল করছে চেহারাটা। জানবাজারের চুনীবালাকেও এমনি গাড়ি কিনে দিয়েছে ছোটবাবু। এখন তো এমনি চুপচাপ। একটু কল চালালেই ভোঁ ভোঁ শব্দ করে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলবে। পেছন দিয়ে ধোঁয়া বেরোবে।

- —এই, হাত দিবিনি কেউ।
- —গাভির কাছে কে যায়?

চারদিকে ছুটোছুটি। লাল বনাতের কাপড়ের ওপর দিয়ে বর্ষাত্রীরা এসেছে—সেটা ধুলোয় ধুলো হয়ে উঠেছে। ফুলের মালার টুকরো-টাকরা ছড়িয়ে আছে সারা জায়গাটায়। ফুলের গন্ধ! রান্ধার গন্ধ! চারদিকে যেন নানা রকম গন্ধের উৎসব। বড়বাড়ির লোকজন ঝেঁটিয়ে এসেছে এখানে।

লোচন যাচ্ছিলো পাশ দিয়ে। ভূতনাথ ডাকলে—কী, লোচন নাকি ? চলেছো কোথায় ?

লোচন থেমে গেল। বললে—এই যে শালাবাবু, দেখি কুটুম

বাড়ির তামাক-বিড়ির ব্যবস্থাটা কেমন, পরশু তো আবার বড়বাড়িতে আমাকেই সব করতে হবে কিনা।

ভূতনাথ বললে—বদরিকাবাবুকে দেখেছো নাকি লোচন ? এসেছেন তিনি ?

- —না আজে, তিনি তো এলেন না, বললাম অতো করে।
  তিনি পাগল-ছাগল মানুষ, বললেন—আমি চলে গেলে ঘড়ি
  মেলাবে কে ? তা ইদিকে দেখেছেন—ব্যবস্থার কোনো ছিরি-ছাঁদ
  নেই, ফুলের মালা, আতরপানি, সবই তো করেছে—কিন্তু আসল
  জিনিষই বাদ দিয়েছে।
  - আসল জিনিষ কী ?
- আজে, লক্ষ্য করছেন না, মেজবাবুর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে!
  - -কেন?
- আমি তো দেই জন্মেই ঘুর-ঘুর করছি, সন্ধ্যে থেকে এত-খানি হুজুং গেল, তার ওপর রাস্তায় ছেনি দত্তর বাড়ির কাছে যে কাগুটা হয়ে গেল, এর পর মেজবাবুর কি মেজাজ ঠিক থাকে? গাড়িতে সঙ্গে যা ছিল, সব তো ভৈবববাবু, মতিবাবু, তারকবাবু ওঁয়ারা শেষ করে দিয়েছে। আমি তো তাই তথন থেকে ভাবছি— এ কী রকম বড়লোক, তামাকের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেনি!

সত্যিই তো! ভূতনাথের এতক্ষণে থেয়াল হলো। মেজবাবু যেন অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে মুখ বুজে রয়েছেন্। বিয়ে সেই রাত বারোটার পর। স্থতহিবুক লগ্ন। ততক্ষণ মেজবাবুর মতো বরকর্তা কি উপোস করে থাকবেন নাকি! লোচনের কিন্তু সব দিকে নজর আছে। মেজবাবু চিৎকার করে ডাকলেন—লোচন—
— ওই ডাকছেন, আসি হুজুর—বলে এক ঝটকায় লোচন ঘরে

— ওই ডাকছেন, আসি হুজুর—বলে এক ঝটকায় লোচন ঘরে ঢুকে গেল।

ওপাশে পূজোবাড়ির দরদালানের ওপর ছুট্কবাবৃকে বসিয়েছে। মোটা-সোটা শরীর। দূর থেকে বোঝা যায়, বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেজে-গুজে বেশ স্থানর মানিয়েছে বরকে। মাথার রঙিন পালক লাগানো রেশমী পাগড়িটা এখন নামিয়ে রেখেছে। কিন্তু সাটিনের চুমকি-বসানো পাঞ্জাবীর ওপর হীরের লকেট বসানো হারটা ঝকমক করছে। হু'হাতে তাগা, আর কানে মুক্তোর কান—মনে হয় যেন ঠিক সোনার কাতিকটি। পাশে কান্তিধর, পরেশ, সবাই রয়েছে। লাল মথমলের তাকিয়ায় মাঝে মাঝে হেলান দিছে। ছুটুকবাবুর তো নেশাটা-আশটার দরকার হবে। রাত বারোটা পর্যন্ত থাকবে কী করে!

ভূতনাথ এবার বারান্দা পেরিয়ে নেমে রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ যেন মনে হলো চেনা মুথ একজন লোক তার দিকে চেয়ে আছে। খানিক চেয়ে থাকতেই লোকটা সামনে এগিয়ে এল। এ কি! বৃন্দাবন না! চুনীদাসীর চাকর!

বৃন্দাবন সামনে এসে দাঁত বার করে হাসতে লাগলো। ভূতনাথ বললে—তুমি এখানে ?

বৃন্দাবনের আর সে চেহারা নেই। এই রাত্রের অন্ধকারেও যেন কামিজের ফাঁক দিয়ে গলার কণ্ঠা দেখা যায়। পানের ছোপ লাগা দাঁতগুলো মিশিমিশে কালো। শেষ ফোঁকা বিড়িটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে বৃন্দাবন।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেদ করলে—এত রাতে এখানে কী করতে ?
—আপনার কাছেই এইছিলাম।

—আমার কাছে ? ভূতনাথ আরো অবাক হয়ে গেল। —আমার কাছে কী করতে ?

বৃন্দাবন খানিক ইতস্তত করলো যেন। বললে—একটু কথা ছিল, আসুন না, একটু নিরিবিলিতে আসুন—বলছি।

আর একটু নিরিবিলিতে এসে দাঁড়াতে হলো। হৈ চৈ হট্টগোল যা কিছু সব পাশে ফেলে এসে দাঁড়ালো গলিটার কোণে। এঁটো কলাপাতার পাহাড় জমেছে রাস্তার কোণে। ঝুড়ি ভরতি এনে ফেলছে ওখানে। কয়েকটা কুকুর খাওয়া-খাওয়ি লাগিয়েছে তাই নিয়ে। খাসগেলাশের নেভানো ঝাড়গুলো কাত করে রেখেছে দেয়ালের গায়ে। নকল মোম পোড়ার গন্ধও আসছে নাকে।

বৃন্দাবন বললে—এখানে নয় আছে, ওই দিকটায় চলুন—আর একট নিরিবিলি চাই।

ভূতনাথ আরো নিরিবিলিতে সরে চললো। এখানটায় একটা পুরোনো ভোবা বোজানো হচ্ছে। গাড়ি গাড়ি আবর্জনা বুঝি দিনের বেলা ফেলা হয় এখানে। সবটা বৃঝি বোজানো হয়নি এখনো। আবর্জনাতে বৃঝি আগুন লাগানো হয়েছে। ওদিকটা তুর্গন্ধময় ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে।

বৃন্দাবন বললে—আপনাদের বড়বাড়ি গিয়েছিলাম এখন।

- <u>— (कन १</u>
- দরকার ছিল যে আপনার সঙ্গে— গিয়ে দেখলাম সবাই এ-বাড়িতে, তাই হাঁটতে হাঁটতে আবার এলাম এখেনে, পা ছটো একেবারে টন টন করছে—বংশী কোথায় ?

ভূতনাথ বললে—বংশী তো আসেনি।

- আসেনি তো ভালোই হয়েছে—ও বেটা ভারী বজ্জাৎ। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারলে মুণ্ডু খেয়ে ফেলবে আমার।
  - —কিন্তু বংশীর ওপর তোমার অত রাগ কেন বৃন্দাবন ?
- আজে, বংশীই তো যতো নষ্টের গোড়া, ছোটবাবুকে ফুসলে
  নিয়ে গেল কে শুনি ? সেই যে কথা আছে না, 'মাছ খায় না যত্নে,
  পাতে তিনটে খোল্সে'—ও হলো তাই শালাবাবু, ওকে আপনি
  চিনবেন না সহজে, ওর মতলব যে আলাদা, নইলে ছোটবউরাণীকে
  মদ ধরায় ও—
  - —এ সব তোমায় কে বললে বৃন্দাবন ?
- শুনতে পাই আজে সব, নতুন-মা ও-বাড়িতে যে অতদিন ছিল, সবাইকে জানে যে—ওই বাড়িতে কাজ করে মধুস্দন বড়লোক হয়ে গেল, বালেশ্বরে জমি-জিঁরেত কিনেছে, লোচন তামাক সাজে টিপে টিপে, কিন্তু তলে তলে ওদিকে ঠিকে নিয়েছে ঠেলাগাড়ির, দর্মাহাটায় গেলেই দেখতে পাবেন—আর ওই যে আপনাদের বিধু সরকার—বিধু সরকারকে দেখেছেন নিশ্চয়ই—

ভূতনাথ ঘাড় নাড়লো।

— ওই বিধু সরকার, আপদীকে আজ বলে রাখি, বাবুদের জমিদারী দেখবার তো সময় নেই, কত বিঘে জমিতে কত ধান হয়, তারও হিসেব রাখেন না, রাখবার সময় কখন, কিন্তু নায়েবের সঙ্গে যোগসাজস করে কী সক্ষনাশ যে করছে তা একদিন না একদিন টের পাবেন—নইলে স্থচরের যে-জমিতে সোনা ফলতো সেই জমিতে

এখন তিন মণ ধানও হয় না। প্রেজা বিলির যখন সময় হয়, তখন সেলামী যা আসে তার কি আন্দেকও ওঠে বাবুদের খাজাঞীখানায় !

ভূতনাথ যেন কেমন অবাক হলো। বললে—এতো কথা তো তোমার জানবার কথা নয় বৃন্দাবন—তুমি সব জানলে কী করে ?

বৃন্দাবন চুপ করে রইল। তারপর খানিক পরে বললে—জানে সবাই শালাবাব, ওই বংশী, লোচন, মধুস্দন, ইত্রাহিম, যতুর মা, সৌদামিনী, বিধু সরকার, এমন কি বিরিজ সিং পর্যন্ত সবাই জানে। জানেন না কেবল বাবুরা আর বিবিরা আর জানেন না আপনি—পারা কখনও চাপা থাকে আছ্তে?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু তোমার নতুন-মা ?

- —আমার নতুন-মা'র কথা বলছেন ?
- —হঁ্যা, চুনী দাসী! ছিলো তো ঝিয়ের মেয়ে—সেই বা কী ভালো করছে শুনি ছোটবাবুর ? ছোটবাবুর ওই তো শরীর, ওঁকে মদ খাইয়ে, টাকা ছয়ে নিয়ে কী সাঞ্জয়টা হচ্ছে শুনি ?
- —তবে বলি শুরুন,—বৃন্দাবন আবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিলে ভালো করে। বললে—নতুন-মা'র আমি পেটের ছেলেও নই সাতপুরুষের জ্ঞাতি-কুটুমও নই যে তার কোলে ঝোল টানবো, কিন্তু একথাও বলি, দশটাও নয় বিশটাও নয়, ছোটবাবুর ওই একটি তো মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ না হলে বাবুদের চলবেও না, কিন্তু আপনাদের শুধু-শুধু নতুন-মা'র ওপরে জ্ঞালা কেন বলুন তো? আর মেজবাবুর ক'টা মেয়েমানুষ গুণে দেখুন তো—পায়রার পেছনে, মোসায়েবের পেছনে তিনি কত টাকা উড়োচ্ছেন—আর ছোটবাবু তো কোথাও যান না, শুধু আসেন নতুন-মা'র কাছে, আর মদ খান—কিন্তু নতুন-মাকে মদ খাওয়াতে কে শেখালে শুনি ? এখন যদি ছোটবাবু ছেড়ে দেন নতুন-মাকে, নতুন-মা'র এখন বয়স হয়েছে, এ-বয়েসে আবার কার কাছে গির্মে হাত পাতেন বলুন তো—নতুন গাড়িটা পর্যন্ত বেচে দিতে হলো সেদিন—চলে কী করে ? এক মণ চাল তা-ই কিনতে লাগে তিন টাকা—দশ আনা সের ঘি, পাঁচ আনা সরষের তেল—আর আমরা এতগুলো লোক বাড়িতে ত্'বেলা খেতে—

ভূতনাথের কেমন যেন রাগ হলো। বললে—কিন্তু মদ সোডা আর বরফের খরচ তো ঠিক জুটছে।

রন্দাবন বললে—সে জুটছে কি না-জুটছে আমি আর পাপ মুখে তা বলতে চাইনে।

ভূতনাথ বললে—তা ছাড়া ছোটবোঠান তার বিয়ে-করা বউ, তার কথা তোমার নতুন-মা একবার ভেবে দেখে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তার কেমন করে কাটে, ছেলে নেই, স্বামী থেকেও নেই, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের এতবড় ছঃখ বুঝতে পারে না। ভাবো তো একবার নিজের মা-বোনের কথা ?

বৃন্দাবন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না। তারপর বললে—আপনি এতবড় কথা বললেন ?

কাঁদো কাঁদো হয়ে এল বৃন্দাবনের মুখ। ছল ছল করে এল বৃন্দাবনের চোখ। সেই পাথুরেঘাটার গলির ভেতর অন্ধকারেও ভূতনাথ দেখলে—বৃন্দাবন যেন হঠাৎ বড় ঘা খেয়েছে। হঠাৎ যেন বোমা ফাটার মতো বৃন্দাবন বললে—ওই চুনী দাসী আমার কে হয় জানেন ?

—কে ?

তারপর এক নিমেষে যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বৃন্দাবন বললে — না থাক, দরকার নেই—তার চেয়ে আমি যে-কথা বলতে এসেছি তাই বলি।

ভূতনাথ বাধা দিয়ে বললে—চুনী দাসী তো শুনেছি রূপোদাসীর মেয়ে—রূপোদাসী তোমার কে ?

বৃন্দাবন মাথা নাড়তে লাগলো—না, না—না।

—কেন, বলতে বাধা কী ?

—না শালাবাব্, যে-কথা কেউ জানে না এক আমি আর চুনী
দাসী ছাড়া, সে কথা বলতে পারবো না আমি—বরং যে-কথা
বলতে এসেছি, সেটা বলে নিই। পেটের দায়ে সবই করি, কিন্তু
লজ্জা, সরম, আমাদেরও আছে শালাবাবু, নতুনমা'র চাকর বলে
সবাই জানে আমাকে, তাই জানুক। দেশে থাকলে আমাদের
ছ'বেলা পেট ভরে ভাত জোটে না, এমন আকালের দেশ. কিন্তু

দেশে-গাঁয়ে সমাজ আছে, পঞ্চায়েং আছে—এ সব জানলৈ 'এক ঘরে' করবে যে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভূতনাথ বললে—তা আমাকে কী করতে হবে বলো !

- —আপনি সব পারেন শালাবাবু!
- —আমি ? যেন বিজ্ঞপের মতো শোনালো কথাটা।

বৃন্দাবন বললে—আমি বংশীর কাছে গিয়েছিলাম, তা বংশী আমাকে তেড়ে মারতে এল। মধুস্দনের মুখে শুনলাম ছোট-বৌঠানকে মদ ধরিয়েছে বংশী, ভালোই করেছে, তার উপযুক্ত কাজই করেছে। সেদিন নাকি সাত ঘন্টা অজ্ঞান অচৈতন্ম হয়ে পড়েছিল, শেষে ডাক্তার ডাকতে হয়। বংশীর হাতেই মদের আলমারির চাবি কি না, কর্তা-গিন্নী হুজনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলে বংশীরই স্থবিধে, ছুই ভাই-বোনে দেশে ফিরে গিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে থাকবে।

ভূতনাথ প্রতিবাদ করতে গেল—সব মিথ্যে কথা বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন সে-কথা কানে না তুলে বলতে লাগলো—আর করবে না-ই বা কেন, লোচন দর্মাহাটায় ঠেলাগাড়ির ঠিকেদারি নিয়েছে, মধুস্দন জমি-জিরেত কিনেছে দেশে, বিধু সরকারও কাজ গুছিয়ে নিয়েছে বেশ, কেউ বাদ যায়নি, চাকরি যদি চলেও যায়, কারো অসুবিধে হবে না, পারলাম না শুধু আমি।

ভূতনাথ বললে—পারোনি কেন?

—আজে আমিও পারিনি, আপনিও পারেননি, অথচ বৌঠানের সঙ্গে আপনার ভাব—ছোটবৌঠানের সিন্দুকে গয়না-গাঁটি যা আছে তাই-ই একটা একটা করে ফুরোতে জীবন কেটে যাবে, মদের নেশায় কোথায় থাকবে চাবির গোছা আর কোথার থাকবে হিসেব —তা আপনি না নেন, নেবে বংশী—বংশী আর ওর বোন চিস্তা।

রাত গভীর হয়ে এল। বিয়েবাড়িতে নহবং-এ কানাড়ার আলাপ বড় করুণ আবেদন জানাচ্ছে। এই মুহূর্তে কানাড়ার মূর্ছনার মধ্যে যেন জ্বা, ছোটবোঠান, চুনী দাসী ছাড়াও রাধা, আল্লা, সকলের মনের নিভৃততম কামনাটি মূর্ত হয়ে উঠতে লাগলো ভূতনাথের মনে। কলকাতার এই নির্জনতম অংশে পচা ডোবার পাশে দাঁড়িয়ে মনে হলো—আবার যেন সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে সে। বাইরে থেকে সবাই পরস্পর-বিরোধী—কিন্তু আসলে সবাই এক। কেউ ঘৃণা দিয়েছে, কেউ তাচ্ছিল্য, কেউ ভালোবাসা, কেউ বা স্নেহ, কেউ করেছে বিদ্রূপ। কিন্তু সকলের সঙ্গে আজ এই মূহুর্তে ওই কানাড়া রাগিণীর মূর্ছনার পউভূমিকায় এক নিবিড় যোগ স্থাপন হয়ে গেল হঠাং। যে তাচ্ছিল্য করেছে, যে কেবল বিদ্রূপ করেছে, তার সঙ্গে যে ভালোবেসেছে তার আর কোনো পার্থক্য রইল না। ওরা সবাই এক। সবাই এক। এখানে এই অন্ধকার পরিপ্রেক্ষিতে যেন সকলের অন্তন্তল পর্যন্ত এক অলোকিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। হয় তো এ শুধু অন্ধকারের ছলনা কিন্তা হয় তো কানাড়া রাগিণীর ভূল বকা, নয় তো এইটেই বোধ হয় অনস্ককালের চরমতম সত্য!

হঠাৎ সচেতন হয়ে ভূতনাথ বললে— আচ্ছা, আমি আসি ব্রুক্টাবন—দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদিকে আবার।

বুন্দাবন বললে—তা হলে ওই কথাই রইল শালাবাবু।

-কী কথা ?

বৃন্দাবন বললে—চুনী দাসী আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছে যে।

- की वर्तन निरंग्रह ?
- —আজ্ঞে সবার কাছে নতুন-মা শুনেছে যে, ছোটমা'র সঙ্গে আপনার থুব মাখামাথি—আপনাকে জামা-কাপড়-জুতো দিয়েছে ছোটমা, আপনাকে একটু পেয়ারের চোখে দেখে তিনি। বিধু সরকার তো সরাতেই চেয়েছিল আপনাকে বড়বাড়ি থেকে, খোরাকির খাতা থেকে নামও কেটে দিয়েছিল, কিন্তু ছোটমা'র কথাতেই তো রাখতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। তাই আপনাকে একবার জানবাজারে দেখা করতে বলেছে নতুন-মা।

ভূতনাথ বললে—কেন, আমি কী করতে পারবো ডার ?

—তা জানিনে শালাবাবু, কিন্তু দেখা করতে আপনার দোষটা কী ?

ভূতনাথ খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলে। বললে—কিন্তু যে রকম

ব্যাপার দেখছি, তাতে হয় তো বড়বাড়িতে আমি বেশিদিন থাকবে। না বুন্দাবন।

—সে আপনি পারবেন না আছে, ছোটমা আপনাকে ছাড়বে না।

ভূতনাথের রাগ হলো কথাটা শুনে। বললে—কেন ছাড়েকে না, ছোটবোঠান আমার কে শুনি ? আমি যদি ছেড়ে চলে যাই —কে আমায় আটকাতে পারে ?

—পারে শালাবাবু, আটকাতে পারে ছোটমা, মধুস্দন কাকা সব বলেছে যে—নইলে ভেবে দেখুন না, এত লোক থাকতে এত রাতে আপনার সঙ্গে এত কথা বলি ?

ভুতনাথ বললে—আচ্ছা, এখন তাহলে তুমি এসে। বৃন্দাবন।

- —তা হলে আপনি আসছেন তো ?
- —কথা দিতে পারছি না আমি—কিন্তু ভেবে দেখি।
- —আসবেন কাল ঠিক।

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ভূতনাথ হন হন করে বিয়েবাড়িক।
দিকে চলে গেল।



ইতিহাসের একটা বাঁধা পথ আছে। জব চার্নক থেকে লর্ড ক্লাইভ। লর্ড ক্লাইভ থেকে ওয়ারেন হে স্টিংস। ওয়ারেন হে স্টিংস। থেকে লর্ড ডালহৌসি তার্বপর লর্ড ডালহৌসি থেকে লর্ড কার্জন। কিন্তু এটা সোজা পথ নয়। সোজা পথটা অনেকদিন হারিয়ে গিয়েছিল। রামমোহন রায়ের পর আর পথ ছিল না। তারপর আবির্ভাব হলো স্বামিজীর। স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু ১৮০০ থেকে ১৯০২ অনেক দূর। এ-পথটারও নিশানা ঠিক ছিল না। মাঝে মাঝে তার আগাছা আর মরুভূমি। পথ খুঁজে বার করবার আগ্রহ্ হয় তো ছিল, ধৈর্য ছিল না। বিবেকানন্দর স্মৃতি প্রায় মুছে এসেছে। বড়বাড়িতে বাবুরা ঘুমে অচেতন। ছোটবোঠান 'মোহিনী-সিঁছরে'র মায়ায় আছের। ছুটুকবাবু নতুন বউ নিয়ে উন্মন্ত। ব্রজরাখাল নিরুদ্দেশ। নিরাশ্রয় ভূতনাথ মায়াবী কলকাতার গোলকধাঁ গাঁর

কূটিচক্রে বিপর্যস্ত। নিবারণদের দল তখনও অসজ্ববদ্ধ। সিস্টার নিবেদিতা শুধু একলা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

কিন্তু সহজ পথটা দেখিয়ে দিলে লর্ড কার্জন। সিনেট হলে দাঁড়িয়ে কনভোকেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন—তোমরা ভারতবাসীরা মিথ্যেবাদী—সত্য, যাকে বলে truth, তা জানতে হলে জানতে হবে আমাদের কাছে—ইউরোপের কাছে—

সেদিন জবাদের বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সিনেট হল্-এর সামনে দিয়ে আসছিল ভূতনাথ। সামনেই দেখা হয়ে গেল নিবারণের সঙ্গে আবার। একলা নিবারণ নয়। কদমদা', শিবদাস, কুমুদ সবাই।

কদমদা' বলছেন— ভালোই হলো নিবারণ, লর্ড কার্জন এক মহা উপকার করলেন আমাদের। এবার আমরা চিনতে পারবো নিজেদের।

নিবারণের চোথ দিয়ে তথন আগুনের হলা বেরুচ্ছে। বললে— এত বড় মিথ্যে কথা বলবে, আর আমরা সহা করবো কদমদা'।

কদমদা' হাসলো, বললে—এই তো ভালো হলো রে বোকা।
মনে করে দেখ স্বামিজী কী বলেছিলেন—ভোমার দেবতা আজ চায়
তোমার জীবন-বলি আরো বলেছিলেন—আজ থেকে পঞ্চাশ
বছর পর্যস্ত তোমার সামনে তেত্রিশ কোটি নয়, তোমার একমাত্র
উপাস্ত দেবতা—সে তোমার জননী জন্মভূমি, লর্ড কার্জন মনে না
করিয়ে দিলে সে-তো ভুলেই গিয়েছিলুম রে।

ভূতনাথকে দেখেই নিবারণ বলে উঠলো—এই যে ভূতনাথদা'
—বড়দা' এসেছে জানেন ?

- —কই না, এখনও তো আসেনি। কদমদা' বললে—আজকালের মধ্যেই আসবেন।
- আপনাকে চিঠি লিখেছে ব্ৰজ্যাখাল ?
- —কালই আর একখানা চিঠি পেয়েছি তাঁর, লিখেছেন রওনা হচ্ছি—কিন্তু আমাদের আর অপেক্ষা করা যায় না। কার্জনের একখানা বই যোগাড় করতে হবে—'Problems of the Far East' বইখানা যেখান থেকে হোক যোগাড় করতে হবে নিবারণ —স্থার গুরুদাস চেয়েছেন বইখানা।

নিবারণ বললে—কেন ?

—সিস্টার নিবেদিতার কাছে উনি শুনেছেন নাকি—বইটাতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা লেখা আছে। কোরিয়ায় যখন ছিল কার্জন তখন ওখানকার লোকদের ধারণা ছিল চল্লিশ বছর বয়েস না হলে মানুষ বিচক্ষণ হয় না। কোরিয়ার মন্ত্রী যখন কার্জনের বয়স জিজ্ঞেস করলেন, কার্জন তখন সবে তেত্রিশ বছরে পড়েছে, কিন্তু মন্ত্রীর উত্তরে অনায়াসে বললে—চল্লিশ।

কুমুদ বললে—কথাটা 'হিতবাদী'তে ছাপিয়ে দিলে হয় না কদমদা'।

কদমদা' বললে—ছাপালে এর প্রতিকার হবে না ভাই, আমাদের এই ঘা থাওয়ার প্রয়োজন ছিল রে আজ। আমাদের এখন থেকে তৈরি হতে হবে—০০শে আশ্বিনের জন্মে এখন থেকে তোড়জোড় করা দরকার—যেমন করে আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা মায়ের সামনে দীক্ষা নিয়েছিল, তেমনি করে শক্তির দীক্ষা নিতে হবে—তেমনি করে স্বাই মিলে বলতে হবে—বন্দে মাতরম্—

পরে দেখেছিল ভূতনাথ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্জনের সেনিথ্যবাদিতা ধরিয়ে দিয়েছিল। শুনেছিল—সিস্টার নিবেদিতা নাকি মতিলাল ঘোষের কাছে 'Problems of the Far East' বইখানা নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিলেন।

রাত হয়ে যাচ্ছিলো। ওরা চলে যেতেই ভূতনাথ আস্তে আস্তে বড়বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। মনে পড়লো সেদিন নিবারণও ওই কথা বলেছিল। গাতায় আছে 'ক্লৈব্যম্ মাম্ম গমঃ পার্থ'। ক্লৈব্য ত্যাগ করতে হবে। সত্যি সত্যি এই বসে বসে খাওয়া এ আর কতদিন চলবে! ব্রজরাখাল এসে পড়লে বাঁচা যায়। একটা কিছু চাকরি বাকরি করতে পারলে ভালো হতো। কে যোগাড় করে দেয়! কার সঙ্গেই বা তার জানাশোনা আছে।

বনমালী সরকার লেন-এর ভেতরে আসতেই মনে হলো যেন বাড়ির সামনে বেশ ভিড় জমেছে। এখন কীসের ভিড়!

কেমন যেন ভয় হলো। সেদিনকার মতো পুলিশ দারোগা এসেছে নাকি। সেই ছুট্কবাব্র বিয়ের ছ'দিন পরেই। সেদিনও ঠিক এমনি দূর থেকে পুলিশের লালপাগড়ি দেখে চমকে উঠেছিল মনটা। কী, হলো কী বড়বাড়িতে !

কিন্তু কাছে আসতেই ভুলটা ভেঙে গেল। না, পুলিশ-সেপাই কিছু নয়। দক্ষিণের পুকুরটা সাফ করতে এসেছিল মজুররা। মাথায় গামছা জড়ানো। হপ্তার জন্মে অপেক্ষা করছে। বিধু সরকার পাওনাদারদের অকারণ দাঁড় করিয়ে রাখতে কেমন যেন আনন্দ পায়। একরকম অহেতুক তুর্বোধ্য আনন্দ।

সেদিনের মতে। পুলিশের গণ্ডগোল হলেই হয়েছিল আর কি! সে কী কাণ্ড! সেদিনও দূর থেকে ভিড় দেখে কারণটা বোঝা যায়নি।

তখনও বিয়েবাড়ির গন্ধ যায় নি বড়বাড়ির গা থেকে! বাড়ির সামনে এটো কলাপাতা, মাটির গেলাশ আর ভাত-তরকারির পাহাড় জমেছে। ওদিকটা কুকুর, মাছি আর বেরালের উৎপাত। ব্রিজ সিং লোহার গেট বন্ধ করে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

কাছে আসতেই—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

- —হট যাইয়ে বাবু, হট যাইয়ে।
- ওপরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন—বলিহারি বাবা।

ত্ই একজন বৃদ্ধ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ভিড় দেখে উকি মেরে দেখে। দেখেই নাকে কাপড় দিয়ে ছি ছি করতে করতে চলে যায়।

ভূতনাথও দেখলে। দেখেই শিউরে 'উঠলো। সমস্ত নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল যেন তার। সকাল বেলা এ কী দৃশ্য!

- —কোন্ বাজি থেকে ফেলেছে মশাই ?
- —আবার কোন্ বাড়ি—বলেই একজন দাঁত বার করে অর্থভরা হাসি হেসে বড়বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

কিন্তু এ-বাড়ি থেকে কে ফেলবে! কে এমন পাপী হে!

- ওগো, নড়ছে নাকি ছেলেটা ?
- সারে না মশাই, মরে কখন ভূত হয়ে গিয়েছে। দেখছেন না শাদা হয়ে গিয়েছে অঙ্গ।

ছোট শাদা ধবধবে একটা রক্তপিণ্ড! শিশু না বলে রক্তপিণ্ড

বলাই ভালো। মাংসের ডেলা। ভালো করে হাত পা চোথ নাক কান মুথ এখনও গড়ে ওঠেনি। পুষ্টি হবার আগেই আত্মপ্রকাশ করেছে হয় তো!

—ছেলে না মেয়ে—কী মশাই ?

ছেলে না নেয়ে ব্ঝবো কেমন করে! উপুড় হয়ে পড়ে আছে যে! আর ছোঁবে কে ওকে! আগে পুলিশের ডোম আসুক। নেড়ে চেড়ে দেখুক সে। তারপর বোঝা যাবে ছেলে কি মেয়ে। কিন্তু তবু দেরি যেন আর সয় না কারো। ছুঁড়িকে টেনে হিঁচড়ে বার করুক। দারোগা তো ঢুকেছে ভেতরে। মেজবাব্র সঙ্গে দেখা করতে! এত দেরি হচ্ছে কেন!

হাঁ করে চেয়ে থাকে সবাই। একেবারে সভা হওয়া মরা ছেলেটার দিকে। আর একবার গেটের ভেতরে বড়বাড়ির লম্বা শান-বাঁধানো উঠোনটার দিকে। যার কীর্তি তাকে দেখা চাই। তা না হলে তৃপ্তি হচ্ছে না ঠিক! কী রকম তার চেহারা। বয়স কত তার। ফর্সা না কালো। বিধবা না সধবা! ঝি না বউ! কে ?

—দারোয়ানজী, তোমার মেজবাবু নেমেছে ?

ভূতনাথ এগিয়ে গেল। ভূতনাথকে দেখে ব্রিজ সিং গেট খুলে দিলে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—কী ব্যাপার ব্রিজ দিং ?

ব্রিজ সিং বন্দুক হাতে নিয়ে পরম বৈষ্ণবের মতে। বললে—সব কুছ হন্তমানজী কী খেল বাবুজী—হন্তমান জী নে দিয়া, হন্তমানজী নে লিয়া।

বাড়ির ভেতরে কিন্তু কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই। যে-যার কাজ করে চলেছে। বিধু সরকারের ঘরের দিকে চোখ পড়তেই নজরে পড়লো দারোগা সাহেব বসে আছে। বসে বসে বিধু সরকারের সঙ্গে কথা বলছে।

থেরো খাতা সামনে নিয়ে বিধু সরকার বলছে—কিন্তু মেজবাবুর তো এখন সময় হবে না দারোগা সাহেব, আজ তিনি পায়রা ওড়াতে ছাদে উঠেছেন।

—ডাকতে পাঠাও তাঁকে—সাহেব বললে।

- ভাকতে তো হদ্দ হদ্দ তিনবার পাঠালাম হজুর, মেজবাব্ কাজ না সেরে নামবেন না তো।
  - —কী কাজ করছেন <u>?</u>
- —পায়রা ওড়াচ্ছেন—এখন যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তো দিন ভর কারো মাথা আর আস্ত থাকবে না। পায়রা ওড়ানোর পরে একবার খাজাঞ্চীখানায় আসেন রোজ—তখন হিসেব পত্তোর দেখেন, পাওনা গণ্ডা বুঝে নেন। এ তো আর সরকারী পোস্টাপিস নয় হুজুর, এখানকার কান্তুন আলাদা।

মনে আছে ইংরেজ দারোগা সাহেব কথাটা শুনে খুশি হয়নি। হাতের লাঠিটা ঠুকছিল মেঝের ওপর বারকয়েক। মেজবাবু তখনও ছাদের ওপর পায়রা ওড়াচ্ছেন।

বেণী বলে—পায়রা ওড়াতে সবাই তো পারে না হুজুর, পায়রা-গুলো চক্কর মেরে মেরে আকাশে উড়তে থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে মেজবাবুর হাতও তালে তালে ঘুরবে—আর আকাশের দিকে চোখ রেখে বাঁ হাতে মাঝে মাঝে একটা করে তুড়ি মারবে।

- —তুড়ি মারবে কেন ?
- যাঁহাতক না তুড়ি মারা আমি তাঁহাতক আমার হাতের পায়রাটা উড়িয়ে দেবা। পত্পত্করতে করতে সেটাও উড়ে গিয়ে বড় দলটার সঙ্গে ঘুরতে শুরু করবে—এই তো খেলা। সে দেখতে ভারী মজা শালাবাব্—এক সময়ে নেশা লেগে যায়, মাথায় বেশ ঘুরুনি ধরে—মাথার ওপর কখন সূর্যি উঠেছে—তেজ হয়েছে রোদের খেয়ালও নেই কারো, আমারও নেই, বাবুরও নেই, ভৈরববাবুরও নেই, মতিবাবু, ফটিকবাবু তারকবাবু কারোরই নেই।
  - —এমনি কতক্ষণ চলে ?
- —তা ধরুন না কেন, রোদের তেজ বাড়লে পায়রার মেহনত হয় কিনা খুব—পায়রা হলো স্থা জানোয়ার আজে। ওই একটা একটা করে পায়রা ছাড়বো আমি, তারপর যখন সব পায়রা ছাড়লুম, তখন মেজবাবুর খেলা আরম্ভ হবে—খেলছে তো খেলছেই—তারি মধ্যে ছ' বার কল্কে বদলে দিয়ে গেল লোচন, সে টিকে তামাক পুড়ে কখন ছাই হয়ে গিয়েছে। মেজবাবু আঙুল দিয়ে ভৈরববাবুকে ইশারা করবেন—আর ভৈরববাবু মুখের মধ্যে ছই

হাতের আঙুল পুরে এমন শিস দেবে—পায়রা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সোজা রেললাইনের মতো হু' সার হয়ে উড়তে লাগলো। তারপার আবার শিস—নতুন কায়দায় শিস—তখন যেন ঠিক গোড়ে মালার মতো হয়ে গেল। আবার শিস—তখন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে গাছের পাতায় মতন ঝর ঝর করে পড়তে লাগলো। তা শিষ দিতে পারে খুব ভালো আমাদের ভৈবরবাব—একবার বরানগরের বাগানে গিয়ে খুব শিস দিয়েছিল আজ্ঞে—সে এক কাও!

- —কী কাণ্ড বেণী ?
- —বরানগরের বাগানে একদিন আপনাকে নিয়ে যাবো আজে । দেখবেন কী স্থন্দর গাছের কেয়ারী—এক একটা গাছের ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলে কেউ খুঁজে পাবে না আপনাকে । ওইখানেই 'কানা-মাছি-ভোঁ-ভোঁ' থেলে কিনা বাবুরা।
  - --কার সঙ্গে খেলে **?**
- —কলকাতা থেকে কখনও কখনও মেয়েমানুষ নিয়ে যায় মেজবাবু, চোখে তু'পাট কাপড় বেঁধে তাদের ছেড়ে দেয় বাগানের মধ্যে। বাগানের গাছের ঝোপে বাবুরা কুঁ কুঁ আওয়াজ করে—আর তেমনি চোখ বেঁধে বাবুদের ছুঁতে হবে, ভারী মজার খেলা। আমরা এক-একবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি দরজার ফোকর দিয়ে।
- —লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হবে কেন—দেখা তোমাদের বারণঃ বৃঝি ?
- —দেখতে আপনারই লজা হবে যে শালাবাবু, একেবারে উদোম গা যে—কাপড় জামার বালাই নেই—কিন্তু একবার বেশ নতুন খেলা হয়েছিল—মেজবাবু বাগানে বস্ত্রহরণ পালা করেছিল। সেবার।
  - —বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ ?
- —আজে হাঁা, ঠিক যেমন বড়বাড়ির ঠাকুরঘরে ছবি আছে দেয়ালে টাঙানো, অবিকল ওই রকম—মেজবাবু সেজেছিল কেষ্ট।

মেজবাব্র যৌবনকালে এ-রকম সথ ছিল আরো। বস্ত্রহরণ, কালীয়দমন, নৌকাবিলাস, মানভঞ্জন—নানারকম খেলা। সে-কালও নেই, সে-জাঁকজমকও নেই। ওই যে লোচন দেখছেন তামাক সাজছে একলা বসে বসে, ওর কি তথন ফুরসুৎ থাকতো নাকি ছ

একা মানুষ দশ হাতে চিলিম তদারক করেছে তথন। আর আসতো কত বাবৃ! সারাদিন ধরেই তো আড্ডা চলেছে নাচ্যরে। নাচ্যর তথন দিনরাতই গুলজার। বেলোয়ারী ঝাড় আসছে বিলেত থেকে। এই যে এখন দেখছেন দীপকের আলো—চোখে লাগে বটে, কিন্তু তার বাহার ছিল কত! একটা বেলোয়ারী ঝাড়ে সতেরোটা মোমবাতি আমিই তো নিজ হাতে জালিয়েছি— সে আলো আর এ আলো। বড়মাঠাকরুণের হীরের চুড়ির ওপর সে-আলো ঠিকরে পড়ে একেবারে নাচ্যর ঝকমক করে উঠতো। পশ্চিম থেকে বাঈজী আসতো, নানে বাঈ, জহরা বাঈ কী সব নাম তাদের, আমরা গেলাশ সাজিয়ে দিয়ে এসেছি আসরে—আমাদের এই চেহারাই খোলতাই হয়ে উঠতো সেই আলোর তলায়।

কাপড় কোঁচাতে কোঁচাতে বেণী হতাশা প্রকাশ করে। বলে—
এই কাপড়ের ডাঁই ছিল মেজবাবুর। বাড়ির মধ্যে মেজবাবুই তো
ছিল বাবু। কাপড়ের কি হিসেব ছিল তখন। আমরাই কত
কাপড় দিয়ে দিয়েছি একে ওকে। ভৈরববাবুই কত কাপড় নিয়ে
গিয়েছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। আর সেদিন মতিবাবু এসে বললেন—
কই রে বেণী, কাপড় চোপড় তো ছিঁড়ে এল সব—এবার আর
না পেলে তো চলছে না। তা আমি বললাম—আর সে দিনকাল
নেই মতিবাবু, এখন গুণতির কাপড় সব—বিধু সরকার গুণে হাতে
তুলে দেয়, একটা হারালে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে—ছিঁড়ে
গেলে ছেড়া কাপড়ের টুকরো দেখাতে হবে—বড় কড়াকড়ি করে
দিয়েছে খাজাঞ্চীবাবু।

—তা এমন দিনকাল কেন হলো বেণী ?

বেণী তখন পাটির ওপর উপুড় হয়ে বসেছে। কোঁচানো কাপড়ের একটা দিক পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে আর একটা দিকের ওপর ফর ফর করে গিলে চালায়।

একটু থেমে বলে—কী জানি কেন এমন হলো শালাবাবু। এত বড় বিয়ে গেল ছুট্কবাব্র, তা এ-বাড়ির কাজ-কম্মে আগে দেখেছি মিষ্টির ছড়াছড়ি চলে—কাগে পক্ষীতে খেয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না, শেষে রাস্তায় পাহাড় হয়ে যায় মিষ্টি তরকারির—আর এবার দেখুন তো—বিয়ে হলো শুকুরবার আর সোমবারের মধ্যে সব ভোঁ ভোঁ — কেউ কিছু দেখতে পেলে না। প্রত্যেকবার একটা করে ধৃতি আর একখানা করে গামছা বরাদ্দ থাকতো—এবার গামছার মুখ পর্যন্ত দেখা গেল না, ভাবলাম ফুলশ্য্যার দিন পাবো
—তা কোথায় কী!

সত্যি সত্যি ভূতনাথেরও যেন কেমন অবাক লাগছিল।
ক'বছরের মধ্যেই যেন কত কী বদলে গেল সব। কতদিন থেকে
বংশীর মুখে শোনা গিয়েছে, বাবুরা হাওয়া-গাড়ি কিনবে। ছোটবাবু
তো চুনীদাসীকে কিনেই দিলে একটা গাড়ি। তা সে হয় তো
চুনীদাসীর পীড়াপীড়িতেই। কিন্তু বাড়ির জন্মেও তো দরকার।
শেঠ, শীল, মল্লিকদের বাড়ি গাড়ি উঠেছে। ছেনি দত্তও মরবার
আগে গাড়ি চড়ে গিয়েছে!

একদিন গাড়ি এসেও ছিল একটা।

ভূতনাথ তখন খেয়ে উঠেছে সবে। খেতে একটু দেরিই হয়েছে সেদিন। ভেতর বাড়ি থেকে ভাত আসতেই দেরি হলো।

বংশী বললে—আজ রান্না বাড়িতে কেলেঙ্কারি হয়ে গিয়েছে শালাবাবু, তাই এত দেরি হলো—আঁশ নিরিমিষ একাকার হয়ে গিয়েছে সব।

## —সে কি !

—আজে। বিধবাদের ভাত চড়ে সকাল-সকাল, সেজপুড়ী নিজে নিরিমিষ চড়ায়, বড়মা ছুঁচিবাই মানুষ, একটু সকাল-সকাল খেয়ে নেয় কিনা—কিন্তু আঁশের হেঁদেলের হাতা বেড়ি সব নিরিমিষের ঘরে দিয়ে এসেছে সহু। রাত থাকতে বাসনমাজার লোক আসে কিনা, তারা ঘস ঘস করে বাসন মেজে রেখে গিয়েছে রোয়াকে, তাড়াতড়িতে আর বাসনের কুঠুরিতে রাখেনি, সহুর কাছে বাসন চেয়েছে সেজপুড়ী, সহু আর অত চোখ মেলে দেখেনি, সেই আঁশের বাসনই তুলে দিয়ে এসেছে নিরিমিষের ঘরে। ছোঁয়াছুঁ য়ি হয়ে গিয়েছে, তখন দেখে ফেলেছে রাঙাঠাকমা, তার তো নজর সব দিকে, সক্রোনাশ কাণ্ড—রাঙাঠাকমা চিৎকার করে উঠলো। বলে—ফ্যাল বাতাসী, ফেলে দে—ও ছিষ্টি আঁশ হয়ে গেল হেঁসেলের—তা তখন ধরুন অড়র ডাল, বড়ি-শাকের ঘণ্ট, স্থুক্ত, চালতার অথল, সব রান্ধা হয়ে গিয়েছে। রাঙাঠাকমা

জিজেস করলে—কে বাস্থন তুলেছে নিরিমিষ হেঁসেলে? থোঁজ, থোঁজ—সতু বলতে চায় না নিজের নাম।

তা সেই নিরিমিষ আঁশে সব আবার নতুন করে রান্না হলো কিনা—তাই এত দেরি।

তখন খাওয়া ভালো করে শেষ হয়নি। নিচে থেকে ভোঁ ভোঁ করে আওয়াজ এল। একেবারে উঠোনের ওপর থেকে শব্দ আসছে।

বংশী দৌড়ে গেল—ওই হাওয়া-গাড়ি এসেছে মেজবাবুর। ভূতনাথও দৌড়ে গিয়ে দাঁড়ালো উঠোনে। চক চক করছে

চেহারা। আগাগোড়া লোহার। শুধু ছাদটা মোটা কাপড়ের— আর চাকা চারটে রবারের। রবারের বেলুনের মতো একটা জিনিষ টেপে আর ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। সাড়া পেয়ে দৌড়ে এল সবাই। দাস্থ জমাদারের ছেলেমেয়েরা এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে।

ইব্রাহিম ছাদের ওপর টুলে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিলো। সে-ও দেখলে। চোখ ছটো তার যেন জলছে। বংশী বললে—ওই দেখুন শালাবাবু, ইব্রাহিমের গা জালা করছে—দেখুন।

- —কেন, ওর রাগ কীসের ?
- —আছে, এবার হাওয়া-গাড়ি এল, এর পর আর কে ওর ঘোড়ার গাড়িতে চড়বে।

লোচন তামাকের বোয়েম ফেলে এসেছে। মধুস্দন তোষা-খানা ছেড়ে দেখতে এসেছে। শ্রামস্থলর ভিস্তিখানার জল তোলা থামিয়ে দেখতে এল এক ফাঁকে। মাজাঞ্চীখানা থেকে বিধু সরকারই শুধু আসেনি। দোতলার বারান্দা থেকে ঝি-এর দল ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে দেখছে।

তারপর এল মেজবাবু।

মেজবাবু আসতেই সাহেব নামলো উঠোনে। তারপর কথা হলো হজনে। গাড়িটাকে আগা পাছতলা দেখানো হলো। হজনে কী সব কথা হলো।

মেজবাবু বললেন—ভেড়ি গুড্—কথার সব কিছু বোঝা গেল না। কথার শেষে মেজবাবু সাহেবকে নাচঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

কিন্তু হাওয়া-গাড়িখানা বার-বার দেখেও যেন তৃপ্তি হয় না কারো। গাড়ি তো অনেকেই কিনেছে। কলকাতার রাস্তায় মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু এখানা যেন সকলের চেয়ে সেরা। মেজবাবু বলেছিল—কলকাতায় যত গাড়ি আছে—সকলের চেয়ে ভালো হওয়া চাই।

তা টেক্কা দেওয়ার মতো জিনিষ বটে!

শ্যামস্থলরও অবাক হয়ে দেখছিল। এতক্ষণ কিছু কথা বলেনি। হঠাৎ বললে—গাড়ি তো হলো—চালাবে কে ?

কে যেন পাশ থেকে বললে—কেন, ইব্রাহিম।

কে বললে কথাটা ! কে এমন বোকা রে ! যে বলেছে সে মাথা ঢাকা দিয়েছে। এমন বোকামির কথা কে আর বলতে পারে। ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম তখনও তার বাবরি চুল আঁচড়াচ্ছে। কথা বৃঝি কানে গেল তার।

—ও ইব্রাহিম মিয়া, কী বলছে, শুনলে ?

ইব্রাহিমের কান ছটো আরো লাল হয়ে উঠলো। ইয়াসিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুলের কেয়ারি করে দিচ্ছিলো।

ইব্রাহিম শুধু মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে আয়নাতে মুখ দেখতে লাগলো একবার। মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো —বেওকুফ।

বেওকুফের মতোই কথাটা বটে! সমস্ত ছনিয়াটাই বেওকুফে ভরা। অন্তত ইব্রাহিমের ধারণা তাই। যোধপুরের নেটিভ রাজার ঘোড়সওয়ার ছিল ইব্রাহিমের চাচা। ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা তার। সোনা-চাঁদির কাজ করা প্লেট লাগানো কুর্তার বুকে আর আস্তিনে। মহারাজার ছিল পোলো খেলার সথ। সেই ছু' শ' ঘোড়ার তদারক। একবার চাচার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল মহারাজার দলের ভেতর। এখানকার লাটসাহেবের বাড়ি, গঙ্গাজী আর কেল্লা দেখে যখন সবাই চলে যাবার মতলব করছে, সেই সময় চাকরির কথা হলো এখানে। এই মেজবাবুর কাছে। মেজবাবু তখন সবে নতুন ওয়েলার জোড়া কিনেছে। তারপ্র বেশ স্থেই দিন কেটেছে। মেজবাবুকে নিয়ে গিয়েছে বাগানবাড়ি, খড়দ'র রামলীলার মেলায়। নানা উৎসবে আমোদে মেজবাবুকে সেবা করেছে। আর এখন ?

মোটরটা যখন ঘড়ঘড় শব্দ করে নড়ে ওঠে, ইব্রাহিম ঘর থেকে চুপ্নি চুপি উঠে আসে। নিঃশব্দে দোতলার ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে

দেখে। চোথ ছটো দেখতে দেখতে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। শিকারের দিকে চেয়ে বক্ত জানোয়ারের চোখও বৃঝি এত নিষ্ঠুর হতে জানে না। মুখ দিয়ে নিশ্চয় কিছু শব্দ বেরোয়। অফুট শব্দ। হয় তো ওই নিষ্প্রাণ হাওয়া-গাড়িটাকেই লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় গালাগালি দেয়—বেওকুফ।

কিন্তু ইব্রাহিমের সে-আঘাত বিংশ শতাকীকে এতচুকু চঞ্চল করতে পারে না। হাওয়া-গাড়ি জাহাজ ভতি হয়ে চালান আসে চাঁদপাল ঘাটে। ম্যাঞ্চেন্টার থেকে রেলি ব্রাদার্সের কাপড়ের চালান আসে। আসে কলের গান, আলুর পুতুল, সিম ইঞ্জিন, কল-কজা, ছোট বড় মাঝারি। তার সঙ্গে এল বিলিতি আলতা, সাবান, এসেন্স, মাথার ফুলেল তেল, চুলের কাঁটা, রেশমি ফিতে, ঝাড়-লগুন আর বিলিতি মদ। বেঁটে, লম্বা, চ্যাপ্টা, গোল—নানা আকারের বোতলে ভ্রা।

কিন্তু তাক লেগে গেল ননীলালের মোটরগাড়িখানা দেখে। সকলের সেরা গাড়ি। যেমন লম্বা, তেমনি চকচকে, তেমনি আওয়াজ। রবারের বেলুনটা টিপলে ভারী চমংকার একরকম শব্দ হয়। সে-শব্দ শুনে ঘোড়াগুলো তেমন করে ক্ষেপে ওঠে না। সমস্ত বাড়িটায় প্রতিধ্বনি ওঠে না। মৃত্ব মন্থর একট্ উত্তেজনা হয় শুধু। যেন গাড়িটার কাছে দাঁড়ালে বেশ স্থগন্ধ বেরোয় একটা। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয়, গন্ধটা গাড়ির তেলের, না ননীলালের জামা-কাপড়ের, না ননীলালের সিগারেটের। ও তিনটে গন্ধই চেনা। তবু যেন নতুন ঠেকে ননীলালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে।

সেদিন হাবুল দত্তর পাথুরেঘাটার বাজিতে ছুটুকবাবুর বিয়ের দিন দেখা হয়েছিল ননীলালের সঙ্গে। সে না-দেখা-হওয়ারই সামিল। বৃন্দাবনের সঙ্গে দাঁজিয়ে-দাঁজিয়ে জোবার ধারে অভক্ষণ কথা বলার পর যখন বিয়েবাজিতে আবার ঢুকেছে তখন ননীলাল বিদায় নিচ্ছে। স্বাই ননীলালকে পেড়াপীজি করছে খাওয়ার জন্মে আর ননীলাল হাতজোড় করে আপত্তি জানাচ্ছে।

আরও আশ্চর্যের কথা, হাবুল দত্ত—ছুটুকবাবুর শ্বশুর—নিজে

বলেছে—ননীবাবু এ কী রকম হলো—আপনি কিছু মুখে দিলেন না ?

্ননীলাল বলেছে—এই তো বরানগর থেকে খেয়ে আসছি,এর পর আবার কলুটোলায় আর একটা নেমস্কল্ল—মান্তুরের শরীর তো।

কে যেন বললেন—আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে এ-বাড়িতে এতেই কিতাখ হয়েছে পাথুরেঘাটা।

ননীলাল চুপ করে রইল।

— নতুন মিলটা কবে চালু ক রছেন। বাজার থেকে শেয়ার-গুলো সব তো হু হু করে উড়ে গেল সেবার। এবার যেন মনে থাকে আমাদের।

ননীলাল সিগারেটে টান দিলে। গাড়ির পাদানিতে একটা পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়ালো। ভিড়ের পেছনের সারিতে দাঁড়িয়েও ভূতনাথ দেখলে ননীলালের বিলিতি কোট প্যান্টের ভাঁজগুলো কী তীক্ষ্ণ, কী স্পষ্ট। মনে হলো, ছুট্কবাবুর মলমলের গিলে করা পাঞ্জাবীর চেয়েও যেন দামী পোষাক ননীলালের। এমন কি ছুট্কবাবুর মখমল-সাটিনের বরের পোষাকের চেয়েও যেন জ্মকালো! গাড়ির ভেতরে আরো তুজন কারা বসে আছে। খুব ফরসা চেহারা। দেখে মনে হয় সব সাহেব।

ননীলাল একবার সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলো—তা হলে আসি এখন মিস্টার…

হাবুল দত্ত সামনে হাত জোড় করে এগিয়ে গিয়ে বললেন— কড়েয়ার নতুন বিল্ডিং-এর ক্র্ট্রাক্টটা তা হলে যে রকম দেখছি—

—ওঃ, নো ফিয়ার—আমি তো আছি।

হাবুল দত্ত বললে—আপনি তো কিছু জল গ্রহণ করলেন না— ভয় হচ্ছে—

—করবো, করবো, আপনার জামাই ছুটুক তো আমার ফ্রেণ্ড। এক ক্লাশে পড়েছি আমরা—এখন তো আত্মীয় হয়ে গেলাম। এবার থেকে না বলতে পারবো না আরে…

হো হো করে বিলিতি কায়দায় হেসে ননীলাল গাড়িতে গিয়ে বসলো এবার।

সেই শেষ দেখা। সেদিন ভিড়ের মধ্যে থেকে সামনে এগিয়ে।

(प्रथा कत्रवात टेप्फ्ट ट्राइडिल এकवात । किन्छ ट्राइ एर्टिन। ননীলাল তখন ব্যস্ত। শুধু গাড়িটা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিয়েবাড়ির সমস্ত গন্ধ ছাপিয়ে আর একটা গন্ধ তীত্র হয়ে নাকে এসে লেগেছিল। হয় মোটরগাড়ির তেলের, নয় সিগারেটের, নয় ননীলালের পোষাক পরিচ্ছদের। কিছুই ঠিক করে বলা যায়নি। কেমন যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। আত্যোপাস্ত ননীলালের সমস্ত ইতিহাসটা যেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সেই ননীলাল। গঞ্জের স্কুলের বড় ডাক্তারের ফুটফুটে ছেলেটা। কী যে মোহ ছিল ওর ওপর। সেই ভূতনাথের জীবনের প্রথম চিঠিটা তো ননীলালেরই লেখা। এখনও টিনের বাক্সটা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। লিখেছিল—'বড় চমংকার শহর এই কলিকাতা। কী যে স্বন্দর দেশ বলিতে পারিব না'। কই ভূতনাথের চোখে তো সে-সৌন্দর্য এখনও ধরা পড়লো না। তারপর সেই যেদিন স্বামিজী কলকাতায় এলেন—ননীলালের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। স্বামিজীকে বলেছিল—বুজরুক। তারপর ছুটুকবাবুর কাছে শোনা মতিয়া বিবির বাড়িতে যাওয়া। সেই গান—'জখুমী দিলুকো না মেরে তুথায়া করো'—সেই শিবু ঠাকুরের গলির বিন্দির কথা। কলেজের দরজার ওপর থেকে 'God is good' কেটে দিয়ে 'God is money' লিখে দেওয়া। আর আজ অন্ত এক মূতি!

ছুট্কবাবু বলেছিল—একদিন আমার কাছে পাঁচ শ' টাকা ধার
নিয়েছিল ননী, আর আজ তার কাছ থেকে টাকাটা ফেরং চাইতেই
লজ্জা করবে। ছুট্কবাবু আরো বলে—এই ননীই আমাকে ভাবিয়ে
তুলেছে ভূতনাথবাবু, কী টাকাটাই না নপ্ত করেছি বন্ধুবান্ধবদের
পেছনে। এক-একজনের জন্মে এক-একটা দামী বোতল আনিয়ে
রেখেছি, যার যা দরকার হয়েছে আমি যুগিয়েছি টাকা, কোথাও
গিয়েছি একসঙ্গে, সমস্ত খরচা আমার, পান সিগারেট থেকে শুরু
করে সমস্ত—আমার স্বার্থ কী ! না তারা আমার সঙ্গে আডা দেবে।
আমাকে ঘিরে থাকবে চারপাশে দিনরাত—এই আমার লাভ।
ছুট্কবাবু আবার বলে—অথচ আজ সাহেব মেমরা পর্যন্ত
খাতির করে চলে ননীকে—একটা ব্যান্ধও করলে সেদিন, তিনটে
জুট মিল, ছ'টা কোলিয়ারির শেয়ার কিনেছে, রাতকে একবারে

দিন বানিয়ে ছাড়লে, বাহাত্ব ছেলে বটে—তার ওপর আবার ওই শাঁসালো শ্বশুর, আর রূপসী বউ—অথচ একদিন শেষের দিকে এমন হয়েছিল ওর জামা করতে দিয়েছে বিলিতি দোকানে, ছাড়িয়ে আনবার পয়সা নেই—আমি দিয়েছি টাকা।

ছুটুকবাব্র বৌভাতের দিন সেই ননীলালকে আরো ভালো করে দেখবার স্বযোগ হয়ে গেল। পেছন থেকে মৃত্ন স্বরে ডাকলে—ননী।

ছেনি দত্তর সঙ্গে যে অত ঝগড়া, তার ছেলে নটবর দত্তও এসেছে নিমন্ত্রিত হয়ে। শেঠ, শীল, লাহা, মল্লিকরা সবাই যার যার গাড়ি নিয়ে এসেছে। আতর, গোলাপজল, ফুলের মালা, তামাক সিগারেটের ছড়াছড়ি। লক্ষ্মী থেকে রহমতউল্লা এসে তিন দিন ধরে তোড়ি, ভৈঁরো, দরবারি কানাড়া যত সব ওস্তাদী রাগ বাজিয়ে চলেছে। বড়বাড়ির ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যের আড়ম্বর কোথাও যেন হানি না হয়।

স্থাচর থেকে খোদ নায়েব সেলামী পাঠিয়েছে এবার মোটা-রকম। এবার বিধু সরকার নিজে চলে গিয়েছিল কাছারি-বাড়িতে মেজবাবুর নিজের হাতের লেখা চিঠি নিয়ে। সেবার বড়কর্তার শ্রাদ্ধের কাজে ফাঁকি দিয়েছিল মালোপাড়ার প্রজারা। ১৮৩৩ সালের ঝড়-বৃষ্টিতে যখন ঘরবাড়ি ক্ষেত-খামার জমি-জিরেত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, প্রজাদের তু' সালের খাজনা মকুব করা হয়েছিল। সে-কথা মনে আছে তো! ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের সময় প্রজারা এসে জমিদার বাড়ি থেকে ধান মেপে মেপে নিয়ে গিয়েছে, সে তো আর জমা হয়নি সেরেস্তার খাতায়। তোমাদের মনে না থাকে মনে আছে সমাজের মাতব্বরদের। সব লেখা আছে খাজাঞ্চীখানার পুরোনো রেকর্ডে। দরকার হলে বিধু সরকার সব বার করে শুনিয়ে দিতে পারে। এবার বেগার পাঠাতে হবে গাঁ পিছু একজন করে। আর মাথা পিছু আট গণ্ডা পয়সা সেলামী। বিধু সরকার এই নিয়ম করে দিয়েছিল। না দিলে পরের সনের প্রজা বিলির সময় দেখা যাবে।

এবার তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল স্থচরের চৌধুরীবাব্দের কাছারি-বাড়িতে।

বিধু সরকারের সঙ্গে গিয়েছিল মধুস্দন। তল্পী-তল্পার হিসেব ৩২০ রাখতে হবে। বোকা মাল নিয়ে গেলে চলবে না। আদায় পত্তোর কি যাকে তাকে দিয়ে হয়। বাবুরা না হয় যান না, তাঁদের সময় কোথায় ? কিন্তু প্রজারা হলো জাত বদমাইস। হাজার থাকুক, কাছারিতে এসে কাল্লাকাটি করা তাদের স্বভাব। এমন এমন বদ লোকও আছে যারা পেয়াদা পাঠালে কথাই বলে না। বলে— যাও যাও পেয়াদার পো, আমরা পাচ্ছিনে খেতে—জমিদার পুতুরের বিয়েতে নজর পাঠাবো!

বিধু সরকার ফিরে এসে বললে—সে স্থেচর আর নেই হুজুর, হুজুরের ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে সেবার বেটারা রাত জেগে ডোবার ধারে সারা রাত ব্যাং তাড়িয়েছিল—মনে আছে আপনার গ

আর সেই যেবার রাজাবাহাত্র গিয়েছিলেন দোলের সময়, মালোপাড়ার সদার নিজে এসে হুজুরের পা ধুইয়ে দিয়েছিল— শুনেছেন সব আপনি মেজবাবু—এখন বলে কিনা জমিদার হলো বাপের মতন, বিপদে আপদে না দেখলে তুমি আমার কিসের জমিদার—বাপ হলেও তো তেমন খেতে দেয় না ছেলেরা।

কথাগুলো মেজবাবুর ভালো লাগেনি।

ঠিক ছুট্কবাব্র বিয়ে না হলে ঘটনাটা অহা রকম ভাবে মোড় নিতো।

কথাটা ছুটুকবাবুর কানেও গেল।

বাড়ি-বাড়ি নেমন্তর করতে যাওয়ার সময় একটা করে ধৃতি, আটি পণ স্থপুরি আর একথালা সন্দেশ—এই দেবার রীতি। চিরকাল ধরে এমনি চলে আসছে। ,পুরোনো খেরো খাতায় এর রেকর্ড আছে। রূপলাল ঠাকুরের কত পাওনা, দানসামগ্রী কত, চাকর-ঝিদের পাওনাগণ্ডা সমস্ত হিসেব বাঁধা ছক কাটা আছে।

কিন্তু এবার যেন একট্ ক্রটি হলো সব জিনিষে। একখানা ধৃতি বা আট পণ স্থপুরি গেল, একথালা করে সন্দেশও দেওয়া হলো আট শ' তিরানব্ব ই ঘরে। কিন্তু সন্দেশ চিনির পাকের। ধুতিটা কিছু নিরেশ। স্থপুরি কিছু পরিমাণ দাগী।

তা হোক, তবু সবাই এসেছে। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জো নেই। রহমত উল্লা তোড়ির স্থারে সমস্ত বোবাজার কেন সমস্ত কলকাতাটা যেন মাতিয়ে তুললো। সে ক'দিন খেতে খেতে ঘুমোতে ঘুমোতে সর্বক্ষণ যেন নেশার ঘোর লেগে রইল। নহবৎ— এর সঙ্গে ভূগি তবলার সঙ্গত আর সঙ্গে খঞ্জনী। কাজে অকাজে যেন ভূল হতে লাগলো সবার। মেজবাবু ভূলে গেলেন মালোপাড়ার সর্দারের অপমান। অনুষ্ঠানের ক্রটির কথা ভূলে গেল ছুট্কবাবু। সন্ধ্যেবেলা জম-জমাট হয়ে উঠলো বড়বাড়ি।

ভূতনাথ আবার পেছন থেকে ডাকলো—ননী—

ননীলালের তথন যাবার পালা। কনে দেখা হয়ে গিয়েছে। প্রকাণ্ড একটা হাজার বারো শ' টাকা দামের খোকা পুতুল উপহার দিয়েছে চুড়ামণির বৌকে। খোদ প্যারিস থেকে ননীলালের এক ব্যবসাদার মকেল পাঠিয়ে দিয়েছে।

ননীলাল গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে। এমন সময় ফাঁক বুঝে ভূতনাথ আবার ডাকলে—ননী—

- আরে ভূতো—কী খবর, চলে আয়—বলে হাত ধরে টেনে একেবারে গাড়িতে তুলে নিলে। বললে—কোথায় আছিস এখন १
  - —কেন, এখেনে, বড়বাড়িতে।
  - --কী করছিস ?
  - —কিছু না।

গাড়ি তখন বনমালী সরকার লেন দিয়ে চলতে শুরু করেছে। ননীলালের নতুন মোটর। এই-ই ভূতনাথের প্রথম মোটর-গাড়ি চড়া। কেমন অনায়াসে এতখানি পথ চলেছে। তেমন-ঝাঁকানি নেই। আরামে গা এলিয়ে দিলে ভূতনাথ।

হঠাৎ ননীলালই প্রথম কথা বললে—চূড়োর বৌ কেমন দেখলি ?

- খুব ভালো, ওরা তো রূপ দেখেই বিয়ে করে।
- কিন্তু বড়্ড ছোট, বয়স বোধহয় দশ বছরের বেশি হবে না— ওকে নিয়ে চূড়ো কী করবে ?

ভূতনাথ বললে—ওদের বাড়ির যে নিয়মই ওই—তারপর খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। খানিক পরে বললে—আমি আরু কতদূর যাবো, এখানে নামি।

- —কেন, চল আমার বাড়িতে, পটলডাঙায়।
- ---এত রাত্রে ফিরে আসবো আবার কী করে ?

- —দে জন্মে তোর ভাবনা নেই, আমার বাড়িটা চিনে রাখ— তা এখন কী করছিস ?
  - —বললুম তো, কিছু না।
  - —চাকরি করবি ?
  - —কে দেবে চাকরি ?
  - —আমি দেবো—আমার ব্যাঙ্কে এত লোক নিচ্ছি!
  - —আমি কি পারবো ?
- —কাজ তো তেমন শক্ত নয়—যাদের টাকা আছে, তারা এসে
  টাকা জমা রাখবে আমার ব্যাঙ্কে, স্থদ পাবে—আর যদি তুই কারো
  টাকা আনতে পারিস, তার জন্মেও কমিশন পাবি। টাকা
  খাটানোর ভার আমার—ধর, এমন লোক যদি কেউ থাকে তোর
  জানাশোনা যার অনেক টাকা আছে, আমার ব্যাঙ্কে রাখলে সে স্থদ
  পাবে—টাকাও সেফ রইল—যখন ইচ্ছে তুলে নিতে পারবে।

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো ননীলাল। ভূতনাথ শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যায়। টাকা ছড়ানো আছে পৃথিবীতে, শুধু নিতে জানলেই হয়। কোটি কোটি টাকার স্বপ্ন দেখে ননীলাল। ননীলাল বলে—টাকা হলো আমার ধ্যান। ছনিয়ায় টাকা না থাকলে কিছুই নেই। এই মূল সত্যটি জানতে হবে। শুধু জানলে চলবে না, বিশ্বাস করলেও চলবে না, ধ্যান করতে হবে। জীবনের যা কিছু কাম্য অর্থাৎ যশ, খ্যাতি, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, ভোগ, স্ত্রী, পরিবার, প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা—সকলের মূলে টাকা! এই যে এখন টাকা হয়েছে—তাই সবাই খাতির করে। এমন কোনো কাজ নেই, এমন কোনো ছন্ধ্য নেই যা করিনি আমি, কিন্তু আমি ছুবে যাইনি তা বলে, মদ খেয়েছি, এখনও খাই, বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে ভাব করেছি, আডডা দিয়েছি, দেনা করা টাকা ছ' হাতে উড়িয়েছি, কী জন্তে! আরো টাকা পাবার জন্তে! আমি বিয়ে করেছি রূপ দেখে নয় শুধু, টাকা দেখেও! রূপও চাই টাকাও চাই। তাই তো চূড়োকে বলছিলুম—

- —ছুটুকবাবু কত টাকা পেয়েছে ?
- —কিছুই পায়নি, একটা পয়সা না, তা ছাড়া হাবুল দত্ত টাকা পাবে কোখেকে ? আমার কাছে তো ত্ব'বেলা ছুটোছুটি করে

টাকার জন্মে। ওর হাঁড়ির খবর আমি জানি, আমি কাজ দিলে তবে ও টাকা পাবে—আমার টাকা নিয়ে ও বড়লোক।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—হাবুল দত্তকে টাকা দিয়ে তোর লাভ ?

—আরে, আমি কি আমার টাকা দেবো? .রামের টাকা শ্রামকে দেবো, আবার যত্র টাকা রামকে দেবো—আমার কিছুই না, মাঝখান থেকে আমি খাবো লাভ—এই যে এত লোককে আমি মাইনে দিই, আমি কি আমার পকেট থেকে দিই, দিই রাম শ্রাম যত্র টাকা।

অত কথা বুঝতে পারে না ভূতনাথ। জিজ্ঞেস করলে—এখন কোথায় যাচ্ছিস ?

- —এখন আর কোথাও যাবো না, সোজা বাড়ি, সারাদিন খাওয়া হয়নি আজ।
  - —বড়বাড়িতে খাস নি কিছু ?
- —থেতে ওরা বলছিল খুব, কিন্তু পেটে আর জায়গানেই। সারা বিকেলটা শুধু মদ খেয়েছি।
  - —মদ! কেন মদ খেয়ে টাকা নষ্ট করিস ?

ননীলাল হো হো করে হেসে উঠলো।—তুই এখনও মানুষ হলি না, আরে মদ খেয়ে যারা টাকা ওড়ায় তারা ওই চূড়ামণি গোবরমণির দল—আমি মদ খেলে টাকা পাই।

### —সে কীরকম?

ননীলাল বললে—দে তোকে আর একদিন বোঝাবো, এমন লোক আছে কলকাতায় মাদের সঙ্গে মদ খেলে টাকা দেবে আমাকে। আমি কথা বললেই তারা কৃতার্থ—এই যে এত কারবার চালাচ্ছি, এর একটা পায়সা পর্যন্ত আমার নয়, সব পরের টাকা— বিশ্বাস করবি ?

ভূতনাথের কাছে বিশ্বাস না হবার মতোই কথা। এ কোন্ কলকাতার কথা বলছে ননীলাল! স্বামিজীর যখন সম্বর্ধনা হয়েছিল বাগবাজারে, দে-সভার খরচ পর্যন্ত ওঠেনি। এমনি টাকার অভাব হয়েছিল। সে-খবর ব্রজরাখালের কাছে শুনেছিল ভূতনাথ। বক্যা কি ছভিক্ষের সময় গান গেয়ে গেয়ে লোকেরা চাল, কাপড়, পয়সা চেয়ে বেড়ায়। কেউ দেয় না। টাকার অভাবে কত ভালো কাজ হতে পারছে না দেশে। নইলে স্বামিজীর একটা মূর্তি তৈরি করে রাখা হতো কলকাতার একটা বড় রাস্তার মোড়ে। ব্রজরাখাল কতদিন সে-কথা বলেছে। স্থবিনয়বাবু অবশ্য ব্রাক্ষসমাজে টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু স্থবিনয়বাবুর মতো লোকই বা ক'জন আছেন! টাকার অভাবে চিকিৎসার জত্যে কত ফুলদাসীর মতো মেয়েমামুষ কলেরায় মারা যাচ্ছে! নিবারণদের দল টাকা পেলে কত কী করতে পারতো। জার্মানী থেকে বিভলবার, বন্দুক, বোমা আসতো। গরীব তুঃখীদের জন্যে অন্তত একটা হাসপাতালও হতো! অথচননীলালের কাছে টাকাটা একটা সমস্থাই নয়।

ননীলাল বলে—টাকা পাওয়া সহজ—টাকাটা খাটানোই হলো শক্ত, টাকার বাচ্ছা হয় জানিস—সেই বাচ্ছা পাড়ানোই হলো শক্ত কাজ।

ভূতনাথ বললে—আমার নিজের পাঁচ শ' টাকা আছে। কথাটা শুনে ননীলালের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না কিন্তু! শুধু বললে—পাঁচ শ'—

---হাঁ্যা, পাঁচ শ'।

ননীলাল এবারও কোনো মন্তব্য করলে না। ভূতনাথ মনে মনে হিসেব করতে লাগলো—পাঁচ শ' টাকা যদি ননীলালের ব্যাঙ্কে রেখে দেওয়া যায় তো বছরে পাঁচ বারোং ষাট টাকা স্থদ আসে। জবার বিয়েতে একটা কিছু দেবে বলেই ছোটবোঠানের কাছে রেখে দিয়েছে টাকাটা। যতদিন রিয়ে না হয় ততদিন ব্যাঙ্কে থাকলে কিছু স্থদও আসে।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আর একজনের কাছে কিন্তু অনেক টাকা আছে—লক্ষ লক্ষ টাকা।

এবার ননীলালের বেশ আগ্রহ দেখা গেল। গাড়ির বাইরে পোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কা'র কাছে ?

একটা আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়িটা আবার সোজা চলতে লাগলো।

ভূতনাথ বললে—আর অত টাকা তাঁর শুধু পড়েই আছে, কোনো কাজে লাগছে না—অবশ্য ছুট্কবাব্র মতো নয়…তা ছুট্কবাব্রা টাকা রাখেনি তোর ব্যাঙ্কে! ননীলালের গলায় কেমন তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো। বললে— ওদের ওই বাইরেই যা চাল-চলন—নগদ টাকা নেই—সে আমি জানি—চারদিকে দেনা।

- —সেদিন তো মেজবাবু গাড়ি কিনলে।
- ওই কোঁচানো ধৃতি, ওই ঝি-চাকর আর গাড়ি ঘোড়া থাকলেই বড়লোক হয় না, আজকাল বড়লোকের ইয়ে বদলে গিয়েছে। ওদের আছে জমি, জমিদারি যদ্দিন তদ্দিন বড়মানুষি—তাও প্রজারা খাজনা না দিতে পারলেই ব্যাস্—সেদিন যে একটা ঘোড়া মরে গেল, এখনও কিনতে পারলে না—এদিকে মেয়েমানুষের নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে কেবল, পায়রার লড়াই হচ্ছে—ওসব শুধু চাল দেখানো।

ভূতনাথ থানিক চুপ করে থেকে বললে— যাঁর কথা বলছিলাম, তাঁর কিন্তু অনেক টাকা—রাথবি তাের ব্যাক্ষে ?

- —কে সে**?**
- —স্থবিনয়বাবু, আমি যেখানে চাকরি করতুম, ওই 'মোহিনী-সিঁতুরে'র মালিক। তিনি সব টাকা দান করে দিচ্ছেন, যদি তুই বলিস গিয়ে রাখতেও পারেন, তাঁর মেয়ের সঙ্গেও আমার জানা শোনা আছে—জবাকে ধরলেও হয়—
  - -জবা ?
- —হাঁা, ব্রাহ্ম হলে কী হবে, স্থবিনয়বাবুর বাবা হিন্দু ছিলেন কিনা, ওই নাম রেখেছিলেন—মেয়েটি খুব ভালো, চিনিস নাকি ?
  - —কী রকম চেহারা বল**ু**তো ?

ভূতনাথ বললে—চেহারাটা খুব ভালো—তার ওপর ব্রাহ্ম তো, লম্বা হাতা জামা পরে, ভেলভেটের কলার লাগানো ব্লাউজ, চুলটা বিহুনি করে ঝুলিয়ে দেয়, ছুট্কবাব্র কাকীদের দেখেছিস তো, ওদের রূপ অন্য রকম—আর জবাকে দেখতে আলাদা একেবারে।

ননীলাল খানিকটা ভেবে জিজ্ঞেস করলে—ব্রাহ্ম ?

- —হাা, বান্ম।
- বাহ্ম মেয়েদের সঙ্গে তো এককালে খুব মিশেছি, চিনি বলে মনে হচ্ছে—খুব জেদী মেয়ে, না রে গ

ভূতনাথ বললে—হাঁা, ঠিক বলেছিস, খুব জেদী, কিছুতেই ভাঙবে না।

### --তবে চল একদিন।

ভূতনাথ বললে—স্থবিনয়বাবু এখন খুব অসুস্থ—মাঝখানে তো খুবই খারাপ , অবস্থা গিয়েছিল—শুনছি এখন ভালো আছেন। আমি আগে দেখে আসি একদিন একলা গিয়ে কেমন আছেন, তারপর বরং তোকে নিয়ে যাবো।

ততক্ষণে গাড়ি পটলডাঙার ধারে এসে গিয়েছে। গাড়ি বাড়ির কাছে আসতেই একটা বিরাট কুকুর চিৎকার জুড়ে দিলে।

গাড়ি থেকে নেমে ননীলাল কুকুরটাকে হু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধ্বে ডাকলে—বদরি—

ননীলাল চলে যাচ্ছিলো। ভূতনাথ ডাকলে—ননী— ননীলাল কুকুরটাকে বুকে নিয়ে মুখ ফেরালে—কিছু বলবি ?

—তোর সেই বিন্দী, বিন্দীর কাছে আর যাস না ?

ননীলালের মনে পড়লো।—ও-ও-ও—মনে পড়েছে—এখন ভাকে ছেড়ে দিয়েছি—এখন আছে মিসেস গ্রিয়ারসন।

- —মিদেস গ্রিয়ারসন, সে কে?
- —আমার পার্টনারের বউ।



পায়রা ওড়ানো শেষ হতে প্রায় দুশটা বেজে গেল।

মেজবাবু যখন নিচে নেমে এলেন তখন রাস্তায় আরো ভিড় জমেছে। দারোগা সাহেব বিধু সরকারের ঘরে বসে বসে তখন প্রায় ক্লাস্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে দেয়ালের চারদিকে চেয়ে দেখছে। গোটাকতক ঠাকুর দেবতার ছবি টাঙানো এ-ঘরে। হন্তুমান গন্ধমাদন পাহাড় বয়ে নিয়ে উড়ে চলেছে সমুজের ওপর দিয়ে। রাবণ রাজা ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে এসে সীতার কাছে ভিক্ষে চাইছে। এমনি আরো সব। সায়েব কিছু বুঝলো কিনা কে জানে।

অধৈর্য হয়ে একবার সাহেব বললে—মেজবাবুকো বোলাও। বিধু সরকার চশমা তুলে বললে—আর একটু বস্থন হুজুর— এইবার আসবার সময় হলো, এই দশটা বাজলো এবার।

- —কী করছে বাবুসাহেব এতক্ষণ ?
- —পায়রা ওড়াচ্ছেন হুজুর—পিজিয়ন্।

সাহেব কী ব্ঝলো কে জানে। লাঠিটা আর একবার ঠুকে বফে পড়লো তক্তপোশে। বললে—ড্যাম ইট—

কিছু বলাও যায় না। পূজোর সময়ে বড়বাড়ি থেকে প্রতি বছর মোটা রকমের প্রসাদ বিতরণ হয় থানার লোকদের। বিয়ের ব্যাপারেও কাপড়, চোপড়, পোষাক-আশাক দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া পুলিশের লোকদের ওপর বড়বাড়ির বিশেষ কুপা আছে। সেকালের কর্তাদের আমল থেকে এ-রেওয়াজ। পূজোর পুরোনো খেরো খাতায় লিস্টির মধ্যে থানার দারোগার নাম আছে এীযুক্ত মিস্টার উইলসন কালাইল ব্লেক। নাম লেখা সাহেবের। কিন্তু ব্লেক সাহেব কবে চাকরি থেকে বিদায় নিয়েছে। নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের এক কবরের তলায় মাটি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজো তার নামে খরচ লেখা হয়। ভূমিপতি চৌধুরীকে এই ব্লেক সাহেবই খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছিলেন। যে-রাত্রে ইটালিয়ান শিল্পী তার মেমসাহেবকে গুলী করে পালায়, সেই রাত্রেই থানার দারোগার কাছে পৌছে যায় পাঁচ শ' এক গিনি। তারপর ব্লেক সাহেবের পর থানার ভার নিয়ে এসেছে টাউনসেও সাহেব। তারও খাতির ছিল এ-বাড়িতে। তারপর যেবার বৈদূর্যমণি চৌধুরী রাজাবাহাত্বর হলেন, বড়লাটকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে চীনে-মর্কিড উপহার দেওয়া হলো, সেবার থানার চার্জে ছিল রবিনসন সাহেব। খানা-পিনার অর্থেক যা বাঁচলো সেদিন, সব গিয়েছিল রবিনসন সাহেবের বাড়িতে। খাঁটি সব বিলাতী মাল। তারপর হিরণ্যমণি চৌধুরীর বিয়ে গিয়েছে, কৌস্তভমণির বিয়ে হয়েছে, শেষ বিয়ে হয়েছে চূড়ামণি চৌধুরীর। পুলিশের সঙ্গে দোস্তি না রাখলে সেদিন ঠনঠনের ছেনি দত্তর শবদেহ নিয়ে একটাঃ রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেতো। ব্রিজ সিং বন্দুকটা সোজা করে ছুँ एत नामाण कात (वर्ष छेर्राला। किन्न वांनाता नारताना সাহেব।

যতবার সিধে গিয়েছে পুলিশ সাহেবের বাড়িতে, বিধু সরকার পুরোনো খেরো খাতাটা পেড়ে নিয়ে ততবার লিখেছে—ঞীযুক্ত মিস্টার উইলসন কার্লাইল ব্লেক সাহেবকে মিষ্টান্ন বিতরণ বাবদ…।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভিস্তিখানায় আঁচাতে গিয়ে বংশীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনে হলো বড় যেন ব্যস্ত আজ বংশী। বংশীর তখনও স্নান হয়নি। তাড়াতাড়ি মাথায় হু' ঘটি জল ঢেলে সরে পড়বার মতলব।

ভূতনাথকে দেখেই বংশী বললে—আজ আর কথা বলবার সময় নেই শালাবাবু—চললুম আজে।

ভূতনাথ বললে—কাজ তোমার খুব বেড়েছে বংশী এদানি— স্ত্যি কথা।

কথাটা মিথ্যে নয়। যতদিন ছোটবাবু বাড়িতে থাকতো না, ততদিন বংশীরও বেশি কাজ ছিল না। গল্প করে কাটাতো এ-ঘর ও-ঘর। তোষাখানায় বসে তাস নিয়ে বিস্তি খেলেছে ঘন্টার পর ঘন্টা। মাঝে মাঝে ফাই-ফরমাশ খেটেছে ছোটমা'র। আজকাল দেখাই হয় না শালাবাবুর সঙ্গে। ভূতনাথও চাকরির চেষ্টায় ঘুরেছে কেবল। অনেক লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়েছে। ব্রজরাখালের পরিচয় স্থবাদে যেখানে যেখানে একটু সামান্ত পরিচয় ছিল সক জায়গায় গিয়ে ধলা দিয়েছে। স্থবিনয়বাবুর নাম করে সমাজের কয়েকজনের সঙ্গেও দেখা করেছে। সামান্ত একটা চাকরি, যে-কোনো রকমের। যে-কোনো মাইনের। পাঁচ টাকা, ছ' টাকা, যা হয়। তারপর ডালহৌসি স্বোয়ারের বড় বড় হৌসগুলোতে ছপুরবেলা গিয়ে খোঁজ করেছে। নতুন আপিস হয়েছে সব এদিকে। র্যালি ব্রাদার্স, মালকম এও কোং, মার্টিন পিলার্স এও কোং, টার্নার ক্যাডোগান এও কোং। তারপর দেশী কোম্পানীও আছে। প্রেমটাদ কিলস এও কোং, দত্ত লিনজি এও কোং…

কেউ কেউ শুধু বক্তৃতা দিয়েই বিদায় দিয়েছে—মতি শীলের নাম শুনেছো হে ছোকরা, তোমার মতো গরীব অবস্থা থেকেই বড়লোক হয়েছিলেন—শুধু বসে বসে তাস খেললে তো চলবে না!

ভূতনাথ হয় তো মৃত্ প্রতিবাদ করেছে—তাস খেলতেই জানি না স্থার তা— — ওই দেখো সামান্ত তাস, ওই তাসের ব্যবসা করেই কত লোক লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে, আর তোমরা তাসটা খেলতে শিখলে না। মতি শীল বোতল আর কর্কের ব্যবসা করে কত প্রসা কামিয়েছেন, জানো সেকালে বিস্কৃট চালান দিতেন অস্ট্রেলিয়ায় ওই মতি শীল। শুধু মতি শীল কেন, বিশ্বস্তুর সেন আট দশ টাকা নিয়ে ব্যবসায়ে নেমে শেষে তু' লক্ষ পাউও গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন ব্যাক্ষে—আর রাজা নবকেষ্ট—

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু উদাহরণ দেয় সবাই। উপদেশ দেয় সবাই। হুইলার সাহেবের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর, ফেয়ারলি সাহেবের দেওয়ান রামহলাল দে, মুনের এজেণ্ট হ্যারিস সাহেবের দেওয়ান রামহরি বিশ্বাস, কলকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান গোবিন্দরাম মিত্র, রসদের ঠিকেদার গোকুলচাঁদ মিত্র, পামার কোম্পানীর খাজাঞ্চী গঙ্গানারায়ণ সরকার, মুনের কারবারি কৃষ্ণচন্দ্র পাল চৌধুরী, শ্রুফের ব্যবসায় মথুর সেন, হেস্টিংস-এর সরকার রামমোহন ইত্যাদি ইত্যাদি অজ্ঞ্র উদাহরণ!

ভূতনাথ বলে—শেষ পর্যন্ত দারোগা সাহেব কী বলে গেল বংশী ?

—বলবে আবার কী মাথামুণ্ডু শালাবাবু, কাল সিধে যাবে সাহেবের কুঠিতে—চুকে যাবে ল্যাঠা। আমার ভাবনা শুধু ওই চিম্তাকে নিয়ে—সোয়ামীকে খেয়েছে, এদিকে আবার খেটে খাবার যুগ্যিতা নেই—তার ওপর এই তো দেখচেন বড়বাড়ির হালচাল।

কোতৃহলটা আর চাপতে পারলে না ভূতনাথ। বললে—এসব কার কাজ বংশী ?

- —এ-কাণ্ড এই কি প্রথম দেখলেন শালাবাবু, মাঝখান থেকে শশীর চাকরি গেল শুধু মধু পারা হয়েছে বলে—ভা এদানি গিরির চেহারা কী হয়েছে দেখেছেন ?
  - -- গিরি ?
- ——আজে মেজবাব্ তো এই মারে আর সেই মারে, বলে—বার বার পারবো না ঠেকাতে। মেজমাও চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—যভ

দোষ মেয়েমানুষের, আগে বাড়ির ছেলেকে সামলাও তোমার, আজ বাদে কাল যার বিয়ে হবে তার প্রবৃত্তির বলিহারি, তোমাদেরই তো শিক্ষা, তোমাদেরই তো রক্ত—কত আর ভালো হবে। মেজবাবু ধীর স্থির মানুষ, বেশি কিছু বললে না—কিন্তু তারপর চুলোচুলি বাধলো বড়মা'তে আর মেজমা'তে।

ভূতনাথ বললে—কী রকম ?

- —বড়মা সাজাঘরে গিয়েছিল, কানে গিয়েছে কথাটা—সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে এল। বললে—আমার ছেলের নামে তুই এই অপবাদ দিস মেজবৌ ? আমার ছেলে রূপে গুণে কার্তিক, সে আর মেয়েলোক পেলে না! শহরে কি মেয়েলোক নেই, না খাজাঞ্চীখানার পয়সা কম পড়েছে, কতা বেঁচে থাকতে বাড়িতে নাচউলী আসেনি ? খেমটাউলী আসেনি ? না কর্তার নজরের কথা কেউ জানে না ? কতা একরাতে ল্যাখ ট্যাকা ওড়ায়নি ? তোর বাপ পেরেছে তেমন ওড়াতে ? তোর চোদ্দপুরুষ পেরেছে ? আমার ছেলের নামে অপবাদ! সে আর মেয়েলোক পেলে না, নজর দিতে গেল তোর ঝি-এর ওপর!
  - —তারপর, নতুনবউ সব শুনলে তো ?

বংশী বলে—সে এক কুরুক্ষেত্তোর কাণ্ড শালাবাবু, আপনি দেখতেন যদি, সিন্ধু তাড়াতাড়ি এসে ভিজে গামছাখানা বড়মা'র গায়ে ঢাকা দিলে—তাই একটু আবক্ত হলো।

- --- আর নতুনবউ ?
- —ছুটুকবাব্ ঘরের মধ্যেই ছিল, বাইরে বেরিয়ে এসে মাকে বললে—তুমি থামো মা, থামো তুমি $\cdots$ সে অনেক কাগু, পরে বলবো অখন, আমার এখন মরবার ফুরসত নেই—চললুম আছে।
  - —এত কাজ তোমার কিসের বংশী ?
- —না শালাবাব্, ছোটবাব্ আজ আবার বেরোবেন আজে। ছোটমা'র সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে।

বলেই চলে যাচ্ছিলো বংশী। কিন্তু ভূতনাথ চেপে ধরলো। বললে—কোথায় যাবে ছোটবাবু আবার ?

- আবার কোথায়, জানবাজারে ?
- ---সে কি।

জানবাজারে! আবার সেই চুনীদাসীর কাছে! এতদিনের সব আয়োজন, সব সাধনা ব্যর্থ হলো বৃঝি! কোথাও কোনো ত্রুটি হয়েছে নাকি! সাধনায় কোনো বাধা! ব্যাঘাত! এতদিন ছোটবাবু ঘর থেকে একদিনের জক্ষেও বেরোয়নি। ছোটবাবুর ল্যাণ্ডো এক'দিন আস্তাবলে আলসে হয়ে পড়েছিল। ঘোড়া ছটো কেবল খামকা দানা খেয়েছে আর জিরিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃটিয়েছে। এত বড় বিয়ে গেল বাড়িতে, ছ'একবার ছাড়া ছায়াও দেখা যায়নি ছোটকর্তার। অন্দরমহলে কোথায় নিজের ঘরে বসেকী করেছে কেউ জানে না। বর্যাত্রীর দলের মধ্যেও যায়নি সেদিন পাথুরেঘাটাতে।

অবাক শুধু ভূতনাথই হয়নি। অবাক হয়েছে বাড়িস্থদ্ধ লোক। লোচন, মধুস্দন, শ্যামস্থানর, বেণী, ঝি, ঝিয়ারী, বিধু সরকার। কেউ বাদ যায়নি। অবাক হয়েছে ইব্রাহিম কোচোয়ান, দাস্থ জমাদার, সবাই। সবাই!

মেজবৌ মুখ টিপে হেসেছে ৷—তুই কিছু তুকতাক করলি নাকি ছোটবৌ ?

বিধবা বড়বৌও কথাটা শুনেছে সিম্কুর কাছে।—বলিস কি সিন্ধু, এ-বংশে রাত্তিরে মাগের কাছে শোয়া এই প্রথম দেখলুম মা, বড়-বাড়ির কর্তাদের নাম ডোবাবে ছোটবাবু এবার!

গিরির আজকাল আর সে-তেজ নেই। তুপ-দাপ সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে তেতলায় উঠতে পারে না। গলা চড়িয়ে ঝগড়া করতে পারে না আর সোদামিনীর সঙ্গে। কিন্তু সোদামিনী তারকেশ্বরের প্রকাণ্ড বঁটিটা নিয়ে এঁচোড় কুটতে কুটতে নিজের মনেই ফোড়ন কাটে তেমনি—অমন ভাতারের নিকুচি করেচে মা, দিনরাত মাগের আঁচল ধরে পড়ে থাকে, এ কেমন ধারা ভাতার মা, ভোলার বাপ তাই বলতো—ফুলবৌ, চোখ থাকতে থাকতে তিভুবন চিনেনাও। তা ভোলার বাপ নিজেও মলো, আমাকেও মেরে রেখে গেল মা।

ভাঁড়ার ঘরের পাশের কুঠুরিতে বসে যহর মা একমনে হলুদ, লঙ্কা ধনে বেটে চলে পাথরের শীল-নোড়া নিয়ে। হলুদের সোনালি জল নর্দমা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠোনে পড়ে একাকার হয়ে যায়। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাটনা বাটতে বাটতে সব শোনে বুড়ী। বলে—কার কথা বলছিস লা সত্ন ?

সৌদামিনী উত্তর না দিয়ে চুপ করে যায় হঠাং।

সেদিন গিরির একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেল ভূতনাথ।
সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল গিরি। গজ গজ করছে আপন মনে—শতেক
খোয়ারিরা চোখের মাথাখা, আমার দিকে নজর দিতে আসে, আমার
গতর ভেঙেছে তো তোদের কি লা, তোদের কী সক্রনাশ করেছে
গিরি, গতরখাগীদের গতরে পোকা পড়ুক—বলছি আমি গিয়ে
নেজমা'র কাছে।

তারপর সামনে মাথা তুলে ভূতনাথকে দেখেই হঠাৎ এক-গলা ঘোমটা টেনে পাশে সরে দাঁড়ালো। এক পলকের দেখে নেওয়া। ঘোমটার ভেতর থেকেই গিরি তেমনি গজ গজ করতে লাগলো কোন্ অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে—মর হারামজাদিরা—আবাগীরা মরলে আমার হাড় জুড়োয়, পিণ্ডি দিয়ে আদি গয়ায় গিয়ে, কাঁধে করে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে আদি নিমতলায়, কলসী করে জল ঢালি তার চিতের ওপর।

এরই মধ্যে কিন্তু যেটুকু দেখা গেল, ভূতনাথের মনে হলো যেন পোড়া কাঠের মতো চেহারা হয়েছে গিরির। অথচ এই ক'দিনের মধ্যেই। এমন তো ছিল না। কিছুদিন আগেও গোলগাল ভারী মানুষ ছিল!

বংশী বলেছিল—এই নিয়ে তো ওর চারবার হলো শালাবারু। এই হালচালের মধ্যে চিস্তাকে রেখেছি• শুধু পেটের দায়ে—মাইরি বলছি আজ্ঞে শুধ্ধু পেটের দায়ে।

হাবুল দত্তর মেয়ের দশ বছর বয়েস। এ-বাড়িতে নতুনবৌ হয়ে এসেছে। সে-ও অবাক। অবাক হয়ে গিয়েছে সে-ও।

এ-বাড়িতে বউ হয়ে আসার আগে শুনেছিল অনেক কথা। পুরুষরা কেউ রাত্রে বাড়ি থাকে না। না-থাকাটাই নাকি আইন। আরো অনেক কথা। বনেদী বাড়ির হালচাল সম্বন্ধে!

মেজথুড়শাশুড়ীকে জিজ্ঞেদ করেছে—ছোটঠাকুর বৃঝি রাতের বেলায় বাডি থাকেন ১ মেজমা হেসেছে। হেসে ঠেলা মেরেছে গিরিকে—শোন লা গিরি, কথা শোন বৌ-এর।

বাঘ বন্দি খেলতে খেলতে গিরি বলে—যাই বলো মা, আমার তো মন বলে, ছোটমা ছোটকর্তাকে তুক্ করেছে—পুজো আচ্চা সব বাজে কথা, ওযুদ-বিযুদ খাইয়েছে কিছু।

সত্যিই স্বাইর অবাক লেগে গিয়েছিল ছোটবাবুর কাণ্ড দেখে। বনেদী বাড়ির ছেলের এ কী অ-বনেদীয়ানা!

ছোটবোঠানও এতদিনের মধ্যে আর তেমন ডেকে পাঠায়নি ভূতনাথকে। ভূতনাথও মনে মনে ভেবেছে মদ খাওয়াটা হলো উপলক্ষ্য!
আসলে ফল ফলেছে 'মোহিনী-সিঁহুরে'র গুণে! মন্ত্রপূত সিঁহুরের
অলৌকিক ক্রিয়া। গাদা-গাদা যে-সব চিঠি আসতো আপিসে, তখন
এতটা বিশ্বাস হয়নি তার। কিন্তু আজ বিশ্বাস হয়েছে যেন!
মনে হলো—হবেও বা। সব জিনিষের কি প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাঝখানে একবার ছোটবৌঠানের কাছে গিয়েছিল ভূতনাথ। গিয়েছিল নিজের গরজেই।

চোরকুঠুরির বারান্দাটা পেরিয়ে চুপিসাড়ে গিয়ে পৌচেছে একেবারে ছোটবৌঠানের ঘরের সামনে। তথন সংশ্ব্যে হয়ে এসেছে। বারান্দায় কেউ নেই কোথাও। মেজবৌঠানের ঘরের ভেতর তথন একমনে বাঘ বন্দি খেলা চলেছে। আর বড়মাও তথন নিজের ঘরে সিশ্বুর সঙ্গে গল্প জুড়েছে আবোল তাবোল। যেমন সচরাচর হয়। বারান্দার কোণে সাজাঘরের সামনে ছোট বাতিটা টিম টিম করে জ্বলছে। এই স্থযোগ। আর ছুটুকবাবুর বিয়েও তথন হয়নি। নতুনবৌও আসেনি বড়বাড়িতে!

ঘরের সামনে গিয়েই ভূতনাথ চাপা গলায় ডাকলে—ছোট-বৌঠান—

ঘরের ভেতর বৌঠান কী করছিল কে জানে। মিষ্টিগলার আওয়াজ এল—কে রে, ভূতনাথ না ?

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভাবছে। এমন সময় ঘোমটা টেনে চিস্তা বেরিয়ে এসে মুখ নিচু করে বললে—ভেতরে যান—বলে চিস্তা ঘরের বাইরে অন্ধকারের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

পা কাঁপছিল ভূতনাথের। ছোটবোঠানের কাছে এলেই

ভূতনাথের কেমন যেন পা ছটো কাঁপে। শুধু পা কেন—সর্বাঙ্গ কেন কাঁপে তা বলা শক্ত! বোঝানো শক্ত! অথচ জবাও তো তার যে খুব ঘনিষ্ঠ তা নয়। জবাও তার কাছে আকাশের চাঁদের মতো দ্রের মানুষ। তাকে এত ভয় করে না। বোধহয় এতখানি ভালোও বাসে না তাকে। তবু কেন যে এমন হয় কে বলবে!

ছোটবৌঠান বোধহয় পালঙ-এর ওপর শুয়েছিল, আর গা হাত পাটিপে দিচ্ছিলো চিস্তা!

ঘরের ভেতর মাথা গলিয়ে ওই অবস্থা দেখে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল ভূতনাথ।

ছোটবৌঠানও ওঠবার বা শশব্যস্ত হবার চেষ্টা করলো না।

—আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন রে ? আয়, বোস এথেনে।

ভূতনাথ পায়ে-পায়ে সামনে এগিয়ে গেল। কিন্তু কেমন অহেতুক লজ্জা করতে লাগলো যেন। বললে—শরীর খারাপ বুঝি বৌঠান ?

ছোটবৌঠান শুয়ে শুয়ে হাসলো—শরীর খারাপ কেন হতে যাবে ? আমি থুব ভালো আছি রে আজকাল। তারপর একটু থেমে হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলে—আমাকে তোর মনে পড়ে এখনও ?

- —রোজই আসতে ইচ্ছে করে তোমার কাছে।
- —তা বলে যেন রোজ আসিস নে তুই!
- —কেন ? প্রশ্নটা করে ভূতনাথ কেমন চমকে উঠলো। যেন অধিকার আছে তার রোজ এ-ঘরে আসবার।
- —না, রোজ আসতে নেই, আজকাল ছোটকর্তা আসে যে এ-ঘরে।
  - —সে তো রাত্রে।
- তুই জানিসনে ভূতনাথ, রাত্রে ছোটকর্তা আসে বটে কিন্তু দিনের বেলাও সেই রাত্রের কথাই ভাবি যে। আমার দিনরাত যে একাকার হয়ে গিয়েছে আজকাল। জানিস, সময় মতো যশোদা-ছুলালের পূজো করতেও ভূলে যাই আজকাল।
  - --- সে কী।

—কেন, তাতে দোষ কী! যশোদাত্লাল আর স্বামী কি আলাদা নাকি! যে-যশোদাত্লাল সেই তো…

ভূতনাথ চুপ করে রইল। কথা বলতে বলতে ছোটবৌঠানের মুখটা কেমন যেন আরো স্থলর হয়ে উঠলো। 'এ ক'দিনে যেন ছোটবৌঠান শুধু আরো স্থলরই হয়নি, আরো শুচি শুভ্র হয়েছে, পবিত্র হয়েছে। আরো সম্পূর্ণ হয়েছে। আরো নতুন, আরো নরম।

ভূতনাথ বললে—একটা কাজে এসেছিলাম তোমার কাছে বৌঠান।

—কী কাজ, বল <u>!</u>

হাতের একটা ক্যাকড়ায় বাঁধা পুঁটলি দেখিয়ে বললে—এই কিছু টাকা এনেছিলাম—রেখে দেবো তোমার কাছে। আমার তো বাক্স-পেঁটরা কিছু নেই।

- —টাকা কিসের ?
- —এই পাঁচ শ' টাকা পেলাম স্থাবনয়বাবুর কাছে। জবার বাবা দিলেন, চাকরি চলে গেল কিনা—আপিসই উঠে গেল তা চাকরি থাকবে কী করে?
  - —চাকরি চলে গেল, ভালোই হয়েছে।
- —বারে, চাকরি চলে গেল থাকবো কোথায়, খাবো কী— চিরকাল তো তুমি খাওয়াবে না।
- —খাওয়াবো রে, চিরকাল খাওয়াবো, আমি যদি বেঁচে থাকি, তোর খাবার অভাব হবে না। তুই থাকবি বড়বাড়িতে, কে তোকে কী করবে শুনি, ছোটকর্তাফে এখন যা বলবো শুনবে। তুই আমার এত বড় উপকার করলি ভূতনাথ—আমি যে আবার স্বামীসেবা করতে পেলাম, বাঘের মুখ থেকে ছোটকর্তাকে ফিরে পেয়েছি—এ কার জন্মে শুনি—ছোটবৌঠান এবার পাশ ফিরলো। বার ছই আড়ামোড়া ভাঙলো। একবার হাই তুললে।

ভূতনাথ বললে— তোমার ঘুম পাচ্ছে—আমি এখন তাহলে—

—না রে পাগল, ঘুম পায় নি, সারারাত ছোটকর্তা ঘুমোতে দেয় না বটে—কিন্তু তা বলে এত সকাল-সকালও ঘুম আসে না। এই নে, চাবিটা নে, ওই যে সিন্দুকটা দেখছিস, ওখানে গিয়ে চাবি দিয়ে ওটা খুলে ভেতরে রেখে দে।

# ভূতনাথের কেমন ভয় হলো কথাটা শুনে। —নে, চাবি নে।

বেঠানের গলায় ধমকের স্থুর নয়, আদেশের স্থুর নয়। স্থুরটা কিসের তাই বিচার করতে গিয়ে ভূতনাথ ছোটবেঠানের মুখের দিকে একবার চাইলে। চোখে কি স্থ্যা পরেছে বেঠান! না কালি পড়েছে! রাত জাগার কালিমা! আশ্চর্য লাগে, এই চোখের এত আকর্ষণ কী করে ছোটকর্তা এতদিন এড়াতে পেরেছিল। এত মোহ, এত মায়া, এত নেশা আছে মেয়েমায়ুয়ের সহজ চাউনিতে, ভাবা যায় না। সেই ফতেপুরের রাধা! সেও যখন অভিমান করতো এত নেশা ছিল না সে-চোখে। আর সেই যে টিটকিরি দিতো কথায় কথায় আলা! আলাকালী! এত টানতো না সে মেয়েও। হরিদাসী ছিল গন্তীর প্রকৃতির। কিন্তু পেটে পেটে ছপ্তুমি ছিল তার-ও। সে-ও যখন ঠাট্টা করতো ভূতনাথকে নিয়ে, তখন থুব রাগ হতো বটে, কিন্তু ভালোও লাগতো! জবা যখন কথার মারপ্যাচ দিয়ে পাড়াগেঁয়ে বলে তাকে উপহাস করে বিজ্ঞপ করে, হাজার রাগ হলেও তা ভালো লাগে! কিন্তু ভালো লাগারও তো একটা তারতম্য আছে। এ-ভালো লাগার যেন শেষ নেই।

ভূতনাথ বললে—আমি কি চাবি খুলতে পারবো ?

- —খুব পারবি, আমি এখন উঠতে পারছিনে তা বলে।
- যদি না পারি ?
- —থ্ব পারবি, না পারবি তো পুরুষমান্ন্য হয়েছিলি কী জন্মে ?
  সিন্দুকের ভেতর চোখ মেলে সেদিন ভূতনাথ অবাক হয়ে
  গিয়েছিল। ওটা বুঝি মুক্তোর হার, তার পাশে একগাদা গিনি।
  হীরের কয়েকটা গয়না অন্ধকারের ভেতর জ্বল জ্বল করছে। একটা
  রূপোর রেকাবি ছিল, তারই ওপর টাকার তোড়াটা রেখে দিলে
  ভূতনাথ। রাখতেই একটা ঝন ঝন শব্দ করে উঠলো। চমকে
  উঠলো ভূতনাথ। কেমন যেন শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাতে
  তার ঝন্ধার চলতে লাগলো কিছুক্ষণ ধরে। মনে হলো যেন
  বৌঠানের গায়ে হাত ঠেকে গিয়েছে তার। পাতলা নরম গা।
  হাত ঠেকতেই বৌঠান চমকে উঠেছে, আর হাতের চুড়িগুলো
  বেজে উঠলো ঠুন ঠুন করে।

—সিন্দুকটা বন্ধ করে, দেরাজ থেকে ওই বোতলটা আন তেঃ ভূতনাথ।

ভূতনাথের নজরে পড়লো কালো একটা বোতল। তার ওপর কাগজের লেবেল আঁটা।—কী আছে ওতে ? মদ ? '

## -- हँग, नित्य जाय ना।

নিতে গিয়েও ভূতনাথের হাতটা সরে এল। একবার দ্বিধা হলো। মনে হলো যেন একটা সাপ কুগুলী পাকিয়ে ওখানে মিট মিট করে মাথাটা তুলে তাকাচ্ছে। হাত ছোঁয়ালেই ছোবল মারবে। ভূতনাথ এবার পেছন ফিরলো। বললে—এখন কি আবার ওইটে খাবে নাকি!

বৌঠান উঠে বদলো। বললে—শরীরটা কেমন যেন লাগছে।
—তা বলে ওইটে খেলে কি সারবে গ

বৌঠান হাসলো এবার। বললে—সারবে রে সারবে, সেদিন নীলের উপোস ছিল, সারাদিন তো জল মুথে দিইনি, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ওই একটু খেয়ে বেশ তাজা হয়ে উঠলুম।

- —এখন আর বমি আসে না বৌঠান ? সেই প্রথম যেমন হয়েছিল ?
  - —বমি আসবে কেন ?
- —মনে নেই, প্রথম প্রথম কী রকম ঝাঁঝ লেগেছিল—সেই আমি যেদিন প্রথম কিনে এনে দিলাম, মনে নেই—ছিপি খুলতে গিয়েই কেমন বমি-বমি ভাব এসেছিল তোমার ?

বৌঠান হো হো করে হেনে উঠলো।

- --হাসছো যে ?
- —হাসবো না, এখন যে উল্টো হয়েছে, সারাটা দিন না খেলেও চলে—কিন্তু সদ্ধ্যে হলেই কেমন হাই ওঠে, ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, কিন্তু একটু জিভে ছোঁয়ালেই সব ঠাণ্ডা।

ভূতনাথ গম্ভীর হয়ে গেল—তোমার তাহলে নেশা হয়েছে বৌঠান। ঠিক নেশা হয়েছে—আমি বলছি।

- দূর, ছোটকর্তা যতদিন চায় ততদিন খাবো, তারপরই দেবে। ছেডে।
  - --তা হলে এখন কেন আবার খাচ্ছো ?

- —শরীরটা কেমন করছে তাই—দে তুই, একটুথানি থাবো। সত্যি বলছি—বিছানায় শুয়ে শুয়েই হাত বাড়ালো বৌঠান।
- —দেবো না আমি—আমাকে তুমি কথা দিয়েছিলে যে বেশি খাবে না।
- —সত্যি বেশি খাই না রে ভূতনাথ, সত্যি বলছি বেশি খাই না। যেদিন ছোটকর্তার পাল্লায় পড়ে খাই—সেদিন খুব শরীর খারাপ হয়, মাথা তুলতে পারি না সকালবেলা, একদিন সারাদিন জ্ঞান হয়নি, আবোল-তাবোল কী সব বকেছি, চিন্তা দিনভোর আমার পাশে বসে বরফ দিয়েছে মাথায়। ছোটকর্তাকে বললাম, উনিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, বললেন—প্রথম প্রথম অমন একটু হয়—অভ্যেস হয়ে গেলে আর হবে না। দেখছিস নাওটা খাবার পর থেকে কেমন মোটা হয়ে গিয়েছি।

বৌঠান সত্যিই মোটা হয়েছে কিনা ভূতনাথ তাকিয়ে দেখলে। বললে—মোটা কোথায়—তবে তোমায় দেখতে আগের চেয়ে আরো স্থন্দর হয়েছে।

—ছোটকর্তা বলেছে মদ খেলে কখনও শরীর খারাপ হয় না। মদ তো আঙুরের রস—ফলের রস।

ভূতনাথ বললে—কখখনো না, মদ যদি আঙুরের রস হবে তো ওটা খেলে অমন নেশা হবে কেন ? মদের নেশায় লোকে সর্বস্বান্ত হয় কেন ? কেন মদ খেলে মাথা ঘোরে, পা টলে, আবোল-ভাবোল কথা বলে ?

বৌঠান এবার শুরে পড়লো আবার বালিশে মাথা দিয়ে। বললে—তা তুই কি বলতে চাস ভূতনাথ যে, ছোটকর্তার কথা না শুনে তোর কথাই শুনি ?

ভূতনাথ হঠাৎ আবার কাছে সরে এল। বললে—আমি কি তাই বলেছি ? আমার নামে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছো কেন বৌঠান ?

- —তবে তুই যে বড় বারণ করতে আসিস ?
- —আমি বারণ করি, সেকি বৌঠান আমার জন্তে ? তুমি বসে বসে চোখের সামনে আত্মঘাতী হবে তাতে তোমারই ক্ষতি— আমার কী ?

বৌঠান বললে—আত্মঘাতী যদি হই-ই, তবু তো ছোটকর্তার

পায়ে মাথা রেখে আত্মঘাতী হতে পারবো। স্বামীদেবা করতে করতে মরবো—সধবা মেয়েমানুষের এর চেয়ে আর বড় সাধ কী থাকতে পারে বল তো ?

ভূতনাথের তখন সত্যিষ্ট বেশ রাগ হয়েছে। খপ করে কালো বোতলটা দেরাজ থেকে নিয়ে এসে হাতে দিয়ে বললে—তবে তুমি মরো বৌঠান, গেলো, প্রাণের সাধ মিটিয়ে খাও।

বৌঠান হাসতে হাসতে এবার উঠে বসলো। বললে—তা হলে যখন এটা দিলি সোডার বোতলটাও দে—বলে বোতলের ছিপিটা নিজেই খুলে ফেললে।

ভূতনাথ এক দৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। একদিন মদের বোতল হাতে তুলে নিতে এই পটেশ্বরী বৌঠানেরই হাত কেঁপে উঠেছিল। বোধহয় কিছুটা আতঙ্কও হয়েছিল। বোধহয় বুকচাপা কান্না ঠেলে উঠেছিল গলায়। সে-দিনের সে-দৃশ্যটা ভাবতে গেলে এখন যেন আর বিশ্বাস হয় না। অথচ আজ কত সহজ হয়ে গিয়েছে। কত সংক্ষিপ্ত। অভ্যস্ত হাতের কৌশলে বৌঠান গেলাশে ঢেলেছে বিষ! টল টল করতে লাগলো পাত্রটা ইলেকট্রিক আলোর তলায়।

তারপর গ

তারপর বিস্মিত ভূতনাথের নির্নিমেষ দৃষ্টির সামনে পটেশ্বরী বৌঠান একবার শুধু একটু ঘোমটা তুলে দিলো মাথায়। তারপর নিঃশেষ হয়ে গেল গেলাশটা। একটু মুখ-বিকৃতি নেই। একটু সঙ্কোচ নেই। সমস্তটা খেয়ে নিয়ে হাসতে লাগলো বৌঠান। বললে—তোকে ঠিক কালপোঁচার মতো দেখাচ্ছে ভূতনাথ—তারপর আর একটু ঢেলে বললে—তুই একটু খাবি ভূতনাথ?

ভূতনাথ কথা বললে না।

—থেয়েই দেখ না একবার—আয় না এক সঙ্গে তৃজনে মরি। ভূতনাথ এবারও কথা বললে না।

পটেশ্বরী বৌঠান মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে গেলাশটা এক চুমুকে আবার নিঃশেষ করে দিলে। তারপর যেন কেমন স্থির হয়ে এল। থিতিয়ে এল। সমস্ত শরীরে সেই আগেকার মতন প্রশাস্তি। যেন নিজের মনেই বৌঠান বলতে লাগলো—আমি যদি খাই, কার কি বলবার আছে শুনি, পরের পয়সায় খাচ্ছি না আমি। বেশ করবো খাবো—আলবং খাবো—এই তো আবার খাচ্ছি—কে কী বলে দেখি—বলে সত্যি সত্যিই বৌঠান আবার ঢাললো গেলাশে। তারপর আবার এক চুমুকে নিঃশেষ হর্য়ে গেল গেলাশটা। এবার ঘোমটা খসে গেল মাথা থেকে। বললে—বেশ করছি খাচ্ছি— আমার খুশি আমি খাবো—যার ভালো লাগে না সে সরে যাক এখান থেকে—বেরিয়ে যাক ঘর থেকে—আমি কারো খাই না পরি।

এবারও ভূতনাথের মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোলো না।

বৌঠানের চোখ ছুটো দেখতে দেখতে লাল হয়ে এল। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। পাতলা ঠোঁট ছুটো যেন হঠাৎ রসালো হয়ে উঠলো। পালঙ-এর ওপর তাকিয়াটা হেলান দিয়ে উঠে বসলো একবার। বললে—কি দেখছিস ভূতনাথ ?

ভূতনাথ বললে—তোমার লজ্জা করছে না—ছিঃ!

বৌঠান হেসে উঠলো খিল খিল করে। হাসির দমকে সমস্ত শরীর যেন উথলে উঠতে লাগলো। তারপর থেমে বললে—লজ্জা! লজ্জা করবো কোন্ ছঃখে শুনি—আমার মতন কে এত স্থাী বলতে পারিস, আমার মতো রপসী কেউ আছে, আমার মতো এত বড়লোকের বাড়ির বউ—ছোটকর্তার মতো স্থামী—যা এ বংশে কেউ কখনও করেনি, ছোটকর্তা আমার জন্মে তাই করেছে জানিস। ছোটকর্তা রাত্তিরে বাড়িতে শোয়—আমার মতো স্থা কে— লজ্জা করবো কোন্ ছঃখে রে ! হিংসেয় তোদের বুক ফেটে যাচ্ছে—বুঝতে পারছি।

ভূতনাথ চুপ করে রইল। মনে হলো—বেঠিনি যেন ভার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

একটু থেমে বৌঠান আবার বলতে লাগলো—ছোটকর্তাকে একদিন জিজ্ঞেদ করেছিলুম—তুমি স্থা হয়েছো তো ং ছোটকর্তা কি বললে জানিস—বললে…

—কী বললে <u>?</u>

—বললে—আমার কথা থাক, তুমি সুখী হয়েছো ? তুমি যা চেয়েছিলে পেয়েছো তো ?

আমি বললুম—তোমার স্থেই আমার স্থ, আমার আলাদা

সুখ বলে কিছু নেই, স্বামীর সুখেই স্ত্রী সুখী—কিন্তু তুমি ? তুমি কি সুখী হওনি ? আমি কি পারি নি তোমায় সুখী করতে ? তুমি যে বলেছিলে—আনন্দ দিতে পারে বাগানবাড়ির মেয়েরা, ওরা কায়দা-কান্থন জানে। আমি যে বড় গলায় বলেছিলুম—আমি পারবাে, তোমার জন্তে সব করতে পারবাে—তুমিই বলাে তাে আমি কি পেরেছি ? ছােটকর্তা হাসতে লাগলাে। রাত তখন শেষ হয়ে আসছে। আমার বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে তখন ছােটকর্তা। মাথার চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। আবার বললুম—উত্তর দিছে। না যে—কথা বলাে ?

ছোটকর্তা অনেকক্ষণ কি ভাবলে। বললে—মন্ত্রে বিশ্বাস করে। তুমি ছোটবউ ?

বললুম—তুমি কী যে বলো—মস্ত্রে যদি পৃথিবীতে কেউ একজন বিশ্বাস করে তো সে আমি। আজ যে তোমাকে বুকে পেয়েছি সে তো মস্ত্রের জোরে। আমার এই মুখের দিকে চেয়ে দেখো তো—দেখো চেয়ে।

ছোটকর্তার চিবুকটা ধরে আমার দিকে ফেরালুম। বললুম—
কী দেখছো বলো তো ?

- —কই কিছু না।
- —কপালে কী দেখছো আমার ?
- —কপালে ? কিছুই দেখছি না তো ?
- —সিঁহুর দেখতে পাচ্ছো না ?
- —হাা, সিঁহুরের টিপ দৈখছি।
- —ওই তো মন্ত্র, মন্ত্রপড়া সিঁত্র, 'মোহিনী-সিঁত্র', ওই সিঁত্রের জোরেই তোমায় ফিরিয়ে পেয়েছি—এই যে তুমি আমার কাছে রয়েছো—এ ওরই জন্তে।

কথাটা শুনে ছোটকর্তা হাসতে লাগলো। হাসলে ছোট-কর্তাকে খুব ভালো দেখায়। কখনও তো আগে হাসি দেখিনি। বললাম—হাসছো যে।

ছোটকর্তা বললে—আমি ও মন্ত্রের কথা বলছি না। ও তো বুজরুকি—পয়সা নেবার ফিকির—আমি বলছি অক্ত মন্ত্রের কথা, মনে আছে বিয়ের সময় রূপলাল ঠাকুর মন্ত্র পড়িয়েছিল—তোমার হয় তো মনে নেই ছোটবউ, তোমার তথন বোধ হয় দশ বছর বয়েস। সে মস্ত্রের মানেও তথন বুঝিনি—তবু যে-টুকু মানে বুঝেছি তাতে তোমার ওপর আমি অক্যায় করেছি ছোটবউ।

মুখটা চাপা দিয়ে দিলাম হাত দিয়ে। বললাম—তুমি কিছু অস্তায় করোনি গো, সে আমার কপালের হুর্ভোগ—তুমি কী করবে। ছোটকর্তা বললে—না ছোটবউ—আমি অস্তায়ই করেছি— তোমায় আমি যে মদ ধরিয়েছি।

সারারাত তুজনে তথন অনেক মদ থেয়েছি, তবু দেখলাম ছোট-কর্তার জ্ঞান রয়েছে খুব। সান্তনা দিয়ে বললাম—ও আমি যেদিন তুমি বলবে সেইদিনই ছেড়ে দেবো—তোমার ভালো লাগে বলেই তো খাই।

ছোটকর্তা বললে—না ছোটবউ, আমি দেখছি তোমার নেশা প্রস্ব গিয়েছে।

কথাটা বলেই ছোটকর্তা চোখ বুজলো। চেয়ে দেখি, হু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। জানিস ভূতনাথ, মানুষটাকে এতদিন আমরা কেবল ভূল বুঝেছি। আসলে বড়বাড়িতে কেউ ওকে বুঝলোনা, তাই কাউকেই ও বুঝতে চায় না। ওই তো মেজভাস্থর রয়েছেন, তাঁর তো একটা নেশা নয়, দশ রকমের নেশা নিয়ে কাটাচ্ছেন, কিন্তু ছোটকর্তার শুধু জানবাজার, আসলে জানবাজারের চুনীদাসীর ওপর ওর নেশা নয়, ওর নেশাটা বাইরের জিনিষ, ও ভারী অভিমানী, তাই অভিমান করে নেশায় ভূবিয়ে রাখে নিজেকে। দেখেছি তো—বাড়িতেও খুব যে মদ খায় তা নয়, বরং আমাকেই খাওয়ায় বেশি—আদর করলে গলে যায়, ভালোবাসা পেলে কৃতার্থ হয়।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু বৌঠান সত্যি সত্যিই যদি তোমার নেশা ধরে যায় ?

বেঠান বললে—ওটা নেশা নয় ভূতনাথ, তুই খেয়ে দেখ, তুইও বুঝবি, কেমন যেন একটা আমেজ আসে, সে-সময়ে মনে হয় সকলকে বুঝি ক্ষমা করতে পারি, সকলকে ভালোবাসতে পারি, কারোর খারাপটা আর চোখে পড়ে না। আমার যশোদাত্লাল আমার ছোটকর্তা সব তখন একাকার হয়ে যায়—তোকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তখন।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু এমন করলে—আমার আর এ-বাড়িভে বেশিদিন থাকা চলবে না।

বৌঠানের মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল।—কেন?

- —সবাই বলাবলি করে তোমার সঙ্গে আমার নাকি থুব মাখা-মাখি, তুমি আমাকে জামা-জুতো-কাপড় কিনে দিয়েছো, বিধু সরকার তো খোরাকির খাতা থেকে আমার নাম কেটেই দিয়েছিল—তুমিই জোর করে…
- —বলে নাকি ? বোঠান বদে বদেই যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলো। তারপর সেইভাবে ঝুঁকে পড়ে ভূতনাথের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল, খানিকক্ষণ। তারপর আর একটু হলেই যেন পালঙ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতো।

হঠাৎ ঠিক সময়ে ভূতনাথ খপ করে ধরে ফেলেছে বেঠানকে। বললে—এখুনি কি সর্বনাশ হতো বলো দিকিনি বৌঠান।

—হাত ছাড়, গায়ে হাত দিসনে—বলে বৌঠান নিজের কাপড় সামলে নেবার চেষ্টা করলে একবার।—যা, বেরো এখন তুই—বলে বৌঠান আবার বোতল উপুড় করে গেলাশে ঢালতে গেল।

ভূতনাথ বললে—আবার খাবে নাকি তুমি ওই—

—যদি খাই, তোর কি ?

ভূতনাথ সামনে সরে এগিয়ে দাঁড়ালো। বললে—আর খেতে পাবে না তুমি!

- —জোর নাকি গ
- —হাঁ। জোর, ছোটকর্তার সামনে যা করে। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিনে, কিন্তু আমার সামনে আর খেতে পাবে না—বলে ভূতনাথ জোর করে বোতলটা বোঠানের হাত থেকে কেড়ে নিতে গিয়েই পিছলে পড়ে গেল মেঝের ওপর। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন শব্দে চুরমার হয়ে গিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে গেল কাচের টুকরো। সমস্ত ঘরময় মদের স্রোতে সব ভিজে গেল। কাচের টুকরো লেগে ভূতনাথের হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে শুক্ত করেছে তখন। অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ সেই মুহুর্তে।

কিন্তু আর এক কাণ্ড করে বসলো পটেশ্বরী বৌঠান। হঠাৎ—কী যে হলো কে জানে—খিল খিল করে সশব্দে হেসে উঠলো বৌঠান। সে-হাসি আর থামতে চায় না। ঘর ফাটানো সে-হাসি। হাসতে হাসতে বৌঠানের যেন দম আটকে আসবে। বোতল ভাঙার শব্দের সঙ্গে বৌঠানের হাসির শব্দ যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল'সে-রাত্রে।



সেদিন সেই ঘটনার পর ভূতনাথ নিঃশব্দে চোরকুঠুরির দরজা দিয়ে নিচের ঘরে এসে খিল লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ বংশীর কথা শুনে যেন অবাক লাগলো। কিসের ঝগড়া হলো ছোটবাবুর সঙ্গে। আবার কেন জানবাজারে যাবে ছোটকর্তা। রুন্দাবন কি আবার কোনো সূত্রে ফুসলে নিয়ে যাবার স্থ্যোগ পেয়েছে।

বংশী বললে—ওই দেখুন না, ছোটবাবুর ল্যাণ্ডো আবার ধোয়ামোছা সাফ স্থতরো হচ্ছে। নতুন আতর বের করতে হবে— —সাজগোজ সব করে দিতে হবে—আজকে বড্ড কাজ শালাবাবু, চললুম।

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা বংশী, একটা কথা বলতে পারিস ?

- —की! वश्नी कित्र माँ पुराला।
- —চুনী দাসী বৃন্দাবনের কে হয় জানিস ?

বংশী যেন আকাশ থেকে পড়লো।—আপনি কেমন করে জানলেন শালাবার ?

- —বুন্দাবনের সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছিল।
- —আপনার কাছেও এসেছিল—খবরদার শালাবাবু, ওকে আমল দেবেন না। ঠনঠনের ছেনি দত্তের বাড়িতে গিয়েও অমনি ক'দিন ঘোরাঘুরি করেছে আজে, এখন তো ছেনি দত্ত মারা গিয়েছে, এখন আবার নটে দত্তের পেছনে লেগেছে, এখন যে হাড়ির হাল ওদের, ছোটবাবু তো যায় না, খাবার জোটে না এখন হ'বেলা ভালো করে ছজুর—ছোটবাবুর দেওয়া মোটরগাড়িটা পর্যন্ত বেচতে হয়েছে। হবে না, বাজার যা পড়েছে—মাংস সাত আনা, চৌদ্দ পয়সা সরষের তেল, দশ পয়সা ছধ, এক সের ঘি কিনতে গেলে বারো গণ্ডা পয়সা লাগে। পারবে কোখেকে শুনি—এখন কোখেকে বরফ সোডার খরচ

२२

আসে দেখবো। তারপর একটু থেমে বংশী জিজ্ঞেস করলো—তা কী বলছিল আপনাকে বিন্দাবন ?

—বলছিল, তার নতুন-মা নাকি একবার দেখা করতে বলেছে আমাকে—জানবাজারের বাড়িতে।

বংশী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।—কী আম্পদা দেখুন বিন্দাবনের, আপনাকে কি না যেতে বলে নতুন-মা'র কাছে, নতুন-মা ডেকেছে না ছাই। ওসব বিন্দাবনের চালাকি শালাবাবু, বিন্দাবম আপনাকে কোনো রকমে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চায় ওখানে, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে ভুজং-ভাজং দিয়ে—

- —তুমি কি আমাকে তেমনি লোক পেয়েছো নাকি বংশী— আমাকে যা বলবে, আমি তাই শুনবো!
  - —তা আর কী-কী বললে শালাবাবু ?
- —এই সব তুঃখ করছিল আর কি। গাড়ি বেচতে হয়েছে, পেট চলে না, ছোটবাবুকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে যদি দিতে পারি এই বোধ হয় মতলব, খুলে কিছু বললে না, কেবল বললে—আমাকে নতুন-মা ডেকেছে।
- —খবরদার শালাবাবু, আপনি যাবেন না, ও-মাগী ডাইনি, ছোটবাবুর হাড়মায শুষে খাচ্ছে। এখনও আশা ছাড়ে নি, কেন বাপু, কলকাতা শহরে তো আরো বাবু রয়েছে, ওই তো শীলেরা রয়েছে, ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্ত রয়েছে—ওরা গাড়ি দেবে—মেয়েমানুষের পায়ের শুকতলা চাটবে—তাদের কাছে যা না—বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বংশী।

ভূতনাথ হঠাৎ জিজেস করলে—আচ্ছা, চুনী দাসী সত্যি সভিয় বুন্দাবনের কে রে বংশী ?

বংশী মাথা নেড়ে উঠলো—না শালাবাব্, মহাপ্রেভ্র দিবিব করেছি, সে আমি কাউকে বলবো না—কিন্তু এও আমি বলে রাখছি, নরকেও ঠাঁই হবে না বিন্দাবনের, চামারের অধম ওই বিন্দা —নইলে…না, না, আমি দিবিব গেলেছি—সে আমি বলতে পারবো না শালাবাব্।

ভূতনাথ থানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞেদ করলে—কিন্তু ছোট-বাবু তাহলে আবার এতদিন পরে কেন জানবাজার যাচেছ ?

- —কী জানি বাব্, চাকর মান্ত্য, ভদ্দরলোকের মনের কথা কেমন করে বলবো!
  - —কিচ্ছু শোনোনি তুমি ?
  - —শুনেছি সব, কিন্তু বুঝতে পার্রি নি কিছু।
  - —কী শুনলে শুনি?

বংশী বললে—তবে শুরুন, সেদিন ছোটমা'র কাছে গিয়েছি, তখনও সদ্ধ্যে হয়নি, দেখি ভেতরে ছোটবাবু, ছোটবাবুকে দেখে আমি আর ঘরে ঢুকলুম না। খুব ঝগড়া হচ্ছে ছজনে তখন—ছোটমা বলছে—আমার কিছু অস্থায় হয়েছে—সত্যি করে বলো তো তুমি।

ছোটবাবু বললে—সে তুমি ঠিক বুঝবে না ছোটবউ—মন্তর পড়ে যাকে বিয়ে করা যায়—তার সঙ্গে ঠিক ফুর্তি হয় না— তাতে পুরুষমান্থযের ঠিক তৃপ্তি হয় না—বিশেষ করে বড়বাড়ির পুরুষমান্থযের।

ছোটমা বললে—কিন্তু তুমি যা-যা বলেছো, সব তো আমি করেছি, তোমার জন্যে ঠাকুর পূজো পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি, জানো—ভেবেছি তুমিই আমার ঠাকুর-দেবতা সব—তুমি ছাড়া আর কোনো ঠাকুর-দেবতাকে তো আমি জানি না। আমার যশোদাছলাল যে, তুমিও সে—কত জন্মের তপস্থার ফলে তোমার মতো স্বামী পেয়েছি আমি। তোমার জন্মে আমার কত গর্ব জানো—এ-বাড়ির কোনো বউ যা পারেনি, আমি তাই-ই পেরেছিলুম—আমি তোমাকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পেয়েছিলুম জানো।

ছোটবাবু বললে—স্বর্গ-নরকের কথা চিন্তা করবো বুড়ো বয়েসে।
এখন এ-বয়েসে ও-সব মাথায় ঢুকবে না ছোটবউ—এই ক'মাস
বাড়িতে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছি আমি—সমস্ত দিনটা ছটফট করে
মনটা।

ছোটমা বললে—তোমার জন্যে আমি আরো দামী মদ আনিয়ে-ছিলাম—একটু খাবে ?

ছোটবাবু বললে—আমাকে তুমি ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা কোরো না ছোটবউ।

ছোটমা একবার লম্বা করে নি:শাস নিয়ে বললে—তোমাকে যদি সত্যি-সত্যিই ভোলাতে পারতুম! তারপর মদের বোভলটা

খুলতে খুলতে বললে—লোকে বলে তোমাকে নাকি বশীকরণ করেছি, তোমাকে যাত্ব করেছি, কিন্তু মেয়েমামুষের যা কিছু অস্ত্র ভগবান দিয়েছেন, সব তো খাটিয়ে দেখেছি, শিবকে ভোলানো যায়—কিন্তু তোমাকে ! ভুমি পাথরের দেবতা হলেও বুঝতুম যে, তার তবু একটা মানে আছে, ভোমাকে আমি আমার কোলে শুইয়ে তোমার মুখের হাসি দেখেছি—আর কিছু না হোক, যখন কিছু থাকবে না, তখন ওই স্মৃতিটা নিয়েই ভাববো কেবল। তারপর গেলাশে খানিকটা মদ ঢেলে ছোটবাবুর সামনে ধরে ছোটমা বললে—নাও—নেবে ?

— মদে আমার কখনও অরুচি নেই ছোটবউ— দিচ্ছো খাচ্ছি।
ছোটমা বললে— তুমি একে মদ বলো, আর আমি বলি অমৃত।
একদিন মনে আছে কী ঘেরাই ছিল মদের ওপর— মাতালের ওপর—
কিন্তু এই অমৃতই একদিন তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনেছিল
— একথা আমি ভুলবো না। আমি এ-খাই এখন কেন জানো ?

#### <u>-- (कन ?</u>

—তোমার জন্মে, নেশা আমার হয়নি, হবেও না কোনো কালে। নেশা যদি হয়েই থাকে, সে মদের নয়, তোমার ওপর আমার নেশা—তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না। এ-ক'মাসে তোমার ওপর আমার নেশা হয়ে গিয়েছে। তোমার পায়ে পড়ছি— তুমি দিনের বেলা যেখানে যাও-যাও রাভিরে আমার কাছে থেকো।

ছোটবাবু বললে—ফুর্তি কি দিনের বেলা হয় ছোটবউ ! ছোটমা বললে—তাহলে এক কাজ করো।

- -কী কাজ গ
- —আমাকে তুমি তোমার বাগানবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দাও। বরানগরে কি খড়দ'য়—কিংবা জানবাজারে আর একটা বাড়ি কেনো—দেখানেই আমি থাকবো।
  - ---এ-বাড়ির বউ হয়ে এ-বাড়ির বাইরে থাকবে ?
- —তা, তুমি রান্তিরে এ-বাড়িতে না থাকলে এ-বাড়ি যে আমার কাছে অরণ্য—বরং বাইরে থাকলে তবু তুমি রোজ যাবে সেখানে, রান্তিরে আমার কাছে থাকবে—এমনি করে তোমার সেবা করবো আমি, তুমি না হয় মনে করবে চুনী দাসীর কাছে এসেছো, আমার

নাম বদলে তুমি নতুন নাম রাখবে, যে-নাম তোমার খুশি, তাতেও আমি রাজী।

ছোটবাবু বললে—কিন্তু তুমি যে এ-বাড়ির বউ—তা কি করে হতে পারে। বড়বাড়ির বদনাম হবে তাতে—এ-বাড়ির বস্ত হয়েছো যখন, তৃখন চিরকাল এ-বাড়িতেই থাকতে হবে তোমাকে।

- —আর তুমি বাইরে বাইরে রাত কাটালে বুঝি বদনাম হবে না!
- —বরং বাড়িতে রাত কাটালেই বদনাম হবে, যেমন এখন হচ্ছে।
  - —এ কেমন ব্যবস্থা তোমাদের বাড়ির বলো তো ?
- —ব্যবস্থা নয়, আইন, এ-বাড়ির আইন এই যে, পুরুষরা বাইরে বাগানবাড়িতে রাত কাটাবে বাইরের মেয়েমানুষ নিয়ে, কিন্তু বাড়ির বউদের সতী হতে হবে। একটু পদস্থলন হলে তার আর ক্ষমা নেই, মার্জনা নেই।
  - —ভাহলে আমি কী করি ?

ছোটবাবু বললে—কেন, মেজবৌরাণী, বড়বৌরাণী যেমন বাঘ-বন্দি খেলে, গয়না ভাঙে, গয়না গড়ায়, তেমনি তুমিও করো— ভাবনা কি তোমার ?

ছোটমা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু তারপরেই সাপের মতন ফণা তুললো—মেজদি আর বড়দি'র সঙ্গে তুলনা করলে তুমি—কিন্তু…বলে হঠাৎ থেমে গেল ছোটমা।

ছোটবাবু কিন্তু থামলো না। বললৈ—থামলে কেন, বলো— কিন্তু কী…

ছোটমা হঠাং এতক্ষণ পরে গেলাশটা উপুড় করে সমস্তটা ঢক ঢক করে গিলে ফেললে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম। বিষ খেলে বৃঝি মামুষের মুখের চেহারা ওইরকমই হয়। চোখ, মুখ, কান, নাক দিয়ে ছোটমা'র যেন আগুন বেরোতে লাগলো শালাবাব্। ছোটবাব্ আমার মনিব, কিছু বলতে পারিনে, কিন্তু মনিব না হলে কী যে করতুম বলা যায় না।

তারপর থিল থিল করে পাগলের মতন হেসে উঠলো ছোটমা! আমার মনে হলো ছোটমা হাসছে না যেন কাঁদছে। অস্তুত মনে হলো ছোটমা যেন খানিকটা বুক ভরে কাঁদতে পেলেও ঠাণ্ডা হতো। সে কী জোর হাসি। যেন মাতালের মতো, পাগলের মতো হাসি। সে-হাসি আর থামতে চায় না শালাবাবু। হেসে ছোটমা গড়িয়ে পড়লো বিছানার ওপর।

ছোটবাবু তখন ছোটমা'র কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে।
মদ খেয়ে মেয়েমায়ুষের কী রকম নেশা হয়, তা ছোটবাবু খুৰ
ভালো রকমই জানে। তবু ছোটমা'র মতো কাণ্ড যেন আর
দেখেনি ছোটবাবু। পালঙ-এর কাছে গিয়ে বললে—কী হলো,
হাসছো কেন এত ং

ছোটমা মুখ তুললো। ছোটবাব্র চোখে চোখ রাখলো খানিকক্ষণ। তারপর আবার হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। বললে —তুমি মেজদিদির সঙ্গে তুলনা করলে আমার—আমি গয়না ভাঙবো আর গয়না গড়াবো আর বাঘবন্দি খেলবো ঘরে বসে!

ছোটবাবু বললে—কেন, কী অস্থায়টা বলেছি—চিরকাল ধরে, ঠাকুরবাবার বাবার আমল থেকে তাই তো হয়ে আসছে, কেউ তো আপত্তি করেনি। কর্তারা মদ খেয়েছে, পায়রা পুষেছে, মেয়েমান্থষ রেখেছে, বউদের গয়নাগাঁটি, শাড়ি, ঝি-চাকর, সব যুগিয়েছে, কেউ আপত্তিও করেনি, আত্মহত্যাও করেনি অপমানে—অপমানও মনে করেনি তাতে—চিরকালই চলে এসেছে তাই—আর আজ হঠাৎ তোমার কথায় সব বদলে যাবে রাতারাতি!

ছোটমা খানিকক্ষণ কিছু কথা বললে না। চুপ করে বিছানায় মুখ গুঁজে রইল।

ছোটবাবু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘর থেকে চলে আসছিল। ছোটমা পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুললো। বললে—তুমি বলে যাও—আমার কথার উত্তর দিয়ে যাও—

ছোটবাবু ফিরে দাঁড়ালো। বললে—কিসের উত্তর ?

- — ওই যে তুমি কেন অক্ত বউদের সঙ্গে তুলনা করলে আমার ?
  - —তা তুমি কি আলাদা ? তুমি কি স্ষ্টিছাড়া ?

ছোটমা যেন বাঘিনীর মতো চিংকার করে উঠলো—হাঁা, আলাদা—আলাদা না হলে আমার এ কপালের ভোগ কেন? আর কেউ এমন করে সর্বস্থ জলাঞ্চলি দিয়েছে, বিশ্ব-সংসারে? হিন্দুঘরের বউ হয়ে এমন করে আর কেউ মদ খেয়েছে—বলো তুমি, তোমায় বলতেই হবে—উত্তর না দিয়ে যেতে পারবে না।

ছোটবাবু গম্ভীর গলায় শুধু একবার বললে—ছোটবউ!

ছোটমা আবার সাপের মতো মাথা তুললো। বললে—কী বলবে বলো?

—মদ আমরাও খাই—কিন্ত নেশা হলে তোমার মতন এমন মাতাল হই না।

∙ছোটমা বললে—এই কি আমার কথার উত্তর হলো ?

—মাতালের কথার উত্তর দিই না আমি—বলে দরজার দিকে ছোটবাবু পা বাড়ালো।

ছোটমা এবার চিৎকার করে উঠলো। বললে—শোনো, আমার কথার উত্তর আমিই দেবো। অহা বউ-এর সঙ্গে আমার তুলনা করলে তুমি কোন্ মুখে, ওদের যা আছে, যা ছিল, আমার কি তাই আছে ? আমাকে তুমি কি সংসার দিতে পেরেছো—ছেলে দিতে পেরেছো?

হঠাৎ বোমা ফাটলে যেমন চমকে উঠতে হয়, তেমনি চমকে উঠলো যেন ঘরখানা শালাবাবু। কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে বলা, সেই ছোটবাবুর কানেও বোধ হয় গেল না কথাটা। গট গট করে বেরিয়ে গিয়েছে তখন ছোটবাবু। আমি অন্ধকারে পাশ কাটিয়ে লুকিয়ে পড়েছি তখন। ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলুম ছোটমা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে তখন ফুলে-ফুলে উঠছে। হয় হাসছে নয় কাঁদছে। ঠিক হাসি কি কালা, তা কিন্তু বুঝতে পারলুম না।

ভূতনাথ বললে—তারপর ?

বংশী বললে—তারপর আর কী! কী করবো বুঝতে পার-ছিলুম না—হঠাৎ ছোটমা ডাকলে—বংশী—

আমি ঘরের মধ্যে গেলাম। বললাম—আমাকে ডাকছো ছোটমা? ছোটমা বললে—চিন্তা কোথায় রে ?

বললুম—চিন্তা রাঙাঠাকমা'র কাছে গিয়েছে তোমার খাবারের ৰন্দোবস্ত করতে।

ছোটমা বললে—বলে দে, আমি খাবো না আজ্ঞ—আর চিস্তাকে ডেকে দে—এথুনি, বলবি আমার কাপড়-গয়না বার করে দেবে— আর গাড়ি ঠিক করতে বল আমার—আমি বেরুবো। জিজেদ করা অস্থায় হবে কিনা ভাবলাম একবার। কখনও ভো বেরোয় না ছোটমা। গঙ্গায় চান করতেও যেতে দেখিনি। বরাবর দেখে এদেছি, মেজমা, বড়মা, যদিও-বা বেরিয়েছে পালা-পাকণে পাল্কি করে, নয় তো গাড়িতে, কিন্তু ছোটমা কখনও খেরোয় নি। সেই বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত এ-বাড়ির বাইরে কখনও পা বাড়ায় নি। ছোটমা'র বাবা মারা যাবার পর একবার যেতে হয়, তা-ও যায়নি। কার জন্মেই বা যাবে। আপন বলতে সংসারে শুধু ছিল বাপ, তা, ভা-ও তো কেবল গুরুদেব-গুরুদেব করেই নাকি দিন কাটতো। সংসার-ধর্ম সব তার চুকে গিয়েছিল ছোটমা'র বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে। তাই ছোটমা'র কথায় যেন অবাক হলাম শালাবাবু। কিন্তু তবু জিজ্ঞেদ করলাম—কোথায় বেরুবে ছোটমা !

ছোটমা রেগেই ছিল। বললে—তোর কাছেও কি তার জবাবদিহি করতে হবে নাকি বংশী ?

কথাটা শুনে চলে আসছিলাম। ছোটমা'র গাড়ি তো বহুদিন এস্তোক বাইরে বেরোয় না। সাফ-সুফ করতে হবে, খবর দিতে হবে মিয়াজানকে—কিন্তু ছোটমা আবার ডাকলে—বংশী, শোন। গিয়ে দাঁড়ালাম কাছে।

ছোটমা বললে—আর দেখ তো ভূতনাথ আছে কি না—যদি খাকে বলবি জামাকাপড় পরে যেন তৈরি হয়ে নেয়—আমার সঙ্গে ভূতনাথ যাবে।

ভূতনাথও অবাক হয়ে গেল—আমার নাম করলে নাকি ছোটবোঠান ?

—হাঁা, শালাবাব্, আমিও শুনে কতকটা অবাক হয়ে গেলাম।
একে তো ছোটমা কোথাও বেরোয় না, তার ওপর সঙ্গে ঝি-চাকর
কেউ যাবে না, এ কেমন ধারা কথা। এ বাড়ির কর্তারা যা করে
করুক, গিন্নীরা একটু বে-এক্তিয়ার কিছু করলে সমস্ত মহলে টি-টি
পড়ে যায় আজে। ছোটকর্তার কানে গেলে কি আর রক্ষে থাকবে।

ভূতনাথ জিজেস করলে—তা, তারপর ?

—তারপর আজ্ঞে, আপনাকে থ্ঁজলুম সমস্ত বাড়িময়, মাস্টার-বাব্র ঘরে দেখলাম, যেমন তালা দেওয়া, তেমনি তালা লাগানো রয়েছে। বারবাড়ি, ভেতরবাড়ি, আপনার চোরকুঠ্রি—ছুট্কবাব্র ৩২২. বৈঠকখানা দেখলুম—তা বৈঠকখানা কাঁকা। ছুট্কবাব্র বিয়ের পর তো আর তেমন আগের মতো গানের আসর বসে না এখন। দেখলাম তোষাখানা, জিজ্ঞেদ করলাম লোচনকে—শালাবাব্কে দেখেছিদ ? কভ জায়গায় দেখলাম—কেউ বলতে পারলে না আজ্ঞে। ছুটে গিয়ে আবার বললাম ছোটমাকে—শালাবাব্ কোথাও নেই।

ছোটমা বললৈ—সব জায়গায় দেখেছিস ?

বললাম—কোনো জায়গা আর বাকি রাখিনি খুঁজতে—তা কালকে কোথায় সারাদিন ছিলেন আজে আপনি !

ভূতনাথ বললে—চাকরির জন্মে সারাদিনই তো ঘুরি—আর বাড়িতে এসেই বা করবো কী!

—তা রাত তথন দশটা—তথন আবার ছোটমা ডাকলে। বললে—ভূতনাথ এসেছে ?

বললাম-না, এখনও আসেনি তো।

ভূতনাথ বললে—তারপর ?

—তারপর আর কি ? সারারাত ছোটবাব্ মদ খেয়েছে নিজের ঘরে। আমার এতটুকু ঘুম হয়নি—আর চিস্তারও সেই দশা, ছোটমাও ঘুমোয়নি সারা রাত—কেবল নাকি মদ গিলেছে। কী যে হলো কে জানে শালাবাব্! কেন যে অত কথা কাটাকাটি, তারও মানে বুঝলুম না। বেশ ছিলো ক'মাস, ছোটমা'র মুখে হাসি সারাদিন লেগেই আছে, বমি করে ছ'একবার ঘর ভাসিয়েছে বটে, কিন্তু তব্ মনে শান্তি ছিল, ছোটবাব্ও যেন বেবাক বদলে গিয়েছিল—নিয়ম করে খাওয়া-দাওয়া হৃচ্ছিলো—এখন কী যে হবে ?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু কেন এমন হলো—বৃন্দাবন কি ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছিল ইদানীং !

—কী জানি শালাবাব, আমি তো বিন্দাবনকে দেখলে দ্র দ্র করে তাড়িয়ে দিয়েছি—বলেছি এবার বড়বাড়ির কাছে এলে ঠাং খোঁড়া করে দেবো তোর, কিন্তু তবু লুকিয়ে চুরিয়ে আসে এদিকে। তই যে মধুস্দন কাকাকে দেখেন না, ওরা সবাই যে বিন্দাবনের দলে—ও দলে অনেকে আছে, সবাইকে আমি চিনি, সরকার মশাইও কম যান না, ওই বিধু সরকার—বিন্দাবন যে ওদের হাত করেছে। ভেতরে ভেতরে ওরা কী মতলব আঁটিছে কে জানে, আজ সকালে

উঠে ছোটবাব্ বললে—গাড়ি তৈরি রাখতে বলিস বংশী সন্ধ্যেবেলা জানবাজারে যাবো। তা সেই সকাল থেকে তোড় জোড় করছি আজ্ঞে—গাড়ি ধোয়ামোছার ব্যবস্থা, কাপড় কুঁচোনো, আতর বার করা—ও সবের পাট তো এতদিন তেমন ছিল না, অতরকক্ষণ কথা বললাম আপনার সঙ্গে—আজকে ছোটবাব্, না বেরোনো পর্যন্ত আমার আর ফুরসত নেই শাল্বিব্।

বংশী চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ আবার ফিরলো। বললে—আরু একটা কথা—

ভূতনাথ বললে—কী?

—আজ কিন্তু ছোটমা সকালবেলাই খবর নিয়েছে আপনার ৷ বললে—ভূতনাথ এসেছে ?

আমি বললাম—কাল অনেক রান্তিরে এসেছিল শালাবাবু— দেখা হয়নি আমার সঙ্গে—দেখা হলেই বলবো।

ছোটমা বললে—দেখা হলে নয়, দেখা করবি, বিকেল বেলা যেন কোথাও না বেরোয় আজ—ছোটবাবু জানবাজারে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরোবো। ভূতনাথ সঙ্গে থাকবে আমার—ভা আপনি যেন কোথাও বেরোবেন না হুজুর—ভা হলে থেয়ে ফেল্কে আমাকে ছোটমা।

ভূতনাথের কেমন যেন ভয় হলো। পটেশ্বরী বৌঠানের সঙ্গে আড়ালে যত ঘনিষ্ঠতাই থাক, তার সঙ্গে প্রকাশ্যে গাড়িতে করে যাওয়া সে কেমন দেখাবে। এ-বাড়ির চোখে অস্বাভাবিক ঠেককে না! তারপর চারিদিকে এত শক্রতা! কোথাও যদি কোনো কথাওঠে, ছোটমাহয় তো পার পেয়ে যাবে! আর মাঝখান থেকে আপ্রিভ ভূতনাথ, আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, বন্ধুবান্ধব কেউ নয়—সে নিজেকে ঠেকাবে কেমন করে! এ-বাড়িতে তার কত্টুকু পরিচয়! কীসের অধিকার। ব্রজরাখাল তো কবে কতদিন আগে এ-বাড়ির আক্রয় ছেড়ে চলে গিয়েছে। ব্রজরাখাল থাকলে না হয় তবু কথা ছিল। সে যে আপ্রিতের আপ্রিত! কত স্বদ্র সম্পর্ক। তাও আপন ভ্রমীপতি নয়। শুধু ছোটমা'র কুপার পাত্র সে! সেইটুকুই যাভরসা। কিন্তু ভয়ও তো আবার সেই কারণেই! এ-বাড়ির অস্ব্রম্প্র্যা বধুর সঙ্গে তার সম্পর্কটা তো অসামাজিক, অবৈধ্ব,

বে-আইনী। তারপর আরো একটা কথা ভাববার আছে। ছোট-কর্তার সঙ্গে ছোটবৌঠানেরও সন্তাব নেই। তা ছাড়া ছোটবৌঠান হয় তো অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় কী কাণ্ড করে বসবে কে জানে। সেনির যেমন কাণ্ড করেছিল। টানাটানিতে কাচের বোতল চুরমার হয়ে যাবার পর সেই উন্মানের মতো হাসি! রাস্তায় গাড়ির মধ্যে যদি তেমন কোনো ঘর্টনা ঘটে! তখন কেমন করে সে পালাবে! অথচ এতখানি অনুগ্রহ পেয়েছে বলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করাই তো উচিত! যেদিন সে ব্রজরাখালের চিঠি পেয়ে বনমালী সরকার লেন-এর ভেতরে বড়বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল এমন করে এত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবে এ-বাড়ির ছোটবউ-এর সঙ্গে!

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে আবার—কিন্তু তোমার কী মনে হয় বংশী— আমার যাওয়া উচিত ?

- —আপনি লেখাপড়ি শিখেছেন আজ্ঞে—আপনাকে কী বলবো শালাবাব্।
  - —তবু তুমি তো এ-বাড়ির হালচাল জানো কতকটা ?
- —আমি শালাবাবু, আমার জন্মে এমন কাণ্ড দেখিনি, শুনিনি। এ-বাড়িতে বউরাণীরা যদি কথনও বেরোয় তো খিড়কীর দরজা খুলে পাল্কি করে যায় তারা। আগে পেছনে পেছনে ঝি-এরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুতে দৌড়ুতে যেতো, তা-ও কালে ভদ্রে পালা-পাকাণে। এদানি গাড়ি হয়েছে, পাল্কি গাড়ির দরজা জানালা বন্ধ করে তবে গিয়েছে—যেমন মেজমা বাপের বাড়ি যায়, আগে তাও মানা ছিল—আর গাড়ি থেকে নামবার সময় চারদিকে মশারির মতন চাদরের ঢাকা পড়ে যেতো—কিন্তু এমন কখনও শুনিনি। ছোটমা তো আর মেজমা নয়—ছোটমা এ-বাড়ির আলাদা ধরনের মানুষ আজ্ঞে। অভ অভিমানও যেমন কারো নেই, অত ভালোবাসতেও কেউ জানে না এই যে তিন মাস আমরা ভাইবোনে মাইনে পাইনি কেউ, তবু তো আছি এখানে বৃক ঠুকে।

ভূতনাথ কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল ৷—বলো কী বংশী ?

- —আজে, ঠিকই বলছি শালাবাবু।
- -পাওনি কেন মাইনে ?

- —সে-কথা আর জিজেস করবেন না শালাবাব্—অনেকেই পায়নি—আমাদের মতো যারা ছোটমা'র দলে।
  - —ছোটমা জ্বানে সে কথা **?**
- —ছোটমাকে দেবতার মতন ভক্তি করি শালাবাবু, আপনি জানেন কি না জানি না, সারাজীবন কট্ট করেতেই আমার ছোটমা'র জন্ম, স্বামী পেলে না, সংসার পেলে না, আর বলতে হংখও হয়, এত বড় বাড়ির বউ হয়েও মেয়েমায়্রের যা সব চেয়ের বড় সাধ তাই-ই পূণ্য হলো না। এক-এক সময় তাই তো সন্দেহ হয়—মাইরি বলছি শালাবাবু—ভগমান কি আছে! মেজমা বড়মা তবু তো ভাগ্যি করে এসেছিল—ছোটমা'র মনেও তো সাধ আছে!
  - --की माथ वः भी ?
- —ছেলে! একটা ছেলের সাধ! তা তো হলো না—আর হবেও না। তা ওকে সেই জফ্যে মাইনের কথা বলে আর কষ্ট দিতে চাইনে শালাবাবু। দেখলেন না, সেদিন হাওয়া-গাড়িটা নিয়ে কি কাণ্ড হলো!

হাওয়া-গাড়িটার কথা মনে আছে ভূতনাথের। কী চমংকার গাড়ি। বেছে-বেছে সব চেয়ে বড় গাড়ি কিনেছিল মেজবাবৃ! দে গাড়ির কী বাহার! শেঠ, শীল, মল্লিকদের বাড়িতেও অমন গাড়ি ওঠেনি! ছেনি দত্ত তখন বেঁচে নেই। থাকলে আর একবার বৃক্ষাটতো বড়বাড়ির ঐশ্বর্য দেখে! সাহেব মেজবাবৃর সঙ্গেনাচ ঘরে গিয়ে বসলো। খানাপিনার বন্দোবস্ত হলো। গাড়ি যখন বাড়িতে চ্কলো তখন সকাল। আর সাহেব যখন গেল তখন ভর সন্ধ্যে। ঠিক সোজা হয়ে আর চলতে পারছে না পা ফেলে। ওদিকে অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ির আন্তাবলে ছেলে-পিলে আর লোকজনদের ভিড়। দেখে আর আশ মেটে না কারো।

কে একজন বললে—ঠিক যেন আর্শির মতো মুখ দেখা যায়— নারে ?

मवारे भूथ (परथ। आवषा-आवषा (ठरात्रा (पथा याग्र।

কে একজন আর বৃঝি কোতৃহল না চাপতে পেরে রবারের বেলুনটা টিপে দিয়েছে আর গাঁক করে শব্দ হয়েছে একটা। আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছে চারিদিকে। --কে হাত দিচ্ছে গাড়িতে—কে রে ? দৌড়ে এল মধুস্থান। লোচন। বিধু সরকার।

মেজবাব পই পই করে বলে দিয়েছে—কেউ যেন হাত না দেয়।
নতুন গাড়ি, একটু নখের আঁচড় লাগলেই ছাপ লেগে যাবে। এ
তোমার ল্যাণ্ডো, ফিটন, ক্রহাম নয় যে দাগ লাগলো আর সারিয়ে
নিলাম ব্রাইটন কোম্পানীর কারখানা থেকে। এ খাস বিলিভি
জিনিষ। এখানে আর সারানো যাবে না। কল বিগড়ে গেলে
পাঠাতে হবে খাস বিলেতে। সেখানে সাহেব মিদ্রি সারাবে তবে
আবার চলবে।

বিধু সরকার এক ধমক দিলে—বেরো সব এখেন থেকে, বেরো।
ঝি-চাকর আরো অফ্য কর্মচারিদের ছেলেমেয়েরা তাড়া খেয়ে
পালালো। দাস্থ মেথরের ছেলেটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে
ছোঁয়ওনি গাড়ি। ছোঁবার সাহসও তার নেই। দাস্থ নিজেও ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে গাড়ি দেখতে এসেছিল। এক সময়ে সবাই আবার ফিরে চলেও গিয়েছে। তার ছোট ছেলেটা কেবল শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছে। লোভ সংবরণ করতে পারেনি আর কি!

বিধু সরকার তাকেই ধরতে গেল।

কিন্তু ধরতে গিয়েই চিনতে পেরে যেন থমকে দাঁড়ালো। মেথরের অস্পৃশ্য ছেলেকে সন্ধ্যেবেলা ছুঁলে আবার স্নান করতে হবে। এক ধমক দিলে বিধু সরকার—বেরো ছোঁড়া— হারামজাদ— দূর হ! ইত্যিজাতের আবার শখ দেখো না!

দাস্থ জমাদারের ছেলে সরকারবাবুকে দেখেই যে কেঁদে ফেলেনি তাই যথেপ্ট। তার ওপর আবার ধমকানি! কিন্তু পাশেই ছিল আর একটা ছেলে। সেও পালায়নি। শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। হাতের কাছে তাকে পেয়েই কান ধরে হিড়-হিড় করে টানতে লাগলো বিধু সরকার।—কে রে তুই ? কাদের ছেলে?

ছেলেটা জবাব দেয় না তব্।

লোচন পাশ থেকে বললে—ও ইব্রাহিমের ছেলে সরকারবাব্। এক থাপ্পড় মেরে বিধু সরকার মুখ খিঁচিয়ে উঠলো—যেমন ৰাপের ছিরি, ছিলি যোধপুরের রাজার পিলখানার আস্তাবলে, মরতে আর জায়গা পেলিনে—এবার যা আবার মরতে সেখানে— এখন তো বাবুদের মোটর এসেছে, এখন কী চাকরি করবি কর।

কিন্তু ছেলেটাও জাঁহাবাজ বলতে হবে বৈ কি ! ওইটুকু এক রত্তি ছেলে। যেন কেউটের বাচ্ছা। কাঁদলে না, কিছু না। গালাগালিও দিলে না প্রাণ ভরে। করলে কি এক দলা থুতু মুখ থেকে থুঃ করে ফেললে বিধু সরকারের মুখে !

আর যায় কোথায়। আগুনে যেন ঘি পড়লো। বিধু সরকারকে তখন দেখবার মতো। ওই তো চিমড়ে শরীর। শুকনো কাঠটি। কী লক্ষ ঝক্ষ! হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা! সারা বাড়ি থরহরি কম্পমান। যারা গাড়ি দেখতে আসেনি সকালে, এবার তারাও এল। না হয় না-ই বা হলো বামুন, তবু মুসলমানের থুতু তো! ধর্মটাই তো গেল চিরকালের মতো। ডাকো ইব্রাহিমকে! ডাকো তার গুষ্টিবর্গকে! ইব্রাহিমের চাকরির তখন টলোমলো অবস্থা। এখন যায় তখন যায়।

শেষে গোলমাল শুনে বদরিকাবাবু পর্যন্ত এসে হাজির। কী হলো রে ? মোটা সোটা মামুষ। এতটুকু আসতেই হাঁফিয়ে পড়েছে। খালি গা। ট\*াক ঘড়িটা ট'াকে নিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। সবিস্তারে শুনলে সব। তারপর বললে—গোবর খাও বিধু, জাত ফিরে আসবে।

বিধু সরকার রেগে গেল— তুমি থামো দিকি ঘড়িবাবু, নাস্তিক কোথাকার! মুর্শিদকুলী থাঁ'র এঁটো খেয়ে মান্ত্র—জাতের মর্ম তুমি কি বুঝবে শুনি!

বদরিকাবাবু হাসতে লাগলো—আমি তো জাত মানিনে বিধু—সবাই জানে।

—তা আমি জানি, তুমি হিঁহও নয়, বেক্ষও নও, মোছলমানও নও, তুমি অধার্মিক, জোচোর।

বদরিকাবাব শাস্ত স্বরে বললে—জাত মানিনে বলে ধর্ম মানিনে, তা তো নয় বিধু। তোমার বিছেবৃদ্ধি থাকলে বৃঝতে পারতে— ধর্ম আর জাত ছটো আলাদা জিনিষ।

বিধু সরকার বললে—বিভেব্দ্ধি থাকলে তুমিও আর ঘড়ি দম দিয়ে জীবন কাটাতে না, খাজাঞীখানায় পোদ্দারি করতে আমার মতন। বদরিকাবাব্ এবারও শাস্ত কণ্ঠে বললে—ভাগ্যিস খাজাঞী-খানার পোদার হইনি!

—তা কেন হবে ঘড়িবাবু, তাতে যে বিতেবুদ্ধির দরকার লাগে।
—তা লাগুক কিন্তু ধর্ম থাকে না।

বিধু সরকার, এবার ক্ষেপে লাল হয়ে উঠলো। বললে—আমার ধর্ম নেই বলতে চাও! বাবুদের ধর্মের পয়সা—আমি অধর্ম করলে বাবুদের জমিদারী কি টিকতো এ্যাদিন ?

- —এই যে জমিদারী আর টিকছে না, সে তো তোমার জন্মেই বিধু।
  - —তার মানে ? বিধু সরকার মারমুখী হয়ে উঠলো।
- —তার মানে ঘড়ি আর চলবে না, আমি হাজার দম দিলেও আর চলবে না, একদিন দেখবে আমার টারাক ঘড়িটাও পট করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অত বড় আলমগীর বাদশা তাই-ই রইল না, সীতারাম, আবুতোরাপ, রেজা খাঁ, ঈশা খাঁ কেউ রইল না—তোমার বাবুদের জমিদারী তো কোন্ ছার তার কাছে—আর তাছাড়া এবার এই তো এসে গিয়েছে—
  - —কী এসে গিয়েছে শুনি ?
- —এই যে—বলে মোটর গাড়িখানাকে দেখিয়ে দিলেন বদরিকাবার।
- —মোটর গাড়ির দাম কত জানো ঘড়িবাব্, এ তোমার ফড়ি নয়।
- —দামী জিনিষ বলেই তো যাবে, দর্গনারায়ণ যখন জেলখানায় তথন একদিন রাত্রে এক সাধু জেলখানার ভেতরে এসে হাজির। চল্লিশদিন না-খাওয়া না-দাওয়া, মুর্শিদকুলী খাঁ তাকে খুন করে তবে শাস্ত হবে প্রতিজ্ঞা করেছে। তা সেই সাধু এসে বললে—ধর্ম চাও না জীবন চাও—যা চাও তাই পাবে। দর্পনারায়ণ বললেন—ধর্ম! সাধু চলে গেল! আবার পনেরো দিন পরে সাধু এল। তখন অন্ত্রণায় ছটফট করছেন দর্পনারায়ণ। এক কোটা জল। এক কণা ভাত। সেই অবস্থায় আবার সেই প্রশ্ন। সেবারও দর্পনারায়ণ আবার বললেন—ধর্ম। তারপর যেদিন জেলখানার মধ্যে মারা ধ্রালনে সেই রাত্রে আবার সেই সাধু এসে জিজেস করেছিলেন—

ধর্ম চাও, না জীবন। তখন দর্পনারায়ণ সেই একই উত্তর দিয়েছিলেন। আমি সেই দর্পনারায়ণের শেষ বংশধর—কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তুমি বাবুদের ধর্মের পয়সায় ক'টা তৌজি আর ক'টা তালুক কিনেছো এ পর্যস্ত বিধু ?

এতক্ষণ যাকে নিয়ে এত গগুগোল সে কিন্তু কখন ঘটনাস্থল থেকে সরে গিয়েছে। হঠাৎ ইব্রাহিম সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে—যানে দিজিয়ে ঘড়িবাবু।

ইব্রাহিমকে হঠাৎ সামনে দেখে বদরিকাবাবু বললে—এই যে এসে গিয়েছো দেখছি—তুমি ক'মাস মাইনে পাওনি ইব্রাহিম সাহেব—বলো তো ?

' ---দো মাহিনা।

বিধু সরকার হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—মেজবাবুকে আমি আজই বলছি গিয়ে, ঘড়িবাবু সকলকে ক্ষেপাচ্ছে। আর চাবুক মেরে আজ স্বাইকে তাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

বদরিকাবাবু বিধু সরকারকে শুনিয়ে বলে উঠলো—তাতে কি**ন্ত**ে তোমার জাত ফিরবে না—তুমি মুসলমানের থুতু খেয়েছো বিধু, মনেঃ থাকে যেন।

রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল বিধু সরকার। কিন্তু বদরিকাবাবুর কথা ফললো ছ'দিন বাদেই।

একদিন সেই সাহেবটা আবার এল। সাহেব আসার থবর শুনে কিন্তু সেদিনকার মতো মেজবাবু আর নেমে এল না। সাহেবকে ওপরের নাচঘরে নিয়ে গিয়ে খানাপিনাও হলো না। সাহেব বুট পায়ে দিয়ে গট গট করতে করতে এসে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে ভৌ-ভৌ করতে করতে করতে চলে গেল। আর ফিরে এল না।

যেদিন গাড়ি প্রথম এসেছিল বড়বাড়িতে, সেদিনও ইব্রাহিম কিছু বলে নি। আজও দোতলার বারান্দায় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো খালি!

আর সন্ধ্যেবেলা যথারীতি বড় গাড়িটা নিয়ে দাঁড়ালো গিয়ে-গাড়ি বারান্দার নিচে। ইয়াসিন এসে হাতে চাবুকটা ধরিয়ে-দিলে। মেজবাবু উঠলো। বড়মাঠাকরুণ পানের ডিবে হাতে নিয়ে উঠলো। তারপর মেজমাঠাকরুণ উঠলো। হাসিনী উঠলো। পেছনের গাড়িতে ভৈরববাব, মতিবাব, তারকবাবু উঠলো। আরু উঠলো। আরু উঠলো গোটাকতক বোতল, খাবারের চাঙারি, বরফ, সোডারু সরঞ্জাম, আরো কত কি, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়ম, ঘুঙুর।

ব্রিজ সিং গেট খুলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো—হ'শিয়ার— হু'শিয়ার হো— '

ইত্রাহিম লাগাম ধরে গাড়িখানাকে বনমালী সরকার লেন পার করে একেবারে বৌবাজার স্ত্রীটে পৌছে দিলো।

গাড়িটা এলই যদি তবে গেলই বা কেন!

মধুস্দন বলে—গাড়িটা পছন্দ হয় নি মেজবাবুর।

লোচন বলে—মেজবাবু বললে আরো বড় গাড়ি কিনবে—

লোচনের ঘরে হুঁকোটা টানতে টানতে ভৈরববাবু বললে—না রে, তা নয়—মেজবাবু বলেছে—ও কালো রংটা পছন্দ নয়, বজ্ চোখে লাগে—ময়ুরপঙ্খী রং চাই, বিলেত থেকে ময়ুরপঙ্খী রং-এর নতুন গাড়ি জাহাজে করে আসছে—এই এল বলে।

ভূতনাথ জিজেস করলে—গাড়ি সত্যিই আসবে নাকি বংশী ?

—আজে, আর এসেছে, দেখেন না রোজ ছুট্কবাব্র **শশুর**, আসে।

## --কেন আসে গ

ভূতনাথও দেখেছে। বিয়ে হবার পর প্রথম-প্রথম তেমন আসতো না। কিন্ত ইদানীং হাবুল দত্ত বড় আসা-যাওয়া শুরু করেছে। হাবুল দত্তর মোটরগাড়ি নেই। ঘোড়ার গাড়ি করেই আসতো প্রথম-প্রথম। যেবার কনে-বউ পাথুরেঘাটায় যায়, হাবুল দত্তর গাড়িতে যায়। আসে বড়বাড়ির গাড়িতে। আজকাল হাবুল দত্ত ট্রামে চড়েই আসে। লোহাপটি থেকে ঘেমে নেয়ে কাজ সেরে একেবারে এসে হাজির।

ভৈরববাবু বলে—ট্রামে এলেন নাকি বেয়াই মশাই ?

- —হ্যা, ট্রামেই এলাম বৈ কৈ!
- —খুব কণ্ট হলো—ক'পয়সা নিলে ?
- —সাত পয়সা—তোফা আরামে এলাম।
- —কিন্তু ট্রামে—যা-ই বলুন—ইজ্জত তেমন নেই। মেজবাবু হঠাৎ আসরে ঢুকলেন—সঙ্গে সঙ্গে আতরের গঙ্গে ভুর

ভূর করে উঠলো ঘরটা। বিকেলবেলা ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নেমেছেন একেবারে। গোঁফজোড়া সরু ছুঁচলো করেছেন মোম লাগিয়ে। লোচন এসে তামাক দিয়ে গেল পাশে। ফুঁদিয়ে ধোঁয়াও বার করে দিয়ে গেল। নল টানতে টানতে বললেন—ইজ্জতের কথা কী যেন বলছিলে ভৈরববাবু ?

—আজে, ট্রামের কথা বলছিলাম, হয়েছে ভালো হয়েছে, কিন্তু ইজ্জত নেই ওতে—দশজনের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা।

হাবুল দত্ত বললে—মোটরগাড়ি কিনলেন নাকি বেয়াই মশাই ?

মতিবাবু পাশ থেকে বললে—মোটর না কেনাই ভালো মেজবাবু। হুস্স করে ছাড়লো আর দেখতে না দেখতে উড়ে গেল কোথায়— কেউ দেখতে পেলে না, বাহবা দিলে না—ও যেন কেমন—

ভৈরববাবু বললে—আর কলকজার ব্যাপার—বিগড়ে গেল তো গেল—পড়ে থাকো রাস্তায় হা-পিত্যেশ করে।

তারকবাবু বললে—তেমন-তেমন ঘোড়া হলে মোটরকে হার মানিয়ে দেয় মশাই। হীরে, মুক্তো দিয়ে সাজিয়ে দিন না ঘোড়াকে, কোচোয়ান-সহিসকে জরির সাজ-পোষাক পরিয়ে দিন—ছ'দণ্ড হাঁ করে চেয়ে দেখতে হবে না!

কথা যেন জমে না। এমনি রোজই হয়। হাবুল দত্ত বলে—বাবাজীর ঘুম ভেঙেছে নাকি ?

দেখে আয় তো বেণী, ছুটুক নিচে নামলো কিনা ?

সেদিন ছুট্কবাব্র সঙ্গেও দেখা হয়ে গিয়েছিল। ভূতনাথই জিজেস করলে প্রথমে—কেমন আছেন ছুট্কবাবৃ ং

হালচাল এই কয়েকদিনের মধ্যেই বদলে গিয়েছে ছুটুকবাবুর।
বৈঠকখানা ঘর থেকে গানের শব্দ আর কানে আসে না। ছুটুকবাবু
যেন অন্তুত স্থাষ্টি এ-বাজির। এর আগেও বিয়ে হয়েছে এ-বাজির
পুরুষদের। কিন্তু বিয়ের আগেও যা বিয়ের পরেও তাই।
ছোটকর্তা কৌস্তুভমণি চৌধুরী ফুলশয্যার রাত্রে বাজি ফিরেছিল
রাত বারোটার সময়। একলা একলা অপেকা করে করে যখন
দুমিয়ে পজেছে পটেশ্বরী বৌঠান, তখন সোরগোল তুলে বাজিতে

ঢুকতে লজা হয়নি ছোটকর্তার। মুখে ছর্গন্ধ, পা টলছে। নতুন-বো-এর সঙ্গে একঘরে এক রাত্রি কাটিয়েছে বটে। ঘরে ঢুকে थिन वक्ष छ करतर इ। किन्न का ना चूरिया करनि सम्बद्ध व प्रवाष्ट्रित । অমুযোগ শুনতে হয়নি দশ বছরের কনে-বউ পটেশ্বরী বৌঠানের কাছে। বৈদূর্যমণি চৌধুরীও কাঁচা বয়েসে কমতি ছিলেন না কিছু। বড়মাকে দেখলে সেদিনকার কনে-বউকে আজ হয় তো চিনতে পারা যাবে না। ছপের মতো শাদা ধবধবে গা। বৌ-ভাতের রাত্রে সবাই হাঁ করে বসে আছে। কখন আসবে বর। তখনও দেখা নেই বৈদূর্ঘমণির। তারপর থোঁজ পড়লো সারা কলকাতায়। শেষে পাওয়া গেল রামবাগানের এক বাড়িতে। मार्ट्य वीनात घरत । मार्ट्य वीना ছिल तामवानार्मत स्मरसम्बर। সাহেবদের মতো গায়ের বং তার। সেখানে পাওয়া গেল বড-বাবুকে অজ্ঞান অচৈতক্ত অবস্থায়। ভূমিপতি চৌধুরীর বংশের ওপর সেজতো বদনাম হয় নি সেদিন। মাথায় বরফ দিয়ে, জ্ঞান ফিরিয়ে তবে ফুলশয্যার আয়োজন হয়েছে তাঁর। বড়মা তথন ছোট। বোঝবার বয়েস না হলেও সেকথা ভেবে চোখের জল পড়ে নি তাঁর কোনো দিন। তারপর যেদিন রাজবাহাত্র হয়েছেন, নাম যশ হয়েছে থুব, সাহেবস্থবো এসেছে, খোদ লাটসাহেব নিজে এসেছে খানা খেতে, চীনে-অর্কিড উপহার নিয়ে গিয়েছেন, সেদিন গর্বে বুকটা দশ হাত হয়েছে বড়মা'র। আর মেজবাবু! হিরণামণি হিরণ্যমণি চৌধুরীর আর. একটাতে কুলোয়নি। একরাশ মেয়েমারুষ নিয়ে রাসলীলা করেছেন, মোসাহেব পুষেছেন, গঙ্গায় পানসি ভাসিয়েছেন দলবল নিয়ে, খড়দ'র রামলীলার মেলায় গিয়ে মাতলামি করেছেন, পায়রা নিয়ে ছেনি দত্তর সঙ্গে মামলা ফরেছেন, কাশী-লক্ষো থেকে বাঈজী আনিয়ে নাচ দেখেছেন, মুজরো দিয়েছেন, আবার খেয়াল হলো তো বরানগরের বাগানবাড়িতে একপাল মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে কাণামাছি ভোঁ ভোঁ খেলেছেন কখনও, কখনও ঐাকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের আধুনিক অভিনয় করেছেন। এ-সব ব্যাপারে স্থনাম বই হুর্নাম হয়নি। বাবু সমাঞ্চে তাতে তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তিও বেড়েছে বৈ কমেনি!

কিন্ত ছুটুকবাবু যেন স্ষ্টিছাড়া।

দেখা হতেই ভূতনাথ বললে—আজকাল আপনাকে দেখতে পাই না মোটে—গানের আসরও আর বসে না আপনার।

ছুট্কবাব্ গাড়ি থেকে নামছিল। হাতে বই। কলেজ থেকে ফিরছে হয় তো। বললে—সামনে এগজামিন কিনা—একটু পড়া- শুনোয় মন দিয়েছি ভূতনাথবাব্। তা আসছে দোলের দিন ভাবছি একটু গান বাজনার ব্যবস্থা করবো।

ভূতনাথ বললে—এখন আবার কীসের পরীক্ষা ?

—এ্যাটর্নীশিপটা দিচ্ছি কিনা—বড় শক্ত পরীক্ষা—বিয়েজে অনেকদিন সময় নষ্ট হয়ে গেল, কিছু পড়তে সময় পাইনি।

ওইটুকু মাত্র কথা হয়েছিল একদিন। কোথায় কোন্ ঘরে বসে পড়ে ছুটুকবাবু, কে জানে।

বংশী বলেছিল—আপনি তো আমার ভাইটার একটা কিছু হিল্লে করে দিতে পারলেন না ছুট্কবাবুকে বলে—কী যে করি। ভূতনাথ বলেছিল—শশীর জায়গাটা এখনও খালি আছে নাকি বংশী—তা, এ্যাদিন বলোনি কেন আমাকে ?

- —আজে, সে-চাকরি আর খালি নেই শালাবাব্, ভর্তি হয়ে গিয়েছে লোক।
  - —কে ভর্তি হলো শেষ পর্যন্ত ?
- —সে মধুস্দনের লোক নয় শালাবাব্, ছুট্কবাব্র শ্বগুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে। এবার আর এ-বাড়ির লোক রাখবে না ছুট্কবাবু বলেছে।
- —এ-বাড়ির লোকের ওপর অত রাগ কেন বলো তো ছুটুকবাবুর ?

বংশী বললে—ছুট্কবাব্ একট্ আলাদা ধরনের লোক শালাবাবৃ, যা বলবো সত্যি কথা আজে। দেখেন না দিন রাত কেবল শ্বশুর-বাড়ি যান, আর ছুট্কবাব্র শ্বশুরমশাইও কম নাকি—কেবল এ-বাড়িতে এসে দিন রাত জামাই-এর সঙ্গে গুজুর গুজুর গল্প—কানে ফুস্ মস্তর দিচ্ছে খালি।

ষ্ঠুতনাথ বললে—হাবুল দত্তর কথা বলছো।

—আজে, দত্ত মশাইরা তো তেমন বনেদী ঘর নয় কলকাতার, মেজবাবুর তাই তেমন ইচ্ছে ছিল না ওখানে বিয়ে দিতে, কিন্তু বড়মা'র মেয়ে পছন্দ হয়ে গেল। বললে—ওখানেই বিয়ে দিতে হবে—সৈরভী ঘটকী একদিন মেয়ে নিয়ে এসেছিল বড়বাড়িতে—পাকা ঘটকী কিনা। ওইটুকু মেয়ে এসেই বড়মাকে একেবারে মা বলতে শুরু করেছে। ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িময়—সব যেন আপন করে নিলে একদণ্ডে।

বড়বাড়ির নিয়মই নাকি এই। বড়মা'র বাপও নাকি এখানে এনে মেয়ে দেখিয়েছে। মেজমা'র বিয়ের আগে তাঁকে এ-বাড়িতে দেখাতে নিয়ে এসেছিল মেজবাবুর শৃশুর।

বংশী বলে—চৌধুরীরা তো আজ্ঞে কনের বাড়িতে মেয়ে পছন্দ করতে যায় না কখনও—তা দত্ত মশাই যেদিন নতুন বউকে দেখাতে আনলে—সে এক কাণ্ড শালাবাবু—হাসতে হাসতে মরি আমরা।

বড়মা একবার জিজেস করলে—তোমার নাম কি মা।

নতুন কনে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে জানে না, ছটফট করে ঘুরে ঘুরে তখন দেখছে সব। একবার দৌড়ে যায় মেজমা'র ঘরে, বাঘবন্দির ঘুঁটিতে হাত দেয়, আবার কখনও ছোট-মা'র ঘরে গিয়ে পুতুলের আলমারিতে হাত দেয়। টু-উ-উ-উ—করে দম টেনে দৌড়ে যায় বারান্দায় এ-কোণ থেকে ও-কোণ।

মেজমা দেখে শুনে তো হেসে খুন। বলে—এ বউ তোমার স্বগ্যে বাতি দেবে বড়দি—দেখে নিও।

বড়মা বলে—তুই নিজে কী ছিলি মেজো, আজ না হয় এত বড় ধিঙ্গি হয়েছিস। চিংপাত হয়ে মাটিতে শ্চুয়ে—দেয়ালে পা তুলে দিয়ে—'আয় বিষ্টি ঝেঁপে' বলে ছড়া গাসনি ?

সৈরভী ঘটকী বললে—সবে তো দশে পা দিয়েছে মাঠাকরুণ— মায়ের অষ্টম গভ্যের সস্তান কিনা একটু ছটফটে তো হবেই।

বড়মা বললে—গড়ন-পেটন তো ভালোই হবে মনে হচ্ছে আমার।

নতুন রেশমী শাড়ি পড়ে এসেছিল নতুন কনে। দৌড়ঝাঁপের চোটে তথন শাড়ি অঙ্গ থেকে খসে পড়েছে। বারান্দায় লুটোচ্ছে শাড়িটা।

সৈরভী বললে—কেমন ভারী-ভারী ধাঁচ দেখছো না মাঠাকুরুণ

—বয়েদকালে ভাগর হলে ঠিক তোমার মতন দেখতে হবে বউমাকে।

বড়মা ভারী খুশি।

সেইদিনই বিধু সরকারকে ডাকিয়ে আনানো হলো তেতলার সিঁড়ির গোড়ায়। আড়ালে দাঁড়িয়ে বড়মা বললেন—ও সিন্ধু, সরকার মশাইকে বল—মেজকর্তা এখানেই কথা দিক—আমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

মেজকর্তা সব শুনে বললে—দেখো তো কাগু—লোহার কার-বারি—ছু'পুরুষ হলো সবে উঠেছে—এখনও বাড়িতে ছুর্গোৎসব হয় না ওদের। রাস্তার ধারের ঘরে আবার ভাড়াটে বসিয়েছে—যা বনেদী ঘরে কেউ কখনও করেনি—তাদের কুটুম করা…

ভৈরববাবু বললে—আমি সব খবর নিয়েছি মেজবাবু, হাবুল দত্ত মদের নাম শুনলে নাক সিঁটকোয়।

মেজবাবু জিজেস করলেন—খবর নাও তো ভৈরববাবু—মেয়ে-মান্ন্য-টান্ন্য রেখেছে কিনা।

- —তা-ও খবর নিয়েছি স্থার।
- —কী শুনলে গ
- —কী যে আপনি বলেন মেজবাবু, হাবুল দত্ত রাখবে মেয়েমানুষ! এ হলো আলাদা কেলাশের লোক স্থার, লোহার কারবার
  করে আর ঠিকেদারির কাজ আছে। মেয়েমানুষ-টানুষ পুষতে
  গোলে বনেদী দিল্ থাকা চাই মেজবাবু—শেষকালে জামাইকে না
  হাত করে ফেলে।

কিন্তু যা ভবিতব্য তা হবেই।

হাবুল দত্ত দোকান বন্ধ করে আসে রোজ একবার করে। কর্তাদের সঙ্গে দেখা হয় ভালো। আর না-দেখা হয় ক্ষতি নেই। সোজা চলে যায় ছুটুকবাবুর ঘরে।

সেদিন তুপুরবেলায় ডাক পড়লো বিধু সরকারের। খাজনা আদায়-পত্তোরের জমা-খরচ, রসিদ বহি, প্রজা-বিলি, সেলামী-আদায়ের নথি-পত্র সমেত।

বিধু সরকার ঝড়ের মতো খাজাঞ্চীখানায় এসে ঢুকলো। বললে—সরো দিকিনি সব, হটুগোল করো না এখন—পরে এসো, এখন বলে মরবার ফুরসত নেই আমার—বলে চার পাঁচ দফা খাতা বই নিয়ে আবার উধাও। কাছাকোঁচার ঠিক নেই। দৌড়ুতে দৌড়ুতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—সরকার মৃশাই আমার বরফের পাওনাগণ্ডাটা বুঝিয়ে দিলেন না, ভোর থেকে যে বসে আছি।

বিধু সরকার রৈগে লাল—বেয়াদব কোথাকার—বাবুদের পঞ্চায়েৎ বসেছে—এখন তাদের হুকুম তামিল করবো না তোর হুকুম শুনবো রে। বাঁচি যদি তো পাবি সব কাল।

বেণীকে জিজ্ঞেস করলে ভূতনাথ—কীসের পঞ্চায়েৎ বাবুদের ? —তা জানিনে শালাবাবু।

বেণী জানে না। লোচনও জানে না। মধুস্থান জানলেও কি বলবে! সমস্ত দিনটা কেমন উদাস লাগে, কোথাও যেন কোনো আকর্ষণ নেই। ছোটবোঠান এতক্ষণ তার নিজের ঘরে হয় তো নেশার ঘোরে ঝিমোচেছ। তার কাছে আজ হয় তো ভূতনাথের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। সেদিনের সেই মদের বোতল ভেঙে যাওয়ার পর আর যায়নি ভূতনাথ।

वः भी ७ वलाल - की जानि वाव की रमत श्रकाराः ।

- —কে কে আছে <del>নাচ্</del>ঘরে গ
- —দেখে এলাম, মেজবাবু, ছোটবাবু, ছুটুকবাবু, ছুটুকবাবুর শশুর—এই চারজন, তা একে পঞ্চায়েং বলতে চান বলুন—আর আছে খাজাঞ্চীবাবু। খাজাঞ্চীবাবুকে নিয়ে পাঁচজন হলো—তা তিনি তো দাঁড়িয়েই কথার জবাব দিচ্ছেন।

এমন তো কখনও হয় না। যদিও বা হয়, তা-ও কচিৎ কদাচিৎ।
বছরের পর বছর একই বাড়িতে অবশ্য বাদ করছে মেজবাবু, ছোটবাবু, ছুট্কবাবু। অথচ পরস্পারের কথা হওয়া দূরে থাক, মুখ
দেখাদেখিও নেই। যে-যার নিজের নিজের ঘরে বসে আছেন।
অথচ ঝগড়াও নেই কারো সঙ্গে।

- এই একটু আগে মধুস্দন বালকবাবুকে খবর দিতে গেল।
- ---বালকবাবু কে ?
- আছে, বড়বাড়ির উকিল—বউবাজারের বালক উকিল, দেখেন নি ?

বড়বাড়ির ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন বৈ কি! তবু তারপরে কভদিন কেটে গিয়েছে, ফলাফল কিছু জ্ঞানা যায়নি। ঝাড়া হ' ঘটা ধরে কথাবার্তা চলেছে। তারপর কখন সন্ধ্যেবেলা স্বাই চলে গিয়েছে ভূতনাথ টের পায়নি। ভূতনাথ গিয়েছিল জ্বাদের বাড়ি। বাড়িতে ফিরে এসে বংশীকে জ্ঞিসে করেছে—কিছু শুনলে নাকি, কী হলো ?

- -कौरमत की राला भानावातु ?
- —এই কর্তাদের পঞ্চায়েত-এ।
- কে জানে শালাবাব্, ছোটবাব্ এসে বললে—বরফ ভাঙ্। আমি বরফ ভেঙে দিলাম গেলাশে—ছোটবাবুকে যেন খুব ক্লান্ত মনে হলো, গন্তীর গন্তীর মুখ—কিছু কথা বললেন না—চুপ-চুপ শুরে পড়লেন পালঙ-এর ওপর চিতপাত হয়ে—আমি পা টিপতে লাগলুম আজ্ঞে।

ওই ঘটনার পর থেকেই কেমন যেন সব চুপ-চাপ।

বিধু সরকারের মেজাজ আরো রুক্ষ হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে। বলে—এ তোমার পোস্টাপিস নয় হে, এখানে আইনকান্ত্রন দেখিও না, যা পারো করো গে—এ মাসে কিছু মিলবে না, আসছে মাসে এসো।

—আজে, পাঁচ মাস হয়ে গেল, বাইশটে মাত্তোর টাকা।

বিধু সরকার লাফিয়ে ওঠে—বাইশটে হোক আর বাষট্টিটেই হোক, পাবে না তো পাবে না, বলেছি যখন পাবে না ব্যস। কাছারি আছে, আদালত আছে, যা পারো করো গে, যাও।

শীতকালে পোষ-মাঘ মাসে একবার করে নায়েবাঈ কলকাতায় আসে দল-বল নিয়ে। কাশীতে বাড়ি। ওই সময়টা বোধ হয় সারা ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে মুজরো করতে বেরোয়। খাসা বাঁধুনি চেহারাটার। নাকে হীরের নাকছাবি। গলায় চক্রহার। ডান কাঁধে শাড়ির আঁচলটা ঝুলিয়ে দেয়। কলকাতায় এলে ছ' চারটে বাঁধা ঘরে গিয়ে সেলাম করে আসে। সেবারও এল। কোনোবার বাদ দেয়নি মেজবাবু। এ-সব ব্যাপারে বড়বাড়ির স্থনাম আছে লক্ষ্ণৌ, কাশী, এলাহাবাদের বাঈজী মহলে।

मारतकी ध्याना प्रज्ञानान परनद मर्पाद। তার কাজ মুজরো

েবোগাড় করা। রেশমী পাগড়ীর ওপর জরির চুমকির কাজ। শায়ে আগ্রার নাগ্রা।

বিধু সরকার চিনতে পেরেছে। খাতা থেকে মাথা তুলে তুশমাটার ওপুর দিয়ে দেখলে একবার।

- --সেলাম খাজাঞ্চীবাবু!
- -- কী মুন্নলাল, আবার এসে গিয়েছো।
- আজে, তু'রোজ হলো কলকাতাতে এসেছি, কাল মুব্ধরো ছিল হাটখোলার দত্তবাড়ির কোঠিতে, আজ আছে ঠনঠনিয়ার নটে দত্তবাবুর বাড়ি—মেজবাবুকে একবার সেলাম জানাতে এসেছি।
  - —নামেবাঈ কেমন আছে ?
- হুজুর আপনাদের মেহেরবানি আর খোদার মরজি, মেজবাব্ ক্রমায়েশ করেন তো, একদিন এখানে নাচা-গানা করে যাই।

বিধু সরকার ছাড়লে না। বললে—তা অন্থবার কলকাতায় এলে আগে মেজবাবুকে সেলাম করে তবে ঠনঠনের দত্তবাড়িতে যাও—এবার এত পরে এলে কেন মুলালাল ? মেজবাবু কি ও-বাড়ি থেকে বেশি মুজরো দেয় না ?

- —ছিয়া—ছিয়া—কি যে বলেন বাবুজী, এবার ননীবাবু নিজে ডেকে এনেছিলেন আমাদের, মেম-সাহেবদের খানাপিনা ছিল বাড়িতে, সেখান থেকে তিনদিন ছাড়া পেলাম না, এখানে আসবো আসবো করছি, নটেবাবু ধরলেন গিয়ে—আজকে একটু ফাঁক পেলাম, ভাবলাম সেলাম জানিয়ে আসি মেজবাবুকে—গোস্তাকি মাফ হয় হুজুর।
- —ননীবাব্! ননীবাব্টা আবার কে! বিধু সরকার ভুক কোঁচকালো।
  - -—আজে, পটলডাঙার ননীবাবু।

তবু চিনতে পারলো না বিধু সরকার। চুলোয় যাক!
আজকাল তো সবাই বাবু। ছটো কাঁচা পয়সা হলেই বাবু।
ছেনি দত্ত মারা যাওয়ার পর নটে দত্তও টেক্কা দিতে শুরু করেছে।
—তা বোসো তুমি, মেজবাবু তো এখন ঘুমুচ্ছেন—উঠলে খবর
দেবো।



বংশী দেখতে পেয়েই দৌড়ুতে দৌড়ুতে এল।—কোথায় ছিলেন শালাবাবু চৌপর দিন, আপনাকে অত পই পই করে বললাম—সন্ধ্যেবেলা কোথাও বেরোবেন না, জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে থাকবেন—আর ছোটমা'র কাছে আমার যাচ্ছে তাই হেনস্থা হলো।

- —কি হলো, কি ?
- —ছোটমা তৈরি হচ্ছে যে।
- —কিন্তু আমি তো দেরি করিনি, তুমি ছোটবাবুর জন্মে কাপড়া কোঁচাতে গেলে, আর আমিও ভাবলাম বসে বসে কি করবো, একট্টা ঘুরে আসি—বেলা তো অনেক আছে।
  - —কোথায় গিয়েছিলেন শুনি ?
- আর কোথায়, একটু চাকরির চেষ্টায় গিয়েছিলুম যেমন যাই: আর কি।

কথাটা ঠিক সভিয় বলা হলো না। চাকরির চেপ্টাতেই যথারীতি বেরিয়েছিল ভূতনাথ, কিন্তু কোন্ ঘটনাচক্রে কোথা দিয়ে কেমন করে জবাদের বাড়ি চলে যাবে কে জানতো! অথচ কি প্রয়োজন ছিল যাবার। তাকে কেউ যাবার জন্মে মাথার দিবিয় দেয়নি। আর তা ছাড়া না বেরোলে তো লোচনের সঙ্গে দেখা হতো না অমন জায়গায়!

বংশী বললে—আপনি বস্থন গিয়ে আপনার ঘরে—আমি দেখি গিয়ে ছোটমা'র কদ্র।

নতুন একটা কোম্পানী হবার কথা আছে। কয়েকজন লোক নেবে খবর পাওয়া গিয়েছিল। দইয়েহাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে দর্মাহাটায়। টা টা করছে রোদ্দুর। মিছিমিছি এতদূর আসা। কোথায় কোম্পানী, কোথায় কি! পুরোনো বাড়ি ভেঙেন্তুন হচ্ছে। এখনও কিছুই হয়নি।

একজন বললে—এখন কোথায় কি বাবু, আগে বাড়ি সারী হোক, তবে তো লোক নেওয়া।

- —কতদিন লাগবে আরো ণু
- —দে বাবু আরো ছ' মাদের ধাকা।

লোকটা বোধ হয় নতুন কোম্পানীর দারোয়ান। টুলের ওপর বসে বসে খইনি টিপছিল। গলায় লম্বা পৈতে। কথা বলে আবার হাতের রামায়ণটা পড়তে লাগলো। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি। পেঁচানো গলি। তবু ওই সরু গলিটার বাঁকের মুখেই একটা বিরাট বটগাছ। শেকড়টা প্রায় রাস্তা জুড়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও বসলে বেশ আরাম হতো। লোহার চাকাওয়ালা ঠেলা-গাড়ি ভর্তি মাল গড়-গড় করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কুলীরা।

—এখানে কোনো চাকরি-বাকরি খালি আছে ভাইয়া—সামনে যাকে পাওয়া গেল তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলো ভূতনাথ। —এই ধরো সাত-আট টাকা মাইনে, আর কাজ বলতে সবই পারবো।

এমনি করে কয়েকদিন ঘুরলে একটা-না-একটা চাকরি হবেই। চীনেবাজার, স্মৃতিবাগান, রাধাবাজার, সোয়ালো লেন, লিয়ন্স রেঞ্চ — এই সব পাড়ায় আজকাল অনেক আপিস হয়েছে। পাথরের সাইন-বোর্টের ওপর সব নাম লেখা।

সুবিনয়বাবু বলতেন—বাঙালীরা আজকালই যা ব্যবসায় পেছনে হটে এসেছে, কিন্তু সেকালে সবই তো ছিল বাঙালী। নকু ধর টাকা ধার না দিলে ইংরেজরা কোথায় থাকতো আজ ভূতনাথবাবু। মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছে জগংশেঠ যা ছিলেন, ইংরেজদের কাছে নকু ধরও ছিলেন তাই। এই কলকাতার প্রথম যৌবনে যাঁরা তার সেবা করেছিলেন তারা তো বাঙালীই! ঘারকানাথ ঠাকুর করেছিলেন 'ইউনিয়ন ব্যাহ্ব'। রাজা স্থময়, তিনিছিলেন স্থার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ান। 'ব্যাহ্ব অব বেঙ্গলে'র একমাত্র বাঙালী ডিরেক্টর। তারপর বিলিতি কোম্পানীর সব বেনিয়ানরা প্রায় সবই তো বাঙালী। ধরো আগুতোষ দে, গোরাচাঁদ দত্ত,প্রাণকৃষ্ণ লাহা, শস্তু মল্লিক।

কিন্তু ননীলাল বলে—এটা হলো কয়লাখনি লোহা আর স্টীম-ইঞ্জিনের যুগ।

रमिन ननीलाला वाष्ट्रिक द्रात्व এই कथाई इच्छिला।

ননীলালের বসবার ঘরখানায় কিন্তু ফরাশ পাতা নেই। গোটা-কতক চেয়ার টেবিল বসিয়েছে।

ননী বললে—ওসব বড় বড় লোকদের কথা ছেড়ে দে—ওরা ছিল ইংরেজদের পুষ্মিপুত্বর, এটা নতুন দেশ, বিদেশ বিভূ ই—এখানে বাস করতে গেলে এখানকার কয়েকজন লোকের সাহায্য নিতে হবেই—তাই ওদের সব বেনিয়ান মুংছুদ্দি করে নিয়েছিল আর কিছু কিছু স্থবিধেও ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু কত জমিদারকে ভিটে-মাটি ছাড়া করেছে জানিস ? সেকালে বাকি খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়িতে বন্দী করে রেখেছিল। দিনাজপুরের রাজবংশের সমস্ত সম্পত্তি ১৮০০ সালে নীলেম হয়ে যায়। নদীয়ারাজের তো সব গেল বাকি খাজানার দায়ে। রাজা শুধু লাখ টাকা করে ভাতা পেতো।

ভূতনাথ বললে—এবার রাত হলো বাড়ি যাই।

- —যাবি, আর একটু বোস।
- —তুই ভাত খাবি না—বউ কিছু বলে না ?

ননী গ্লাশটা শেষ করে বললে—মেয়েমানুষে আর নেশা নেই ভাই—ও যে-বিন্দী, সে-ই মিসেস গ্রিয়ারসন, সে-ই বউ—ও সবাই এক—এখন কেবল টাকা। এটা টাকার যুগ। আর সেই টাকার গোড়া হলো কয়লাখনি আর কলকারখানা। দেখবি তোকে বলে রাখছি, একদিন রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি আর হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মানভূম, সিংভূম—এই সমস্ত জায়গাটা একেবারে সোনা হয়ে উঠবে—কলকাভার চেয়ে দশ গুণ বড় হয়ে উঠবে—আর সমস্ত কলকারখানা গড়ে উঠবে ওইখানেই।

- —তুই স্বপ্ন দেখিস নাকি ?
- স্বপ্ন দেখি বৈকি কিন্তু জেগে জেগে আমার আর কোনো স্বপ্ন নেই, কেবল ভাবি হাজার হাজার লক্ষ্ণ লক্ষ লোক খাটছে আমার কারখানায়, মজুররা সার বেঁধে চলেছে কাজ্য করতে আর স্থামার গাড়িটার সামনে এলেই সেলাম করছে।

তারপর থেমে বললে—তাই তো সেদিন চূড়োকে বললাম— যদি টাকা করতে চাস তো কোলিয়ারি কিনে ফেল—কয়লা না হলে কিছু হবে না, আজকাল সব স্টীমের যুগ—স্টীমের জ্বন্থে কয়লার দরকার—কিন্তু ওর কাকাদের ভাতে মত নেই। ভূতনাথ বললে—ছুট্কবাব্ আজ-কাল খুব লেখা-পড়ায় মন দিয়েছে। বললে—গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছে।

- —আরে কিছুই হবে না ওর, আমাকে বলছিল, জমিদারী থেকে তেমন আয় হচ্ছে না আগেকার মতন, সবাই চুরি-চামারি করতে আরম্ভ করেছে, প্রজারাও সব শহরে আসছে কলকারখানায় কাজ করতে, তাতে আয় বেশি। এবার ওর বিয়েতে মহাল থেকে কেউ কিছু নাকি পাঠায়নি—কেবল থেয়ে গিয়েছে পেট পুরে—সেদিন দেখ না, ওর মেজকাকা গাড়িটা কিনলে, নগদ টাকা দিতে পারলে না বলে বেচে দিতে হলো—মাঝখান থেকে লোকসান হলো কিছু টাকা।
- —কিন্তু নাম্নেবাঈ তো সেদিন আবার এসেছিল নাচতে,
  শুনলাম—তিন শ' টাকা নিয়ে গেল!
- ওই যে, প্রেস্টিজ, আর কিছু নয়, আমি আনিয়েছিলুম নাম্নেবাঈকে লক্ষ্ণে থেকে পাঁচ শ' টাকা খরচ করে, সাহেব-মেমদের একটা পার্টি দিয়েছিলাম, বেটারা আমাদের দেশের গান শুনতে চেয়েছিল, তাই—কিন্তু তেমনি পাঁচ শ' টাকা খরচ করে মে পাঁচ হাজার টাকা উম্বল করে নিয়েছি।
  - --সে কি রকম ?
- ওই তো তফাৎ— চৌধুরীরা জানে টাকা জমাতে নয়, জানে শুধুখরচ করতে— কিন্তু টাকার বাচনা পাড়াতে তো জানে না—চূড়োকে তাই তো বলছিলাম। বললাম— যদি ব্যবসা করতে চাস তো আমার ফার্মে আয়, কিছু টাকা ঢাল, যাতায়াত কর ছ'-চার দিন— ঘোরা-ফেরা কর—কেমন করে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি ছাখ শোন—তা তো করবে না। ওর কাকী সেদিন পুতুলের বিয়ে দিয়েছে শুনলুম তার ঝি-এর পুতুলের সঙ্গে খুব নাকি খাওয়া-দাওয়া হয়েছে—চূড়োই বলছিল।

সে এক কাণ্ড। ছুটুকবাবুর বিয়ের ছ'দিন আগে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ নেমন্তন্ন হয়ে গেল ভূতনাথেরও।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ নেমন্তন্ন কিসের ?

—আজে, আজ মেজমা'র পুত্লের বিয়ে যে—গিরির মেয়ে আর মেজমা'র ছেলে। গিরি বলে—আমার টাক। কোথায় মেজমা—মেয়েকে আমি গয়না-গাঁটি কিছু দিতে পারবো না।

মেজমা বলে—আমার ছেলের বউ, আমি গা সাজিয়ে দেবো—
তুই বিয়ের যোগাড় যন্তর কর।

তা যোগাড় যন্তর কম নয়। টাকা সব মেজমা'র। বলে— গরীবের মেয়ে বলে জাকজমক কম হলে চলবে না, যা টাকা লাগে আমি দেবো।

ন'বং বদলো দেউড়িতে। রীতিমতো ঘরে ঘরে নেমস্তর হলো।
গায়ে হলুদের তত্ত্ব পাঠালো মেজমা। দেখবার মতো জিনিষ সব।
কাচের চুড়ি, সোনার বেঁকি চুড়ি, পাটি হার, ছানার পুতৃল, দশ
চাঙারি শাড়ি সেমিজ। দরজির দোকান থেকে তৈরি হয়ে এসেছে
কনের জামা সেমিজ। যেমন হয় সাধারণ বিয়েতে। গিরিও
পাঠালে ফুলশয্যা। সিঁহরেপটি থেকে ফুল, ফুলের মালা এল।
রপলাল ঠাকুর সিধে পেলেন। রাত্রিবেলা সার বেঁধে বড়বাড়ির
চাকর বাকর ঝি ঝিউড়ী কর্মচারি সব খেতে বসলো। শাঁখ
বাজলো। উলু দিলে মেয়েরা। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

গিরির মেয়ের বিয়েতে কিছু ধার দেনা করতে হলো। মাঝখান থেকে হাজার বারো শ' টাকা খাজাঞীখানা থেকে বেরিয়ে গেল মবলক।

ননী বললে—যুগ যে বদলে গিয়েছে সে থবর তো আর রাখে না ওরা। ওকে বললাম তো, আস্তে-আস্তে জমিদারীটা গুটিয়ে আন, কালেক্টরিতে দরখাস্ত কর কিস্বা ভূমিস্বত্ব উপস্বত্ব যা কিছু আছে সব বেচে দে। কেনবার লোকের অভাব নেই, আমিই কিনে নিতে পারি, কিন্তু তার থেকে যে নগদ টাকাটা পাওয়া যাবে, সেইটে দিয়ে কিছু যদি না-ও করিস, সব চেয়ে নিরাপদ কয়লার খনি কেনা, একটা খনি শেষ হতেই একটা পুরুষ কেটে যায়। তারপর সেখানে চুপ করে থাকলেই চলবে না, কয়লার খনি কেনা তারপর কারখানা চালাও। আজকাল তো লোহার যুগ—অঙ্ক কষে লাভ-লোকসান খতিয়ে সব দেখিয়ে দিলাম সেদিন।

<sup>-</sup> इंट्रेकवावू की वनतन ?

<sup>—</sup>আসলে চুড়ো কী বলবে, হাবুল দত্তই তো ওকে চালাচ্ছে—

দিনরাত জামাইকে পরামর্শ দিচ্ছে, এটা করো, সেটা করো।
বিয়ের আগে হাবুল দত্ত আমাকে জিজ্ঞেদ করেছিল—ছেলে কেমন।
আমি বলেছিলুম—গোবর গণেশ ছেলে, ভালো-মন্দর বালাই নেই।
মনটা ঝাড়া-ঝাপটা, আপনি চালিয়ে নিতে পারেন তো দিন মেয়ে।
বনেদীঘর, তাতৈ তো আর কোনো সন্দেহ নেই, তবে আজকাল
বনেদীর কোনো দাম নেই। এখন ও-সব সামন্তযুগ চলে গিয়েছে।
এখন ক্যাপিট্যালিজম-এর যুগ। ক্যাপিট্যাল মানে মূলধন যার
আছে তারই খাতির। ছারকানাথ ঠাকুর বিলেতে গিয়ে তু'হাতে
টাকা ছড়ালেন, মুনের এজেট প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ানী
করলেন, নীলের ব্যবদা করলেন—ইউনিয়ন ব্যান্ধ করলেন, চিনির
কল করলেন, কয়লার খনি করলেন, তাই করেই প্রিল হলেন—
প্রিল ছারকানাথের মতো লোক ভারতবর্ষে আর ছটো জন্মালো না,
লোকে সব নাম করে রামমোহনের, কিন্তু লোক তো প্রিল।

বেশ রাত হয়ে এসেছিল। ননীলাল ইজি-চেয়ারটায় হেলান
দিয়ে পা তুলে দিয়েছিল। পটলডাঙার এ-বাড়িটাও বেশ বড়।
ছ'মহল। পূজার দালান, দেউড়ি সবই বড়বাড়ির ছাঁদে। চারদিকে চেয়ে বোঝা যায়, এ-বাড়ির মালিকও একদিন কলকাতার
পত্তনের সময়ে এশ্বর্য আহরণ শুরু করেছিলেন। মালিক আজ
নেই। ননীলালের শুশুর নেই। নাবালক শ্যালকরা সব ননীলালের তাঁবে। একদিন এই বাড়ির মালিকও যা কল্পনা করতে
পারেননি, ননীলাল তাই সফল করেছে। বার-বাড়ির সি'ড়ি দিয়ে
উঠে এ-ঘরে আসতে হয়। খুব ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গরাই এখানে আসবার
অন্তর্মতি পায় বুঝি। খান কয়েক বিলিতি ছবি টাঙানো দেয়ালে।
অর্ধ-অনাবৃত্ত মেম-সাহেবদের চেহারা।

ননী বললে—ভাবছি একবার বিলেতে যাবো।

- —সেকি, বউ কিছু বলবে না ?
- —কারোর বলার তোয়াকা করলে আর চলে না, অনেকদিন ধরে সবাই যেতে লিখছে, অনেকগুলো নতুন মেশিনের অর্ডার দিয়েছি, সেগুলো নিজে দেখে কেনবার ইচ্ছে আছে, তা ছাড়া ওই যে বললুম—প্রিন্স দারকানাথ আমার আদর্শ।

হঠাৎ বাইরে দরজার কাছে যেন কার পায়ের শব্দ হলো।

ননীলাল চিৎকার করে উঠলো—কে রে, বদরি ?

- —আজ্ঞে হ্যা, হুজুর।
- —ক'টা বাজলো রে <u>?</u>
- —হুজুর অনেক রাত হয়েছে-কী খাবেন আজকে <u>?</u>
- —কী খাওয়াবি বল তো ?
- —হুজুরের মরজি হলে যা চাইবেন সব খাওয়াতে পারি।
- —যা তুই এখন, যা খুশি তোর রাধ।

বদরি চলে গেল। চাপ-দাড়ি। মাথায় পাগড়ি। কোমকে তকুমা আঁটা। খানসামার মতো চেহারা।

ननी वलल- ७ त नाम वनकिष्मन, आभि ७ त्क हिन्तू वनित्रनातायुकः वानित्य नित्यिष्टि ।

- —মোছলমান নাকি ?
- —হাঁা, কিন্তু খুব চমৎকার বাঁধে, ওর ঠাকুরদা' ছিল দ্বারকাল নাথের বাবুর্চি।
  - —বাড়ির রান্না খাস না ?
- —রান্তিরের খাবারটা বদরিই রাঁধে, ঠিক নেই তো কখন খাবো না-খাবো, তা ছাড়া আমাদের সরকারী রান্নাঘরের অনেক বাছ-বিচার, অন্যরমহলের বাসন বাইরে যদি আসে তো আর ভেতরে চুকতে পারে না। আমার বাইরের জন্ম থালা বাসন সব আলাদা —আমি ভেতরে চুকলে কিছু আপত্তি নেই কিন্তু বাইরের বাসন্দ চুকলেই সব গোল্লায় যাবে।

ভূতনাথ এতক্ষণে বলি-বলি করে এবার হঠাৎ বলে ফেললে— আমার সেই চাকরির কথাটা আর কিছু ভেবেছিলি ?

ননীলাল বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। চোখ খুলে বললে— নিশ্চয়ই, আমি তো বলেইছি তোকে তোর চাকরি হবে—আমার ফার্মেই হবে—সে তো বলেই রেখেছি।

ভূতনাথ বললে—অনেক জায়গায় ঘুরছি কিনা—সবাই কেবল… ননীলালের হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। বললে—হাঁট ভালো কথা, তোর সেই পার্টির কী হলো রে—অনেক টাকা আছে বলছিলি ?

ভূতনাথ অপরাধীর মতো কুষ্ঠিত হয়ে পড়লো। বললে— ৬৭৬ ` স্থবিনয়বাবুর কথা ? তা চাকরির ধান্দায় আর ওদিকে যেতে পারিনি ভাই। বড্ড ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে এ ক'দিন-—কালই যাবো।

কিন্তু পরদিনই ঠিক যাওয়া হয়নি জবাদের বাড়ি। অনেক রকম
সঙ্কোচ এসে বাধা দেয়। কী অজুহাত নিয়ে যাবে, গিয়ে কী বলবে
—এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।
অথচ এত সঙ্কোচ থাকবার কী যে কারণ থাকতে পারে কে জানে।

ননীলালের বাড়ি থেকে বেরোতেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল প্রকাশের সঙ্গে।

রাত্রের অন্ধকারেও প্রকাশকে চিনতে বিশেষ অস্থবিধে হবার কথা নয়।

প্রকাশ অক্সমনস্ক ছিল। ভূতনাথকে দেখতেও পায়নি।

—প্রকাশ না!

চমকে উঠেছে প্রকাশ ময়রা ৷ – ঠাকুর মশাই, আপনি এখেনে ?

- —এই এসেছিলাম এদিকে ! এত রাত্রে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন ?
- —এই তো সাহেবের বাড়ি আমাদের, সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করবো ভাবছি, রাত্তির করেই তো ফেরেন সাহেব—বাড়ি ঢোকবার সময় ধরবো পা জড়িয়ে—যা থাকে কপালে—হয় এম্পার নয় ওম্পার—কী বলেন আপনি।
  - —কী হয়েছে তোমার **?**
  - আজে, চাকরিটা চলে গেল।
  - —গেল কেন ?
- আজে, কপালের ফের—আর কী বলবো, আমি ভাবছিলাম আপনার কথাটা সাহেবকে বলবো একবার, তা আমার চাকরিটাই চলে গেল—দেখি একবার সাহেবকে ধরে—ক'দিন ধরে চেষ্টা করছি, কিছুতেই ধরতে পারছিনে। আজ ধরবো পা জড়িয়ে—কী বলেন।

প্রকাশের জন্মে কেমন যেন মায়া হয়েছিল ভূতনাথের সেদিন। লোকটা কোনো কিছুতে টিকে থাকতে পারলে না। হয় তে। পারবেও না। কপালের ফেরই বটে! জিলিপীর ব্যবসা, ঘটকালি, চাকরি, সবগুলোই ক্ষণস্থায়ী হয় ওর জীবনে। ভূতনাথ জিজেন করলে—তুমি দোষটা করেছিলে কী?

- —আজে, ঠাকুর মশাই, কোনো দোষ তো করিনি জ্ঞানত।
- —আর কারো চাকরি গিয়েছে তোমার সঙ্গে ?
- —না আজে।

তারপর একটু থেমে বললে—তবে হাঁা, একদিন সাহেবের ঘরে
গিয়ে মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিলাম বটে, বলেছিলাম—আট
টাকা পাচ্ছি হুজুর, এতে কুলোতে পারছি না। মেয়ের বিয়ে দিতে
হবে, কিছু দেনা হয়ে গিয়েছে বাজারে—এই সব কথা বলেছিলাম।
বলেছিলাম—ছু' এক টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিন হুজুর।

- —ভারপর ?
- —তারপর আর কি, চাকরি গেল—ম্যানেজারবাবু চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে হঠাং। আমি জানতেও পারিনি আগে—আগে জানলে বলতাম, ছ' টাকা মাইনে বরং কমিয়ে দিন হুজুর, তবু, চাকরিটা রাখুন দয়া করে।

মনে আছে প্রকাশ ময়রার কথা শুনে বেশ হাসি পেয়েছিল সেদিন। হাসিটা অবজ্ঞার নয়, ঠাট্টারও নয়। অনেকটা কান্নার মতো করুণ হাসি সেটা। জীবনে এমন হাসি অনেকবার হাসতে হয়েছে ভূতনাথকে। ননীলাল শেষ পর্যন্ত অবশ্য চাকরি দেয়নি তাকে। কিন্তু সে-দোষ ঠিক ননীলালেরও নয়। ননীলালরা অমন করেই থাকে সংসারের সব ভূতনাথদের সঙ্গে। তার জন্যে ভূতনাথ জীবনে কখনও অনুশোচনা করেনি। কিন্তু হুংখ কি হয়নি ? হয়েছে, কিন্তু নিজের জন্মে নয়! ছোটবোঠানের জন্যে এখনও এই মুহুর্তেও কেমন ভারী হয়ে ওঠে গলা, ভিজে আসে চোখ ছটো।

জবা কিন্তু সেদিন সেই কথাই বললে। অবশ্য হাসতে হাসতেই বললে। বললে—আপনার নিজের অপমান করবার সাহস নেই বলে বৃঝি ননীবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ?

- —কী বলছো তুমি ? কোন্ননীবাবু ?
- —আপনার বন্ধু ননীবাবু ?
- --সে এসেছিল নাকি ?
- ···কিন্তু গোড়া থেকেই সমস্তটা বলা ভালো। বছদিন পরে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে যেদিন আবার গিয়ে ভূতনাথ 'মোহিনী-

সিঁহর' আপিসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, আজ ভাবলে মনে হয়, সে-দিন না-গেলেই যেন ভালো হতো। অন্তত ঠিক এই সময়ে! বাড়িময় অত ব্যস্ততা। কিন্তু ভূতনাথের তো তথন সেক্থা জানবার নয়। সমস্ত বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গিয়েছে। সব ছবি নামিয়ে নিয়েছে। নানা জিনিষ স্তৃপাকার হয়ে পড়ে আছে চারিদিকে। এখানে ওখানে নাংরা। এখুনি যেন এবাড়িতে এসে উঠলো কেউ, কিন্বা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এরা।

ভূতনাথ বললে—এসব কী জবা ? জবা বললে—আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

- —সে কি ? কবে ?
- --- আজই, এথুনি।
- ←কেন १

জবা শাড়িটাকে কোমরে জড়িয়েছে। সমস্ত মুখময় ঘামের বিন্দুগুলো ফুটে উঠেছে। সকাল থেকে যেন অনেক কাজ করতে হচ্ছে তাকে। কথা বলতে বলতে এক ফাঁকে কোথায় চলে গেল একটা কাজের ছুতোয়। তারপর এসেই আবার বললে—আপনি তো বেশ লোক, পাঁচ শ'টাকা নিয়ে সেই যে চলে গেলেন, আর দেখা নেই—বাবা প্রায়ই আপনার নাম করেন।

- —কেমন আছেন বাবা <u>?</u>
- ---দেখলেই বুঝতে পারবেন।
- —কিন্তু আসতে আমি পারিনি সত্যি, চারদিকে চাকরির জ্বস্থে ঘোরাফেরা করছি। সমস্ত দিন ডালহৌসি স্কোয়ারে ঘুরি ফিরি, তারপর এমন ক্লান্ত হয়ে থাকি, আর এতদূর হাঁটতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু মাঝখানে স্থপবিত্রবাবুর সঙ্গে রাস্তায় একদিন দেখা হয়েছে। খবর পেয়েছিলাম—বাবা ভালো আছেন—তা ছাড়া পরের বাড়িতে থাকি খাই, আর ওদের ওখানে বেশিদিন হয় তো থাকা চলবেও না—আর কী স্তেই বা থাকবো বলো না—ওরা খেতে দিচ্ছে এই তো যথেষ্ট।

জবা বললে—ততক্ষণ চলুন বাবার কাছে বসবেন—আমি হাতের কাজগুলো সেরেনি। স্থবিনয়বাবু বিছানার ওপর চুপ করে শুয়েছিলেন। বললেন— কে ভূতনাথবাবু—এসো।

ভূতনাথ পাশে গিয়ে বসলো। এ-ঘরেরও সব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে অনেক। ঘরের দেয়ালে মনে আছে রাজারাণীর এক জোড়া মস্ত ছবি টাঙানো ছিল উত্তরের দেয়ালে। জমকালো ভেলভেটের পোষাক। আর তার ওপরে জবার মা'র ছু চের কাজ করা একটা ফ্রেমে বাঁধানো কার্পেটের ওপর লেখা "God Save the King"। তারপর ছিল জবার মায়ের একটা অয়েল পেন্টিং। পা গুটিয়ে বসে আছেন আসনের ওপর। মাথায় আধ-ঘোমটা। লম্বা হাতা জামা। আস্তিনের ওপর সোনার চুড়ি অনেক গাছা করে। চওড়া পাড় ঢাকাই শাড়ি।

একদিন প্রথম এই ঘরে এসে ভূতনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—
আচ্ছা, তোমার কোনো ছবি দেখছিনে জবা—ছোটবেলার কোনো
ছবি ?

— আমি কি ছোটবেলায় মা'র কাছে ছিলুম যে আমার ছবি খাকবে। আমি তো কলকাতায় এসেছি যখন আমার বয়স আট ন' বছর। তার আগে তো বলরামপুরেই থাকতাম।

—কোথায় থাকতে তুমি ? বলরামপুরে ?

জবা বলে—জানেন, বলরামপুরে আমার ঠাকুর্দাকে আমি বাবা বলতাম। ঠাকুর্দা পূজো করতেন—আমি একদিন নৈবিভির ফল-টল সব খেয়ে ফেলেছিলাম, চোখে তো তিনি ভালো দেখতে পেতেন না, শেষে ঠাকমা বললে—ওমা, তোমার নৈবিভির কলা কী হলো ?

ঠাকুর্দাও হাত দিয়ে দিয়ে দেখলেন তখন। বললেন—সত্যিই তো কলা কে নিলে ?

থোঁজ থোঁজ—কে কলা খেলে। আমি তথন পেছনের মকরতলার আমগাছে উঠে লুকিয়েছি। ঠাকুদা খাওয়া ছেড়ে উঠলেন।
খাওয়া হলো না তাঁর। কোথায় গেল জবা! একবার খাওয়া
ছেড়ে উঠলে আর তো হিন্দুদের খেতে নেই। খুঁজতে লাগলেন
সব জায়গায়। আমি গাছে উঠে তখন সব দেখছি চুপটি করে।
ভয় হলো তাঁর! কোথায় গেল! বললেন—বোধহয় গুপী এসে নিয়ে
গিয়েছে—বাবাকে গুপী বলে ডাকতেন কিনা। ঠাকুদা তো বাবার

মুখ দেখতেন না, মারা যাবার শেষ দিন পর্যন্ত সে-প্রতিজ্ঞা কখনও ভাঙেন নি।

- --তারপর গ
- —তারপর, ঠাকুর্দা তো ছিলেন অন্ধ, শনিবার সারাদিন উপোস করে রোববার স্কালে হয় তো থেতে বসেছেন, আমাকে ঠাকুমা পাতের কাছে বসিয়ে রেথেছে পাহারা দিতে, আমার তো খুৰ স্থবিধে—পাত থেকে সব তুলে খাচ্ছি, কেউ দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ ঠাকুর্দার খেয়াল হয়েছে—বললেন—মাছ হয়নি আজ ?

ঠাকুমা বললে—সেকি ? তবে বোধ হয় বেরালে নিয়ে গেল। কিন্তু বেরাল আসবে কী করে! আমি তো পাহারা দিচ্ছি। ঠাকুমা বললে—হয়েছে, বেরাল নয়—ও জবাই খেয়ে নিয়েছে পাত থেকে।

- —ওমা তাই নাকি ? ঠাকুর্দা হাসলেন। ঠাকুর্দার একটা দাঁতও ছিল না। ফোগলা দাঁতে হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন—তুমি এতো হুষ্টু হচ্ছো দিন দিন—তোমাকে এবার গুপীর কাছে ঠিক পাঠিয়ে দেবো—ও থাকুক গিয়ে কলকাতায়।
- —তথন কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার নাম করলেই ভারী ভয় হতো আমার।

ভূতনাথ বলেছিল—কেন, ভয় হতো কেন ?

—কী জানি, বয়েস তো বেশি ছিল না। শুনতুম সবাই বলতো বাবা-মা নাকি শ্লেচ্ছো হয়ে গিয়েছে, বাবার কাছে গেলে জাত যাবে, তখন জাত মানে কি তা ব্ঝতুম না কিন্তু মনে হতো জাত যাওয়াটা একটা খুব ভীষণ ব্যাপার—বলে জবা হেসে উঠলো। তারপর আবার বললে—এখনও বলরামপুরের কথা মনে পড়লে কিন্তু খুব ভালো লাগে।

ভূতনাথ বললে—কতদিন পর্যন্ত কেটেছে তোমার সেখানে গ

— এই আট ন' বছর বয়েস পর্যস্ত তো ঠাকুর্দার কাছেই কাটিয়েছি। বাবা-মাকে চোখেও কখনও দেখিনি—বাবা চিঠি লিখতেন ঠাকুমাকে। ঠাকুমা আবার সেই চিঠি নিয়ে পড়িয়ে আসতো পাড়ার লোকের কাছে। ঠাকুর্দা জানতে পারলে তো একেবারে অগ্নিশ্রমা হয়ে উঠবেন।

ঠাকুমা বলতেন—এই ভাখ তোর বাবা তোর কথা লিখেছে। যাবি তো তোর বাপের কাছে ?

বলতাম—না, যাবো না, আমার যদি জাত যায় ? তা আমি জন্মেছিলাম কিন্তু কলকাতায়—আশ্চর্য।

- —এই বাড়িতে ?
- —না, তখন আমাদের বাড়ি ছিল বার-শিমর্লিয়। বাবা এ-বাড়ি নতুন করেছেন, আমার ভাই হবার পর—কিন্তু আমি শুনেছি জন্মের ছ' মাস পরেই ঠাকুর্দা আমায় চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন বলরামপুরে।
  - —চুরি করে ?

জবা একদিন বলেছিল সে গল্প। জবা বলে—আমি কি তা দেখেছি নাকি ? আমি যা শুনেছি বাবার কাছে আর ঠাকুমার কাছে, তা-ই জানি।

সে অনেককাল আগেকার কথা। স্থবিনয়বাবুর বাবা রামহরি ভট্টাচার্য একবার গুণ্ডা লাগিয়েছিলেন। বিশ টাকা খরচও করেছিলেন। বলেছিলেন— গুপীকে গাঁয়ে দেখতে পেলে খুন করবি তোরা, যে ছেলে জাত খুইয়েছে সে আমার ছেলেই নয় জানবি। ওর মুখদর্শন করবো না আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

বলরামপুর থেকে কলকাতা হাঁটাপথে দেড়দিনের পথ। রামহরি ভট্টাচার্য বারোয়ারিতলার বটগাছের তলায় মাচার ওপর বসে
থাকতেন সন্ধ্যেবেলা। গ্রীম্মকালের ছপুরে ভিজে গামছা মাথায়
দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুতেন থেয়ে দেয়ে। তারপর একবার রথতলায় গিয়ে বসতেন দাবার আড্ডায়। সেখানে খানিকক্ষণ খেলা
দেখে উঠতেন। তারপর যেতেন বিলের ধারে কলমি শাকের
চেষ্টায়। মল্লিকদের বাগানে কাঁঠাল পাকার খবর পেয়ে যেতেন
সেখানে। বলতেন—গাছে তোমাদের কাঁঠাল পাকলো আর
বামুনকে দিলে না য়ে। তারপর সন্ধ্যেবেলা এসে বসতেন নারাণ
ময়রার দোকানের সামনে মাচায়। বলতেন—দাও তো নারাণ
বামুনের ঘটিতে একটু জল।

নারাণ ময়রা চিনির বাতাসা করতো। পালা-পার্বণে ছানার সন্দেশ করতো। আর করতো গজা। এমন গজা যে বুট জুতো দিয়ে মাড়ালেও ভাঙবে না। সেই গজা চৈত্র সংক্রান্তির সময় দোকানে উঠতো। তারপর যে-ক'টা বিক্রিনা হতো তা আবার রসে ফেলে নিয়ে টাটকা করে বেচতো আঘাঢ় মাসে রথের দিন। তাতেও যদি বিক্রিনা হতো তো ভাজমাসের তালনবমীতে আবার সাজিয়ে রাখতো থালায়। আর তারপরেও যে-গুলো পড়ে থাকতো সে-গুলো বিক্রিইয়ে যেতো হুগাপুজোর বিজয়া-দশমীর দিন। কিন্তু নারাণ ময়রার সব চেয়ে বেশি নাম ছিল চিনির বাতাসায়। এমন হালা, জলে ফেলে দিলে ভাসতো।

তা রামহরি ভট্টাচার্য বললেন—শুধু জল দিলি নারাণ, কেমন বাতাসা করলি দেখি ?

বাড়িতে এক-একদিন আনতেন। বাড়িতে ঢুকেই জবাকে ডাকতেন—কই রে গ

একটিমাত্র বাতাসা। কিম্বা এক টুকরো পূজোর প্রসাদ। কলা কি বাতাবী নেবুর টুকরো। হয় তো চারখানা লুচি একটু মোহনভোগ, সঙ্গে গোটাকয় বোঁদের টুকরো। দিয়ে বলতেন—খা, ফেলিসনে যেন মাটিতে—পেসাদ।

জবা বলে—আমার খুব ভালো লাগতো ঠাকুর্দাকে। সেই পাঁড়া গাঁ, সেই মল্লিকদের আমবাগান, সেই বোসেদের রথতলা —সে আনন্দ ছেড়ে কলকাতায় আসতে ভালো লাগতো না তখন মোটে।

রামহরি ভট্টাচার্য শেষের দিকে চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। কিন্তু তবু ভাবলেই সে-দৃশ্য ভেরুসে ওঠে চোখের সামনে। সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে রাত্রিবেলা রেড়ির তেলের আলোয় বসে শব্দ করে শ্লোক পড়ে যাচ্ছেন। ইচ্ছে করলে তিনি কি আর বড়লোক হতে পারতেন না!

শুক্রবার ছিল 'মোহিমী-সিঁহুর' দেবার দিন। কত দূর দূর থেকে যে লোক আসতো ওই সিঁহুর নিতে।

—তোমার কী হয়েছে মা ?

একটি করে পয়সা দক্ষিণা! মাত্র একটি পয়সা। তা-ও আবার সময় সময় হটো আধলা জড়িয়ে একটা পয়সা হতো। গ্রামের লোকগুলো ছিল আরো গরীব। শাক কলা মূলো আম কাঁঠাল খেতে পেতো বটে। কিন্তু পয়সা দিতে গেলে যেন মাথায় বজ্জাঘাত হতো তাদের।

— এই আমার মেয়ে ঠাকুর মশাই, জামাই একে নেয় না। একে আপনার সিঁত্র পরিয়ে দিন।

এমনি সব অসংখ্য আবেদন। অসংখ্য তুঃখ-তুর্দশার কাহিনী। শুনতে শুনতে অত যে শক্ত মানুষ, তাঁরও চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতো।

এক একদিন রাত্রে জবার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। জেগে দেখে ঠাকুদা পাশে নেই। পাশেই ঠাকুর ঘর। অন্ধকার রাত। অমাবস্থার অন্ধকারে চারিদিক ঘুরঘুট্টি। মনে হলো ঠাকুরঘর থেকে যেন ঠাকুদার গলার আওয়াজ আসছে। স্তব পড়ছেন তিনি। কেমন ভয় ভয় করতো সে শব্দ শুনে। মনে হতো সমস্ত পৃথিবী যেন থরথর করে কেঁপে উঠছে। যেমন সেই বলরামপুরে ভূমিকম্প হয়েছিল সেবার, ঠিক সেইরকম।

রামহরি ভট্টাচার্য সেবার লোকমুখে শুনলেন—গুপীর মেয়ে হয়েছে—সেই রাত্রেই আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলেন। ওস্তাদদের ডাকলেন গিয়ে মালোপাড়ায়। বললেন— এক কাজ করতে হবে তোদের।

## —কী কাজ দাদাঠাকুর ?

অত রাত্রে দাদাঠাকুরকে দেখে ওরাও কম অবাক হয়নি। সবে মাছ ধরে এসে খেয়ে দেয়ে তরজার আসর থেকে বাড়িতে এসেছে। তথন ঘুমোতে যাবে।

রামহরি বললেন—এই বিশটে টাকা নে।

বিশ টাকা! কালো তেল-চকচকে নধর চেহারাগুলো যেন কিলবিল করে উঠলো। বিশ টাকা পেলে যা কিছু করা যায়। মান্ত্র্যপ্ত খুন করা যায়। বিনা কারণে কত মান্ত্র্য খুন করেছে ভারা। মন্ত্র্যের সময় সব কিছু করতে হয়েছে তাদের পূর্ব-পুরুষদের। নিরীহ মান্ত্র্যকে মাত্র একখানা গামছার লোভে খুন করতে পেছ-পা হয়নি তারা!

রামহরি বললেন—খুনখারাপি নয়—চুরি করতে হবে।
—রাজী। কার কী চুরি, বলুন।

তারপর শেষ রাত্তের দিকে চুপি-চুপি এদে রামহরি আবার নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণী টের পেয়ে গিয়েছে। বললে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? .

কথা বললেন না রামহরি।

কিন্তু হ'দিন পরে ভোর রাত্রে দরজায় টোকা পড়লো। রামহরি উঠে দরজা খুলে দিতেই একটি হ' মাসের মেয়ে তাঁর কোলে দিলে তারা। তারপর নিঃশব্দে আবার দরজা বন্ধ করে দিলেন রামহরি ভট্টাচার্য।

ব্রাহ্মণী সকালবেলা কান্নার শব্দে জেগে উঠেছেন। বললেন— এ কে ?

রামহরি বললেন—গুপীর মেয়ে।

—একে এখানে কে আনলো!

রামহরি বললেন—চুপ! ছেলে আমার মরে গিয়েছে জানি, কিন্তু আমার নাতনির আমি জাত খোয়াতে দেবো না।

- —তুমি ওই হু' মাসের মেয়েকে বাঁচাবে কী করে ?
- না আমার সহায়, আমি একে এখানে রাখবো, আমি এর ভরণপোষণ করবো—বিয়ে দেবো—ওর নাম দেবো আমি জবা— আমার মায়ের ফুলের নাম।

ব্ৰাহ্মণী কেঁদে ফেললেন।—তুমি কী পাগল হয়েছো গো ?

ব্রাহ্মণী গোপনে পত্র দিয়ে দিলেন কলকাতায় ছেলের কাছে।
শুপীকে আসতে বারণ করে দিলেন। এলেই কর্তা আর আস্ত
রাখবেন না। কর্তা বলেছেন—যে ছেলে বেক্ষ হয়েছে, আমার বংশের
নাম ডুবিয়েছে, তার আমি সর্বনাশ করে ছাড়বো। আরও
জানালেন—মেয়ে ভালো আছে।

গুপী আসে। গ্রামের এক প্রাস্তে এসে দাঁড়ায়। খবর নিয়ে যায়। একবার দেখতে ইচ্ছে হয় সন্তানকে। জ্ঞামাকাপড় পাঠিয়ে দেয় লোক মারফং। পয়সা কড়িও।

রামহরির সন্দেহ হয় মাঝে মাঝে।—এত তুধ আসছে কোখেকে শুনি ? পয়সা তো ছিল না বাক্সতে ? ভারপর সেই মেয়ে বড় হলো। স্থানরী হলো। এমনি করে দিনা কাটলো, বছর কাটলো।

একদিন চিঠি লিখলে গুণীর স্ত্রী। গুণীর ভারী অস্থুখ। বাবাঃ যদি দেখতে চান তো যেন শেষ দেখা দেখে যান। আর বেশিঃ দিন বাকি নেই। ছেলে মৃত্যুশযাায়।

ব্রাহ্মণী বললে—তুমি পাথর হতে পারো—কিন্তু আমার মায়ের: প্রাণ, আমি যাবোই।

- —याद्य की करत ?
- যেমন করে পারি যাবো, পায়ে হেঁটে যাবো, ছেলে যার মরো: মরো, সে কি না গিয়ে থাকতে পারে ?

রামহরি চাদরটা কাঁধে নিলেন। ব্রাহ্মণীর ছু'গাছা তাগা ভোলা: স্থাকরার কাছে বাঁধা রেখে নগদ পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে বেরিয়ে: পড়লেন। পেছনে পেছনে ঘোমটা দিয়ে চললো ব্রাহ্মণী।

স্থবিনয়বাবু বলতেন—তখন আমার খুব অসুখ, বুঝলে ভূতনাথ-বাবু, জবার মা পাশে বসে আছে—হঠাৎ চোখ মেলে দেখি আমার মা—কতকাল পরে দেখা, কিন্ত মা'কে চিনতে কি ছেলের কষ্ট হয়— বললাম—মা—

মা সেই যে আমার বিছানার পাশে বসলেন, সাতদিন আর উঠলেন না। বললাম—বাবা আসেন নি মাণ

মা বললেন—তিনি বসে আছেন রাস্তার মোড়ে, ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সেখানেই বসে আছেন, এলেন না এখানে।

কী অভুত ছিল বাবার রাগ ! তাঁর ভালোবাসাও যেমন, রাগও তেমনি। তাঁর রাগ ভালোবাসারই নামান্তর। তেমন করে যে রাগতে পারে, সে-ই যথার্থ ভালোবাসতে পারে, উপনিষ্দের ঋষিবল্ছেন...

স্থাবনয়বাবু মাঝে মাঝে বলতেন—জবার যখন ন' বছর বয়েস তখন ও আমার কাছে এল, বাবার মৃত্যুর পর। নতুন করে ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলুম। বলরামপুরে থেকে তখন ও তো লেখা— পড়া কিছু শেখেনি, কিন্তু জবার ভাই তখন মারা গিয়েছে। জবা যখন এল এ-বাড়িতে, জবার মা'র তখন শোক পেয়ে পেয়ে প্রায়ঃ শেষ অবস্থা—মেয়েকে চিনতে পারলে না সে। ভূতনাথ জিজেস করেছিল—তারপর আপনি আর দেশে যাননি ?
—-গিয়েছিলাম ভূতনাথবাবু, শেষকৃত্য আমি আর কোন্
অধিকারে করবো, আমার সে অধিকার নেই আর, কিন্তু তবু গিয়েছিলাম। আমার জন্মভূমি, ছোটবেলায় কত বছর কাটিয়েছি ওখানে,
কতদিন প্রাণ কাঁদতো ওখানে যাবার জন্মে—কিন্তু বাবার শপথের
কথা ভেবে যাইনি—কিন্তু গিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে চোখের জল
আটকাতে পারিনি—খানিক থামেন স্বিনয়বাবু। তারপর দাড়িতে

হাত বুলোতে বৃলোতে বলতেন—তখন আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ফাঁকা বাড়ি—হা হা করছে সমস্ত ঘরগুলো—একা একা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সমস্ত দিন। মনে হলো যেন বাবার সেই স্থোত্রপাঠ শুনতে পাচ্ছি নির্জন ঘরের মধ্যে—ছমেকং বিশ্বরূপম

জগৎকারণম্—স্বমেকম্ সাক্ষীরূপম্ জগৎকারণম্—

তারপর ভোরবেলা একটা গরুর গাড়ি ডেকে সব জিনিষপত্র তুললুম। বাবার স্মৃতিমাখানো যত জিনিষ ছিল সব সঙ্গে নিলাম। একটা পুরোনো কাঠের বাজে—ওই দেখো না ভূতনাথবাবু, ওরই ভেতর বাবার যত কাগজপত্র, হিসেব, দলিল, চিঠির স্থপ, তাঁর হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর—সব সঙ্গে করে এনেছি।

ভূতনাথ দেখেছে—স্থবিনয়বাবুর শোবার ঘরে আজো সেই কাঠের বাক্সটা রাখা আছে।

— তুঃখ এই, বাবার একটা ছবি পর্যন্ত নেই যে, তাঁর দিকে চেয়ে থাকি হু'দণ্ড। মাঝে মাঝে বড় দেখতে ইচ্ছে হয় তাঁকে। একদিক থেকে আমার কাছে আদর্শ কে জানো ভূতনাথবাবু ?

## **一(** す?

— তুজন, এক ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন আর আমার বাবা— অমন জ্বলন্ত নিষ্ঠা এ-যুগে আর কারো দেখতে পাই না এক ব্রহ্মানন্দ ছাড়া। আবার থানিক থেমে বলেন—ভাবো তো ভূতনাথবাবু, ব্রহ্মানন্দ যেদিন ছোটবেলায় পরীক্ষার হল্-এ থাতা দেখে নকল করছিলেন বলে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো—তারপর তাঁর সেই নিষ্ঠা, লেখাপড়া, শাস্ত্রচর্চা সব বিষয়ে সে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আর একদিন, যেদিন ব্রহ্মানন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলোধর্মান্তর গ্রহণ করেছিলেন বলে—তিনি সন্ত্রীক গিয়ে আশ্রয় নিলেন

মহর্ষি দেবেন ঠাকুরের কাছে। ভাবতে পারো! তোমাদের ইয়ং-ম্যানদের মধ্যে এতথানি নিষ্ঠা ক'জনের আছে—ক'জন নারীর আছে ?

ভূতনাথের মনে পড়ে আরও একজনের কথা। সেদিন ১৯০০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। খুব কনকনে শীত পড়েছে। ব্রজরাখাল এল সেই রাব্রে। গায়ে কিছু নেই। শুধু একটা চাদর।

ভূতনাথ তখন শোবার আয়োজন করছে। র্বজরাখালকে দেখে বললে—এ কি ব্রজরাখাল—খালি গা যে ?

ব্ৰদ্ধরাখাল তখন গুন গুন করে গান গাইছে—
আর তো ব্রদ্ধে যাবো না ভাই,
যেতে প্রাণ আর নাহি চায়,
ব্রদ্ধের খেলা ফুরিয়ে গেছে,
তাই এসেছি মথুরায়—

থেমে ব্রজরাথাল বললে—গান গাইলে আর শীত করে না। খুব যথন শীত করবে বড়কুটুম—গান গেয়ে দেখো—শীত পালিয়ে যাবে।

—তা জামা কোথায় ফেলে রেখে এলে ব্রজরাখাল ?

ব্ৰজকাথাল ঢাকা ভাত খুলে তখন খেতে বসেছে। খেতে খেতে বললে—ফুলদাসী মারা গেল আজ।

ভূতনাথও চমকে উঠলো। মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না।

ব্ৰজ্বাখাল বললে—,ওই ফুলদাসীকে কত কণ্টে বাঁচানো হয়েছে পাজিদের হাত থেকে, পাজিরা নিয়ে গিয়ে প্রায় খ্রীস্টান করে কেলেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী খবর পেয়ে উদ্ধার করে আনেন—আর আজ কিনা—বলতে বলতে চূপ করলো ব্রজ্বাখাল। খুব তাড়াতাড়ি ভাত খেতে লাগলো। খাওয়া নয় গেলা। খাওয়াটা কোনো দিন ধীরে সুস্থে হলো না ব্রজ্বাখালের।

- —আর হুটি ভাত দেবো ব্রজ্বাখাল ? রয়েছে অনেক।
- —দেখো মজাটা, কলেরা থেকে বাঁচালাম, প্লেগের হাত থেকে বাঁচালাম, গুণ্ডার হাত থেকেও একবার বাঁচিয়েছি, কিন্তু যে যাবার তাকে বাঁচাবে কে ? দাও বড়কুটুম, ভাতই দাও, আরও ছটো গিলে নিই।

ব্ৰজরাখাল এমন কখনও ভাত চেয়ে খায় না। আজ যেন ওর কী হয়েছে! থেতে থেতে বললে—এমনভাবে মরবে জানতেই পারিনি বড়কুটুম!

ভূতনাথ বললে—শাশানে গিয়েছিলে বুঝি ?

- —হঁ্যা, তাই তো জামা-কাপড় সব ডোমদের দিয়ে এলুম, কাপড়টা শুধু ডিজিয়েছিলুম গঙ্গার জলে—তাও এখন গায়ে লেগে লেগে শুকিয়ে গেল।
  - —কী অস্বুখ হয়েছিল ?
- অসুথ বিস্থু কিছু নয়, ভালোই তো ছিল, বাড়ি ভাড়াটা চাঁদা করে দেওয়া হচ্ছিলো, আর খাওয়া খরচটা দিতাম আমি, কিন্তু সইলো না ওর, খ্রীন্টান হবার পর তো আত্মীয়-স্বজন কেউ নিভো না। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাইও অনেকদিন পর্যন্ত যোগাতেন সব।
  - —না খেতে পেয়েই মরলো বুঝি শেষে ?
  - —না, তাও নয়, খেয়েই মরলো।
  - -कौ (थर्य ?
- —বিষ! খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ব্রজরাখাল। তারপর বললে—পুলিশ থেকে লাশ ছাড়তে চায় না, পেটের মধ্যে ছেলে পাওয়া গিয়েছিল কিনা! কিন্তু আমি বলি বড়কুটুম ও মরতে গেল কেন ? মরে কি ও বাঁচতে পেরেছে ? খাওয়া থামিয়ে ব্রজরাখাল উঠলো।
  - —এ কি, আর খেলে না ?
- —না বড়কুটুম, জ্ঞানযোগের ওপর আমার বিশ্বাস চলে গেল আজ থেকে, দেখো গিরীশবাবু ঠিক বলতেন—নরেন কেবল বলে— জ্ঞানযোগ কর্মযোগ। গিরীশবাবু, গিরীশ ঘোষকে চেনো তো— 'চৈতক্মলীলা' লিখেছেন, তিনি একদিন বললেন নরেনকে—জ্ঞানযোগ জ্ঞানযোগ করো, সংসারের সব হুঃখ তুমি জ্ঞানযোগ দিয়ে দূর করতে পারবে ? জ্ঞানযোগ কর্মযোগের একটা সীমা আছে, একটা জায়গায় গিয়ে আর তুমি এগোতে পারবে না—কিন্তু ভক্তি— 'বিশ্বাসে মিলয়ে ভক্তি তর্কে বহুদূর'—আজ কেবল সকাল থেকে কথাটা আমার মাথায় ঘুরছে। শাশানে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফুলদাসীর মুখখানার দিকে চেয়ে তাই ভাবছিলাম। কই, এইসব হতভাগিনীদের তো আমরা বাঁচাতে পারিনি—তর্কশাস্ত্র কি মীমাংসা

শাস্ত্র দিয়ে তো এদের তুঃখ ঘুচবে না। কী জানি বড়কুট্ম, প্লেগের সময় দিন রাত চোখের সামনে অনেক মৃত্যু দেখেছি, মা, বাপ, ছেলে, এক বছরের কোলের মেয়ে সকলকে এক বাড়িতে এক ঘরে এক শয্যায় মরতে দেখেছি তবু মন আমার এতটা টলেনি!

আর ঠিক এই ঘটনার ক'দিন পরেই ব্রজর'খোল কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আজ এতদিন পরে স্থবিনয়বাবুর ঘরে দাঁড়িয়ে ব্রজরাখালের কথাটা মনে পড়ার একটা কারণ আছে। স্থবিনয়বাবুর দিকে চেয়ে বোঝা যায়—এ-মারুষটির অস্তরে কোথায় যেন একটা বক্রকঠোর ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে। অথচ সামনে সব সময় সদা-হাসি মুখ। সদাপ্রসন্ধ, সদাস্থী। একদিন এ-বাড়িতেই ঐশ্বর্যের আড়স্বরের মধ্যেও যেমন দেখেছে তাঁকে, আজ রোগকাতর ঐশ্ব্যরিক্ত অসহায় অবস্থাতেও যেন তার কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। তেমনি প্রশাস্ত দৃষ্টি, অবিচলিত নিষ্ঠা!

সমস্ত বাড়িটা ব্যস্ত-চঞ্চল, কর্মমুখর। যেখানকার যে-জিনিষ, আজ সেখানে তা নেই। রাজা-রাণীর ছবি হুটো নামানো হয়েছে মেঝের ওপর।

স্থানিয়বাবু চিত্ হয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে শুয়েছিলেন। পাশ ফিরে বললেন—অনেকদিন দেখিনি তোমাকে—চাকরির কিছু স্থাবিধে হলো তোমার ?

ভূতনাথ বললে—কই, কিছুই তো হলো না।

—আমি কয়েকখানা চিঠি লিখেছি কয়েকজনকে তোমার জন্মে, জবাবও পেয়েছি অনেক জায়গা থেকে, আমি একটু সেরে উঠলে নিজে একবার চেষ্টা করবো। ব্রজরাখালবাবুর খবর কী ভূতনাথবাবু, কিছু খবর পেয়েছো ? তারপর খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ। বললেন —বড় খুশি হলাম তোমাকে দেখে। জবার বিয়েতে তোমার কিন্তু আসা চাই-ই ভূতনাথবাবু, আসছে অদ্যান মাসেই ঠিক করেছি।

ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে একবার দেখে নিলে তারপর বললে— কিন্তু বিয়েটার এত দেরি হচ্ছে কেন ?

—খানিকটা ওদের ইচ্ছে আর তাছাড়া আমার এ অসুখটা না হলে ওটা তো আগেই হয়ে যেতো—কিন্তু এবার আমি বলেছি ভূতনাথবাবু, তোমাদের হজনের যখন অমুরাগ হয়েছে আর মিলনে যখন কোনো বাধা নেই, উভয়ে উভয়কে ভালো করে চিনেছো, পরস্পরকে ভোমরা গ্রহণ করছো মনে মনে, তখন বুঝতে হবে ঈশ্বরেরও তাই অভিপ্রায়। কী বলো ভূতনাথবাবু, অক্সায় কিছু বলেছি আমি ?

ভূতনাথ বললৈ—না, ঠিক কথাই বলেছেন আপনি।

- আমিও তাই বলি, অর্থ টা অনেক সময়েই অনর্থের সৃষ্টি করে, আবার আমাদের সাংসারিক জীবনে অর্থের প্রয়োজনও অস্বীকার করবার নয়। আমার বাবা বলতেন—টাকা পয়সাহাতের ময়লা— তাই বাবার মতো পুণ্যাত্মা মান্ত্য আজীবন শাস্তিতে কাটিয়েছেন—কিন্তু আমি পারিনি ভূতনাথবাবু, প্রথম যৌবনে অর্থের নেশায় দেতেছিলাম, সঞ্চয়ের নেশায় ডুবেছিলাম, তাই আজ আমি রিক্ত, সমস্ত অর্থ থেকেও আমি রিক্ত—কিন্তু আজ সমস্ত ত্যাগ করে, সর্বস্থদান করে আমি আবার আমার যথার্থ বিত্ত ফিরে পেলাম, এতদিন ধর্মচ্যুত ছিলাম এখন আবার স্বধর্মে আপ্রয় পেয়েছি—কী বলো ভূতনাথবাবু, ভূল করেছি আমি ?
  - —না, ঠিকই করেছেন আপনি—ভূতনাথ বললে।
- —এই দেখো না, আজ আমি এ-বাড়ি ত্যাগ করছি, হাসপাতাল হবে এখানে, জবা-মা'র বোধহয় মনে মনে একটু দিধা ছিল, কিন্তু যখন ব্ঝিয়ে দিলুম মাকে, যে এ ত্যাগ নয় মা, এ ভোগ, বিশ্বের সকলের সঙ্গে একাত্মা হয়ে একযোগে কাজ করা, উপনিষদের ঋষি বলেছেন, 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা'—বললুম যে, এ-আমার শুধু অনুভূতি নয় উপলব্ধি, এ আমার শুধু প্রিয়ই নয়—শ্রেয়ও—জবা-মা ব্যলো। বললে—বাবা তুমি কখনও অন্তায় করতে পারো না—ভারপর খানিক থেমে স্বিনয়বাবু আবার বলতে লাগলেন—ভারপর আমি জিজ্জেস করলাম—স্থপবিত্রকে তুমি সমস্ত কথা পুলে বলেছো মা ? বলেছো তো যে, সে তোমাকে গ্রহণ করলে তোমাকেই শুধু পাবে—'মোহিনী-সিঁছরে'র অর্থের ওপর তার বা তোমার বা আমার কোনোই অধিকার নেই—বলেছো মা এ-কথা ? জবা-মা বললে—বলেছি বাবা।
- —শুনে বড় শাস্তি পেলাম ভূতনাথবাব্, তবু বললাম—ভূমি যদি অমুমতি দাও মা তবে আমিও তাকে সব বিশদ করে বলতে পারি।

—জবা-মা বললে—অনুমতির কথা কেন বলছেন, আপনি বা ভালো ব্যবেন তাই করবেন বাবা। বললাম—তোমার তো মা নেই মা, আমিও বৃদ্ধ হয়েছি—তোমার মায়ের কর্তব্যটুকুও আমাকে করতে দিও মা। তোমার মা-ই মৃত্যুর শেষ দিনে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, তোমাকে মুক্তি দিতে—তোমার মায়ের ইচ্ছে আর আমারও ইচ্ছে তুমি মুক্তি পাও—সর্বরক্ষের মুক্তি, মিথ্যা থেকে গ্লানি থেকে, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যও তো একটা বন্ধন—কী বলো ভূতনাথবাবু, তোমার কি মত ? স্থবিনয়বাবু কথা। বলতে পেলে আর কিছু চান না।

ভূতনাথ বললে—আজকেই কি এ-বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন ?

- —হাঁা, ভূতনাথবাব্, আজই—যত শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায় ততোই তো ভালো। বাবার মৃত্যুর পর আমি এই 'মোহিনী-সিঁহুরে'র ব্যবসা শুরু করেছিলাম, তার আগে তুমি তো জানো আমি আইন ব্যবসা করতাম। সামাস্ত আয় হতো সে-কাজে, তবু সেই আয়ঢ়ুকুরেখে আর সমস্ত আমি ত্যাগ করেছি। এ-বাড়ের ওপর আমার তো কোনো অধিকার নেই। স্থবিনয়বাব্ আবার বললেন—অন্তায় যা আমি করেছি, তার জস্তে অনেক অমৃতাপও করেছি ভূতনাথবাব্, হুঃখ কন্তও কম পাইনি। ভাবতে পারো, একদিন বাড়ি এসে শুনলাম, আমার একমাত্র সন্তানকে কারা হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, গেলাম পুলিশের কাছে, কত অমুসন্ধান করলাম—সেদিন স্বামীস্ত্রীতে আমরা সারা রাত ঘুমুতে পারিনি—তা সেই কথাই বললাম সেদিন স্থপবিত্রকে। বললাম—তুমি একাধারে জবার পিতা, মাতা, স্বামীর কর্তব্য করবে, জবা তার মায়ের স্নেহ পায়নি, আর আমার আয়ু তো ফুরিয়েই এসেছে।
- —সুপবিত্র আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বললে—আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন সে-কর্তব্য কোনোদিন অবহেলা না করি। সুপবিত্রর বাবা ছিলেন আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। সুপবিত্রকে আমি তার জন্ম থেকে জানি, সুপবিত্রর হাতে জবাকে তুলে দিয়ে আমিও নিশ্চিম্ভ হয়ে যেতে পারবো—তা তোমাকে সংবাদ দেবো ভূতনাথবাব্—আসছে অল্পানেই সমস্ত ব্যবস্থা হবে—তা ততদিনে আমি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবো।

হঠাৎ জবা ঘরে ঢুকলো। বললে—বাবা আপনি আবার কথা বলছেন! আসন ভূতনাথবাবৃ—কেবল গল্প আপনার—আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। এসেছেন যখন এ-বাড়িতে একটু খাটিয়ে নেবো। তারপর বাবার দিকে চেয়ে বললে—সেই পুরোনো কথা সব বলছিলেন বুঝি।

- —বলছিলাম মা, তোমার কথাই ভূতনাথবাবৃকে বলছিলাম, এখন থেকে তোমার নিজের হাতে সব কাজ করতে হবে। কাজ করা তো তোমার অভ্যেস নেই মা।
  - —কেন বাবা, ঠাকুর চলে যাবার পর সেবার রাঁধিনি আমি ?
  - —আমি কি তাই বলেছি মা।
- —থাক বাবা, এখন ও-সব কথা থাক—কত কাজ পড়ে রয়েছে জানেন। ভূতনাথবাবুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি—আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন তো। আস্থ্ন—বলে জবা আগে আগে চলতে লাগলো। ভূতনাথ দেখলে জবার সারা গায়ে ধূলো ময়লা লেগেছে। একেবারে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে থামলো জবা। বললে—কী দেখছেন অমন করে ?

ভূতনাথ চোখ সরিয়ে নিলে।

জবা খিল-খিল করে হাসতে লাগলো। বললে—অমন করে তাকাতে লজ্জা করে না।

ভাঁড়ার ঘরটা বেশ অন্ধকার। এক রাশ কাঁসা আর পিতলের বাসন নামানো রয়েছে একদিকে। অক্যাক্ত জিনিষও অগোছালো পড়ে আছে এদিক-ওদিক।

প্রসঙ্গটি এড়াবার জন্মে ভূতনাথ সেইদিকে চেয়ে বললে— এগুলো কি যাবে তোমাদের সঙ্গে ?

জবা বললে—এই ঝুড়িটার ভেতরে একে একে সব ভরে দিন দেখি।

ভূতনাথ কামিজের হাতাটা গুটিয়ে কাজে লাগতে যাচ্ছিলো।

জবা বললে—ভাববেন না, আপনাকেই শুধু খাটাচ্ছি, স্থপবিত্রকেও কাজে পাঠিয়েছি আমি। এই রোদে বাজারে গিয়েছে সে—সকাল থেকে ঘুরছে—একটু বসতে দিইনি। আর আপনিই শুধু আরাম করে বসে থাকবেন তাই কি হয়। বাসনের ঝোড়াটা সরাতে সরাতে ভূতনাথ শুধু বললে—আমি কি সে-কথা বলেছি ?

জবা শাড়ির আঁচলটা আর একবার ভালো করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বললে—মুখে হয় তো বলবেন না কিন্তু মনে মনে হয় তো রাগ করবেন—গালাগালি দেবেন।

ভূতনাথ আর সহা করতে পারলে না। বললে—তুমি আমার কী এমন ক্ষতি করেছো যে—তোমাকে আমি গালাগালি দেবো। তোমার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক ?

জবা পেছন ফিরে কাজ করছিল। সেই অবস্থাতেই বললে— আপনি সব কথায় চিরকাল সম্পর্ক তুলে কথা বলেন কেন ?

ভূতনাথ পিছন ফিরে যে-জবাবটা দিতে যাচ্ছিলো সেটা অনেক কষ্টে সম্বরণ করলে। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিলে। বললে—এগুলো তো হলো—এবার আর কি কাজ আছে বলো ?

জবা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ওই যে সিন্দুকটা দেখছেন, ওর ভেতর থেকে সব জিনিষপত্র বের করতে হবে—পারবেন একলা ? যদি না পারেন তো স্থপবিত্র আস্মুক।

স্থপবিত্রর নাম শুনে ভূতনাথ কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠলো। বললে—দেখি, আমি একলাই পারবো।

জ্বা বললে—ঝি-চাকর কেউ-ই তো নেই, সব ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন থেকে সবই তো আমার একলা করতে হবে।

ভূতনাথ বললে—একলা যে কী করে তুমি সব করবে তাই ভাবছি!

জ্ঞবা বললে—ভগবান হুটো হাত দিয়েছেন শুধু ভাত খাবার জ্ঞানেয়। কাজ না করলে পা-ই বলুন আর হাতই বলুন সৰ অকেজো হয়ে যায়।

এরপর ভূতনাথের আর কোনো উত্তর দেওয়া চলে না। ভারী লোহার সিন্দুক্টা এক হাতেই থোলবার চেষ্টা করতে লাগলো। খুবই ভারী ডালাটা। তবু কে জানে কেন, যেন অস্থরের মতো ক্ষমতা ফিরে এল গায়ে। তারপর ছ'হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা এক সময় খুলে গেল। কিন্তু ততক্ষণে দর-দর করে দেমে নেয়ে উঠেছে ভূতনাথ। জবাও কম বিস্মিত হয়নি।

জবার বিশ্বিত দৃষ্টির দিকে চেয়ে ভূতনাথ হাসতে হাসতে বললে
—অবাক হলে যে ? আমি পাঁড়াগায়ের ছেলে—তা ভূলে গিয়েছো
নাকি ?

জবা কিছু কথা বলতে পারলে না। তখনও যেন তার বিশ্বয়ের ঘোর কার্টেনি।

ভূতনাথ তেমনি হাসতে হাসতেই বললে—অজ্ঞান মাসে তোমার বিয়েতে যদি নেমন্তর হয়, তো আরো দেখবে আমরা শুধু বেশি ভাতই যে খেতে পারি তাই নয়—ইচ্ছে করলে লুচিও খেতে পারি অনেক।

জবা কিছুক্ষণের জন্ম চুপ করে রইল। তারপর হাদলো। বললে—নেমন্তর করবার মালিক আমি নই, নেমন্তর করবেন বাবা —কিন্তু শুধু পেট ভরে লুচি খেতে পাওয়াটাই বুঝি আপনার লক্ষ্য ?

ভূতনাথ তথন আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে। প্রকাণ্ড একটা ভারী জিনিষ নামাতে নামাতে বললে—এ ছাড়া আমার আর কি লক্ষ্য থাকতে পারে বলো। আমরা বরপক্ষও নই, ক্যাপক্ষও নই, আমরা শুধু ইতরপক্ষ—একটু মিষ্টান্ন পেলেই খুশি হবো।

জবা হাদলো আবার।—বিভাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় পড়েছেন তো ?

- —না পড়ে পার পাবার কি উপায় ছিল ? শরং পণ্ডিতের বেত দেখোনি তো ? সে যে কী কট্ট করে লেখা-পড়া শেখা, বর্ণপরিচয় আর নামতা তো মাটিতে লিখেছি, খাতা কলম পাইনি—পিঠের শিরদাড়া ব্যথা হয়ে যেতো—যাক, আজ মনে হচ্ছে লেখাপড়া শেখাটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।
  - —কেন গ
- —লেখাপড়া শিথি আর না-শিথি শরৎ পণ্ডিতের বেত শরীরটাকে মজবুত করে দিয়েছে।

জবা বললে —আপনার তো ভারী অহস্কার।

- —অহক্ষারের কি দেখলে আমার ?
- —লোহার সিন্দুকটা খুলতে পেরেছেন বলে ভেবেছেন বৃঝি খুব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি আমি ?

—তোমাকে আশ্চর্য করার স্পর্ধা যদি কখনও হয়ে থাকে আমার তো ধিক আমাকে—বলে ভূতনাথ আবার নিজের কাজে মন দেবার চেষ্টা করলে।

খানিক পরে জবা বললে--রাগ করলেন নাকি ?

ভূতনাথ কাজ করতে করতে থামলো। বললে—আমাকে আগে কতদিন কতবার কত কী বলছো তুমি—তখনও যদি রাগ নাকরে থাকি—এখনও করিনি।

জবা বললে—কিন্ত আমার এমনি কপাল ভূতনাথবাবু— আমাকে সবাই ভুল বোঝে!

ভূতনাথ সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো এতক্ষণে। জবা নিজের মনেই কাজ করে চলেছে। পরিশ্রমে সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। মাথার বেণীটা পিঠের ওপর দিয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের সেই স্বল্প-অন্ধকার পরিবেশে যেন আজ নতুন করে আবিষ্কার করলো জবাকে।

ভূতনাথ বললে—সবাই-ই কি ভূল ব্ঝেছে তোমাকে ? —সবাই।

ভূতনাথ একটু দ্বিধা কাটিয়ে বললে—একজনও কি বাদ পড়ে না ? —একজনও না।

ভূতনাথ বললে—সকলের খবর রাখি না, নিজের কথা বলতে পারি এই যে…না, নিজের কথা আজ থাক—কিস্ক স্থপবিত্রবাবু ?

জবা বললে—সুপবিত্র ? সুপবিত্র নিজেকেই ব্রুতে পারে না তা ব্রুবে আমাকে ! আপনি এমন মান্ত্র দেখেছেন ভূতনাথবার, দিনের মধ্যে দশবার ওর চশমার খাপ হারিয়ে যায়, ভাত খেতে ভূলে যায় এক-একদিন এমনি পাগল। ওর মা এখনও ঘুম পাড়িয়ে দেয় ওকে বিশ্বাস করতে পারেন—ও যে কেমন করে বিয়ে করে সংসার করবে কে জানে—আমার তো সত্যি এক-একসময়ে ভারী ভয় হয়।

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। শেষে বললে— কাব্রের লোকরা হয় তো ভালো করে সংসার করতে পারে—কিছ ভালো স্বামী হওয়া তো অহা জিনিষ। জবা বললে—কিন্তু স্থপবিত্র বড় ছেলেমান্তুষ, এখনও ওর নিজের ইচ্ছে বলে কিছুই নেই—ও যে কী করে এম-এ. পাশ করলো, কে জানে! আমি যখন বললাম ওকে—চাকরি থোঁজো একটা— চাকরি না করলে কী করবে ? তখন ও চাকরির চেষ্টা করতে লাগলো—অথচ বিয়ের আগে যে সে-দিকটা ভাবতে হয় সে-জ্ঞানও নেই। জানেও না যে বিয়ে মানে দায়িত্ব কাঁথে নেওয়া, —অথচ আর মাত্র এক মাস বাকি!

ভূতনাথ চুপ করে রইল।

জবা বললে—কিন্তু প্রশংসা করতে হয় ওর একনিষ্ঠতার।
আমাদের সমাজের আরো অনেক ছেলের সঙ্গেই তো মিশেছি,
কেউ চেয়েছে আমার টাকা, কেউ চেয়েছে রূপ, কেউ কেউ বেশ
সংসারী, জন্মদিনে উপহার দিয়েছে দামী দামী, কিন্তু স্থপবিত্র
গরীব, তবু কত কী বলেছি কতদিন, কতদিন রাগ করেছি ওর ওপর,
জানেন বাড়িতে ঢুকতে দিইনি কতবার, ও যতবার যা বলেছে, তার
উল্টো করেছি আমি, সব বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ওকে অপদস্থ করেছি
আমি, কিন্তু তবু দেখেছি কিচ্ছু বলেনি। এক-একদিন রাস্তার
মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপ করে চেয়ে থেকেছে
আমাদের বাড়িটার দিকে। খানিক থেমে জবা আবার বললে—কী
জানি এক-একবার মনে হয় ভুল করছি না তো—বাবাকে জিজ্ঞেদ
করেছি—বাবা মত দিয়েছেন। বাবারও স্থপবিত্রকেই পছন্দ—কিন্তু
তবু ভয় করে এক-একবার।

তারপর হঠাৎ মাথা তুলে জবা বললে—এক-একবার ভাবি ভূতনাথবাব, যদি হিন্দু হয়ে জন্মাতাম ভালো হতো। বাবা-মা যার সঙ্গে বিয়ে দিতেন তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ করতাম, এত সমস্যা থাকতো না তাতে—অন্তত নিজের ভাবনাটা ভাগ্যের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

ভূতনাথ এবারও কোনো উত্তর দিলে না। আর উত্তর দেবার ছিলই বা কী ? সেদিন সেই ভাঁড়ার ঘরের ধুলো ময়লার মধ্যে জ্ববা যে এমন সব কথা বলবে এ যেন কল্পনাও করা যায়নি। অথচ সে-কথা যে ভূতনাথকে লক্ষ্য করেই বলছিল এমন ভূল ধারণাও করেনি ভূতনাথ। ওগুলো জ্বার স্বগতোক্তি বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল তার। ভূতনাথ হঠাৎ বলেছিল—বেলা অনেক হলো—দেরি হচ্ছে না তো ?

- —দেখেছেন কাণ্ড—বলে জবা চমকে উঠেছিল। বলেছিল—ছি ছি—কোনো কাজই হলো না। শুধু গল্পই হলো—বলে উঠে পড়লো জবা। তারপর বললে—আপনাকে খুব খাটালাম আজকে—কিছু মনে করবেন না তো…কিন্তু এঃ, আপনার জামা কাপড়ের কী অবস্থা হয়েছে।
- তা হোক—ভূতনাথ বললে—কিন্তু একটা অমুরোধ করবো, রাখবে ?
  - —কী আবার আপনার অনুরোধ!
- —রাথবে কিনা শুনি আগে, এমন কিছু অন্তায় অমুরোধ করবো না আমি।
  - -- রাখবো, বলুন।
- —তোমার জীবনে যথনি কোনো প্রয়োজন হবে, আমাকে ডেকো, তোমার কিছু উপকার আমি করতে পেলে নিজেকে ধ্যা মনে করবো।

জবা হাসলো। বললে—আমার কাছ থেকে যদি কৃতজ্ঞতা না পান, তবুও ?

—হাঁা, তবুও।

জবা বললে—কিন্তু কেন আপনার এ অভুত খেয়াল বলতে পারেন ?

- —খেয়াল নয়, এ আমার…
- —এ আপনার কী ? নেশা ?
- —নেশা হলে তো বাঁচতুম জবা, কারণ নেশা একদিন কাটলেও কাটতে পারে—কিন্তু এ আর যাবার নয়, বলতে পারো এ-ও একরকম ব্রত।
  - —তাতে আপনার লাভ ?
- —লাভ লোকসান তো কষে দেখিনি আমি, দান-প্রতিদানের কথাও ভেবে দেখিনি, শুধু প্রাণ দিয়ে তোমার উপকার করবো প্রয়োজন হলে।

জবা যেন কী ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে—

কিন্তু আমি যদি কখনও ভুল করি, অম্যায় করি বা আঘাত করি আপনাকে ?

—কিন্তু ভূল কি কখনও করোনি, না অস্তায়ও করোনি, না আঘাতও কখনও দাওনি আমাকে ?

জবা এবার চোথ নামালো। বললে—দেখুন, এই আমার কপাল—কেউ আমাকে ব্ঝলো না, ব্ঝতে চাইলোও না কোনোদিন।

ভূতনাথ কী যেন বলতে যাচ্ছিলো। জবা হঠাৎ বললে—
আপনিও শেষে আমায় ভূল বুঝলেন ভূতনাথবাবু, আট ন' বছর
পর্যন্ত যার কেটেছে পাড়াগাঁয়ে অন্ত এক সমাজে, যার লেখা-পড়া
শেখবার অবকাশ হলো না, বাপ-মা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে
নিয়ে গেল যাকে গুণ্ডার দল, তারপর হঠাৎ চলে এলাম আর এক
সমাজে, যেখানে এদে দেখলাম মা আমাকে চিনতে পারে না,
এতদিন যে-সমাজে মানুষ হয়েছি সেখানে যা ছিল গুণ এখানে
এদে তা হয়ে গেল দোষ, ঘষে-মেজে যাকে আবার সভ্য মানুষ
করা হলো, তার তখন আর কী বাকি আছে ? আপনারা সবাই
আমার মুখের কথাটা সভ্যি বলে মেনে নিলেন—বাইরের
খোলসটাকেই আসল রূপ বলে ধরে নিলেন—অন্থায় যদি করেই
থাকি, আঘাত যদি দিয়েই থাকি কোনো দিন তো আজকে অন্তত
আমায় ক্ষমা করবেন। সুপবিত্রর মতো আপনি বলতে বলতে
হঠাৎ থেমে গেল জবা।

ভূতনাথ চেয়ে দেখলে স্থপবিত্র এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। জবা বললে—সব ঠিক করে এলে তো ? স্থপবিত্র বললে—সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। —বাড়িটার ঘরদোর পরিষ্কার করা হয়েছে ?

স্থাবিত্রর দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। আজকে আর আল-পাকার কোট নয়। বেনিয়ান পরেছে একটা। চোখের মোটা চশমার নিচে চোখ ছটো কাঁপছে। দেখেই মনে হয় যেন সারা জীবন লেখা-পড়া নিয়ে কেটেছে তার। অন্তত জবার দিকে যে-দৃষ্টি নিয়ে দেখছে, বই-এর পাতার দিকে সেই দৃষ্টি নিয়েই বুঝি দেখে সে। মনে হয় স্থাবিত্রর কাছে সমস্ত মানুষ, সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত সংসার যেন একটা বিরাট গ্রন্থ! বই-এর বাইরে যে একটা পৃথিবী আছে তা যেন সে ভাবতে পারে না। ভাবলেও তা জ্বোর করে ভূলে থাকতে চায়। অন্তত তাতে স্থুখ না থাক শান্তি আছে। তাতে ঝুঁকি কম। তাই জ্বাকেও সেই দৃষ্টি নিয়েই দেখছে। জ্বাও যেন তার কাছে একটা বই ছাড়া আর কিছু নয়। পড়বার আগে বা পরে হাত দিয়ে যেন স্পর্শ করতেও তৃপ্তি।

জবা আবার বললে—আর গাড়ি, গাড়ির কী বন্দোবস্ত করলে ? স্থপবিত্র যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—যাঃ, গাড়ির কথাটা তো একেবারে ভুলে গিয়েছি। আমি এখনি যাচ্ছি— বলে পেছন ফিরতে যাচ্ছিলো।

জবা বললে—যাক, আর গিয়ে কাজ নেই, রোদুরে ঘুরে ঘুরে যে চেহারা হয়েছে তোমার!

সুপবিত্র তবু বললে—না, আমি যেতে পারবো, আমার কিছু কষ্ট হবে না—বলে সত্যিই চলে যেতে চাইছিল।

কিন্তু জবা সুপবিত্রর হাতটা ধরে ফেললে। বললে—সকাল খেকে ঘুরছো—আর থেতে হবে না। শেষে মা'র কাছে বকুনি খেতে হবে তো আমাকেই। ওপরে গিয়ে আয়নাতে মুখখানা একবার দেখো তো নিজের, কী দশা হয়েছে চেহারার। এমনি ঘুরলেই স্বাস্থ্য ভালো থাকবে বটে! ভূতনাথবাবু আছেন, তোমায় আর কিচ্ছু করতে হবে না।

সত্যি এবার নিরস্ত হলো স্থপবিত্র।

জবা বললে—ভূতনাথবাবু, একটা গাড়ি আনতে পারবেন ? ভূতনাথ বললে—কখন যাবে ?

—এই বিকেল বেলা, সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ি একটা, বার-শিমলে যাবে, বারো আনার বেশি যেন ভাড়া বলবেন না।

ভূতনাথ বললে—বার-শিমলে যাবে তা বারো আনা কেন? আটি আনা দিলেই তো যথেষ্ট।

শেষ পর্যন্ত আট আনাতেই গাড়ি ঠিক করে এনেছিল ভূতনাথ।
আন্তে আন্তে সমস্ত মালপত্র পাঠানো হলো গরুর গাড়িতে। বাড়ি
ফাঁকা হয়ে গেল। একদিন এই বাড়িতেই এসে উঠেছিলেন স্থবিনয়বাবু স্ত্রীর হাত ধরে। সে অনেকদিন আগের কথা। এখানে এসেই

ভার নতুন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে একদিন। সেই শিশুর কার্রার শব্দে এ-বাড়ি একদিন মুখরিত হয়ে উঠেছে। আবার এখানেই সে-শিশু অস্তিম নিঃশ্বাস ফেলেছে। সে-ও একদিন গিয়েছে। এখানেই জ্বার মা'র সুস্থ মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে তিলে তিলে শোকে হুংখে নিঃসঙ্গতায়। একদিন এ-বাড়িতে স্থবিনয়বাবৃ উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন ঘাবার পরিত্যক্ত জিনিষপত্র। সঙ্গে করে এনেছেন জ্বাকে। এই বাড়িতেই জবার নতুন করে পুনর্জন্ম হয়েছে। হাতে খড়ি হয়েছে। এই বাড়িতেই কতদিন কত উৎসব, কত মাঘোৎসবের অমুষ্ঠান হয়েছে। এইখানে এসেছেন বিভাসাগর মশাই, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেবেজ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। এই বাড়িতেই বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন। ১৮৬৪ সালে। যেবার কলকাতায় আশ্বিনে-ঝড় হয়েছিল খুব। 'হুর্গেশনন্দিনী' সেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। নিজের হাতে এক খণ্ড বই উপহার দিয়ে গিয়েছেন স্থবিনয়বাবুকে। এই বড় হল্ ঘরটায় বসেই একদিন স্থবিনয়বাবু জবাকে দীক্ষা দিয়েছেন।

স্বিনয়বাব্ বললেন—যেবার কেশববাব্ বিলেত গেলেন, বোধহয় ১৮৭০ সাল। যাবার আগে এখানে এসেছিলেন—ওই চেয়ারটায়
বদেছিলেন তিনি। তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে কিছু
বলেছিলেন, সব মনে নেই, কিছু কিছু মনে আছে, বলেছিলেন—
মহাপুরুষরা যেন চশমা, চশমা যেমন চোখকে আবরণ করে না,
অথচ দৃষ্টির উজ্জ্বলতা বাড়ায়, মহাপুরুষরাও হলেন তেমনি—মামুষ
আর ঈশ্বরের মধ্যে তাঁরা কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন না, কিন্তু ঈশ্বর
দর্শনে সাহায্য করেন— আবার আর একটা উপমা দিয়েছিলেন মনে
আছে। বলেছিলেন—মহাপুরুষরা যেন দারোয়ান—দারোয়ান যেমন
আগন্তককে প্রভুর কাছে নিয়ে যান, আর তারপর আর কোনো কাজ
থাকে না তার, মহাপুরুষরাও তেমনি ঈশ্বর চরণে মামুষকে নিয়ে যান।

স্থবিনয়বাবুর আজ যেন কথা আর শেষ হতে চায় না। জবা বলে—বাবা সন্ধ্যে হয়ে আসছে এইবার চলুন।

স্বিনয়বাব্ বললেন—আর একটু দাঁড়াও মা, এ-বাড়িতে তো আর আসা হবে না—আর একটু বলেনি মা। ভূতনাথবাব্ তো সব কথা জানে না। স্থপবিত্রবাব্, তোমার শুনতে খারাপ লাগছে না তো!

## স্থপবিত্র মাথা নিচু করলো।

—এই বাড়িতে কি কম ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এখনও চোখ বৃজ্জলে সব যে দেখতে পাই। কেশববাবু তখন ফিরে এসেছেন বিলেত থেকে—কত কাজ আমাদের—Indian Reform Association নামে আমাদের সভা হলো একটা—তার প্রথম অধিবেশন হলো এইখানে। কত কী করবার ইচ্ছে ছিল তাঁর—Temperance, Education, Cheap literature, Technicall education—কত বিভাগ হলো, শিবনাথ শাস্ত্রী বই লিখলেন 'মদনা গরল', তারপর 'স্থলভ-সমাচার' নামে এক পয়সা দামের খবরের কাগজ বেরুলো—তাতেও আমি লিখতাম।

সুপবিত্র চুপ করে বসে বেনিয়ানের বোতামটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। জবা সব কাজ শেষ করে এসেছে। সমস্ত বাড়িটা কাল সকালেই একটা হাসপাতালে পরিণত হবে। এখানে ঘরে ঘরে রোগীর শুক্রাষা চলবে। স্থবিনয়বাবুর বহুদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কিন্তু আজ এই বিকেলবেলার সিদ্ধিক্ষণে বাড়ির ঘর-শুলোর দিকে চেয়ে যেন মনে হলো—সমস্ত মৃত আত্মারা হঠাৎ আবার বুঝি পদচারণা শুক্ত করেছে। কান পেতে শুনলে যেন অতীতের আত্মাদের কথা শুনতে পাওয়া যাবে। মনে পড়লো জবার মা'র কথা। ওইখানে একটা আরামকেদারায় বসে বসে পশম্বাছন আর যেন আপন মনে কীভেবে চলেছেন। আর সেই গান।—'তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু'। ব্রজ্ঞরাখালের সঙ্গে ভূতনাথ যেদিন প্রথম এ-বাড়িতে এসেছিল সেদিনের সে-ছবিটা যেন চোখের সামনে ভাসে।

স্থবিনয়বাবু বলে চলেছেন, কিন্তু ভূতনাথের যেন কিছুই কানে যায় না। বড়বাড়ির ইতিহাসের সঙ্গে এ-বাড়ির ইতিহাসের যেন কোনো মিল নেই। অথচ এত কাছাকাছি। এত সমসাময়িক। ভূমিপতি চৌধুরী যখন ইটালিয়ান শিল্পীর মেমকে নিয়ে ঘরে এনে তুললেন, তখন কলকাতার প্রথম আমল। সমাজ তখন ছিল ক্ষয়িষ্ট্। কিন্তু ভূমিপতি চৌধুরীর বংশধর বৈদ্র্থমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তভ্মণি, চূড়ামণি ওরা তো নতুন যুগের মানুষ। তবু তারাও তখন পূর্বপুরুষের বনেদীয়ানার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে অচৈতক্ত

হয়ে। কিন্তু পাশাপাশি এই স্থুবিনয়বাবুর বাড়িতেই তখন অক্স ইতিহাস রচনা চলেছে। রাজনারায়ণ বস্থু বক্তৃতা করলেন—'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠহ' নিয়ে। বিলেতের টাইমস পত্রিকায় সে-রিপোর্ট ছাপা হলো। রাজনারায়ণ বস্থু বললেন—ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই উন্নতরূপ। ব্রহ্মানন্দ বিলেত্থেকে এসে 'ভারত-আশ্রম' করলেন। এখন যেখানে সিটি কলেজ ওইখানে ১৩ নম্বর মির্জাপুর খ্রীটের বাড়িতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলো। স্থবিনয়বাবু গিয়ে উঠলেন একদিন 'ভারত-আশ্রমে'।

জবা আবার বললে—এবার চলুন বাবা।

—হাঁা মা, যাই, কিন্তু চলে গেলে তো আর বলা হবে না, তোমার ভালো লাগছে তো স্থপবিত্র ?

জবা বললে—স্থপবিত্রবাবৃকে আজ অনেক খাটিয়েছি বাবা— ওঁর মা হয় তো খুব বকুনি দেবেন আমাকে।

- —তাই নাকি মা ! তবে তো দেরি করা উচিত নয়—কিন্তু সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের গোড়াকার গল্পটা শুনবে না আজ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন করে...
  - —না বাবা, সে-গল্পটা আজ থাক—অনেক দেরি হয়ে যাবে—
  - —তবে চলো।

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। সেকেও ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি।

এবার শেষ যাত্রা। সন্ধ্যে হবো হবো। সমস্ত ঘরে তালা লাগিয়ে দিলো ভূতনাথ। পুব দিকের ঘরের কাছে আসতেই জবা পেছনে এসে দাঁড়ালো। বললে—একটু দাঁড়ান ভূতনাথবাবু।

চমকে উঠেছে ভূতনাথ। এদিকটা অল্প-অল্প অন্ধকার। জিনিষপত্র খালি হয়ে যাবার পর একট্থানি গলার শব্দ সমস্ত বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। খাঁ থাঁ করা আবহাওয়ার মধ্যে যেন দম আটকে আসে। ভূতনাথ তথন সমস্ত দিনের পরিপ্রামে ক্লাস্ত। হঠাৎ বলে উঠলো—কে ?

জবা বললে-একটা কথা ছিল আমার।

জবার মুখখানা যেন রাগে কালো হয়ে উঠেছে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা না গেলেও অন্থমান করে নিলে ভৃতনাথ—যেন ভয়ক্কর কিছু ঘটেছে। বললে—বলো না ? জ্বা বললে—আর যদি কখনও দেখা না হয় আপনার সঙ্গে, তাই বলে রাখাই ভালো।

ভূতনাথ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—খুব জরুরি কথা কি ? খুব জরুরি কথা না হলেও খুব দরকারী।

- —সে কথা কি সকলের সামনে বলা যায় না <u>?</u>
- —সকলের সামনে শুনতে চান তো তাও বলতে পারি—কিন্ত তাতে আপনার মর্যাদা বাডবে না।
- —তোমার কাছে আজ নতুন কথা শুনছি জবা, মর্যাদার কথা নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না—কিন্তু যে-কথাই হোক— সেটা পরে বললেও তো চলতো—এখন তো তুমি খুব ব্যস্ত।
- —যত ব্যস্ততাই থাক, আমি কাজের মধ্যে এতক্ষণ ভূলে ছিলাম—কিন্তু মনে পড়েছে এখন।
  - —কিছু অন্থায় করেছি আমি <u></u>
- আপনার নিজের সাহস নেই বলে বাবার কাছে ননীলালকে পাঠিয়েছিলেন কী বলে ?
  - (क, ननीलां **ल** ?
- —শুধু তাই নয়, আপনার ছাড়পত্র না থাকলে এখানে ঢোকে সে কোন্ সাহসে? আপনি তাকে কেন বাবার কাছে পাঠিয়েছিলেন শুনি ?
  - --- বিশ্বাস করে**।** · · ·
- —বাবার সমস্ত সম্পত্তি সে আত্মসাৎ করতে চায়— এই সহজ কথাটাই সে বলতে পারতো কিন্তু ব্যাঙ্কের নাম করে সে ঠকাতে চায় কেন ? কেমন করে সে খবর পেলে যে আমরা আমাদের সমস্ত সম্পত্তি সমাজে দিয়ে দিচ্ছি।
- 🔪 ভূতনাথ অপরাধীর মতো বললে—সেটা আমিই বলেছিলুম।
- —শুধু বলৈননি, তাকে আবার পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে, সে তো আপনার নাম করেই কথাটা পাড়লে—নইলে ননীলালের এত সাহস হবে না যে আমার সামনে সে মুখ দেখায়। সমাজের কোনো মেয়ের সম্ভ্রম সে রাখতে পারেনি, কারো বিশ্বাস সে অর্জন করতে পারেনি, হতে পারে বড়লোক হয়েছে সে, বড় বড় জায়গায় তার খাতির হয়, কিন্তু আপনি তো জানেন আমরা সে-দলের নই।

আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব আলাদা, আমরা টাকা দিয়ে ঐশ্বর্য দিয়ে মান্তুষের বিচার করি না। মন্তুম্যুত্ব যার নেই, তাকে বাবা প্রশ্রেয় দেন না, আমরা যে-সমাজের লোক সে-সমাজে সকলের চেয়ে বড় মন্তুম্যুত্ব—বাবার কাছে এই শিক্ষাই আমি পেয়েছি এতদিন।

ভূতনাথ তালাচাবি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে— হয় তো আমি দোষীই জবা, কিন্তু বিশ্বাস করে। আমি তাকে এখানে পাঠাইনি।

জবা বললে—তা হলে সে এল কোন্ সাহসে ?

ভূতনাথ বললে—সে আমি জানি না, আর ননীলালকে যদি ভূমি ভালো করেঁ চিনেই থাকো ভো বুঝতে পারো যে আমার পাঠানোর ধার সে ধারে না।

- —কিন্তু আপনি তার বন্ধু! ভাবতেই যে ঘেন্না হচ্ছে।
- —বিশ্বাস করো জবা…

र्टिश मृत (थरक স্থবিনয়বাবুর গলা শোনা গেল—জবা—মা—

—আসি বাবা—বলে জবা চলে গেল।

ভূতনাথের শরীরের সমস্ত শক্তি এক নিমেষে যেন অন্তর্ধান করেছে। তালা নিয়ে খোলা দরজাটার সামনে যেন পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর অনেকক্ষণ পরে চাবির হিসেব করে যখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। স্থবিনয়বাবৃকে মুখ দেখাতেও লজ্জা হলো তার। ননীলাল কেন অমন করলো। 'সে তো সঙ্গে করেই নিয়ে যাবে বলেছিল!

সুবিনয়বাবু সিঁ জি দিয়ে ধীরে ধীরে নামছিলেন। তাঁর হাত ধরে জবাও নামছিল। পেছনে পেছনে সুপবিত্ত। সমাজের কয়েকজন ভদ্রলোকও এসে দাঁজিয়েছিলেন। পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্টলোকও ছিলেন। কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। ভূতনাথ গিয়ে ধরলো সুবিনয়বাবুকে। ধরে আস্তে আস্তে নামিয়ে আনলে।

গাড়িতে প্রচুর জিনিষপত্র বোঝাই হয়েছে। ছাদের ওপর আর জায়গা নেই। কয়েকটা দামী জিনিষ গাড়ির ভেতরে। পেছনেও বাঁধা রয়েছে কিছু মাল। ধীরে ধীরে স্থবিনয়বাবুকে গাড়িতে তুলে দিলে ভূতনাথ। বললে—একটু সাবধানে উঠবেন, মাথাটা বাঁচিয়ে।

তারপর জবা উঠলো। উঠে সামনের বেঞ্চিতে বসলো।

স্থবিনয়বাবু উপস্থিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে ত্থ' একটা কথা বলে স্থপবিত্রকে ডাকলেন—উঠে এসো, আর দেরি নয়, রাত হচ্ছে।

ভূতনাথও স্থপবিত্রকে বললে—উঠুন আপনি।
নিঃশব্দে স্থপবিত্রও গিয়ে উঠলো গাড়িতে।
আর জায়গা নেই কোথাও।
স্থবিনয়বাবু বললেন—ভূতনাথবাবু তুমিও উঠে এসো—

্ ভূতনাথ বললে—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি যা হোক করবো খন।

স্থবিনয়বাবু যেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—তাহলে মা, ভূতনাথবাবু কোথায় বসবেন !

ভূতনাথ তাড়তাড়ি বললে—আমি হেঁটেই যাবো খন।

- --ছাদে জায়গা নেই ? নয় তো পেছনে ?
- আমি হেঁটেই যাবো পেছন পেছন আপনি ভাববেন না। জবাও এতক্ষণে বললে—হাঁা, উনি হেঁটেই যেতে পারবেন। ওঁর হাঁটা অভ্যেস আছে খুব।

ভূতনাথ বলে উঠলো—হাা, আমার হাঁটা অভ্যেস আছে, গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দাও।

আর কেউ কিছু উচ্চবাচ্য করলো না। গাড়োয়ান ছেড়ে দিলে গাড়ি। একটা ঢি ঢি শঁক করলো মুথ দিয়ে। ঘোড়া ছটো প্রথমে একট্ নড়ে উঠলো। তারপর কলকাতার খোয়ার রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির চাকার কর্কশ শব্দ কানে আসতে লাগলো শুধু। স্থবিনয়বাব্র ইতিহাস চলতে লাগলো কর্কশ বদ্ধুর পথ ধরে। সেইতিহাস বড়বাড়ির মতো নিশ্চল স্থাপুর ইতিহাস নয়। অনেক পথ, অনেক ধাকা সামলাতে সামলাতে তাকে পৌছতে হবে বিংশ শতাকীর প্রথম দশকে। রামমোহন, বিভাসাগর, বিবেকানন্দর ধারা ধরে ধরে এসে পৌছবে নতুন সভ্যতার সিংহছারে।

ভূতনাথও হাঁফাতে হাঁফাতে চলতে লাগলো। গাড়ির পেছনে ছুটো লাল আলোর বিন্দু দেখা যায়। সেই অন্ধকারে লাল ছুটো বিন্দুকে নিশানা করে চলা। কোথায় বাগবাজার, কোথায় বারশিমলে! তা হোক, সে তো পাড়াগাঁয়ের ছেলে! সে ভাত খায়
বেশি, তার হাঁটা অভ্যেস আছে। অভ্যেস নেই স্থপবিত্রর। সে বড়
ভুলো মান্নুষ। ভাত খাবার কথা মনে থাকে না তার। এখনও তার
মা তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। কেমন করে যে সে সংসার করবে কে
জানে! বেশি পরিশ্রম করলে সে বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মুখের
চেহারা খারাপ হয়ে যায়। সে-ই বরং গাড়িতে যাক।

হাঁটতে হাঁটতে এক-একবার রাস্তার খোয়ায় হোঁচট লাগে স্কুতনাথের। তা হোক। স্থপবিত্র তো গাড়িতে চড়েছে। স্থপবিত্র অত হাঁটতে পারবে কেন। স্থপবিত্রকে অত হাঁটালে হয় তো তার মা রাগ করবে। রাগ করবে জবার ওপর।

সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উৎরে গিয়েছে। কয়েকটা খোলার বাড়ি ট্রাম রাস্তার ধারে। রাস্তায় গ্যাসের আলো হয়েছে। বাড়ির ভেতরে সব টিম টিম করে তেলের আলো জ্বলছে। একটা মোড় ঘুরতেই গাড়িটা চোখের আড়ালে চলে গেল।



বার-শিমলের পথে একলা হাঁটতে হাঁটতে ক'দিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়লো ভূতনাথের।

হঠাৎ ভূতনাথের মনে হলো—তাই তো—এতক্ষণ মনে ছিল না—বংশী যে বার-বার করে বলে দিঁয়েছিল সকাল সকাল বাড়ি আসতে। ছোটবোঠান হয় তো সেজে-গুজে তৈরি হয়ে বসে খাকবে। মিয়াজান গাড়ি নিয়ে হাজির। হয় তো বংশী সারা বাড়ি খোঁজাখুঁজি চালিয়েছে। এখন আর বড়বাড়ির সে-জাঁক নেই। ছুট্কবাব্র গানের আসরই বসে না। সারা উঠোনটা এখন যেন খাঁ খাঁ করে। শুধু যেন শৃত্য পুরীর সামনে ব্রিজ সিং বন্দুক নিয়ে ঝিমোয়। আগে পায়চারি করতো, এখন ঝিমোয়। হাবুল দত্ত এখন এসে সেই যে ঢোকে মেয়ে-জামাই-এর ঘরে আর বেরোয় সেই রাত্রে! কী ফুস-মন্তর দেয় কে জানে! মেজবাবু একাই চালিয়েছে তার নৈশ উৎসব। আজো হাসিনী আসে, মেজ-

মাঠাকরুণ আদে, পানের ভিবে নিয়ে বড়মাঠাকরুণও আদে চ
সেদিন হঠাৎ নায়ে বাঈ-এর নাচ-গানও হয়ে গেল। কিস্তু তেমক
যেন জমলো না। বাঈজী এলে তিন দিন ধরে গানবাজনা চলতো
আগে। একদিনে কখনও শেষ হয়নি আসর। নায়ে বাঈ গজলা
গেয়েছে, ঠুংরি গেয়েছে, কিস্তু তেমন বাহবা পায়ান যেন এবার চ
মেজবাবুর যেন তেমন মেজাজ ছিল না। নাচতে নাচতে মোহরু
পুলে নিয়েছে ঠোঁট দিয়ে। কিস্তু ওই একবারই। আর মোহরু
পড়েনি রূপোর থালায়। এবার যাবার সময় বেনারসীর চমকদার
ভড়নাও পেয়েছে। যেমন পায় অশ্ববার। কিস্তু তেমন খুশি হয়নি
যেন বাঈজী। মুয়ালাল তেমন করে সারেঙ্গী বাজাতে বাজাতে
লুটিয়ে পড়েনি আসরের ওপর। নায়ে বাঈ-এর ঘোমটা ততটা
ফাঁক হয়নি নাচতে নাচতে। তাল কেটে গিয়েছে বার বার।
আসরের পর অনেক রাত্রে মেজবাবুর খাস কামরায় ডাকও পড়েনি
তার! এ যেন নেহাৎ নিয়ম রক্ষা। আহা, এসেছে আশা করে—
ফিরে যাবে! এমনি ভাব।

আর ছোটবাবৃ! ছোটবাবৃ কেন আবার যাবে জ্বানবাজারে! কিসের বিরোধ বাধলো বোঠানের সঙ্গে! মদ কি খায়নি ভালো করে ছোটবোঠান! কায়দা-কান্থনে কিছু ক্রটি ছিল কি! কিয়া হয় তো ঠিক বিয়ে করা স্ত্রীকে নিয়ে তেমন ফুর্তি হয় না। যেমন করে চুনীদাসী আদর করে আপ্যায়ন করে ঠিক তেমনটি হয় তো হয় না পটেশ্বরী বোঠানের। কিন্তু চুনীদাসীকেও তো সেদিনভালো করে দেখেছে ভ্তনাথ! চুনীদাসী তাকে সেদিনভালোমান্থবাবৃ' বলে ডেকেছিল! সত্যিই বাহাছরি আছে চুনীদাসীর! বার-শিমলেয় যেতে-যেতে সেদিনকার ঘটনাটা মন্দেপড়লো ভূতনাথের।

সেদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো ভূতনাথ, দেখতে পেয়েছে বৃন্দাবন চ বললে—আমি চুনীদাসীকে বলেছিলাম আপনি আদবেন—তা চলুক এখন, এই তো তু' পা গেলেই আমাদের বাড়ি।

—না, না, তা হতেই পারে না বৃন্দাবন, আমার অফ্য কাজ-আছে, বিশ্বাস করো।

টানাটানি। কিছুতেই ছাড়ে না।

ভূতনাথ বললে—আমার অনেক কাজ হাতে, জানো তো পরের বাড়িতে থাকি—সময়ে না খেলে⋯

- —দে আমি শুনছি না শালাবাবু।
- —আচ্ছা, যাবো একদিন কথা দিচ্ছি—কিন্তু আজ নয়।
- —না শালাঝবু, সে হবে না।

শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো। আগে একদিন মাত্র ভূতনাথ এসেছিল বংশীর সঙ্গে। সেই দরজা পেরিয়েই সরু একফালি বারান্দা। তারপরেই ওপরে ওঠবার সিঁড়ি।

বৃন্দবিন আগে আগে চলতে লাগলো। বললে—চলে আস্থন শালাবাব্। ওপরে গিয়ে বৃন্দাবন যেন কাকে লক্ষ্য করে বললে— দেখা গো কাকে নিয়ে এসেছি!

- —কে রে ? মেয়ে গলায় কে যেন সাড়া দেয়। মনে **হলো** যেন চুনীদাসীর গলার আওয়াজের মতন।
  - —এই দেখো, চিনতে পারো!

ভূতনাথ একেবারে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! এক গা গয়না পরা চুনীদাসী বসে আছে তখন ফরাশের ওপর। সামনে পানের ডাবর। চুন, স্থপুরি, লবঙ্গ, এলাচের কৌটো। মোটা হয়েছে যেন আরো। ফরসা টক টক করছে গায়ের রং। পাতাকাটা চুল। ভূতনাথকে দেখে বাঁ হাত দিয়ে একটু ঘোমটা উঠিয়ে দিলে মাধায়।

—ওমা, তাই বলি, এসো, এসো।

রীতিমতো আদর অভ্যর্থনা। বৃন্দাবন ফরাশের সামনেটা একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ করে দিলে। বললে—বস্থন এখানে শালাবাবু আয়েশ করে—তারপর তাকিয়াটাও একটু সরিয়ে, দিলে ভূতনাথের দিকে।

বৃন্দাবন বললে—ভারী ভালোমানুষ এই আমাদের শালাবাবু, ছোটমা'র জত্যে কী কষ্টটাই না করে, জানলে চুনী।

সামনে ছটো পানের খিলি একটা রেকাবিতে করে এগিয়ে দিয়ে চুনীদাসী বললে—আহা, তা করবে না গা, যে ভালোমানুষ হয় তার সবই ভালো—খাও ভালোমানুষবাবু, পান খাও—ভাই।

ভূতনাথ যেন অবাক হয়ে গিয়েছে। দেয়ালের গায়ের তাকে

থের-থরে সাজানো বোতলের সারি। ওপাশে ঝালর দিয়ে ঢাকা একটা কী জিনিষ। বোধহয় হারমোনিয়ম। তার পাশেই উপুড় করা একজোড়া বাঁয়া তবলা। তারই পাশে একজোড়া ঘুঙুর। আর ঠিক মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে ঝুলছে একখানা তেল রং-এর ছবি। ছোটকর্তার।

বৃন্দাবন বললে—বেশ আয়েশ করে তাকিয়া হেলান দিয়ে বস্থন শালাবাবু—অমন আড়াই হয়ে আছেন কেন ?

ভূতনাথ হেলান দিয়ে বসে বললে—কই, আড় ই হয়ে নেই তো ?
—হাঁা, দিব্যি গা এলিয়ে দিন, দিয়ে চুনীর সঙ্গে গল্প করুন।
ক'দিন থেকে ভাবছি অত করে বলে এলুম শালাবাবুকে, একবার
এলেন না। তা চুনী বলছিল আসবে নিশ্চয়ই, বলেছে যখন ভালোমামুষবাবু, তখন আসবে নিশ্চয়ই।

চুনী পান চিবোতে চিবোতে বললে—সত্যি ভাই, ভালোমান্থ-বাবু, বলছিলুম ক'দিন ধরে, বলি সেই গেল, এত করে আসতে বলে দিলাম, একদিন এল না। একবার ভাবলাম নিজেই আবার যাই…তা গাড়িটা বেচে দিয়েছি শুনেছো বোধ হয়—তা এত রোগা হয়ে গিয়েছো কেন ভালোমান্থবাবু।

তারপর কী যেন ভেবে নিয়ে ডাকলে—ওরে বিন্দাবন—
ভূতনাথেরও হঠাৎ নজরে পড়লো বৃন্দাবন কোথাও নেই।
অথচ এতক্ষণ এখানেই ছিল!

- —যাই গো, বলে পাশের কোথা থেকে বৃন্দাবনের সাড়া এল।
- —পাথীটাকে ছোলা দিয়েছিস ? এই দেখো না, এই এক জ্বালা হয়েছে, ক'দিন থেকে পাথীটা মুখে কিছু কাটছে না ভাই, সাত দিকে সাত ঝঞ্চাট হয়েছে আমার—ছোটবেলা থেকে পুষেছি কি না, এখন মায়া পড়ে গিয়েছে।

वृन्मावन এल। हुनौमात्री वललि—थारकारक एउरक एम रखा।

ভূতনাথ চারদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো। ছোটবোঠানের ষরের সঙ্গে এ-ঘরের অনেক তফাং। কয়েকটা ছবি দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। বিলিতি ছবি বলে মনে হয়। শাড়ি খসে পড়েছে পরীদের গা থেকে। জলে স্নান করতে নেমেছে একজন পরী। পাহাড়ের ঝুরণার ধারে একটি পরী নিজের শরীরটার ছায়া দেখছে আপন মনে। কোথাও তিনটে পরী অপরূপ ভঙ্গী করে দাঁড়িয়ে আছে। কাপড়-জামার বালাই নেই কারো।

ঘরের মধ্যে যেন একটা কিসের তীব্র গন্ধ। অথচ ছোট-বৌঠানের ঘরে গেলেই সব সময় ধৃপ-ধুনোর গন্ধ নাকে আসে। কিন্তু এখানে অন্তর্কম। অচেনা একটা উত্তেজনা আসে আপনা থেকেই। বিছানাটা খুব পুরু। বসতেই আধ হাত গর্ত হয়ে যায়। মোটা-মোটা খান পাঁচ-ছয় তাকিয়া। বিছানার ওপরেই পানের রেকাবি, মশলার কোটো। আর ঘরের এক কোণে একটা গড়গড়া। তলাটা রূপোর মতো ঝক ঝক করছে।

চুনীদাসী বললে—অমন আড়ষ্ট হয়ে বসে কেন ভালোমান্থ-বাবু, ভালো করে হেলান দাও ভাই।

ভূতনাথ দেখলে চুনীদাসীর নাকেও একটা হীরের নাকছাবি। অনেকটা যেন বৌঠানের নকল। কিন্ত চুনীদাসী পান খায় বৌঠানের চেয়ে বেশি। সেদিন এই বিছানার ওপরেই ছোটকর্তা শুয়ে ছিল। কিন্তু সেদিন চুনীদাসীকে এত স্থুন্দর মনে হয়নি। আজ যেন বড় ভালো লাগতে লাগলো চুনীদাসীকে।

চুনীদাসী খানিক পরে বললে—তামাক দিতে বলবো ? তারপর ভূতনাথের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে—তোমার ভয় নেই ভালো-মানুষবাবু, বামুনের হুঁকোও আছে।

তামাক খায় না শুনে চুনীদাসী কিন্তু অবাক হলো না। বললে
—আমারও তামাক খেতে ভালো লাগে না—আর তেমন তামাক
আনতেও পারে না বিন্দাবন, ছোটবাবু রাগ করে বিন্দাবনের
ওপর, আগে ছোটবাবু তামাক খেতো, ঘর একেবারে গদ্ধে ভরপুর
হয়ে যেতো—সব জিনিষে আজকাল আগুন লেগেছে ভাই।

ভূতনাথ বললে—একটু জল বরং দাও—জল তেষ্টা পেয়েছে।

- जल (कन, अत्रवर निक ना।
- ---না, সরবং দরকার নেই, জলই যথেষ্ট।
- —সরবং তো হচ্ছে—তৈরি হচ্ছে, হলেই দিয়ে যাবে। রোজই সরবং হয় আমার এখানে, ছোটকর্তা খেতো কিনা—ছোটকর্তা কেমন আছে আজকাল ভালোমামূববাবু ?

ভূতনাথ বললে—দেই রকমই—একবার ওঠেন, আবার পড়েন।

—কেউ দেখে না বৃঝি ! চুনীদাসী বলতে লাগলো—আমি কড সাবধানে রাখতাম তাকে—কোনোদিন যদি বেশি মদ খেয়ে ফেলতো, বারণ করতাম, বলতাম। অথচ কারো স্হা হলো না—তা ছোটকর্তা কি ওমুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে !

ভূতনাথ বললে—আমি ঠিক জানি না, বংশী জানে।

— ওই একটা বদমাইস, বংশী। আমাকে বলে কিনা বেবুশ্যে। শুনিছি সব, বড়বাড়ির কি আমিই প্রথম নাকি ? মেজদি'র বাবার মেয়েমায়্র নেই ? কলকাতার কোনো বাড়ির খবর জানতে তো আর বাকি নেই। এখানে সবাইকে আসতে হয়েছে, কালী-পুজার দিন ছোটবাবুকে কে বাঁচালো শুনি ? নইলে আগুনে পুড়ে তো একাকার হয়ে যাচ্ছিলো! তা তো বংশী জানেনা।

ভূতনাথের চোখে বিস্ময় দেখে চুনীদাসী বললে—সে খবর জানো না ?

ভূতনাথ বললে—শুনিনি তো!

— ওই যে পাশের বাড়িটা দেখছো, ওর দক্ষিণে যে বাড়িটা, ওইখানে থাকে কতকগুলো মাগী, বাজারের মেয়েমানুষ, তা সেবার কালীপুজোর সময় ও-বাড়ির বাবুরা তুবড়ি জালান্তে খুব, ছোট-কর্তার সঙ্গে আমিও বাজি দেখতে উঠেছি ছাদের ওপর। একটা বাজি এসে পড়লো একেবারে আমার বাড়ির উঠোনে—আর সঙ্গে দেঙ্গে টেচিয়ে উঠেছে সুথী।

## ----সুখী কে <u>?</u>

875

- —আমার আগে একটা টিয়াপাখী ছিল, তার খাঁচার ওপর এসে পড়েছে একেবারে—আর চেঁচাচ্ছে খুব। মরতে মরতে নেমে এলুম নিচে, দেখি তখন সুখীর শেষ অবস্থা ভাই, কেঁদে তো আমি বাঁচিনে—তা ছোটকর্তাকে চেনো তো তুমি, রেগে গেলে ও-মান্থবের জ্ঞান থাকে না, বললে—এখুনি তুবড়ি কিনে আনো—হাজার টাকার তুবড়ি।
  - ---হাজার টাকার ত্বড়ি ?
- —ছোটকর্তার তো হাজার ছাড়া কথা নেই—হাজার টাকা বলেই খালাস—তা বিন্দাবন গেল ত্বড়ি কিনতে—কিন্ত হাজার

টাকার তুবজ়ি কি চাট্টিখানি কথা। তা যা পাওয়া গেল, কুজ়িয়ে-বাজিয়ে তথুনি নিয়ে এল কিনে।

ছোটকর্তা বলে-ছোঁড়ো সবাই ওদের দিকে।

তা সেদিন স্বাই এসেছিল, মধুস্দন, লোচন, আমার দারোয়ান, চাকর, স্বাই।

- —মধুস্দন কি এখানে আসে নাকি ? ভূতনাথ জিজেস করলে।
- —হাঁা, রোজই তো আসে। ওরা তো আমার দেশের লোক। রোজ সরবং খেয়ে যায়—তা তুমি জানতে না ভালোমান্থবাবৃ? মধুস্দন আসে, লোচন আসে, মাঝে-মাঝে শ্রামস্থলর, বেণী, আগে শশীও আসতো, বিন্দাবন যে সরবংটা তৈরি করে ভালো, ওর যে নাম-ডাক আছে কলকাতায়।

তারপর চেঁচিয়ে ডাকলো চুনীদাসী—হাঁা রে, সরবং হলো তোদের ? তা তারপর কী হলো বলি—শোনো ভাই।

চুনীদাসী আর একটা পান মুখে পুরে দিলে। তারপর বোঁটায় করে খানিকটা চুন। তারপর জদার কোটো খুলে মুখে পুরে দিলে খানিকটা। একমুখ পান, রসে বোধ হয় সমস্ত মুখখানা ভরে উঠেছে। তারপর সরে গিয়ে ফরাশের বাইরে পিকদানিটায় খানিকটা পিক ফেলে মুখ মুছতে মুছতে বললে—পান মুখে দিয়ে গল্প করতে পারি নে ভাই আমি।

**ভূতনাথ বললে—তারপর কী হলো?** 

আবার মুখে রস জমে উঠেছে। চুনীদাসী আবার সরে গিয়ে পিক ফেললে। বললে—দূর হোক গে ছাই, মুখটা ধুয়েই ফেলি। দুর্দা খেয়ে তোমার সঙ্গে গল্প করতে জুত হচ্ছে না, ডাকলে— থাকো, এক ঘটি জল দে তো মেয়ে ?

চুনীদাসীর পান খাওয়া, দোক্তা খাওয়া, ওঠা-বসা সমস্ত দেখতে দেখতে ভূতনাথের কেমন যেন একটা অভূত কথা মনে হলো। এই মেয়েকে নাচলে কেমন দেখাবে, কে জানে। ছোটকর্তা তো অল্পে সম্ভষ্ট নয়! ছোটবাবুকে তৃপ্তি যে-সে দিতে পারে না। শুধুরূপ, আর রূপের বাহার থাকলেই চলবে না। সে-রূপের প্রকাশ চাই। অঙ্গভঙ্গি চাই। রূপকে বিকৃত করে, বিশ্লেষণ করে তবে ছোটকর্তার শাস্তি। এই ঘর। এই ঘরের মধ্যেই এতদিন ছোট-

কর্তা তার পরিতৃপ্তি খুঁজেছে এবং পেয়েছে। কিন্তু চুনীদাদীকে বাইরে থেকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। কোথায় এর বৈশিষ্ট্য। কোথায় এর বৈচিত্র্য। এই মেয়েই হাসিতে, গানে, কথায়, নাচে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে ছোটকর্তাকে,। এখন দেখলে কেমন অবাক লাগে! অথচ বড়বাড়িতে যারা,পেশাদার নাচিয়ে গাইয়ে আসে, তাদের দেখেই বোঝা যায় । কজ্জনবাঈ, নায়ে বাঈ—তাদের চোখের চাউনি আলাদা। তাদের চোখও নাচে অনবরত। নায়ে বাঈ যখন গজল গাইছিল—'নয়না না মেরে—', তখন তা বোঝা যায়। হাসিনীকেও ধরা সহজ নয়। বড়মাঠাকরুণ বয়েসকালে নাচতে পারতা। পা দেখলে ধরা যায় এখনও। এক-একদিন গাড়িতে ওঠবার সময় পায়ের য়েটুকু কাপড় সরে গিয়েছে তা দেখে বুঝেছে ভূতনাথ। বুড়ী হয়ে গেলেও আঁটোসাঁটো দেহ। কিন্তু এই চুনীদাসী যেন এক আশ্চর্য মেয়েমানুষ। ভূতনাথের এমন মেয়েমানুষের সঙ্গে এই প্রথম মুখোমুখি কথা বলা।

চুনীদাসী গল্প করে যায়। বলে—. তুবজি ফাটছে দমাদম শব্দে। ও-বাজিতে ছাদের আলসের ওপর সার-সার চল্লিশটা তুবজি বসিয়ে চল্লিশটা মেয়ে একসঙ্গে আগুন ধরিংয় দিচ্ছে। চল্লিশটা তুবজি অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ করে শোঁ শোঁ শব্দে ফুলের তোজার মত উজে চলেছে। একসঙ্গে চল্লিশটা মেয়ের হুল্লোড়। আর তাদের এক শাঁ বাবুরা। পাজাটা মাত হয়ে উঠেছে। ছাদের ওপরেই মাছর পেতে হারমোনিয়ম নিয়ে নাচ-গান চলেছে। এক শাঁ বাবু একসঙ্গে চিংকার করে ওঠে—কেয়াবাং—কেয়াবাং—

হঠাৎ এদিক থেকে বিন্দাবনও ছুঁড়লো ত্বড়ি। ত্বড়ির ঝাঁক ! ও-মা-গো—বলে ছিটকে পড়লো মেয়েদের দল ! গান-বাজনা মাথায় উঠলো তাদের। শাড়িতে, সেমিজে আগুনের ফুল্ফি লেগেছে। উদ্ধাম হয়ে উঠেছে আসর। তারপর আরো ত্বড়ির ঝাঁক গিয়ে পড়লো আবার।

ছোটকর্তা বললেন—দে বৃন্দাবন, সব মাগীদের পুড়িয়ে মার, পাঁচ আনার তুবড়ি নিয়ে বাজি পোড়াতে আসে।

নিচে ছিল মুসলমানদের হোটেল। সেখানে গিয়েও পড়লো কয়েকটা। রাস্তায় লোক জমে গেল। এক-একটা তুবড়ি শোঁ শোঁ করতে করতে যায় আর ছাদের ওপর পড়ে ছত্তখান হয়ে যায়, আগুনের ফোয়ারা ছোটে। কিলবিল করে ওঠে মাগীগুলো। মাগীরা বলে—এ কী কাণ্ড মা, পালিয়ে যাই নিচে।

কিন্তু বাবুরা,ছাড়বে কেন ? তারা পয়সা খরচ করে ফুর্তি করতে এসেছে, এত সহজে মাটি হবে সব ! ছ্'একটা মাগী মরলো কি গেল, তাতে তাদের কী। সারা বছরে যাদের বাবু জোটে না, কালী-পুজোর দিন তাদের ঘরেও লোক আসে। ছটো ভালো-মন্দ জিনিষ পেট ভরে খেতে পায়। মাংস হয়, ভালো ভালো মদ আসে—ভালো জামা-কাপড় পায়, সেদিনটা এমন করে নই হবে নাকি! গঙ্গায় গিয়ে দেখেছি, পানসির ভাড়া চৌডবল হয়ে গিয়েছে। কালীপুজো, কার্তিক পূজো—এগুলোই তো ওদের মরশুম। গল্প করতে করতে চুনীদাসী আবার ডাকলে—সরবৎ হলো তোর বিন্দাবন ?

ভূতনাথ বললে—তারপর ?

—তারপর একটা তুবড়ি এসে পড়লো একেবারে ছোটকর্তার গায়ের···

হঠাৎ বৃন্দাবন সরবং নিয়ে ঘরে চুকলো। বললে—ধরুন শালাবাবু।

বিছানার পাশে রাখলো হু' গেলাশ সরবং। রূপোর গ্লাশ। বেশ ঝকঝক করছে। ওপরে বুন্দাবনী কাজ করা। একটাতে লেখা চুনীদাসীর নাম। আর একটাতে কৌস্তভমণি চৌধুরীর। ছোট-কর্তার গেলাশটা ভূতনাথের সামনে রুাখলো বুন্দাবন। আবার বললে—চোঁ-টো করে মেরে দিন শালাবাব্, দেরি করবেন না।

বৃন্দাবন চলে গেল। ভৃতনাথ বললে—কিসের সরবৎ এ ?

—থেয়েই দেখো না ভালমামুষবাবু, তেঁতুল দিয়ে বেশ করে গেলাশ মেজে দিয়েছে, বামুনমামুষকে কি আমরা যা-তা জিনিষে খেতে দিতে পারি—নাকি আমাদের আকেল বিবেচনা নেই ?

ভূতনাথ তবু দ্বিধা করতে লাগলো। সিদ্ধি নয় তো ? সেবার ছুট্কবাবুর আসরে সিদ্ধি থেয়ে কী কাণ্ড—প্রাণ যায় আর কি—মনে হয় বুঝি সমস্ত বাড়িটা উল্টে যাচ্ছে।

চুনীদাসী ততক্ষণে নিজের গেলাশটা নিয়ে চুমুক দিতে শুক

करतिष्ट। সমস্তটা শেষ করে মুখ দিয়ে একটা শব্দ বার করালে — আঃ, বেশ হয়েছে সরবংটা।

কিন্তু এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটে গেল। সরবং মুখে তুলে চুমুক দিতেই মাথাটা যেন হঠাং ঘুরে উঠলো ভূতনাথের। আর সঙ্গে সঙ্গে হাত পিছলে গেলাশটা কাত হয়ে পড়েছে।

— ঐ যাঃ, কী হলো—চুনীদাসী হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে ধরতে গেল। কিন্তু তার আগেই যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। সরবং গড়িয়ে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। একাকার হয়ে গিয়েছে সমস্তটা জায়গা। চুনীদাসী বললে—পড়ে গেল গু দেখি দেখি গু

তথন বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে ভূতনাথ। তার নিজের জ্বামায় কাপড়েও পড়েছে। বিছানাটাও নষ্ট হয়ে গেল।

চুনীদাসী এগিয়ে এসে নিজের শাড়ি দিয়ে ভূতনাথের হাত মুখ মুছিয়ে দিলে। ভূতনাথের দিকে চেয়ে যেন বৃঝতে পারলে ব্যাপারটা। ভূতনাথও অপ্রস্তুত হয়ে বললে—মাথাটা ঘুরে উঠলো কি না—

কিন্তু মনে হলো আর যেন বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারবে না ভূতনাথ।

—এখনো ঘুরছে মাথাটা ?

ভূতনাথ বললে—সরবতে কী ছিল ?

- —পাকবে আবার কী ভালোমানুষবাবু, সবাই খেয়েছে, এই তো আমিও খেলাম!
- —তা হলে এমন করছে কেন শরীরটা। ভূতনাথের মনে হলো সে বৃঝি এখনি টলে পড়বে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সমস্ত শরীরে যেন একটা দোলানি। ছুটুকবাবুর আসরে সিদ্ধি খেয়ে যেমন হয়েছিল এ তেমন নয়। যেন বিষ খেয়েছে সে। বিষ কখনও খায়নি ভূতনাথ। বিষ খেলে কেমন হয় তাও জানবার কথা নয়। কিন্তু তবু যেন মনে হলো তাকে এরা বিষ খাইয়েছে সত্যি-সত্যি। সমস্ত ঘরখানাও যেন তার সঙ্গে ভূলছে। দেয়াল, দেয়ালের ছবি, হারমোনিয়মের বাক্স। বাঁয়া তবলা জোড়া—
- —মাথাটা টিপে দেবো ? চুনীদাসী ভূতনাথের মাথাটা নিয়ে নিজের কোলের ওপর রাখলো। বললে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো তো ভালোমামুষবাবু ?

চুনীদাসীর কোলের ওপর শুয়ে কেমন যেন আরাম হলো। কেমন যেন এক অস্থা ধরনের স্বস্তি। মাথার তলায় চুনীদাসীর নতুন শাড়িটা কেমন যেন খস খস করছে। চুনীদাসী কি আতর মেখেছে! আতরের গন্ধ বুক ভরে টানতে লাগলো ভূতনাথ। মনে হলো চুনীদাসী তার মাথার চুলের মধ্যে যেন আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে টিপে দিচছে। কপালের কাছে হাতটা আসতেই কেমন আধ্রাম লাগে। চুনীদাসীর আঙুলগুলো কী নরম!

চুনীদাসী বললে—একটু ঘুমোবার চেষ্টা করে৷ দিকি ভালো-মানুষবাবু!

ভূতনাথ বললে—তোমার কাপড়টা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

- —তা যাক, এখন মাথা ধরাটা সারলো একটু ? বলে নিজের কাপড় দিয়ে ভূতনাথের মুখের ঘাম মুছিয়ে দিলে চুনীদাসী। সত্যি যেন আরাম হচ্ছে বেশ। ভূতনাথ বললে—তোমাদের শুব কষ্ট দিলাম।
- —কন্ত । কন্ত কিদের ভালোমামুষবাবু, আজ এলে গল্প করতে, তোমাকে আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, আর কী কাণ্ড বলো দিকি ? তা তোমার কিছু ভাবনা নেই।

ভূতনাথ বললে—বংশী হয় তো খুঁজবে, আজ সকাল সকাল ফিরতে বলেছিল। কাজও ছিল একটা।

— একটু ঘুমোও, ঘুমিয়ে নাও, শরীরটা ভালো হলে তোমায় গাড়ি ডেকে পাঠিয়ে দেবো—কিচ্ছু ভেবো না।

আবার চোখ বুজতে চৈষ্টা করুলো ভূতনাথ। কিন্তু মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে যায়। হঠাৎ একবার ভক্রা আসে আর মনে হয় ঘরে যেন অনেক লোকের ভিড় জমেছে। পুলিশ ভূকেছে ঘরে। বলছে—একে থুন করেছে কে ? আবার যেন মনে হলো বন্দাবন ঘরে ঢুকে দাঁত বার করে হি-হি করে হাসছে। চুনী-দাসী বলছে—এইবার একে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়, আর দরকার নেই। চুনীদাসীরও যেন অক্সরকম চেহারা। বোতল বার করে গেলাশে মদ ঢালছে। তারপর বললে—ডাক তো কাল্লুকে, তবলা বাজাবে। তন্ত্রার মধ্যে মনে হলো যেন চুনীদাসী শাড়ি খুলে ফেলেছে। চুলটা বেণী করে বেঁধে নিয়েছে। মাথায়

দিয়েছে পাতলা জাফরানি ওড়না। আর মখমলের ঘাঘরা পরেছে।
বুকে বেঁধেছে কাঁচুলী। তারপর ওধারে কারা তবলা বাজাছে।
গান গাইছে! আর ঘুরে ফিরে নাচছে চুনীদাসী। চুনীদাসীর
যেন আর সে-চেহারা নেই। মাঝে মাঝে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
অঙ্গভঙ্গী করছে। আসরে মদ উড়ছে, সিগারেটের ধোঁয়া জমেছে।
আর ওধারে এক কোণে বসে আছে ছোটকর্তা! বসে বসে রূপোর
গড়গড়া থেকে রিজন রেশমী কাগজে মোড়া ফরসি মুখে দিয়ে ধীরে
ধীরে তামাক টানছে। ঘুমের মধ্যেই মনে হলো—কখন সব
এল এরা। তাকে কি কেউ দেখতে পাছেছ না। ভয়ে জড়সড়
হয়ে চোখ মেলতেই সব দৃশ্য ছায়ার মতো যেন মিলিয়ে গেল।

চুনীদাসী ঠিক তেমনি করেই কোলে মাথাটা নিয়ে বসে আছে। বৃন্দাবনও সামনে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—ওই চোখ চেয়েছেন শালাবাবু।

চুনীদাসীও নিচু হয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বললে—এখন একটু আরাম হচ্ছে ভালোমানুষবাবু ?

ভূতনাথ বললে—ছোটকর্তা এসেছিল না ?

—কোথায়ু! না তো—স্বপ্ন দেখছো তুমি। তুমি ঘুমোও, ঘুমোবার চেষ্টা করো।

বৃন্দাবন হঠাৎ বললে—আচ্ছা শালাবাবু, ছোটকর্তাকে একবার নিয়ে আসতে পারেন না এখানে, একদিন শুধু আসবে—একবার।

ভূতনাথ অভিভূতের মতো হাঁ করে চেয়ে রইল বৃন্দাবনের দিকে। বৃন্দাবন আবার বললে—একবার যদি নিয়ে আসতে পারেন। শালাবাবু তো আপনার জীবনে খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না আর।

চুনীদাসীও বললে—এই দেখছো তো ভালোমানুষবাব্, এই ঘরবাড়ি, আমার গয়নাগাঁটি—সব তোমার হবে।

রন্দাবন বললে—ছোটমা আপনাকে আর কী দিয়েছে শুনি দূ এত যে করেন তার জন্তে, ভালো করে তো খেতেও দেয় না শুনেছি। কেন ওখানে পড়ে আছেন—ওই যে ছোটমা'র সক। সম্পত্তি, ও-সব নেবে বংশী, মদ তো ধরিয়েছে, এখন মদের মুখে বেছ'শ করে সিন্দুক খুলে সব নেবে আজে। চুনীদাসী বললে—আর এক কাজ করতে পারো না, ছোট-বৌঠানের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব—একদিন একটা কিছু খাইয়ে শেষ করে দেবে একেবারে—জন্মের মতো সাধ মিটে যাবে।

বৃন্দাবন বললে—তার দরকার নেই, আপনি একবার ছোটকর্তাকে, আনবেন এখানে, আমি শুধু এক গেলাশ সরবং খাওয়াবো তাকে। এবার নতুন একরকম সরবং—সে খেলে আর বাড়ি ফিরতে মন চাইবে না।

এত সব কথা। কথা আর প্রশ্ন। ভূতনাথের মাথাটা আবার 
ঘুরতে লাগলো। চোখ বুজতেই আবার সেই সব দৃশ্য। চুনীদাসী
এবার গায়ের ওড়না, ঘাঘরা, কাঁচুলী সব খুলে ফেলেছে। পায়ে
শুধু ঘুঙুর। ঘুরে ঘুরে উদ্দাম হয়ে নাচছে। ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে
মাথার বেণীটা উচু হয়ে হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ছোটকর্তা
গড়গড়া থেকে মুখ নামিয়ে আর একবার গেলাশে চুমুক দিলে।
এমন সময় যেন হুড়মুড় করে পুলিশের দল ঘরে চুকে পড়লো।
বললে—ভূতনাথবাবুকে খুন করেছে কে গ তারপর আবার যেন
মনে হলো ছোটকর্তার হাতে হাতকড়া বাঁধা, চুনীদাসীর হাজে
হাতকড়া বাঁধা, বৃন্দাবনের হাতে হাতকড়া বাঁধা, সকলকে পুলিশে
ধরেছে! হঠাৎ আবার চোখ খুললো ভূতনাথ। চুনীদাসী তথনও
তার মাথাটা কোলে নিয়ে তেমনি বসে আছে।

আর বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে আছে মুখ গম্ভীর করে, আর তার পাশে রয়েছে মধুস্দন। বড়বাড়ির তোষাখানার সদার মধুস্দন। লোচন, শ্যামস্থলর আর বেণী!

ভূতনাথ কেমন অবাক হয়ে গেল। ওরা এখানে কেন ?

মধুস্দন বললে—যদি পারে কেউ তো শালাবাবৃই পারে, শালাবাবৃর সঙ্গে ছোটমা'র খুব মেলামেশা। এই তো ছুটুকবাবৃর বিয়ের সময় ছোটমা'ই শালাবাবৃকে কাপড়-জামা-জুতো দিয়েছে, অথচ দেখো না, আমরা এতদিন কাজ করছি, আমাদের বেলায় শুধু একখানা করে ধুতি আর গামছা।

লোচন বললে—আমি বলার মধ্যে বলেছিলাম, দৈনিক একটা করে আধলা—আর মিনি পয়সায় তামাক খেয়ে যাবে—যেমন সবাই খায়—বড়লোকের পয়সা—কে হিসেব রাখে—তাই-ই রাজী

হলেন না শালাবাবু, ছোটমা'র কাছে গুনেছি পাঁচ শ' টাকা জমা রেখেছে, বংশী নিজে বলেছে আমাকে।

বৃন্দাবন বললে—আচ্ছা, মধুস্দন কাকা, ছোটমা'কে মদ ধরালে কে ?

মধুস্দন বললে—ওই বংশী, বংশী আর ওর বোন চ্স্তা—সক্রনাশ তো ওরা ত্রজনেই করছে।

লোচন বললে—সব্বনাশের আর বাকি আছে কি। বৃন্দাবন বললে—তা গাড়ি কেন বেচে দিলে মেজবাবু ?

বেণী বললে— ও-গাড়ি মেজবাবুর পছন্দ হলোনি যে, বিলেত থেকে নতুন গাড়ি আসছে যে বাবুর জন্মে।

মধুস্দন ধমক দেয়—তুই থাম, জানিস তো সব, এবার স্থচরের প্রেজারা বসিয়ে দিয়েছে একেবারে। ছুটুকবাবুর বিয়েতে কেউ নজর দিতে এল না, কত গিয়ে বললাম—ধয়া দিলাম দোরে দোরে, বললে— বিলের জল শুকিয়েছে আজ দশ সন, গেল বছরে বাঘ এসেছিল বাদায়, ধনে পেরাণে মরছি আমরা থেয়াল নেই তোমাদের, বলো গিয়ে নায়েববাবুকে পেয়াদার পো, আমরা বাঁচলি জমিদারের নাম। মেজবাবু সব শুনে বললে—এবার আমি নিজে যাবো, চাবুক নিয়ে যাবো।

বৃন্দাবন বললে—যাবে নাকি মেজবাবু ?

—মেজবাবু আর যেয়েছে! সরকার মশাই বললে—ও মেজবাবু গোলেও যা হবে, না গেলেও তাই হবে।

বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করে-কী হবে ?

—কলা হবে —বলে বুড়ো আঙুল উচু করে দেখায়। বলে—
আমার কি, আমি গিয়ে উঠবো নিজের ঘরে, স্থ্য-ভাত কপালে
না থাকে হ্থ-ভাতই খাবো। কলকাতার আর সে-স্থু নেই
বিন্দাবন, আমার জ্যাঠা আসতো এখানে, রথের সময় ফিরে গিয়েছে
চার কুড়ি পাঁচ কুড়ি টাকা নিয়ে। যেবার সেপাইরা ক্ষেপে উঠলো
কলকাতায় বারাকপুরে, সেবার কত সস্তায় জমি-জমা কিনলে, পুকুর
কাটালে, তুলসীমঞ্চ করে দিলে আমাদের গাঁয়ে, সাত দিন যজ্ঞি
হলো বাড়িতে।

লোচন বললে—কেন, বড়বাড়িতেই কি কম সুখ ছিল নাকি—

বড়বাবু তখন বেঁচে, সকালবেলা কুন্তিটুন্তি করে এসে সবে বসেছে নাচঘরে, আমি বেশ করে তামাক সেজে দিয়েছি গড়গড়ায়, মেজাজ ভালো ছিল—সন্ধ্যেবেলা বখশিশ হয়ে গেল এক টাকা—এখন শুধু শুখো মাইনে !

রন্দাবন হতাশ হয়ে যায়। বলে—চুনীদাসীকে তুই বৃঝিয়ে বল তো—ও যে অত ছোটবাবু ছোটবাবু করে—ছোটবাবু ছাড়া কি আর বাবুনেই কলকেতা শহরে। এই তো ঠনঠনের ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্ত রয়েছে—আসবে বলেছে আমাকে—কিন্তু ও কেবল বলে—ছোটবাবু।

মধুস্থান বলে—ছোটবাবুতে আর শাঁস নেই রে, যেটুকু আছে বংশীই সব খেয়ে নেবে—দেখিস।

ভূতনাথ আবার চোখ বুজলো। যেন সব গোলমাল হয়ে যায়
আবার। মনে হয় যেন সে স্বপ্ন দেখছে। যেন সে শুয়ে আছে
ছোটবোঠানের ঘরে। ছোটবোঠানের তখন বেসামাল অবস্থা।
টানছে কেবল ভূতনাথকে। বলে—ছোটকর্তা যদি জানবাজারে
যায়—আমিও থাকবো না বাড়িতে। কোথায় যাবি বল তো
ভূতনাথ, বরানগরের বাগানবাড়িতে যাবি! খড়দ'র রামলীলার
মেলায় ? গঙ্গায় বেড়াবি পানসিতে চড়ে ? তারপর হঠাৎ যেন
খানিকটা আতর ঢেলে দিলে ভূতনাথের গায়ে। তারপর চিক্রণী
দিয়ে চুলটা আঁচড়ে দিলে। তারপর বোতল থেকে খানিকটা ঢেলে
গেলাশটা বাড়িয়ে দিলে ভূতনাথের দুকে। বললে—খা, একট্
চেখে দেখ।

ভূতনাথ বললে—খাবো না আমি, বমি আসবে।

- কিচ্ছু হবে না, ওরকম আমারও হতো, একটু একটু অভ্যেস কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।
- —কিন্তু কার ওপরে রাগ করে নিজের এমন স্বর্বনাশ করছো বৌঠান ?
- দূর, রাগ হতে যাবো কেন, দেখবি এ-খেলে আর রাগ ছঃশ কিচ্ছু থাকে না, মনে হবে তোর সব আছে, মনে হবে তোর ছেলে আছে, সংসার আছে, স্বামী আছে—

্হঠাৎ ৰাইরে যেন কার জুতোর মশ মশ আওয়াজ হলো।

স্বাই সম্ভ্রস্ত হয়ে উঠেছে! বৃন্দাবন এক মুহূর্তে বাইরে গিয়েই আবার দৌড়ে ফিরে এসেছে ঘরে।

চুনীদাসী জিজেস করলে—কে ? কে আসছে ?

—ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্ত, পালাও মধুস্দন খুড়ো, যা লোচন, তোরা যা এ-ঘর থেকে—কালকে দত্তম্পাইকে আসতে বলেছিলাম কি না ?

কথাটা শুনেই চুনীদাসী ভূতনাথের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দিলে। তারপর ছ'হাত দিয়ে থোঁপাটা ঠিক করে নিতে নিতে বললে—ভালোমানুষবাবৃকে ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যা তো বিন্দাবন!



নটে দত্তকে ভূতনাথের এই প্রথম দেখা। বেশ লম্বা চেহারা। ছোটবাব্র মতো অমন গায়ের রঙ নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো। বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চাইলে একবার ভূতনাথের দিকে। ভারপর যেন বৃন্দাবনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—এ কে ?

वृन्नावन की वलाल वाका शल ना।

চুনীদাসী যেন বিরক্ত হয়ে বললে—বিন্দাবন, একে সরিয়ে নিয়ে যা না তাড়াতাড়ি!

বৃন্দাবনকে আর সরাতে হলো না। ভূতনাথ নিজেই উঠলো।
সমস্ত শরীর যেন টলছে। ওঠবার ক্ষমতাও যেন তখন আর নেই
তার। তবু উঠতে হয়। মধুস্দন, লোচন ওরা সব কখন এক
ফাঁকে সরে পড়েছে। ভূতনাথ দরজার কাছে এল। বৃন্দাবন ধরতে
এসেছিল। বললে—একা বাড়ি যেতে পারবেন শালাবাবু ?

—তোমার ভয় নেই বৃন্দাবন, আমি ঠিক যেতে পারবো।
কথাটা বললে বটে কিন্তু যেন শক্তি নেই সভ্যি-সভ্যি তার শরীরে।
আন্তে আন্তে সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নেমে এসেও যেন ঠিক হদিস
পাওয়া গেল না কোন্ দিকে রাস্তা। পেছনে যেন কারা হো হো
করে হেসে উঠলো। বিদ্রাপের হাসি। ভূতনাথের সেদিন মনে
হয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করে তাদের হাসি যেন অকারণ। সে তো

চুনীদাসীর কাছে নিজের ইচ্ছেয় আসেনি। তবে সে নেশা করেছে বলে কি হেসেছে। অথচ নেশা তো সে করতে চায়নি। কিন্তু তাকে নেশা করিয়েই বা তাদের লাভ কী! তাকে দিয়ে তাদের কী উপকার হবে! ছোটকর্তাকে এখানে পাঠাবার মালিক নাকি সে। সে বললেই বা ছোটকর্তা আসতে যাবে কেন! আর তা ছাড়া ছোটবৌঠানই বা এসব শুনলে কী বলবে।

রাস্তায় নেমে কোন্দিকে ভূতনাথ যাবে তা যেন হঠাৎ ঠিক করতে পারলে না। কলকাতার রাস্তায় তখন বেশ অন্ধকার। রাত হয়েছে বেশ। কয়েকটা দোকানে তখনও টিমটিম করে তেলের আলো জলছে। বউবাজারের বড়বাড়ি লক্ষ্য করে চলতে চলতে ভূতনাথের একবার সন্দেহ হলো—ঠিক পথেই চলেছে তো সে! রাত্তির বেলা কলকাতার যেন অহ্য এক রূপ। যেন আদিম কলকাতার এ এক অনার্ত চেহারা। এই স্তায়ুটিতেই বুঝি ছিল পর্তু গীজনের লুকিয়ে থাকবার জায়গা। সপ্তগ্রামের বন্দরে জাহাজ লুঠ করে মেয়েদের এনে লুকিয়ে রাখতো এখানে। এই কলকাতার জ্বলে। ভূতনাথের মনে হলো এখন যেন আবার জ্বলের মতন বীভংস মনে হচ্ছে এই কলকাতাকে। আর একটু এগোলেই যেন রতন সরকারের বাড়ি। ধোপা রতন সরকার। সাহেবদের সঙ্গে মেয়েমায়ুষের দালালি করে বড়লোক হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ যেন বড় ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। বইতে পড়া সেই কলকাতার সঙ্গে যেন হবহু মিলে যাছে। সেই ডিহি কলকাতার পশ্চিমে ভাগীরথী। উত্তরে স্তান্থটি, পূর্বে যতদূর যাও কেবল নোনা জমি। আর দক্ষিণ বরাবর গোবিন্দপুর। কলকাতার চারদিকে কাঠের বেড়া। ফ্যান্সি লেন-এর মোড় থেকে কাঠের বেড়া আরম্ভ। কেখান থেকে লারকিন্স লেন-এর ভেতর দিয়ে মিশেছে গিয়ে একেবারে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান খ্রীটে। তারপর বারোটা লেন, ম্যান্সো লেন, মিশন রো। সেখান থেকে বরাবর লালবাজার, রাধাবাজার, এজরা খ্রীট, আমড়াতলা খ্রীট, আর্মানিয়ান খ্রীট, হামাম গলি, মুরগী-হাটা, দর্মা হাটা, খেংরাপটি, বনফিল্ডস লেন, রাজা উড্মণ্ড খ্রীট দিয়ে এসে একেবারে গঙ্গার ধারে মিশেছিল। এই কয়লাঘাটা খ্রীট আর কেয়ার্লি প্লেস-এর মধ্যে ছিল পুরোনো কেল্লা। আর তার পেছনে

ছিল মালগুদাম ঘর আর ছোট ডক। চার্চ লেন আর হেস্টিংস্ স্থীট-এর মোড়ে মাটির বৃরুজের ওপর কামান সাজানো থাকতো।

চলতে চলতে ভূতনাথ যেন আর এক যুগে এসে পৌছে গিয়েছে।
নেশার ঘারে যেন মনে হচ্ছে যা কিছু দেখছে ভূতনাথ সবই
আচনা। এ-সব নতুন জায়গা। কোথায় জানবাজার, কোথায়
কসাইটোলা, কোথায় নাপতেহাটা, কল্টোলা, কোথায় কাঁসারি
পটি, হোগল কুড়িয়া, পাশিবাগান, উল্টোডিঙি, নারকেলডাঙা—
ভূতনাথ যেন সারা কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর্মানি পর্তু সীজ্জ্
আর ওলন্দাজেরা যেন আবার এসে পড়েছে কলকাতা শহরে।
মেটকাফ হল-এর কাছে যেন তাঁতিরা এসে আস্তানা করেছে
আবার। ওলন্দাজেরা এসে উঠেছে ব্যাঙ্কশাল খ্রীট-এর কাছে।
ক্যানিং খ্রীট-এর ধারে এসে উঠেছে পর্তু গীজ আর আর্মানিরা। আর
ওলান্দাজরা থিদিরপুর থেকে শুরু করে সাকরেলের খাল পর্যস্তু
বাণিজ্য জুড়ে দিয়েছে কাটিগঙ্গার ধারে ধারে। আলুগুদামের
ওপরেই যেন পর্তু গীজদের তুলোর গুদাম উঠেছে আবার।

চুনীদাসীর জানবাজারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পর্যস্ত ভূতনাথের যেন দিক ভুল হয়ে গিয়েছে। এ কোথায় সে এল! এ তো তাক চেনা কলকাতা নয়! কোথায় সেই মাধববাবুর বাজার। সেই বনমালী সরকার লেন! ভূতনাথের মনে হলো-সারা রাত যেন সে এমনি করেই সমস্ত কলকাতা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানবাজারের ফিরিঙ্গী পাড়ায় তখনও কিছু কিছু লোক জেগে আছে। কিন্তু ওদিকে চৌরঙ্গীর রাস্তায় লব যেন নিঃঝুম। রাস্তার ফুটপাথের ওপর সকালের কুলীকাবারিরা বেপরোয়া শুয়ে আছে। পথ বদলে আবার ভূতনাথ ফিরলো উত্তর দিকে। মোড়ের মসজিদটার সামনে তখন একটা যাঁড় বসে বসে জাবর কাটছে। কয়েকজন কাফ্রি যেন জাহাজ থেকে নেমে তখনও কলকাতা দেখা শেষ করে উঠতে পারেনি। টলতে টলতে পাশাপাশি ছড়ি দোলাতে দোলাতে চলেছে। হল্লা করতে শুরু করে দিয়েছে। তারপর একেবারে সোজা রাস্তা ধরে বৌবাজার। কিন্তু মেছুয়াবাজারের কাছে এসে যেন খেয়াল হলো। বনমালী সরকার লেন তো সে ছেড়ে এসেছে ष्यत्मक मृत्त । अथात्त कर्म ध्या निम श्ली है षात्र ध्यात्त वृक्षि हि पूत्र রোড। মাঝখানের গলিতে কয়েকটা খোলার বাড়ি। এক একটা দলে তু'তিন জন কাফ্রি যেন বসে বসে গল্প করছে চায়ের দোকানের সামনে। এ-পাড়ায় মদের দোকান যেন একটু বেশি। এখানে যেন এখনও বেশি রাত হয়নি। সন্ধ্যের মতো আবহাওয়া। ভূতনাথকে দেখেই যেন একদল কাফ্রি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। বড় ভয় হলো ভূতনাথের। এ-পাড়ায় এমন সময় তার আসা উচিত হয়নি। দিনের বেলা এদের এখানে দেখেছে ভূতনাথ। জাহাজ থেকে নেমে এরা হু'তিন জন মিলে এক-একটা খোলার বাড়ি ভাড়া করে থাকে। তারপর গুণুমি করে। অনেকবার লোক খুন হয়েছে এ-পাড়াতে। আগে 'সোমপ্রকাশে' প্রায়ই খুনোখুনির খবর থাকতো এখানকার। গলিগুলো স্পিল। এক একটা গলি কোথায় গিয়ে মিশবে কিছু বলা যায় না। এই রকম জায়গাতেই বুঝি ব্রজরাখাল একদিন গুণ্ডার হাতে পড়েছিল। ব্রজরাখালের ভয় ছিল না। গুণ্ডার দল সামনে আসতেই রুখে দাঁড়িয়েছিল ব্রজরাথাল। তারপর সে কী অলৌকিক সাহসের সঙ্গে সেদিন ব্রজরাখাল এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল—তা ভূতনাথ শুনেছে।

ব্রজরাখাল বলে—গুণ্ডারা হলো ভীরুর জাত—প্রথমটা রুখে দাঁড়ালে আর কিছু ভয় নেই।

কিন্তু ভূতনাথের তেমন সাহস নেই। এক জায়গায় জন পঞ্চাশ কাফ্রি ভিড় করে বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে। কালো কালো ভূতের মতন চেহারা সব। কোঁকড়ানো চুল। • একজনের হাতে লাঠি। ভূতনাথ নিঃশব্দে সরে আসছিল। হঠাৎ মনে হলো যেন তার সামনে আগে-আগে একটা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। লাল বাতি ছটো চেনা যায় অস্পষ্ট। এত রাত্রে এ-পাড়া দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি যায় কেন! ব্রজরাখাল এ-সব রাস্তা দিয়ে চলতেই বারণ করেছিল ভূতনাথকে। মিছিমিছি বিপদ ডেকে আনা। ঘোড়ার গাড়িটা দলের সামনে আসতেই কেমন যেন একটু মৃত্ব আলোড়ন শুরু হলো কাফ্রিদলের মধ্যে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই একজন উঠে গিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়ালো।

ভূতনাথও থেমে গিয়েছে। লুঠপাট করবে নাকি ওরা। চোখের

সামনেই খুনখারাপি হবে নাকি! খানিকক্ষণ দাঁড়ালো ভূতনাথ চুপ করে। তাকে কি কেউ দেখতে পায়নি! সারা মেছোবাজারের সব জায়গায় যেন এখন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। ওদেরই আধিপত্য এখানে। এখানে এখন যদি তাকে কেউ খুন করেও ফেলে যায় তো কেউ ধরবার নেই! পুলিশের চির্হুটুকু পর্যস্ত নেই কোথাও। শুধু নিবিড় অন্ধকার আর সেই পটভূমিকায় ওই ক'টা কাফ্রি গুলজার করছে সমস্ত পাড়াটা। সত্যি-সত্যি ভূতনাথের মনে হলো এ কলকাতা শহর নয়, এ যেন আদিম জঙ্গল। স্থন্দরবনের শেষ প্রান্ত। সমুদ্র থেকে চর উঠেছে। হোগলা বন আর গরান কাঠের জঙ্গল চারিদিকে। পতু গীজরা বুঝি সাতগাঁ থেকে জাহাজ সুট করে একপাল মেয়েমানুষ ধরে এনেছে এই জঙ্গলে। চড়া দামে বেচবে ইংরেজদের কাছে। ইংরেজরা তো বউ আনে না এদেশে। মোগল নবাব বাদশারা ইংরেজ মেয়ে দেখলে বড় নজর দেয়। একটা সাদা চামড়ার মেয়ে দিলে সমস্ত হিন্দুস্থানটার পত্তনি লিখে দিতে পারে। এমনি দর ওদের তখন। কিন্তু তবু মেয়েমামুষের অভাব মিটিয়েছে ওলন্দাজরা। মেয়েরা ইংরেজী ভাষা জানে না। কথা বলতে, ভাব করতে অস্থবিধে হয়। কিন্তু ধোপা রতন সরকার আছে। দোভাষী। এই দালালি করে করে ইংরেজীটা বলতে কইতে পারে। মেয়েমামুষ বেচে বেচে মোটা টাকা আয় তার।

রাত্রে যেন কলকাতার আদিম রূপ বেরিয়ে পড়ে শহরে। কত খুন হয় হ্যালিডে স্ট্রিট-এ, কত লুটপাট জ্বখম হয় খিদিরপুরের পোলের গুপর আর খুনখারাপি হয় মেছোবাজারে, দিনের কলকাতা তা জানতে পারে না। ল্যাণ্ডো গাড়ি চলেছে হয় তো টগবগ করতে করতে, হঠাৎ গলির ভেতর কোথা থেকে দৌড়ে আসে গুণ্ডারা। পাড়িতে উঠে মলমলের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে ঘড়ি, ঘড়ির চেন ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। সাঁইবাবার সাঞ্চিতে কত বাব্ নিঃসন্দেহে ঢুকেছে চা খেতে, তারপর জুয়া খেলার প্রলোভনে পড়ে ধন প্রাণ হারিয়ে চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ টেরও পায়নি। বেচারাম চাটুজ্জে মশাই আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য ছিলেন। থাকতেন বেহালায়। সমাজের সভার শেষে ঘাড়ার গাড়িতে ফিরছিলেন। খিদিরপুরের পুলের ওপর বলা নেই

কওয়া নেই তাড়া করলো কাফ্রিরা। কিন্তু বেচারাম চাটুজ্জে মশাই মোটা লাঠি নিয়ে যাওয়া আসা করতেন। সেদিন একাই আটকালেন কাফ্রি গুণ্ডাদের ওই এক লাঠির জোরে। তারপর ছুটুকবাবুর আসলের আর একদিন গান হচ্ছিলো। ভূতনাথ তবলা বাজাচ্ছিলো। হাঁফাতে হাঁফাতে বিশ্বস্তর হাজির।

—এত দেরি কেন রে বিশে ? প্রশ্ন করলে স্বাই। বিশ্বস্তরের গজল গানের জয়ে আসর জমছিল না এতক্ষণ!

বিশ্বস্তর তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—কম্বুলিটোলায় এক কাণ্ড হয়ে গেল। গুণ্ডারা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে লোহার সিদ্ধৃক নিয়ে উধাও।

ব্রজরাথাল যখন রাত্তির করে ফিরতো, কতদিন কত বিপদের কথা এসে বলেছে। দিনের বেলায় ততটা নয় কিন্তু রাত্রে এ-কলকাতা নরক হয়ে ওঠে। যে রামবাগানে সাহেববীণার ঘরে বৈদ্র্যমণি যেতেন তাকেই কতবার থানায় যেতে হয়েছে খুনের দায়ে। ওই পাড়াটাতেই খুন জখম হতো বেশি।

ভূতনাথ তখনও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। নিঝুম রাস্তার ওপর একটা ঘোড়ার গাড়ি। আর কাফ্রিরা তাকেই ঘেরাও করেছে। গাড়ির ভেতরে যদি কেউ থাকে! তা হলে চোখের সামনে হয় তো খুন খারাপি হয়ে যাবে! হঠাং যেন একটা গোলমাল শুরু হলো। গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দৌড়ে বুঝি পালালো। তারপর শুরু হলো আক্রমণ! গাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু সামান্ত আঘাতেই খুলে গেল সেটা। তারপর যে-কাণ্ড হলো…

ভূতনাথের মাথায় যেন তথন নেশা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে।
চোথে অন্ধকার লাগলো সব। হঠাৎ যেন সব ঝাপসা হয়ে এল।
আবার সব পরিকার। মনে হলো কোথাও যেন কেউ নেই।
সে যেন স্বপ্ন দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ যা দেখছিল সে,
সব তার কল্পনা। আবার মনে হলো—না! জাহাজ এসেছে
কলকাতায়। ঝড় জল বিহাৎ। মুন্সী নবকৃষ্ণ ছোট ছেলেটি
তথন। দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গার ধারে চাকরির চেষ্টায়। কোম্পানীর
সাহেবরা নামলে একটা চাকরির তদ্বির করতে হবে। কথনও
মনে হলো—কঙ্গকাতায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সিরাজ্বীকোলা।

পুড়ে ছারখার হচ্ছে ইংরেজদের কেল্লা। চার্চ লেন-এর মোড়ের.
কামানটা থেমে গিয়েছে। শুধু ধোঁয়া উঠছে অল্প-অল্প সামনের
নল দিয়ে। সিরাজউদ্দোলা ভারী খুশি। শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে
দেখছে আর হাসছে। আলীবর্দী খাঁ সত্যিই বলেছিল ইংরেজদের
না তাড়ালে তোমার রাজ্যে শান্তি আসবে না। 'সেই কলকাতার
নাম বদলে রাখা হলো আলীনগর। চোখের সামনে আকাশের
কালো মেঘের মতো সব দৃশ্য যেন ভেসে যায়। তারপর খানিকক্ষণের জন্ম মনে হয় সব ঠিক আছে। বড়বাড়ির চোরকুঠুরিতে
যেন সে শুয়ে আছে। দেয়ালের গায়ের উড়ন্ত পরীরা যেন সজীব
হয়ে উঠেছে। আন্তে আন্তে মাঝ রাত্রে যেন কে দরজায় টোকা
মারলো। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর জোরে, আরো জোরে,
কিন্তু দরজা খুলতেই একটা দমকা বাতাস এসে সমস্ত ঘরের
জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল।



জবাদের ঘোড়ার গাড়ির পেছনে চলতে চলতে সেদিনকার সব ঘটনা মনে পড়তে লাগলো ভূতনাথের। সত্যি সেদিন খুব নেশা হয়েছিল। একবার চিংকার করতে ইচ্ছে হয়েছিল ভূতনাথের। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়েও যেন গলা দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বেরোবে না। কিন্তু ভালো করে চোখ মেলে চাইতেই যেন বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গিয়েছে ভূতনাথ। সামনে চিংপাত হয়ে পড়ে আছে একটা দশা সই মানুষ! মানুষটার গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠতে হয়েছে। মরা মানুষ! এখানে এমন করে মরলো কি করে লোকটা! পালাতে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে থেমে গেল ভূতনাথ। মরা মানুষটা যেন হঠাৎ তাকে চোখ দিয়ে ডাকছে।

- —এদিকে আয়, আয় এদিকে, ভয় নেই আমি বদরিকাবাবু।
- —বদরিকাবাবৃ! এতক্ষণে চেনা গেল। সেই তুলোর জামা গায়ে। মোটা-সোটা দীর্ঘ চেহারা। মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আবার হাসছেও সঙ্গে সঙ্গে।

বদরিকাবাবু বললে—আমি মরে গিয়েছি।

#### —কী করে মর*লেন* গ

—ঘড়িতে দম দিতে গিয়ে পড়ে গেলাম উল্টে—ঘড়িও বন্ধ হয়ে গেল, আমার ট'্যাক-ঘড়িটাও ভেঙে গিয়েছে, আমারও দম আটকে গিয়েছে।

ভূতনাথ যেন জিজেস করলে—মারা গিয়েছেন তো কথা কইছেন কী করে গু

—মারা গিয়ে যে ইতিহাস হয়ে গিয়েছি, আমার আর কোনো ছঃখুনেই। ঘড়ি আর চলবে না। বড়বাড়ির ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মোটরগাড়ি এসেছিল সেটা চলে গিয়েছে। এখন বাবুরা কয়লার খনি কিনছে। জমিদারী বেচে দিলে—এবার কলির পাঁচিপো, কলি জানিস তো কে 

তুলাধের ঔরসে হিংসের গর্ভে কলির জন্ম। বলে হো হো করে হাসতে লাগলা বদরিকাবাবু। দেখতে দেখতে বদরিকাবাবুর চোখ ছটো জলতে লাগলো। আগুনের ফুলকির মতো। সাদা আর সবুজ আলো সে চোখে। আর তারপর হঠাৎ রং বদলে গেল সে চোখের। লাল হয়ে এল দৃষ্টি। টকটকে লাল। শেষে যেন ছটো স্থির বিন্দুর মতো। লাল বিন্দু ছটো আস্তে আস্তে যেন দৃরে সরে যাচেছ ক্রমশঃ।

অন্ধকার পরিবেশ। তার মধ্যে সেই লাল ছটি বিন্দু দেখে প্রথমে ভয় হলো ভূতনাথের মনে। তারপর সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেন মনে হলো কারা যেন কথা বলছে। জবার গলা। স্থবিনয়বাবুর গলা। স্থবিত্রর গলা। একি, বার-শিমলে এসে গিয়েছে! এতক্ষণে খেয়াল হলো ভূতনাথের যে, সে জবাদের ঘোড়ার গাড়ির পেছন-পেছন বার-শিমলের দিকে চলতে চলতে ক'দিন আগের ঘটনাগুলোই ভেবেছে শুধু।

জবার গলা কানে এল—হাঁ করে দেখছেন কি ভূতনাথবাবু— জিনিয় পত্তর নামাতে হবে না ?

স্থায়নয়বাবৃও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে তুলতে হবে।

ভূতনাথ এবার এগিয়ে গিয়ে বললে—আমি ধরছি, চলুন।

স্থবিনয়বাবু বিছানায় বসে বললেন—এ-বাড়ি করেছিলাম প্রথম ওকালতির আয় থেকে। অনেকদিন পরে আবার এখানে আসছি, অথচ মনে হয় যেন সব সেদিনের কথা। যেবার কেশববাবু 'সাধন-কানন' খুললেন, সেইবার এই বাড়ি ছাড়ি আমি। কেশববাবুর মতো আমরাও ক'জন মৃষ্টিভিক্ষা নিয়ে সংসার পরিচালনা করতাম, কয়েকবছর ওঁর দেখাদেখি নিজের হাতে রান্না, বাসন মাজা করেছি, মাটির পাত্রে জল খেয়েছি। শেষকালে 'ভারত-সভার' প্রতিষ্ঠা হলো—সে-সভা হওয়ারও একটা ইতিহাস আছে ভূতনাথবাবু। আনন্দমোহন বস্থু বললেন—আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কোনো সভা-সমিতি নেই, তা ঠিক করলাম তাই-ই হবে—আমাদের আপিস হলো তিরেনকাই নম্বর হ্যারিসন রোডে—এলবার্ট হল্-এ এক মিটিও হয়ে গেল—আর আমাদের দেখাদেখি শিশিরবাবৃ, ওই অমৃতবাজারের শিশিরবাবৃও করলেন 'ইতিয়া লিগ'।

হঠাৎ জবা ঘরে ঢুকলো—বাবা, আপনি আবার গল্প করছেন !

--না মা, পুরোনো কথা সব মনে পড়ছিল কিনা, তাই—তা
স্থপবিত্র কোথায় !

জবা বললে—স্থপবিত্র তো সারাদিনই খাটছে, তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম আমি—কিন্তু ভূতনাথবাবুকে ছেড়ে দিতে হৰে বাবা, ওর এখনও অনেক কাজ বাকি—নতুন বাড়িতে এসে—

—তা যাও না মা, ওকে নিয়ে যাও। আমি পরে গল্প করবো— ভোমার কাজটাই তো আগে মা।

অনেক দিনের পুরোনো বাড়ি। নতুন করে এখানে বাস করবেন বলে আবার সব গোছানো হয়েছে। কিন্তু 'মোহিনী-সিঁহুর' আপিসের সে বাড়ির সঙ্গে যেন এর তুলনা হয় না। মাঝখানের একটা ঘর উপাসনার জ্ঞান্তে রাখা হয়েছে। মাঝখানে শুধু একটা বেদী। কাঠের চৌকির ওপর আর তার চারপাশে শতরঞ্চি পাতা। দেয়ালে জবার মায়ের আর বাবার ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হলো। আর তার ওপরে রাজা-রাণীর ছবি। জবার মায়ের কার্পেটের ওপর ক্রেমে বাঁধানো লেখাটাও—'গড সেভ দি কিং'। ভাঁড়ার ঘরটাই জবার নিজস্ব। রামহরি ভট্টাচার্যের আমলের কিছু কিছু পেতলের বাসন—ঘড়া, কলসী, থালা। বাড়ির লাগোয়া রান্নাঘর। এক একটা জিনিষ নিজে বয়ে নিয়ে এসে সাজিয়ে দিলে ভূতনাথ। এই বাড়িতে বিয়ের পর জবার আর স্থপবিত্রের সংসার পাততে হবে। স্থবিনয়বাব্র অবর্তমানে স্থপবিত্র এইখানে এসে উঠবে। কাজ শেষ করতে করতে অনেক দেরি হয়ে গেল ভূতনাথের।

জবা বললে—অনেক রাত করে দিলাম আপনার—একলা যেতে পারবেন তো ?

ভূতনাথ বললৈ—যাবার আগে একটা কথা তোমায় জিভ্জেস করবো জবা ?

- -- वनून।
- তুমি বিশ্বাস করো, ননীলালকে আমি পাঠাই নি, আমি শুধু বলেছিলাম ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।
  - আমি জানি, কিন্তু টাকার কথাটা ও জানলো কি করে?
- —দেটা আমিই বলেছি, ওর ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে অনেক স্থদ পাওয়া যাবে, তাই বলেছিলাম—আর আমাকে ও চাকরিও করে দেবে বলেছে। সব জায়গায় দেখেছি ওর খুব খাতির, বড়বাড়ির বাবুরা পর্যন্ত, পাথুরেঘাটার হাবুল দত্ত, ছুট্কবাবুর শশুর তিনিও তোওর সঙ্গে ব্যবসা করেন, গাড়ি কিনেছে, এই বয়সেই জুট মিলের কভ শেয়ার কিনেছে, কয়লার খনি করেছে, সায়েবরা পর্যন্ত ওকে টাকা দেয় বিশ্বাস করে, ওকে যদি তারা খারাপ লোকই জানতো তো এমন হয় কী করে! কলকাতায় ওর কী প্রভাব-প্রতিপত্তি জানো তুমি ?
- —সব জানি ভূতনাথবাবু, সব জানি, আপনাকে আর ননীলালকে আমায় চিনিয়ে দিতে হবে না।
  - —তা হলে আমার অপরাধটা পেলে কোথায় ?

জবা বললে—ওকে যদি আর কখনও এ-বাড়িতে আনেন তো এ-বাড়িতে আপনারও প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। ওকে যে সেদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিই নি, সে শুধু আপনার জন্তে। আমি যখম কলকাতায় প্রথন এলাম, আমাকে পড়াতো মেমসাহেব, ছিলাম বলরামপুরে গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরে, হলাম একেবারে রাতারাছি মেমসাহেব, কিন্তু আমার সামাজিক শিক্ষাদিক্ষার সব গোড়া পত্তন যে সেখানেই হয়ে গিয়েছিল, তা ছাড়া বাবা আমাকে শিখিয়েছেন কাকে বলে মানুষ হওয়া, আমি ননীলালের কথায় ভুলিনি।

—কিন্তু এখন তো দেখছি টাকারই সম্মান দেয় লোকে—ক্ষ হাজার টাকা ও চাঁদা দিয়েছে জানো চারদিকে ? জবা হাসলো। বললে—আপনার রাত হচ্ছে, আপনি বাড়ি যান। একথা বলতে আরম্ভ করলে আর শেষ হবে না—মাঝে-মাঝে এসে দেখা করে যাবেন। নতুন বাড়িতে, নতুন পাড়ায় এসেছি— সামনে স্থপবিত্রর পরীক্ষা, ও হয় তো সব সময় আসতেও পারবে না।

ভূতনাথ তখনও দাঁড়িয়ে রইল। শুধু বললে—আমাকে আসতে বলা মানে কিন্তু কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো।

- আসবেন, যখন ইচ্ছে হবে, চলে আসবেন, বাবার স্বাস্থ্য স্বারাপ, আর তা ছাড়া বিয়ের সব কাজের ভার তো আপনাকেই নিতে হবে, সুপবিত্রও একলা সব পারবে না, আর আমিও না— হয় তো এমনি করে কষ্ট দেবো, খাটিয়ে নেবো রোজ।
  - —এমন খাটুনি খাউতে আমার কণ্ট নেই জবা।

জবা হাসলো। বললে—শেষে হয় তো একদিন আর দেখাই করবেন না ভয়ে। তারপর যখন একদিন আপনারও সংসার হবে, বিয়ে হবে তখন মনেও পড়বে না আর।

ভূতনাথ কী ভাবলো। তারপর বললে—আমার তো ওই দোষ, ভূলতে পারি না কাউকে—ভূলতে পারলে তো বেঁচে যেতাম। যারা আমাকে ভূলে গিয়েছে তাদেরও মন থেকে দূর করতে পারি না।

-—কিন্তু মনে রাখবেন, মনে রাখার দায়িছটা যেখানে এক-জনেরই, সেখানেই সম্পর্কটা চিরস্থায়ী হয়।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু সে দায়িজটা তুজনের হলে কত চমংকার হতো!

—তেমন ভাগ্য সংসারে ক'জনের হয় ?

ভূতনাথ জিজেস করলে—কিন্তু আমিও বুঝি সেই হতভাগ্যদের মধ্যে একজন গ

জবা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে—আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দেবো না—কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনার বাড়ি যেতে অস্থ্রিধে হবে না তো ?

ভূতনাথ এবার উঠলো। বললে—এবার আমি খুশি মনে বাড়ি যাবো জবা, কারণ আমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়ে গিয়েছি।

—ছাই জবাব পেয়েছেন—বলে জবা হাসতে লাগলো।

ভূতনাথ পেছন ফিরে দাঁড়ালো আবার। বললে—তবে কি ভূল হলো আমার ?

জবা বললে—না, দেখছি আপনার বাড়ি যাবার ইচ্ছে নেই নমোটে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু না শুনে যে যেতে পারছি না।

- —আপনি অভুত মানুষ তো, সারাদিন এত খাটালুম, তবু আপনার ঘুম পায় না—দেখুন তো, এতক্ষণ বোধ হয় স্থপবিত্র খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।
  - —কিন্তু আমি তো অত ভাগ্যবান নই।
- —যান, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করুন,
  ভামি চললুম—আমার অনেক কাজ বাকি এখনও।

এর পর ভূতনাথ চলেই এসেছিল সেদিন। রাত্রে বিছানায় শুরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম আসেনি তার। বাইরে কোনো সাড়া-শব্দ নেই। নিঝুম নিস্তব্ধ ঘর। মাঝরাতে শুধু গেট খোলার ঘড়-ঘড় শব্দে বোঝা গিয়েছিল মেজবাবু ফিরেছে। ঘোড়া ছটো বার ছই ডেকে উঠেছিল। লোকজনের কথাবার্তা। গেট বন্ধ ক্ষরার আওয়াজ। তারপর আস্তাবল বাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। দক্ষিণের পুকুরের দিকে একটা কী পাখী খানিকক্ষণের জম্মে একটানা ডেকে-ডেকে উড়ে গেল কোথায়। আর কোনো শব্দ নেই। তারপর থেকে অপরূপ এক স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতারও বৃঝি এক মানে আছে। এই স্তব্ধতার মধ্যে ভূতনাথের নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। প্রথমে মনে পড়ে হ্বাধার কথা। রাধা একদিন বলেছিল—অমন করে নজর দিও না বলছি ভূতনাথদা'।

ভূতনাথ জিজেস করেছিল—কেন, নজর দিলে কী হয় ? বাধা বলেছিল—নজর দেওয়া বুঝি ভালো, আর আমি যদি নজর দিই ?

ভূতনাথ বলেছিল—দে না, নজর দে, কোথায় নজর দিবি দে। খানিকক্ষণ কী ভেবে রাধা বলেছিল—এখন তো নজর দেবো না, তোমার বউ আস্থক, তখন নজর দেবো।

তা সে নজর দেবার আর স্থযোগ পায় নি রাধা। পেটে ছেলে নিয়ে মারা গেল একদিন। তারপর আল্লা। আল্লাও কত হাসি- খুশি ছিল। যেখানে থাকতো সব সময়ে হেসেগল্প করে জমিয়ে রাখতো। ব্রজরাখালের বিয়ের দিন বাসরঘরে আল্লা কী হাসিই না হেসেছিল। সেই আল্লা! সেই আল্লার সঙ্গেই বোধ হয় দেখা হয়ে গিয়েছিল সেদিন। বড় অপ্রত্যাশিত সে দেখা। ভালো করে স্পান্ত দেখা যায় নি, কথাও হয় নি কিছু। কিন্তু আল্লাকৈ দেখেও যেন কন্ত হয়েছিল খুব ভূতনাথের।

কালীঘাটের দিকে যাচ্ছিলো ভূতনাথ। পোষ-কালী দেখতে বহুদিনের সাধ ছিল তার। ধর্মতলার ওদিকটা হাঁটতে হাঁটতে লম্বা রাস্তা ধরে যাওয়া।

বাঁ পাশে কিছুদূর সাহেব-মেমদের বাড়ি আর দোকান। আর ডানদিকটায় কেবল মাঠ। মাঝে-মাঝে গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নেওয়া। ফিরিওয়ালা বসে বসে আক কেটে বিক্রি করছে। দাড়ি-গোঁফ, মাথার চুল কামিয়ে দিচ্ছে নাপিতরা। দলে দলে সব লোক হেঁটে চলেছে কালীঘাটে কিম্বা দর্শন করে ফিরে আসছে। কালীবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই একজনকে দেখে মনে হয়েছিল—আয়া না।

বার-বার চেয়ে দেখেছিল ভূতনাথ। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। থান কাপড় পরনে। কোলে একটা এক বছরের মেয়ে, সঙ্গে আরো চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে। সবাই ছোট ছোট। বয়েসে হ'এক বছরের তফাং সব। সঙ্গে সধবা শাশুড়ী বোধ হয়। জ্বল জ্বল করছে সিঁত্র সিঁথিতে। পাকা চুলের ওপর সিঁত্র পরেছেন শাশুড়ী। আনা বোধ হয় নাকে নথও পরতো সধবা অবস্থায়। নাকে এখনও ফুটোর দাগটা স্পষ্ট। বার-বার কেমন যেন মনে হয়েছিল—ও আনাই, আর কেউ নয়। তারপর এক সময় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল আনা। কিন্তু ফিরে আসবার পথে আবার সেই দলটার সঙ্গে দেখা।

চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আল্লারা হেঁটে চলেছে চৌরঙ্গীর পাশের মেটে রাস্তা ধরে। সঙ্গে একজন কে পুরুষ মান্থুয আছে। আগে-আগে চলেছে। এক একবার পেছনে ফিরে ডাকে— একটু পা চালাও—পা চালিয়ে এসো না—মশাই-এর বাড়ি কোথায় ? ভূতনাথ চেয়ে দেখলে ভদ্রলোকটি তাকেই প্রশ্ন করছে। বললে—আমার বাড়ি ফতেপুর—নদে জেলায়।

- —মশাই-এর নাম ?
- —ভূতনাম চক্রবর্তী।

ভদ্রলোক বললে—বেশ ভালোই, আমরাও নদে জেলার লোক
—ওগো পা চালিয়ে এসো, রেল পাবো না—তা কী করা হয় ?

ভূতনাথ একে-একে নিজের সবিস্তার পরিচয় দিয়ে গেল। দলটি তখন কাছে এসে পড়েছে।

ভদ্রলোক বললে—হঁ্যা গো, আমার বৌমার বাপের বাড়ি ফভেপুরে, না ?

ভূতনাথ এক ফাঁকে চেয়ে দেখলে বিধবা মেয়েটি যেন লম্বা করে ঘোমটা টেনে দিলে। তবু সম্পূর্ণ ঢাকবার আগে যেন একট্ দেখা গেল চোখটা। ভূতনাথের দিকেই চেয়ে আছে!

—অ বৌমা, একটু জোরে হাঁটো বাছা, রেল ছেড়ে দিলেই চিত্তির—

যেটুকু দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল, তা-ও দমন করে নিলো ভূতনাথ। দলটা তখন জোরে জোরে পা চালিয়ে চলেছে। ভূতনাথ ইচ্ছে করেই পেছনে চলতে লাগলো। হয় তো আল্লাই হবে! আল্লা যদি হয়, একবার পেছন ফিরে দেখবে নিশ্চয়ই। কিন্তু অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়েছিল ভূতনাথ। বিধবা মেয়েটি একবারও আর পেছন ফিরলো না। ছোট মেয়েকে কোলে করে আন্তে আন্তে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আসলে হয় তো ও আল্লা নয়! কিম্বা হয় তো আল্লাই। কে জানে!

আর হরিদাসী! হরিদাসীর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয় নি জীবনে। তা জীবনে সকলের সঙ্গে দেখা কি হয়! এক একজন লোক জীবনে এক রাত্রের অতিথি হয়ে আসে, তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। এই হয় তো নিয়ম এ-সংসারে।

মনে আছে চোরকুঠুরির ভেতর শুয়ে শুয়ে কেবল এইসৰ চিস্তাতেই অনেক রাত পর্যন্ত কেটেছিল। তারপর বৃঝি শেষ রাত্তের দিকে ঘুম এসেছে। সকাল হতেই আবার সেই ছক-বাঁধা জীবন। দাস্থ জমাদারের উঠোন ঝাঁট দেওয়ার শব্দ। মেজবাবুর গাড়ি ধোয়া-মোছা। ঘোড়ার ডলাই-মলাই আর আস্তাবল বাড়ির মাথায় হয় ব্রিজ সিং, নয় তো নাথু সিং-এর ডন-কুস্তির হুম-হাম শব্দ। ভূতনাথের কিন্তু কোনো কাজ নেই।



বড়বাজারে গলির ভেতর দাঁড়িয়ে ভূতনাথ ভাবছিল—এবার কোথায় যাওয়া যায়! চাকরির জফ্যে এমনি ঘোরাঘুরি করতে করতে একদিন না একদিন লেগে যাবেই। এবার বড়বাড়ির দিকে ফিরলে হয়। আজ সকাল সকাল বংশী ফিরতে বলেছে! ছোটবাবু আজ আবার জানবাজারে চুনীদাসীর কাছে যাবে! ছোটবাবু চুনীদাসীর কাছে চলে গেলেই ছোটবোঠান তাকে নিয়ে বেরোবে। কোথায় বেরোবে কে জানে! কথাটা ভাবতেই যেন কেমন ভয় হলো ভূতনাথের। বড়বাড়ির আইনবিরুদ্ধ কাজ করবে বৌঠান। তার সঙ্গে ভূতনাথকে জড়ানো কেন! কিন্তু এবার ফিরতে হয়। ফিরতে গিয়েই হঠাং লোচনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

- —লোচন এদিকে?
- —আজে, আপনি যে এখানে ?
- —আমি তো চাকরির চেষ্টায় রোজই আসি—কিন্তু তুমি ? বাবুরা বাড়ি নেই আজ ?
- —তা আছে, চাকরি করি বলে কি আর বেরোতে নেই শালা-বাবৃ! না, ওই মাইনেতে চলে! আর মাইনে পত্তোরই নিয়ম মতো দেয় না বিধু সরকার মশাই, উপরি আয় তো উঠেই গেল শালাবাবু।
  - —কেন ?
- —কই তামাক খাবার লোকই কমে যাচ্ছে, এখন বাডসাই চায় সবাই, মালও কমিয়ে দিয়েছে, নতুন করে আর ধরাতে পাচ্ছিনে কাউকে, নিজের পথ নিজে না দেখলে আর চলবে কদ্দিন, আপনাকে বলপুম, একটা করে আধলা…

ভূতনাথ বললে—আমারই তো চাকরি নেই দেখছো লোচন, গরীব মানুষ, নেশা করে শেষে—

- —ঠিক কথা শালাবাবু, তাই তো এদিকে রোজ একবার ঘোরাঘুরি করি, কিন্তু আর চাকরি করবো না শালাবাবু।
  - —কেন গ
- —আজ্পে চাকরিতে সে স্থখ নেই আর, যা করে গেলাম বড়-বাড়িতে এমন আর কোথাও পাবো না, ওই তো আমাদের দেশের এক লোক ঢুকেছে ননীবাবুর বাড়িতে, পটলডাঙার ননীবাবুর বাড়িতে, কিন্তু ভারী জালা তার!
  - --কোন ননীবাবু ?
- আজে, ওই যে ছুটুকবাবুর বন্ধু! এখন তো তিনি মস্ত লোক। আপিস খুলেছেন কত। তা সে কাজ করে বাডিতে আর ফাই-•ফরমাশ খাটে, পেয়ারের লোক, খরচার টাকাকডিও হতে পায়, কিন্তু হিসেব বড় কড়া ননীবাবুর! শুনি কিনা, রোজ সকাল সাতটার সময় হিসেব দিয়ে আসতে হয় সাহেবের কাছে, হিসেবে গোলমাল করলেই চাকরিটি যাবে। এতো আর বড়বাড়ির ব্যাপার নয়, কে খাচ্ছে, কে চুরি করছে, কে অপচো নষ্ট করছে। কোনোদিন এখানে হিসেব বলে কিছু ছিল না আজে। বেণী কাপড় কুঁচোচ্ছে, তার মধ্যে ক'খানা কাপড় বাইরে চলে গেল তা আর কেউ মনে রাখেনি, ফ্রিয়ে গেল তো আবার নাও। এই তামাক-টিকের ব্যাপারটাই দেখন না, কতখানি বাজার থেকে এল, কতটা খরচা হলো কেউ কোনো দিন দেখেছে ? ... আমিই সব—আমার জিম্মায় মাল ছেডে দিয়েই সরকার মশাই খালাস কিন্তু ননীবাবুর বাড়িতে একটা আধলার এদিক-ওদিক হোক দিকি + সাহেব তো মদ খেয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু পয়সার ব্যাপারে ভারী টনটনে। এদিকে যত রাত্তিরেই শুক, ননীবাবুর ওদিকে ভোরবেলা ওঠা চাই। আমাদের বডবাডির মতো নয়—এমন চাকরি আর কোথায় পাবো শালাবাবু! তাই তো বলছিলাম আজে, চাকরিতে যা স্থুখ করেছি—করেছি। এখন আর সে সুখ নেই, এখন নিজেই নিজের পথ দেখতে হবে. এখন তো দেশে ফিরে আর হালচাষ করতে পারবো না, মাঠের কাদামাটিও মাখতে পারবো না গায়ে।
  - —তা চাকরি না করতে চাও তো ব্যবসা করবে নাকি গ
  - —আজে, ব্যবসা কী করবো তাই তো ভাবছি, ক'টা ঠেলাগাড়ি

নিয়েছিলাম আজ্ঞে—কিন্তু তাও টিকলো না। ঠিকমতো জ্বমা পাই না—ভারপরে মেরামতের খরচা আছে, তা এবার ভাবছি একটা যুৎসই ঘর পেলে পানের দোকান দেবো।

- **—পানের** দোকান ?
- —আজে, পানটা আমাদের জাতব্যবসা, ছু'একজন খুলেছে। তেমন তেমন জায়গায় একটা ঘর পেলে ও-চাকরি ছেড়ে দেবো। কতদিন মাইনে না পেয়ে চলে বলুন তো—আর আমি না ছাড়লেও আমায় ওরাই ছাড়িয়ে দেবে! এমনিতেই বাবুদের দেনা হয়ে গিয়েছে শুনছি।
  - —কোথায় শুনেছো?
- —আজে, মধুস্দন তো বলে। তা ধরুন এবারে ছুট্কবাব্র ।
  শশুরই তো সব বৃদ্ধি দিচ্ছে—বাব্রা নাকি কয়লার খনি কিনবে
  জমিদারী বেচে দিয়ে, তা বাব্দের ধরুন অনেক টাকা আছে, এদিক
  থেকে লাখ টাকা গেল তো ওদিক থেকে লাখ টাকা এল—হরেদরে বাব্রা পুষিয়ে নেবে—তা বলে এত চাকর-বাকর তো রাখবে
  না—আমার চাকরি তো আগে যাবে শালাবাব্।

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—তুমি ভালো রকম শুনেছো ?

- -কীসের কথা ?
- —এই জমিদারী বেচে কয়লার খনি কেনা ?
- —আজে, দেখেন নি—বালকবাবু রোজ আসছেন, হাবুলবাবুতে আর ছুটুকবাবুতে দিনরাত পরামর্শ চলছে। মেজবাবু পর্যন্ত পায়রা ওড়ায়নি ক'দিন সকালবেলা, সেদিন বড়ো মেজো আর হাসিনী বউ-ঠাকুরুণরা এল বড়বাড়িতে। ভৈরববাবু, মতিবাবু, তারকবাবুরাও যেমন আসে তেমনি এসেছিল, মেজবাবুও বেরুছিলো, হঠাৎ বালকবাবু এসে পড়লো আর যাওয়া হলো না, তারপর নাচঘরে সেই যে বসলো সবাই, রাত তিনটে এস্ডোক কথাবাতা চললো—তামাক দিতে-দিতে আমার হাত-পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে একেবারে।
  - -की की खनरन ?
- —আমি মুখ্য মানুষ, কথাবাত্রা কী বুঝতে পারি। সরকার মশাই ছিল সারা রাত, জিজেস করবেন সরকার মশাইকে, উনি সব জানেন।

- —বিধু সরকার আমাকে বলতে যাবে কেন ?
- —কিন্তু এতে আর সন্দেহ নেই শালাবাবু, সেদিন দেখলুম লোকজন এসে পুকুরটা মাপজোক করে গেল—শুনলুম পুকুরটা নাকি বোজাঝো হবে, বুজিয়ে ও জমিটা বেচা হবে—খদ্দের ঠিক হচ্ছে—ভেতরে ভেতরে কী যে সব হচ্ছে, কে আর জানতে পারবে বলুন আমরা তো চাকর মানুষ।
  - —কিন্তু বংশী কিছু বলেনি তো আমাকে! সে জানে না ?
- —বংশী আজে ছোটমা'র মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে আছে, এবার তো…বলতে বলতে যেন থেমে গেল লোচন।
  - —থামলে কেন, বলো।
- —আজে, অন্দরবাড়ির খবর, ও-সব কথা না বলাই ভালো, মেয়েছেলের কথা আমরা বারবাড়ির লোক কি তেমন জানতে পারবো—তবে যা শুনতে পাই।
  - —কী শুনতে পাও লোচন, শুনি না ?
- —আজে, আপনি কাউকে বলবেন না বলুন—বললে আমার সক্রোনাশ হয়ে যাবে।
  - —আমি বলবো না, কথা দিচ্ছি।

গলা নামিয়ে লোচন বললে—বংশী ছোটমাকে মদ ধরিয়েছে আছে, আমরা গরীবগুর্বো লোক, আমাদের মেয়েছেলেদেরও এমন কাণ্ড বাপের আমলে শুনিনি কখনও শালাবাবু, কিন্তু বংশী এ-পাপের ফল ভূগবে—ভূগবে—ভূগবে, এই বিষ্যুৎবারের বারবেলায় বলে রাখলুম—ও ভেবেছে, মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে ছোটমা'র গয়নাগাঁটি সব নেবে—কিন্তু ভগমান বলে একজন মানুষ মাথার ওপর আছেন শালাবাবু, তার চোখ এড়াতে পারবে না কেউ—হাা।

ভূতনাথ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না।

লোচন বললে—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আপনার—যদি বিশ্বাস
না হয় তো মধুস্দন কাকাকে জিজ্ঞেস করবেন সত্যি কি না। তারপর থেমে আবার বলতে লাগলো—সেদিন পাল্ধি-বেহারাদের জবাব
হয়ে গেল শুনেছেন বোধ হয়—তা এদানি পাল্ধি তো আর কেউ
চড়তো না, বসে বসে খেতো, কাজকশ্ম কিছু ছিল না তাদের, কিন্তু
যাবার সময় কী কালা, হাউ-হাউ করে কালা শালাবাব। আজ

তিন পুরুষ ধরে ওইখানে বাস করছে, আর তো কিছু কাজ জানে না, বিধু সরকার মশাই বকাঝকা শুরু করলে। বললে—মড়া-কারা কাঁদিসনে তুপুরবেলা—যা, চলে যা।

বসন্ত বেয়ারা মাগ-ছেলে নিয়ে গলায় গামছ। দিয়ে বললে— সরকার মশাই যাবো কোথায় গ

সরকার মশাই বললে—কুলীগিরি করে খে গে যা— যেখানে ফা পারিস কর গে—বাবুদের কেন জালাচ্ছিস। এমন মড়া-কাল্লা কাঁদলে বাবুদের ধন্মের সংসারে অমঙ্গল হবে যে।

তা একটা কাপড় নয়, গামছা নয়, বখশিশ নয়—তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে সেই ত্বপুর রন্দুরে বেরিয়ে গেল তো! বাবুরা কেউ তোঃ দেখতেও এল না। আমাদেরও ওই দশা হবে শালাবাবু! বাড়িটার দেখেন না, যেন সে ছিরি নেই। আগে আসছে-লোক, যাচ্ছে-লোক—কত বোলবোলা ছিল—আপনিও তো দেখেছেন হজুর —সেবার সেই রাক্ষ্য এসেছিল মনে আছে আজ্ঞে ্ একটা আস্ত পাঁঠা খেয়ে ফেললে, হাড় মাংস ছাল কিছু ফেললে না, তারপর একবার রসগোল্লা খাওয়ার পব্ব হলো—ভৈরববাবৃতে আর একজন লোকে! মেজবাবু বললে—যে দশ সের রসগোল্লা থেতে পারবে তাকে দশটা টাকা দেবে আর একটা গরদের জোড়—তারপর দোলের সময় দেখেছি, আবীরের ছাড়াছড়ি—বনমালী সরকারের গলি লাল হয়ে যেতো আজ্ঞে—নাচ গান করতে আসতো বাঈজীরা, তিনদিন চারদিন ধরে নাচই হচ্ছে গানই হচ্ছে—হাজার হাজার কল্কে তামাক-টিকে পুড়তো—এই লোচন সব একহাতে করেছে—পূজোর সময় যেবার সেই এক পাগলা এসে বললে—পূজো হয়নি—আপনি তো শুনেছেন সব আজে ? তাই বলছিলাম শালাবাবু, বড়বাড়িক মতো চাক্রির সুথ আর কোথায় পাবো, আজকাল বাবুরাও সেয়ানঃ হয়েছে—সেই বড়বাডিতেই এখন মাইনে বাকি পড়ে থাকে—খেটে যদি খেতেই হয়, কলকাতায় ব্যবসা করে থেটে খাওয়াই ভালো।

—তাতে হু' প্রসা হবে বলে মনে করো ?

—কেন হবে না শালাবাবু, দেখতে দেখতে কী কলকাতা কী হলো দেখছেন না, এই বড়বাজারের কী ছিল কী হলো চোখের সামনেই তো দেখলুম—চোখের সামনে ঘোড়ার টেরাম থেকে কলের টেরাম হলো, হাওয়া-গাড়ি হলো, আগে পিলমুক্তে রেড়ির তেলের আলো জ্লতো—এখন হলো দীপকের আলো।

ভূতনাথও দেখেছে পিলমুজের আলো। এখনও মনে আছে। বড়বাড়িতে যেবার্দ্ন প্রথম এল ভূতনাথ—তথন ছুটুকবাবুর ঘরে জ্বলতো গেলাশের আলো। শামাদানের ওপর একটা গেলাশ বসানো। তাতে তিন ভাগ জল আর এক ইঞ্চি পুরু রেড়ির তেল। কেবল ছেলেদের পড়ার ঘরের বাতিতে থাকতো নারকোল তেল। নারকেল তেলের আলোটা একটু বেশি পরিষ্কার। তারপর সেই একটা খড়কে কাঠির মুখে একটুখানি তুলো তেলে ভিজিয়ে চকমকি পাথরে আগুন জ্বেলে ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু মোমের বাতিই ছিল সব চেয়ে ভালো। নাচঘরে মেজবাবু যখন পড়তে বসতো—মাথার ওপরে জ্বলতো মোমবাতির ঝাড় আর সামনে ছ'দিকে ছটো মোমবাতি। পাছে বাতাদে নিভে যায়, তাই শামাদানের ওপর থাকতো একটা কাচের ফান্নুস আর ওপরে টিনের পাতে ফুটো <mark>করা</mark> একটা ঢাকা। তারপর এল কেরাসিন। কেরাসিনের হ্যারিকেন লঠন। আর 'ডুম'। ফান্থসটা হয়ে গেল ডুম। কেরাসিনের রকমারি আলো বেরোতে না বেরোতে রাস্তায় গ্যামের বাতি জ্বলাে 🖟 বড়বাড়িতেও এল গ্যাদের বাতি। নাচঘরে, পূজোর দালামে গ্যাদের বাতি—কিন্তু ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লগুন মোমবাতি আর রেড়ির তেলের পিলস্থজ তখনও চলছে। তারপর এল এসিটিলিন। ছুটুকবাবুর বিয়েতে এসিটিলিন গ্যাসের বাতির ঝাড় গিয়েছিল বর্ষাত্রীদের ছু' ধারে সার বেঁধে। শেষে এল ইলেকট্রিক। তবু হঠাৎ যখন তার কেটে যায়, এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার জন্মে সব অন্ধকার। তখন আবার বেরোয় হ্যারিকেন লগ্ঠন, মোমবাতি।

দেখতে দেখতে কত কী বদলে গেল ভূতনাথের চোখের সামনে। অথচ মনে হয় যেন এই সেদিন।

লোচন বলে—জিনিষপত্তোরের দামই দেখুন না—আগে গয়ার মিঠেকড়া বালাখানা কিনেছি…সাত আনা সের মাংস দশ পয়সার ছধ, বারো আনার ঘি, ছ' পয়সার ডাল, তিন আনার সরষের তেল আজ কোথায় এসে দাঁড়ালো! দিনকাল ক্রমেই খারাপ হছে চলেছে! ভূতনাথ বললে—এবার ফিরি লোচন—দেরি হয়ে গেল। লোচন বললে—আমিও ফিরবো আজে।

কিন্তু ফিরতে গিয়েও ফেরা গেল না। ওদিকে তখন ক'জন চিৎকার করে কী যেন বলছে। দোকানের সামনে গিয়ে সব দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। এক-একটা লোক দোকানের সামনে দাঁড়ায় আর খানিকক্ষণ যেন কী সব বলে। তারপর খানিকটা বক্তৃতা দেবার পরই গান ধরলো সবাই মিলে—

> বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন

> > এক হউক এক হউক এক হউক হে ভগবান—

গান গাইতে গাইতে ছেলেরা সামনে এসে পড়েছে। ছাপানো কাগজ বিলোচ্ছে স্বাইকে। ভূতনাথও চেয়ে নিলে একটা ইস্তাহার।

लाठन किएछम करत-कीरमत कथा निरथर मानावातू ?

ভূতনাথ পড়তে লাগলো—"আগামী ৩০শে আশ্বিন বাঙলা দেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষরূপে শ্বরণ ও প্রচার করিবার জন্ম এই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পারের হাতে হরিন্তা বর্ণের স্কৃতা বাঁধিয়া দিব। রাখীবন্ধনের মন্ত্রটি এই: "ভাই ভাই এক ঠাঁই" স্বাক্ষর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

্ লোচন আবার জিজ্ঞেস করলে—কীসের লেখা শালাবাব্, বেক্ষজ্ঞানীদের ?

্ ভূতনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু ছেলেরা চিৎকার করে উঠেছে—বন্দে মাতরম্—

একজন বক্তৃতা দিতে লাগলো—মনে রাখবেন ৩০শে আখিন, গুই দিন লর্ড কার্জন বাঙলা দেশকে তু'ভাগে ভাগ করে দেবেন ঠিক করেছেন, আমরাও ঠিক করেছি তার প্রতিবাদ করবো। আমাদের লাতীয় কবি রবীজ্ঞনাথ সেইদিন জাতির নব-জাগরণের পুরোহিত-রূপে নগ্ন পদে দেশবাসীর পুরোভাগে রাজপথ দিয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে যাবেন। আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারাও সেদিন এই ভারত-ভাগ্যবাহিনী ভাগীরথীকে সাক্ষী রেখে শপথ গ্রহণ করবেন—বিদেশী বর্জনের শপথ।

সকলে চিৎকার করে উঠলো—বন্দে মাতরম্—

—আর তারপর স্নান শেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাতে হলুদ-রঙা রাখী বেঁধে দেবেন। আর একটা অনুরোধ! ৩০শে আশিন অরন্ধন, উপবাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই জাতীয় বেদনাকে চিহ্নিত করে রাখতে চাই। নিরন্ধ জাতির শস্ত্রহীন প্রতিবাদ। দোকানি ভাইরা দোকান বন্ধ করবেন, গাড়োয়ান গাড়ি চালানো বন্ধ করবেন, কুলি মেথর মুটে মজুর সকলকেই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি—দেশবাসী সকলের সহযোগিতা চাই।

লোচন কিছু বুঝতে পারছিল না। বললে—দোকান কেন বন্ধ করতে বলছে শালাবাবু ?

ভূতনাথ বললে—বাঙলা দেশকে জোড়া লাগাবার জয়ে।

তবু কিছু বুঝলো না লোচন। বললে—আমি যে পানের দোকান দেবো ঠিক করেছি শালাবাবু, করতে দেবে না নাকি ?

ভূতনাথ বললে—দাঁড়াও, আগে শুনি কী বলছে ওরা।

তখনও বক্তৃত। চলছে—আর সেই ৩০শে আশ্বিন, বাওলার দেশ নায়করা ঠিক করেছেন বাঙলা দেশের রাজধানীতে গড়ে তুলবেন ''ফেডারেশন হল্'', যেখানে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকের এক মহামিলনকেন্দ্র হবে। সেদ্নি বেলা তিনটের সময় সেই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হবে। ভিত্তি-স্থাপন করবেন অগ্রজ জননায়ক আনন্দমোন বস্থ।

আবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠলো। বোধ হয় গুটি পাঁচ ছয় ছেলে। দোকানদাররা কেউ বোধ হয় বুঝতে পারলে না ব্যাপারটা। ছ' একজন ভূতনাথকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—বাব্লোক কা বোলত্ হৈ বাবুজী ?

ভূতনাথ বাঙলায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

হ' একজন ভত্তলোক দোকানদার বললে—তা বলে দোকান বন্ধ করে উপোস করতে হবে, এ কেমন আবদার মশাই!

ছেলেরা তখন গান গাইতে গাইতে চলেছে—

# বাঙালীর পণ বাঙালীর আ**শা** বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হৈ ভগবান—

ভূতনাথ বললে—চল লোচন বাড়ি যাই।

রাস্তায় একবার মনে হলো ভূতনাথের—এরা কারা! এদের মধ্যে চেনাশোনা কেউ তো নেই। সেই 'যুবক-সজ্যে'র কদমদা'র দলের লোকদের কেউ! নিবারণ নিশ্চয়ই চেনে এদের। কিন্তু বাড়ির কাছে আসতে এ-কথা আর মনে রইল না। একটু দেরি হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে চুকতেই দেখলে ছোটবাবুর ল্যাণ্ডো জোতার রয়েছে গাড়ি-বারান্দার তলায়। খানিক পরে ছোটকর্তা নামলোর্ সিঁড়ি দিয়ে। বংশী ছিল সঙ্গে। আববাস মিয়া ল্যাণ্ডোর সহিস। সামনের দরজটা খুলে সেলাম করে দাঁড়ালো। পায়ের তলায় চং চং ঘণ্টা বেজে উঠলো। ঘোড়া ছটোর যেন আর তর সয় না। মুখের ভেতর লাগামের শেকল চিবোচ্ছিলো। লাগামে টান পড়তেই দৌড়ে যাবে। হঠাং ছোটকর্তার যেন কী মনে পড়লো, ডাকলে—বংশী—

বংশী হাজির ছিল। বললে—হুজুর।

—আমার চাবুক।

বিহ্যতের মতো ছুটে গেল বংশী বাড়ির ভেতর। তারপর এক
মুহুর্তে শঙ্কর মাছের ল্যাজের চাবুকটা এনে দিলে ছোটকর্তার
হাতে। তারপর লাগামে হাত লাগাতে না লাগাতেই ঘোড়া হুটো
জোরে একটা টান দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে গেট পেরিয়ে বনমালী
সরকার লেন-এ গিয়ে পড়লো ছোটকর্তার ল্যাণ্ডোলেটখানা।

নাথু সিং তখনও চিৎকার করছে—ছ শিয়ার—ছ শিয়ার হো— বংশী যেন হাঁফ ছেডে বাঁচলো এতক্ষণে।

ভূতনাথকে দেখে বললে—আপনি এসে গিয়েছেন—ওদিকে ছোটমাও তৈরি।

ভূতনাথ বললে—আমিও তো তৈরি।

—তা হলে আপনি চোরকুঠ্রির দরজা দিয়ে আস্থন, আমি মিয়াজানকে খবর দিই গে। বংশী ঝড়ের মতন নিজের কাজে চলে গেল। ভূতনাথ আন্তে আন্তে গিয়ে চোরকুঠুরির বারান্দা দিয়ে ছোট দরজাটা খুললে। ওপাশে বড়মা'র গলা শোনা যাচ্ছে। সিন্ধুর সঙ্গে আজে-বাজে গল্প চলছে তার। মেজমা'র ঘরে গিরির গলাও শোনা যায়। বারান্দাটা জনশৃত্য।

ভূতনাথ গিয়ে দাঁড়ালো বৌঠানের ঘরের সামনে। ভেতরে ছোটমা'র গলার শব্দ। চুড়ির টুংটাং।

ভূতনাথ ডাকলো—বৌঠান—

—ওই ভূতনাথ এসেছে, ডাক চিস্তা, ভেতরে ডাক তো।

ঘরে ঢুকতেই ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। বৌঠানকে সাজিয়ে দিচ্ছে চিস্তা। সাজানো এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু এত রূপ বৌঠানের!

খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে দেখতে লাগলো ভূতনাথ। থোঁপাটাকে বেড়ার মতন করে মাথার পেছন দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেঁধেছে। আর তাতে কত রকম গয়না। হীরের বেলকুঁড়ি, মুক্তো বসানো একটা চিরুণী থোঁপার মধ্যেখানে—তাতে লেখা 'পতি পরম গুরু'। মাথার ওপর টায়রা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর একটা কী গয়না— নাম জানে না ভূতনাথ। বোধ হয় ঝাপটা। কানে হীরের কানফুল। সমস্ত কানছটো সোনায় হীরেয় মুক্তোয় মোড়া। গলায় পরেছে চিক। খোঁপার নিচে করসা ঘাড়ের ওপর টুকরো টুকরো চুল উড়ছে।

বৌঠান বললে—আর একটু দাঁড়া ভূতনাথ। তারপর চিস্তাকে বললে—আমার কন্ধন ছটো দে, আর জড়োয়ার তাগা জোড়া—আর কয়েকটা আংটি বের কর।

চিন্তা সিন্দুক খুলে এক-একটা গয়না বার করে পরিয়ে দিতে লাগলো বৌঠানকে।

শেষে বেরুলো গোট। কোমরের তলা থেকে চারদিকে ঘিরে ত্র্ ইঞ্চি চওড়া গোটছড়া জড়িয়ে রইল ছোটবৌঠানকে।

আয়নাতে নিজের মুখখানা শেষবারের মতো দেখে নিয়ে বৌঠান বললে—এবার চল ভূতনাথ।

চিস্তাকে বললে—চিস্তা খবর নে তো—ছোটকর্তা বেরিয়ে গিয়েছে কিনা ? ি চিন্তা চলে যাবার পর ভূতনাথ জিজেন করলে—কোথায় যাবে বোঠান ?

- —যেখানে খুশি।
- —আমাকেও যেতে হবে ?
- —হাঁা, তুই আমার সঙ্গে যাবি।
- —কিন্তু কাজটা কি ভালো দেখাবে ? বড়বাড়ির ছোটবউ-এর সঙ্গে বাইরে যাবো, সেটা কি আমার পক্ষে ভালো কাজ ?

বৌঠান বললে—আমার গাড়ি, আমি যেখানে খুশি যাবো, কার বলবার কী আছে—আর তুই যাচ্ছিস আমার হুকুমে।

- —কিন্তু ছোটকর্তা টের পাবে তো, তখন গু
- —ছোটকর্তাকে আমি ভয় করি নাকি! ছোটকর্তা জানবাজারে যেতে পারে, আমি পারি না ? মেয়েমানুষ বলে আমি মানুষ নই ?

ভূতনাথ বললে—কিন্তু তুমি তো বউ মারুষ, পুরুষ মারুষের সঙ্গে কি তোমার তুলনা ?

ছোটবৌঠান রেগে গেল যেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমি কী করি না-করি, তার জত্যে তোর কাছেও জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?

ভূতনাথ গলা নামিয়ে আনলো। বললে—রাগ করো না বৌঠান, কিন্তু নেশার ঝোঁকে একটা যা ভা করে বসবে শেষকালে—

—তার মানে ? ছোটবোঠান যেন ফণা তুলে উঠলো।—আমি
নেশা করেছি বলতে চাস ? আজকে ষষ্ঠীর উপোস গিয়েছে জানিস
না—সারা দিন জল পর্যন্ত খাইনি, আর নেশা যদি করেই থাকি,
কার জন্মে করেছি শুনি ? কার জন্মে নেশা করেছি, কে নেশা
ধরিয়ে দিয়েছে, তা আর কেউ না জান্নক আমার ঠাকুর তো জানে!
আমার যশোদাহ্লাল সাক্ষী আছে—কিন্তু তুই বলবার কে ?

ভূতনাথ বললে—না, আমি তোমার ভালোর জন্মেই বলছি বৌঠান।

— আমার ভালোর কথা কাউকে ভাবতে হবে না ভূতনাথ। তোর পায়ে পড়ি, তুই আর আমার ভালোর কথা ভাবিসনি, আমার ভালোর জন্মে সংসারে কাউকে ভাবতে হবে না, নিজের মামুষ যারা, ভারাই কেউ ভাবলে না, আর তুই তো পর আমার।

- —কিন্তু তবু একবার ভালো করে ভেবে দেখো বৌঠান।
- —আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি রে, এর চেয়ে ভালো করে ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। বিয়ে হবার পর সেই যে চুকেছি এ-বাড়িতে, আর একটি দিনের জন্মে বেরোই নি কখনও। জানিস সংসারে যাবার জায়গা কোথাও নেই আমার, বাপের বাড়ি থাকে লোকের, আমার তা-ও নেই। এই ঘর আর এই বারান্দার বাইরে কোনোদিন চেয়ে দেখিনি চোখ মেলে। এর আস্টেপ্তে ঢাকা। কোথায় বরানগর, কোথায় জানবাজার তা-ও জানি না।

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা ভূতনাথ, বরানগর কোথায় জানিস ং

ভূতনাথ বললে—জানি, ব্রজরাখালের বন্ধুবান্ধবরা তো আগে ওখানেই ছিল—কিন্তু বরানগরে কোথায় যাবে ? তোমাদের বাগানবাড়িতে ?

- —না, কিন্তু যদি যাই-ই তোর আপত্তি আছে ?
- —আমি যাবো না।
- <u>—কেন ?</u>

ভূতনাথ বললে—এটা বোঝো না, তুমি বড়বাড়ির বউ, আর আমি ? অামি কেউ না। তোমারও কেউ না, এ-বাড়িরও কেউ না, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া ভালো দেখায় না, তাতে তোমারই ক্ষতি হবে বৌঠান।

- —আমার ক্ষতির কথা তুই ভাববার কে ?
- কিন্তু একজন তো কেউ ভাবা চাই, তোমার যে কেউ নেই বৌঠান ?
- —আমার জন্মে তুই যদি এতই ভাবিস তো—আমার সঙ্গে চল, আমার ভালোর জন্মেই চল।
  - —বরানগরে গিয়ে তোমার কী ভালোটা হবে শুনি গ
  - —সব কথা তোকে বলবো কেন রে **?**
  - —ভবে আমিও যাবো না—ভূতনাথ বেঁকে বসলো। বোঠান গম্ভীর গলায় এবার বললে—তুই য়াবিনে তো ?
  - —তুমি আমাকে যেতে বলো না।

বৌঠান বললে—কিন্তু তুই যদি না যাস, কে আমার সঙ্গে যাবে বলু ?

- —কেন, বংশী কি চিস্তা।
- ওদের গেলে চলবে না, আমার এ-ঘর কে দেখবে ? আর ছোটকর্তার কাজগুলো করবে কে ?

কথাটা শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল ভূতনাথ। তারপর বললে—যেতে পারি, কিন্তু তুমি কথা দাও, আজ মদ খাবে না।

—কথা দিলাম, খাবো না। তাছাড়া এবার থেকে আর বোধ হয় খাবার দরকারও হবে না, যার জ্ঞানে খেতাম সেই ছোটকর্তাই তো আর রাত্তিরে বাড়ি থাকছে না।

অমন সময় চিন্তা এল। বললে—ছোটবাবু বেরিয়ে গিয়েছে মা। বংশীও ঘরে ঢুকলো।

বৌঠান জিজেস করলো—হাঁা রে, গাড়ি তৈরি ?

বংশী বললে—হাঁগ, খিড়কিতে গাড়ি নিয়ে মিয়াজান দাঁড়িয়ে আছে। বৌঠান বললে—তা হলে চল ভূতনাথ, আমরা যাই।

তারপর চিস্তাকে বললে—চিস্তা, তুই আমার ঘর-দোর দেখিস, সিন্দুকের চাবিটা তোর কাছেই রইল, এসে যেন দেখি সব ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলা ধূপ-ধুনো দিয়ে সন্ধ্যে দিবি। আর যশোদাছলালকে ভোগ দিবি যেমন দিস রোজ—তারপর চলতে গিয়ে আবার ধামলো। বললে—আর, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বলবি—আমি বরানগরে গিয়েছি।

বংশী হঠাৎ বললে—কৃথন ফিরবে তুমি ছোটমা ?

—তা ফিরতে রাত্তির হবে আমার।

চিন্তা বললে—আজ রাত্তিরে খাবার কী বন্দোবস্ত করবো ? তোমার পূজোর পেসাদ রয়েছে, রেখে দেবো ?

বৌঠান কী যেন ভাবলে খানিকক্ষণ, একবার মাথার একটা বেলকুঁড়ি ভালো করে থোঁপোয় গেঁথে দিলে। তারপর বললে— ওই পেসাদই খাবো আজ, আর কিছু খাবো না—কিন্তু তোরা খেয়ে নিস, আমার জন্মে যেন বসে থাকিস নে—তারপর চলতে গিয়েও থেমে গেল বৌঠান। বললে—আর যদি না ফিরি তো…

—সে কি, ফিরবে না নাকি ছোট**মা** ?

- —বলা তো যায় না, রাস্তায় কত রকম বিপদ আপদ হতে পারে—যদি না ফিরি তো তোরা…
- —ও কথা বোলো না ছোটমা, তুমি না ফিরলে আমাদের কী হবে ?
- —সে ব্যবস্থা তোদের জন্ম করিনি ভেবেছিস ? আমার যা কিছু আছে সব রইল, তোরা সবাই নিবি, ভূতনাথ নেবে—কার জন্মে আমি রেখে যাবো বল।

বংশী আর চিন্তার চোথ ছল ছল করে উঠলো।

ছোটবৌঠান বললে—আর দেরি করা নয় ভূতনাথ, চল, যেতে আসতে অনেক দূরের পথ।

বৌঠান আগে আগে চললো। পেছনে ভূতনাথ। বংশী আর চিস্তাও এল সঙ্গে সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে মনে হলো যেন নেজগিন্ধী আর বড়বউ শব্দ পেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে।

- –ছোটবউ গেল না ?
- —কোথায় যাচ্ছিস ছোট <u>?</u>

ছোটবৌঠান বোধ হয় শুনতে পেলে না। ভূতনাথ পেছন কৈরে দেখলে গিরি আর সিন্ধু দাঁড়িয়ে দেখছে অবাক হয়ে। কেমন যেন ভয় করতে লাগলো তার। সকলের চোখের ওপর দিয়ে যাওয়া। যদি কোনো কথা ওঠে! যদি কাল ছোটকর্তার কানে যায়। যদি বড়বাড়ির কর্তামহলে আলোচনা হয় এ নিয়ে। ছুটুকবাবু যদি শোনে! আজকাল ছুটুকবাবু তো আর একলা নয়। ছুটুকবাবুর শুশুর হাবুল দত্তও এ-বাড়ির একজন কর্তাব্যক্তি। সমস্ত পরিস্থিতিটা ভাবতে গিয়েই কেমন অক্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ।

মিয়াজান গাড়ি নিয়ে তৈরিই ছিল। ইলিয়াস ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিল। দৌড়ে এসে দরজার পাল্লা খুলে দাঁড়ালো। বৌঠান তখন বেশ লম্বা করে ঘোমটা দিয়েছে। বৌঠান সামনে আসতেই ইলিয়াস সরে দাঁড়ালো দূরে। প্রথমে উঠলো বৌঠান, তারপর ভূতনাথ।

গাড়িতে উঠতেই বংশী গাড়ির জানালা দরজা বন্ধ করে দিলে। বললে—এবার ছাড়ো মিয়াজান। ব্রিজ্ঞ সিং গেট-এর চাবি খুলে দাঁড়িয়েছিল, গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই আবার বন্ধ করে দিলে।



এক সঙ্গে এক গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি বসে যাওয়া। ভ্তনাথ চেয়ে দেখলে—পটেশ্বরী বৌঠান ততক্ষণে ঘোমটা খুলে ফেলেছে। বনমালী সরকার লেন দিয়েই গাড়ি চলেছে এখন, কিন্তু বোঝবারু উপায় নেই। ভেতরটা অন্ধকার। শুধু সামনের দিকের নীল কাচ দিয়ে একটু আলো আসছে। গাড়ির ছাদের তলায় রেশমী জাল টাঙানো। চারপাশেও রেশমের ঝালর। দেয়ালের গায়ে কাঠের ওপর ভেলভেটের ঢাকনা। কী মোলায়েম স্পর্শ। কোথাও শব্দ নেই। গাড়ি চলছে পান্ধির মতন ছলে-ছলে। ঘোড়ার গাড়িতে আগে অনেকবার চড়েছে ভ্তনাথ। কিন্তু তাতে যেন বড় বেশি ঝাঁকুনি। বড় কর্কশ শব্দ। সমস্ত গাড়িটা যেন ঝর-ঝর করে কাঁপে। কিন্তু এ অন্তরকম। এ-গাড়িতে চড়ে অনেক দ্রে যাওয়া যায়। গায়ে ব্যথা হবে না। মাঝে মাঝে চং-চং করে ঘণ্টা বেজে উঠছে। পাশ দিয়ে সশব্দে ট্রাম চলে গেল। হয় তো গরুর গাড়ি চলছে নানারকম বিচিত্র শব্দ করতে করতে। প্রচুর মালপত্তর নিয়ে গরুর গাড়ি চললে যেমন শব্দ হয়।

এখন গাড়ি ট্রাম রাস্তা ধরে চলেছে মনে হয়।

ভূতনাথ যেন কেমন আড়ন্ত হয়ে বসে রইল। পটেশ্বরী বৌঠান এত কাছাকাছি। বৌঠানের এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে এক গাড়িতে যাওয়া তার এই প্রথম। বৌঠানের দিকে একবার চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। যেন আপন মনে কী ভাবছে। যেন কোনো দিকে নজর নেই। বৌঠানের শাড়িটা থোঁপাটা তুলছে অল্প-অল্প। মাঝে মাঝে কাঁধ থেকে রেশমের শাড়ি খসে পড়ে যাবার মতন হয়। ডান হাত দিয়ে বৌঠান আবার সেটা যথাস্থানে তুলে দেয়। সমস্ত গাড়ির ভেতরটা আতরের গদ্ধে একেবারে ভুর ভুর করছে। কানের ফুলটা এই অশ্বকারেও চিক চিক করে ওঠে। বৌঠানের কপালে মস্ত বড় একটা টিপ। সিঁতুরের টিপ। বোধহয় 'মোহিনী-সিঁতুরে'র। কিন্তু এখনও কেন বোঠান 'মোহিনী-সিঁতুর' পরে। ও তো কোনো কাজেই লাগলো না।

ট্রাম রাস্তা পার হবার সময় গাড়িটা একটু ঢিমে হয়ে। এল। তারপর আবার সেই ছলতে ছলতে চলা!

কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল ভূতনাথের। কোনো কথাবার্তা নেই। চুপচাপ এতদূর যেতে হবে বৌঠানের সামনে বসে বসে। নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। অনেকদিন সাবান দেওয়া হয়নি এগুলোতে। বড ময়লা দেখাছে। বিশেষ করে বৌঠানের ওই সাজপোষাকের পাশে। ঠিক ভেতরে উঠে না বসলেও হতো। গাড়ির উপরেই উঠতে যাচ্ছিলো তো সে। কিন্তু বেঠিানই তো তাকে ভেতরে বসতে বললে। কিন্তু যদি কোনো কথাই না বলবে তো ভেতরে কেন বসা। হঠাৎ ভূতনাথের নিজেকে যেন আজ বড় গরীব বলে মনে হলো। বড় গরীব সে। কেন সে বৌঠানের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করতে গেল। জবার সঙ্গেই বা তার অত মেলামেশার দরকার কী! কেন সে বার-বার ওরা ডাকলেই যায়। ওকে তো তারা নিচু চোখেই দেখে! সেদিন জবা কি তাকে গাড়িতে তুলে নিতে পারতো না। সবাই গেল গাড়িতে চড়ে, অথচ সে-ই শুধু হেঁটে হেঁটে গিয়েছে বাগবাজার থেকে বার-শিমলে। গাড়ির ছাদে তার জন্মে একটু বসবায় জায়গা হতোই। আর আজই বা সে চলেছে কোনু উদ্দেশ্য নিয়ে। সে কি বৌঠানের অনুরোধেই কেবল। এতটুকু যাবার ইচ্ছে কি ছিল না তার! কিম্বা যদি ইচ্ছেই ছিল তবে সে কী জন্মে! বৌঠানের একটু সান্নিধ্য! বৌঠানের সান্নিধ্যে কি তার এতই লোভ! এ লোভ তো তার হওয়া উচিত নয়। কিন্তু হঠাৎ মনে পডলো এ-জামা-কাপড় তো বৌঠানই দিয়েছে। এ না দিলে ভূতনাথ পরতো কী! কিন্তু জামা-কাপড় তো ওরা সকলকেই দিয়ে থাকে। পুতুলের বিয়েতে যারা হাজার বারো শ' টাকা খরচ করে এ-টুকু তাদের কাছে কী! এত সামাক্ততেই ভূতনাথ কেন কৃতার্থ মনে করছে নিজেকে। ব্রজরাখাল তো আগেই বলেছিলো—ওরা হলো সাহেব-বিবির জাত, আমরা হলাম গোলাম। সত্যিই তো গোলাম

হিসেবেই দেখে তাকে পটেশ্বরী বৌঠান। হঠাৎ কেমন যেন ঘুণা হতে লাগলো নিজের ওপর।

মনে হলে। বোঠানকে একবার জিজ্ঞেস করে—এ কোথায় চলেছো তুমি ? কিন্তু বোঠানের মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন মুখ দিয়ে বেরুলো না কথাটা।

বৌঠান যেন তার মনের কথাটা ধরতে পেরেছে। বললে— কী, ভাবছিদ কীরে ভূতনাথ ?

ভূতনাথের চোখ দিয়ে কান্না ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগলো। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বললে—এমন জানলে আমি কিছুতেই আসভাম না।

বৌঠান হাসলো এবার। বললে—কেন, হলো কী তোর ?

- —তুমি একটাও কথা বলবে না, আমার বৃঝি তা ভালো লাগে ? বৌঠান বললে—তা কথা বল না তুই, আমি কি বারণ করেছি?
- —আর তুমি বুঝি চুপচাপ শুনবে কেবল ?
- —আমার কথা আর আসছে না ভাই, সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। তুই কথা বল আমি শুনবো ঠিক।
  - —তার চেয়ে আমি নেমে যাই না এখানে।

বৌঠান বললে—তোর বজ্জ অভিমান, পুরুষমান্থবের এত অভিমান ভালো নয় রে, দেখিসনি ছোটকর্তা কারো মান-অভিমানের দাম দেয় না।

ভূতনাথ বললে—তুমি কি আমাকে ছোটকর্তার মতো হতে বলো ?

হাসতে হাসতে বৌঠান বললে—সেই জন্মেই তো তোকে অত ভালো লাগে আমার, ছোটকর্তা যদি তোর মতন হতো নামুষ্টা জানবাজারে গিয়ে কী করে জানি না, কত চেষ্টা করলাম আমি, মেয়েমায়্বের যা সাধ্যিতে কুলোয় না, তা-ও করে দেখলুম, তব্ কিছুতে কিছু হলো না, একবার ইচ্ছে হয় জানবাজারে সেই রাক্ষুসীর কাছে গিয়ে দেখে আসি লুকিয়ে লুকিয়ে সে কী মন্ত্র জানে, কীসে সে ছোটকর্তাকে ভূলিয়ে রেখেছে অমন। রাত্রে ঘুমোতে হুমাতে হঠাৎ তার নাম করে ওঠে, আমাকে এক-একবার ভূলে 'চুনী' বলে ডেকে ওঠে। নেশার ঘোরে মায়ুষ্টা বেছ'শ হয়ে আছে তখন.

আমিও ভুল ভাঙাই না—কিন্তু বুকটা আমার ভেঙে যায় ভাই।

ভূতনাপ বললে—কিন্তু তুমিই বা কী রকম মেয়ে বৌঠান— তোমার কাছে সে লাগে না, তোমার পায়ের যুগ্যি নয় সে, আমি তো দেখেছি।

বৌঠান বললে—আমিও তাই ভেবেছি, নিশ্চয়ই সে কিছু খাইয়েছে—তোকে যেমন খাইয়েছিল। কামিখ্যেয় শুনেছি সেখানকার মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া করে রাখে—হয় তো কিছু খাইয়ে দেয়।

ভূতনাথ বললে—তুমি যদি বলো বৌঠান তো আমি আর একবার জানবাজারে যেতে পারি। এবার কিছু খাবো না, শুধু দেখে আসবো সব, বৃন্দাবনের সঙ্গে ভাব করে সব দেখে শুনে আসবো।

- —না, তোকে আর সেখানে যেতে দেবো না, শেষে তোকেও হয় তো কিছু তুক করবে! কিন্তু এবার একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো ভূতনাথ। এতেও যদি না হয় তো আর কিছুতেই হবে না।
  - -কীদের চেষ্টা গ
  - —সেই জ্বন্থেই তো বরানগরে যাচ্ছি আজ। ভূতনাথ জ্বিজ্ঞেস করলে—কীসের চেষ্টায় যাচ্ছো 📍
- —বরানগরে এক সাধুর কাছে। আমাদের নাপিত-বউ বল**ছিল,** বছর-বছর তো ওর ছেলে হয় আর মরে যায়, ওই সাধুর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেই এবার বাঁচলো তো ছেলেটা! দেখিই না কী বলে। সব রকম ওষুধ নাকি দেয় সাধু। ওর কাছ থেকেই তো ঠিকানাটা নিয়ে এসেছি।
  - -की ठिकाना ?
  - —তুই বরানগর চিনিস ?
- একবার গিয়েছিলাম শুধু ব্রজরাথালের সঙ্গে ওর গুরুভাইরা যখন বরানগরে ছিল, তখন দেখতে গিয়েছিলাম—ঠিকানাটা কী ?
- —তা তো জানি না, ও বলেছিল বরানগরে স্বাই জানে তাঁকে, ওখানে গিয়ে খবর নিলে স্বাই বলে দেবে।

- —কিন্তু তার জ্বন্থে তোমার নিজে আসার কী দরকার ছিল ? আমি একাই তো গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম।
- —কিন্তু ও বললে আমাকে নিজেই যেতে হবে, আমার হাতে তাগা বেঁধে দেবে কিনা—আর নিজে গিয়ে সাধুকে যে সেবা দিতে হয়।
  - -কীদের দেবা ?

বৌঠান যেন হঠাৎ চারদিকে কী একটা খুঁজতে লাগলো। বললে—ওই যাঃ, সর্বনাশ হয়েছে।

—কী হলো ?

বৌঠান বললে—আসল জিনিষ্ট যে আনতে ভুলে গিয়েছি রে!

- —কীদের আসল জিনিষ ?
- —পাঁচ পণ স্থপুরি আর পাঁচ গোছ পান। সব যে বেঁধে রেখে-ছিলাম আমি! কী হবে এখন ?

বৌঠান উতলা হয়ে উঠলো। বললে—আমি অত করে চিন্তাকে দিয়ে কিনিয়ে আনালাম—আর সেইটেই কিনা গোলমালে ফেলে এলাম ! বৌঠান আরো বার কয়েক গাড়ির এদিক ওদিক দেখতে লাগলো।—না, আসল জিনিষটাই ফেলে এসেছি। কী ভুলো মন হয়েছে বল তো !

- ७ वे। ना इरल हलरव ना १
- ওইটে সেবা দিলে তবে যে ওষুধ দেবে, নাপিত-বৌ বার-বার করে বলে দিয়েছিল যে! বলেছিল— নির্ঘাৎ ওষুধ, কত লোকের কত কী উপকার হচ্ছে, আমি তো বলিনি যে আমি যাবো, তা হলে তো নাপিত-বৌকেই সঙ্গে করে আনতাম, নিজের কথা কি ওকে বলা যায় ? সেই কথা আবার তা হলে বড়দি মেজদি'র কানে উঠুক—হাসবে তো ওরা, এতেই হাসছে, ওদের কী, ওদের হঃখ কীসের বল তো ভূতনাথ, বড়দি ছেলের বউ নিয়ে মেতে আছে, আর মেজদি'র ছেলেরা তো আদ্দেক দিন মামার বাড়িতেই থাকে, এ-বাড়িতে তাদের দেখতেই পাওয়া যায় না, আর দিনরাত কেবল গ্রানা গড়াচ্ছে আর বাঘবন্দি খেলছে। আমার হঃখ ওদের বললে ওরা কী বুঝবে বল ?

ভূতনাথ বললে—তা হলে আমি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসবো বৌঠান ?

# —তুই পারবি ?

—খুব পারবো। বংশীকে বলবো খুঁজে বার করতে—কিন্তু কোথায় কতদুর এলাম দেখি।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভূতনাথ বাইরে দেখবার চেষ্টা করলে ভালো করে। বেশ সদ্ধ্যে হয়ে এসেছে চারিদিকে। একটা চোরাস্তার মোড়ের কাছাকাছি। মনে হলো যেন শ্যামবাজারের কাছাকাছি পোঁছে গিয়েছে। দোকানে দোকানে আলো জেলে দিয়েছে। রাস্তায় গ্যাসের আলোগুলোও জ্বাছে।

তা হোক এতদ্র থেকে যেতে আসতে কতক্ষণ আর লাগবে! লোড়ে যাবে আর দৌড়ে আসবে সে! ভূতনাথের মনে হলো পটেশ্বরী বৌঠানের জন্মে এটুকু করা যেন কিছু নয়। এ তো সামান্য! এর চেয়ে আরো ভীষণ কিছু করা যায় যেন। ভূতনাথ বললে—তা হলে আমি যাই বৌঠান।

বৌঠান বললে—আর আমি বুঝি একলা থাকবো এখানে ?

সে-কথাও সত্যি। এতক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে ভূতনাথ কেবল নিজের কথাটাই ভেবেছে। পটেশ্বরী বৌঠানের কথাটা তো ভাবা হয়নি। এই সদ্ব্যেবলা কলকাতা শহরে বৌঠানকে একলা রেখে কি যাওয়া উচিত! দিনের বেলাতেই কত রাহাজ্ঞানি হয়ে যায় তো সদ্ব্যের অন্ধকারে কিছুই অসম্ভব নয়। আর বৌঠান আজ যে-সাজগোজ করেছে। সারা গায়ে দামী দামী গয়না। হীরে মুক্তো সোনার ছড়াছড়ি। এই তো সেদিন ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে মেয়েদের গয়নাগাটি লুঠপাট করে নিয়ে গেল দিন-ছপুরে। পুলিশ-পাহারার ট্-শব্দও পাওয়া গেল না। ভূতনাথ বললে—তা হলে ফিরেই যাবে ?

#### —তাই ফিরে চল।

গাড়ি আবার ফিরলো। ভূতনাথ খড়খড়ি খুলে গলা বাড়িয়ে বললে—মিয়াজান, বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল গাড়ি।

ে ঘোড়ার মুখ ঘুরলো। তারপর আবার সেই ট্রাম রাস্তার ধার ধার দিয়ে যাওয়া। এখান থেকে বৌবাজারে বড়বাড়িতে গিয়ে স্মাবার সেই বরানগর। বরানগরেই বা কতক্ষণ দেরি হবে কে: জ্ঞানে।

ভূতনাথ বললে—যদি বরানগরেই যাবে তো একটু সকাল-সকাল বেরুলে না কেন ?

বৌঠান বললে—ছোটকর্তা যে দেরি করে বেরুলো।

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, ছোটকর্তা যদি জানতে পারে তুমি বেরিয়েছো ?

—ছোটকর্তা জানতে পারবে কেন ?

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আচ্ছা, বৌঠান শুনেছো বড়বাড়ির দক্ষিণের পুকুরের জমিটা নাকি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।

বৌঠান বললে—কে জানে, ওসব দপ্তরখানার লোক জানে, মেয়েমহলে ও-সব খবর কেউ দেয় না।

— আরো শুনেছি, জমিদারি বেচে নাকি কোলিয়ারি কেনা হয়েছে।

বৌঠান বললে—কে জানে ভাই, জমিদারিও কখন দেখিনি এদের কোলিয়ারি হলেও দেখতে পাবো না। আমাদের কেউ জিজ্ঞেদ করতেও আদে না কোন্টা ভালো কোন্টা মন্দ। আমরা ও-সবের কী বৃঝি, কর্তারা যা ভালো বোঝে করবে। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু নামে অসুথ হলে ডাক্তার বৃত্তি আদে, আঁতুড় হলে দাই আদে আর খিদে পেলে খেতে দিতে আদে দেজপুড়ী।

- -- কিন্তু কর্তাদের বেলায় ?
- আমার যশোদাত্লালকে তো তাই বলি পরের জন্মে যেন পুরুষমানুষ হয়ে জন্মাই, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, সে বেশ কিন্তু ভাই, যখন ইচ্ছে বাড়িতে এলুম, কিন্তা সারা রাত এলুমই না, ইচ্ছে হলো বৌ-এর ওপর জুলুম করলুম—বকুনি দিলুম···পায়ে হাত দিয়ে মান ভাঙাতে হবে না।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু গরীব মামুষের পক্ষে পুরুষ হওয়াও যা।
মেয়ে হওয়াই তাই।

—কিন্তু তোর ওপরেও আমার হিংসে হয় ভূতনাথ।

ভূতনাথের হাসি পেলো। তার ওপরেও হিংসে! এতদিক পর্যস্ত একটা নিজের বলতে আশ্রয়স্থল হলো না। সংসার করা দ্রের কথা। বড়বাড়ির গলগ্রহ সে! বিধু সরকারের দৃষ্টির সামনে পড়লেই এড়িয়ে চলতে হয়। ভাত থেতে গিয়েও যেন পলা দিয়ে নামে না। বড়বাড়িতে চুকতে বেরুতে পর্যন্ত লজ্জা করে। ব্রজরাখাল কবে চলে গিয়েছে। তার কাজটাও যদি তাকে দিতো। আজকাল মেজকর্তার ছেলেদেরও আর দেখা যায় না। তারা বৃঝি মামার বাড়িতে থেকেই লেখা-পড়া করছে।

বৌঠান বললে—বড় আস্তে আস্তে যাচ্ছে যেন গাড়িটা।
ভূতনাথ গলা বাড়িয়ে বললে—মিয়াজান, জোরসে চালাও—
ৰড়বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার বরানগরে যেতে হবে।

—জী হুজুর—বলে মিয়াজান ঘোড়ার গায়ে সপাং করে চাবুক মারলো, আর হাওয়ার বেগে ছুটতে লাগলো গাড়ি। এবার বোঠানের সমস্ত শরীর তুলছে। ভূতনাথও তুলছে।

ভূতনাথ বললে—বৌঠান, গাড়িটা উল্টে না যায়। বৌঠান বললে—উল্টে যাবে না, কিন্তু তা গেলেই বা দোষ কী।

ভূতনাথ বললে—তখন তুমি তো বেঁচে যাবে কিন্তু আমাকেই ধরবে সবাই। বলবে, ঘরের বউ নিয়ে পালাচ্ছিলো।

—আমাকেও কি রেহাই দেবে নাকি ? লোক জানাজানি হবার আগেই তো আমাকে পুঁতে ফেলবে মাটিতে, একেবারে বড়বাড়ির তলায়—নইলে যে বংশে কালি লাগবে। কোনো রকমে বেঁচে যাই তো ডাক্তার বভি ডাকবে, ওষ্ধ খাওয়াবে, কিন্তু মরে গেলে পুঁতবে ঠিক মাটিতে, দেখে নিস।

### —কেন, পুঁতবে কেন ?

বৌঠান বললে—বড়বাড়ি খুঁড়লে কত মান্থবের হাড় পাওয়া।
যায় জানিস না, আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, একবার স্থচর
থেকে এক প্রজা এসেছিল কর্তাদের কাছে নালিশ করতে, অন্ত প্রজাদের হয়ে কথা বলতে, কর্তারা থাজনা কমাবে না, সে-ও ফিরে যাবে না, না থেয়ে পড়ে রইল ওই দেউড়িতে, দিনের পর দিন খায় না দায় না কিচ্ছু না। কর্তাদের বাইরে বেরুতে অস্থবিধে, শেষে চাবুক মারা হলো, গা দিয়ে তার রক্ত পড়তে লাগলো, অজ্ঞান হয়ে গেল, টেনে ফেলে দিয়ে এল বাইরে—তখনও নড়ে না। শেষে আর দেখা পাওয়া গেল না তার। গাঁথেকে তার ছেলেমেরে বউ এল খবর নিতে, দেশেও ফিরে যায় নি, শাশুড়ীর কাছে শুনলুম—তাকে নাকি পুঁতে ফেলেছে।

- —কোথায় ?
- —বড়বাড়ির খিড়কির দিকে যে-সি'ড়ি আছে, তার তলায়— যেখানে ফেলে দিলে কেউ জানতেও পারবে না—সেখানেই নাকি ফেলে দিয়েছে তাকে।
  - —কত বছর আগে গ
- —েসে কি আজকের কথা রে, তখন ছোটকর্তা হয়নি, আমি<del>ও</del> হইনি, তুইও হোসনি—আর এ কি একবার <u>?</u>
  - --এখনও খুঁড়লে পাওয়া যায় তাদের হাড় ?
- —কে আর সেখানে দেখতে যাচ্ছে বল, ওপর থেকে ভো বোঝবার উপায় নেই, কেউ তো আর তার সন্ধান জানে না, জানে শুধু খাজাঞ্চীবাব্, আর বড়কর্তারা। প্রজারা বিজ্ঞোহ করলে যা করবার তা তো করতোই স্থচরে, আর যারা কলকাতা পর্যন্ত দৌড়ে আসতো তাদের জন্মেই ব্যবস্থা ওই বৈকুণ্ঠ। এসব আমার শাশুড়ীর কাছ থেকে শোনা, শাশুড়ী আবার তাঁর শাশুড়ীর কাছে গল্প শুনেছে—তাই তো যথন বেশি রান্তিরে একলা-একলা জেশে খাকি, কিছুতে ঘুম আসতে চায় না, অনেক সময় কী সব শব্দ হয় —মনে হয় যেন কারা অনেক দ্র থেকে স্থর করে করে কাঁদছে— শকুনের গলার আওয়াজের মতো—এক-এক সময় বড় ভয় করে।

কথাটা শুনে ভ্তনাশেরও মনে পড়লো—সে-ও যেন সে-কায়া
শুনেছে অনেকদিন। এই কলকাতা শহরের সব শব্দ যখন থেমে
যায়, বড়বাড়ির সমস্ত কোলাহল যখন এক সময়ে ঝিমিয়ে আসে,
তখন মনে হয় কোথায় যেন কে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে
বড়বাড়ির চারিদিকে, সে-শব্দ শুনে যেন হঠাৎ অক্সমনস্ক হয়ে যায়
ভ্তনাথ! কতেপুরে গাঙে যাবার পথে শাঁড়া গাছতলায় দাঁড়িয়ে
যেমন অনেকবার তার হয়েছে। হঠাৎ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে,
থেমে যায় গাছের মর্মর শব্দ, পাতার কাঁপুনি। যেন কে এসে
কাছে দাঁড়ালো। বোঝা যায় না দেখা যায় না তাকে। তব্
মনে হয় কেউ যেন এল। এসে দাঁড়ালো একেবারে গা ঘেঁষে।

তোমার দিকে চেয়ে আছে দে অপলক দৃষ্টিতে। তুমিও চেয়ে আছো। এখানেও আস্তাবল বাড়িতে ঘোড়ারা তখন আর পা ঠোকে না। তোষাখানায় শেষ চাকরটা পর্যস্ত আলো নিবিয়ে শুয়ে পডেছে। দক্ষিণের বাগানের ধারে করবী গাছটায় একটা পাঝী ভাকতে ডাকতে হঠাৎ আচমকা থেমে গেল। রাস্তার কুকুরগুলো পর্যস্ত নির্জীব হয়ে পড়েছে কিছুক্ষণের জ্বন্সে। হয় তো ইব্রাহিমের ঘরের সামনের রেড়ির তেলের আলোটা তথন সারা রাত জলে ছলে নিবে গিয়েছে। প্রথম রাত্রের দিকে দাস্থ জনাদারের ছেলের বাঁশীতে সেই 'ওঠা নামা প্রেমের তৃফানে'র স্থুর তখন থেমে গিয়েছে। ঠিক সেই সময়ে অনেকদিন ভূতনাথের মনে হয়েছে কে বেন वर्षाष्ट्रित रेजिरारमत कारमा भर्मा मतिरय वितरय अन माकामरय, এসে প্রদক্ষিণ শুরু করলো সারা বাড়িটা। দেউড়ি থেকে শুরু করে থিড়কি। নারকোল গাছটার পাশ দিয়ে দক্ষিণের পুকুরটা ঘুরে দাস্থ জমাদার আর ধোপাদের ঘরগুলো পেরিয়ে ইব্রাহিমের ঘরের সামনে দিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো একেবারে ঠিক উঠোনটার মাঝখানে। তারপরে আবার কোথায় বাতাসে মিলিয়ে গেল। किছুक्रण পরেই মনে হয় যেন ছাদের ওপর তার নিঃশব্দ পদস্কার শুরু হলো। সারা বড়বাড়ির ছাদের ওপর যেন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয়, ও যেন কিছু নয়। প্রেতাত্মা নয়, স্বপ্নও নয়, বুরি বড়বাড়ির অভিশপ্ত আত্মা তার অশাস্ত অতৃপ্ত কামনা নিয়ে অকারৰ পদচারণা করে। বদরিকাবাবুর প্রলাপের মন্তন আপন চরিতার্থত। থোঁজে এই সব বিনিজ রাত্রে। আর তার পরেই শুরু হয় সেই স্থর। বাতাসের শিষের মতন মৃত। কার্নার মতন করুণ। আশ্চর্য, এতদিন ভূতনাথের মনে হতো ও বুঝি তার নিজেরই কল্পনা, নিছক ভয়-বিলাস, কিন্তু বৌঠানও শুনেছে নাকি! বৌঠানও শুনেছে সেই ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিত।

বৌঠান বললে—একদিন কিন্তু দেখতে পেয়েছিলুম। —কাকে ?

বোঠান বললে—তখন সবে বিয়ে হয়েছে আমার, সারা রাভ ঘুম হয়নি, প্রথম রাত্তের দিকে রৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় এসেছি, মনে হলো মেজদি যেন বারান্দা দিয়ে বাইরে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে। এখন বাইরে যায় কেন ? সন্দেহ হলো। বললুম—কে ? ডাকলুম আবার—কে ?

- —সাড়া নেই।
- আবার ডাকলুম—মেজদি। আমার ডাক শুনেই মেজদি যেন ভাড়াভাড়ি সরে যেতে চাইলো। আমি আবার ডাকলুম —কে<sup>্</sup>

এবার আমার ডাক শুনেই পেছন ফিরে চাইলো মূর্ভিটা। তার মুখখানা দেখেই চমকে উঠেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে দাঁতে দাঁত লেগে গিয়েছে। আমার শাশুড়ী তখন বেঁচে। জ্ঞান হতে দেখি, শাশুড়ী মাথার কাছে বসে। বললেন—একলা রাত্রে বাইরে এসো না বৌমা—যখনি উঠবে চিস্তাকে সঙ্গে নিও।

ভূতনাথ বললে—আমিও একদিন দেখেছি বৌঠান।

—তুই আর আমিই শুধু দেখেছি—এ-বাড়ির আর কেষ্ট দেখলে না।

সভিত্য সভিত্য, আর কেউ দেখলে তো এ-বাড়ির ইভিহাস অক্সরকম হতো। এই তো সেদিন হঠাং বড়বাড়ি আবার উংসবের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছিল। এবার অনেক সাহেব, অনেক মারোয়াড়ী এসেছে। সকাল থেকেই হৈ-চৈ হট্টগোল। দেউড়িতে ব্রিজ সিং নতুন উর্দি পরে সেজে-গুজে হাজির। সারা বাড়ি ধোয়া মাজা। সাহেবী হোটেল থেকে বিলিতি খানাও এল।

ভূতনাথও প্রথমে ব্রুতে পারেনি। বংশীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—ব্যাপার কী বংশী ?

বংশী বললে—কে জানে শালাবাবৃ, কিছুই তো শুনিনি।

লোচনের আজ বেশি কাজ নেই। এ বিলিতি ব্যাপার। এতে তামাক খাবার আয়োজন নেই। সায়েব স্থবো যারা আসবে সবাই খাবে সিগারেট। তবু নেহাৎ রাখতে হয়। কেউ যদি চেয়ে বসে। সে-ও তাই ধোয়া-মোছা করে তৈরি হয়ে থাকছে। বলে—বলা নেই কওয়া নেই—এ কী হুজুৎ বলুন তো—আজকে আমার দোকানের বায়না হবার দিন।

- —কীসের দোকান লোচন ?
- —আমার সেই পানের দোকান আছে, আমি তো বাড়ি

ছেড়ে যেতে পারিনে—হঠাৎ যদি ডাক পড়ে তখন ? আমাকে কাল সকালে খবর দিলে সরকার মশাই।

- -कौ रुख अथारन!
- —এই যেমন হয় মাঝে-মাঝে তেমনি আর কি, বাবুরা খাবেদাবে, গল্প-গুজব করবে—তবে এদানি তো বাবুদের এ-সব বহুদিন
  ছিল না, আগে ঘন-ঘন হতো, আবার হয় তো খেয়াল হয়েছে—কে
  জানে!
  - —তা তামাক খাবে না কেউ ? সব সিগারেট খাবে!
- —আজে, সরকার মশাই তো তাই বললে। আমি বললাম— ভামাক আনিয়ে দিতে হবে, শুনে সরকার মশাই বললে—ওই যা-ভামাক তোমার আছে ওতেই চালিয়ে নাও, আজু আরু সাহেবরা কেউ তোমার তামাক খেতে আসবে না, সিগারেট চুরোটের খদ্দের সব, বুঝলে।

জিজ্ঞেদ করলাম-এদব কোন সাহেব ?

সরকার মশাই বললে—এসৰ ৰড় বড় সাহেৰ, ম্যাকফারলেন সাহেব আসবে কার্টার কোম্পানীর, ফার্গু সন সাহেব আসবে, নতুন এসেছে বিলেত থেকে, মেজবাবুর সব নতুন বন্ধু, আরো সব অনেকে আসবে, বড়বাজারের গদি থেকে মারোয়াড়ী মহাজনরাও আসবে, সকলে ফর্সা জামা কাপড় পরবি, নোংরা হয়ে যেন কেউ না খাকে—এই তো শুনলুম শালাবাবু।

সংদ্যাবেলা মোটরগাড়ি আর ঘোড়ার গাড়িতে ছেয়ে গেল বনমালী সরকার লেন। এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যস্ত । বিলিতি হোটেলের খানসামা বাবুর্চি গাড়ি করে খাবার-দাবার বইয়ে নিয়ে এল। নাচ ঘরের ভোল গেল বদলে। ফরাস সরিয়ে চেয়ার টেবিল সার-সার সাজানো হলো। টেবিলের ওপর সাদা ধবধবে চাদর। তার ওপর ফুলদানীতে ফুলের তোড়া। গোলাপজল, আতর, ছাইদানী। সিগারেট, চুরোট, পান। আর মদ। বিলিতি হোটেলের খানসামারা বোতল খোলে আর ঢালে গেলাশে। নাচ-ঘরের দরজা ভেতর থেকে বদ্ধ। ভেতরের ব্যাপার বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না কিস্ত। মারোয়াড়ী মহাজন সাহেব স্থবো ছাড়া এবার এসেছে হাবুল দত্ত, ননীলাল। ছুটুকুবাবুও এবার

আসরে গিয়ে বসেছে। মেজবাব্ একাই এক শ'। ছোটকর্তা চুপচাপ।

দেখা হতেই ননীলাল মাথা নাড়লে। ভূতনাথ ভিড় ঠেলে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে অনেক সাহেব-মেম। বললে—তোর সঙ্গে পরে কথা হবে ভূতো—দেখা করিস।

তবু কৌতৃহল চেপে রাখা শক্ত। ভূতনাথ জিজেস করলে— ব্যাপার কী !

ननीलाल वलल--यूलिए पिलाम यात कि।

তবু ভূতনাথ ব্ঝতে পারলে না। বললে—তার মানে ?

- —শেষ পর্যস্ত কোলিয়ারিতে নামলো ছুটুক—কিন্তু সহজে কি নামতে চায়, বনেদী চালের বংশ তো, হঠাৎ কিছু করবে না, ভয় পায় কেবল, ভাবে সবাই বুঝি ঠেকিয়ে নেবে টাকাগুলো।
  - ---মেজকর্তা রাজি হয়েছে ?
- —কর্তারাই তো রাজি হতে দেরি করলো—নইলে এতদিন কবে কেনা হয়ে যেতো। আমি বোঝালাম, হাবুল দত্ত বোঝালে, মেজকর্তা কিছুতেই রাজি হতে চায় না। ঝুমুটমল মারোয়াড়ীকে দিয়ে বোঝালাম, ম্যাকফারলেন সাহেব নিজের কোলিয়ারির ব্যালেন্স শীট দেখিয়ে বৃঝিয়ে দিলে, টুয়েন্টিফাইভ পার্দেও লাভ দেখেও বৃঝতে চায় না। জমিদারীতে তো সেন্ট পার্দেও লাভ পেয়ে আসছে কিনা।
- —ম্যাকফারলেন সাহেব বোঝালো—কিন্তু জমিদারীতে চিরকাল এমন থাকবে কিনা গ্যারান্টি কোথায় ?

মেজকর্তা বললে—জমিদারী আমাদের হলো লক্ষ্মী—ওইতেই আমদের পূর্বপুরুষ খেয়ে পরে বাব্য়ানি করে মান্ত্র হয়ে গিয়েছে— ৰড়দা' বলে গিয়েছিলেন…

চূড়ো বললে—না কাকা, তোমরা যদি না কিনতে চাও তে।
সামার শেয়ার আমায় দিয়ে দাও—আমি কিনবো।

শেষে ক'দিন কাকা ভাইপোতে মনক্ষাক্ষি চললো। কথাবার্তা বন্ধ। হাবুল দত্ত ছুটে এসেছে আমার কাছে। শেষে কি অভ বড় সংসার ভেঙে থাবে। তা ভেঙে যাবারই মতন অবস্থা। হাবুল দত্তর নতুন জামাই। ওরই ভাবনা বেশি। ছোটক্র্ডা রেগে আগুন। মেজকর্তা আর ছোটকর্তা একদিকে আর অক্সদিকে চুড়ো একলা আর তার খণ্ডর। শুনলাম—বালকবাবু, মানে ওদের উকিলকে ডেকে পরামর্শ হয়েছে আলাদা হবে কিনা। চুড়োর লেখা-পড়া হয় না। সারাদিন কেবল খণ্ডরের সঙ্গে ফিস। ক'দিন কী ঝঞ্চাটই যে গিয়েছে।

ভূতনাথ বললে—তাই নাকি! আমি তো এ-সবের কিছুই জানতে পারিনি।

এখন সব মনে পড়তে লাগলো। তাই বাড়িময় কর্তাদের মুখে একটা থমথমে ভাব। ক'দিন বড়মাঠাকরুণ হাসিনী ওরা কেউ আসেনি। একলা লোচন তামাক দিয়ে এসেছে। আর মেজকর্তানিজের মনে চুপচাপ নাচ্ঘরে বসে কাটিয়েছেন। পায়রা উড়তে দেখেনি ভূতনাথ। মোটর গাড়িটা চলে যাবার পর থেকেই এমনি ভাব। সমস্ত বাড়িটা যেন নির্মুম নিস্তর্ক। ছুটুকবাবুর গানের আসর তো অনেকদিন থেকেই বন্ধ ছিল। মাঝে-মাঝে যদিও বা একটু-আগটু বসতো—তা-ও বন্ধ একেবারে। সেদিন পুকুরের দিকে লোকজন এসে কী সব মাপ-জোক করে গেল। চেন ফিতেসব নিয়ে এসেছিল ওরা। ভৈরববাবু ক'দিন এসে ফিরে গিয়েছে। চুপি-চুপি এসেছে লোচনের ঘরে। তামাক খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করেছে—মেজবাবু কী করছে লোচন ?

লোচন নল পরিষ্ণার করতে করতে বলে—একলা বসে-বসে গড়গড়া টানছেন তো দেখে এলাম।

ছ'কোটা রেখে ঠোঁট মুছতে মুছতে ভৈরববাবু বলে—তবে যাই, দেখা করে আসি, কী বলো !

- आख्ड, আমি की वनदा, আপনার খুশি হয় আপনি যান।
- —তবে তুমি কী বলছো, যাবো-না?
- —আজে, আমি চাকর মনিষ্মি, আমার কথায় আপনি যাবেন না কেন ?
  - —তোমাকে মেজবাবু জিজেন-টিজেন করেনি আমার কথা 🤊
  - —কই, মনে তো পড়ে না আজে।
  - —কী রকম মেজাজ এখন দেখলে ?

এখন সক মনে পড়ছে, কেন সেদিন পঞ্চায়েৎ বসেছিল নাচ্ছারে।

কেন মোটরটা কেনা হবার পর আবার চলে গেল। কেন বালক উকিল ঘন-ঘন আসে এ-বাড়িতে। সমস্ত ঘটনার যেন একটা পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া গেল।

ননীলাল বললে—সেই কোলিয়ারিই কিনলে, কিন্তু কেনবার আগে আমাকে একবার বললে না—এমন jealous—জানিস!

- —তোকেও বলেনি ? ভূতনাথও অবাক হয়ে গেল।
- অথচ ওদের মাথায় বৃদ্ধিটা তো আমিই দিই— আমার কাছেই প্রথম আইডিয়াটা পায় চূড়ো, আর শেষকালে আমাকেই জানালেনা। ভাবলে পাছে আমি কিছু কমিশন মারি— অনেক টাকার তো কারবার।
  - —শেষকালে কার কাছে কিনলে **?**
- লাভ যা-কিছু পেলে ঝুমুটমল। আমি তো সেই কথাই বলেছিলুম চূড়োকে, চূড়ো বললে—আমার তো একার সম্পত্তি নয়, কাকারা আছে এর মধ্যে। মেজকর্তার বন্ধুবান্ধব আছে, তারাই প্রামর্শ দিয়েছে।
  - —ছুটুকবাবুর খণ্ডর কিছু জানতে পারেনি ?
- —হাবুল দত্ত ? হাবুল দত্তকে পর্যস্ত জ্ঞানায় নি কিছু। যা করবার সব করেছে মেজকর্তা, মেজকর্তা বাড়ির বড়, কে তার ওপরে কথা বলবে ? কিন্তু চূড়ো মনে মনে রেগে আছে।
  - —আর ছোটকর্তা ?
- —ছোটকর্তা কোনোকালে কোনো দিকেই নেই, টাকা এলেই হলো তার! টাকা যতক্ষণ হাতে পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ কিছু বলবে না। এই যে এত উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার হলো, কোট-ঘর হলো, ছোটকর্তা তো কিছুতে নেই। দলিলে সই দিয়েই খালাস, ও-সব ঝঞ্চাটের মধ্যে থাকতে চায় না ছোটকর্তা। আজকেও যে এত লোকজন আসছে, খানা-পিনা ডিনার ড্রিক্ক চলছে, ছোটকর্তা খানিক থেকেই সরে পড়েছে—বেশি কথা বলে না কখনও, কিন্তু মনে মনে সব বোঝে।

ভারপর সে-উৎসব শেষ হলো অনেক রাত্রে। কখন সভা ভেঙেছে, কখন লোকজন চলে গিয়েছে, ননীলাল চলে গিয়েছে, ফুর্ডি হয়েছে, নাচ-গান ইয়েছে, ভূতনাথ টের পায়নি। যে-বাড়িতে ৪৬৪

পুতৃলের বিয়েতে হাজার বারো শ' টাকা খরচ হয়ে যায়, সেখানে নতুন वावमारम नामात्र जारा अमन छेरबाधन छेश्मव इरव विविध की! কোথায় আসানসোলে না বেহারে কয়লার খনি, মাটির গর্ভে রত্ন লুকোনো আছে, কতথানি তার পরিধি, কেমন তার চেহারা, কাগঞ্জে-পত্রে তার চূড়াস্ত চুলচেরা হিসেব লেখা আছে। বড়বাড়ির भिन्मू रक रम-मिलल हो वि-वस्त हरा प्रांत । आत **अमिरक स्था**हरत्र বিলের জলে আর হয় তো শালুক ফোটে না, সেখানে মাছ ধরে না জেলেরা, শুকিয়ে ডাঙা হয়ে গেল বিল, বাদায় বাঘ এলে তাড়াবার ভার নেবে না কেউ, তবু অজন্মা হলে খাজনার টাকা কেউ মকুব করবে না তা বলে। স্থচরের কাছারি বাড়িতে নতুন নায়েব, নতুন গোমস্তা, নতুন পাইক বরকন্দাজ। সকালবেলা অবাক হয়ে দেখবে প্রজা-পাঠকরা আর এক চেহারা, আর এক মনিব। স্থ-চর হয় তো তেমনিই থাকবে, শুধু রাতারাতি যে হাত বদল হয়ে গেল প্রজারা তা টেরও পেলে না। ভূমিপতি চৌধুরীর পূর্বপুরুষ একদিন মোগল বাদশা'র কাছে সনদ পেয়েছিল, পেয়েছিল কোতল কচ্ছলের অধিকার, সাভটা হাতি রাখবার স্বাধীনতা। তারপর কালের চক্রান্তে সে-মোগল বাদশারা চলে গিয়েছে, এসেছে ইংরেজ। ইংরেজ আমলে ভূমিপতি চৌধুরী পেয়েছেন মুনের আর সোরার বেনিয়ানি। সুখচর আর কলকাতা, মাঝখানে একটা অদৃশ্র সেতু রচনা হয়েছিল বহুদিন থেকে। গ্রাম থেকে লোক আসতো বিয়ে প্রাদ্ধে কাজকর্মে সেলামী দিতে, নজরানা দিতে, বেগার খাটতে। এবার থেকে তা-ও ছিন্ন হয়ে গেল। চৌদ পুরুষের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল একদিনে। এবার বড়বাড়ির চৌধুরীরাও বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করবেন। এবার কল-কার্থানা খুলবেন সাহেবদের মতো। মেশিন চলবে, কুলী-মজুর খাটবে, টাকা বাচ্চা পাডবে, লেন-দেন হবে। এ-উৎসব সেই আগামী বৃহত্তর সম্ভাবনার, অনাগত প্রচুরতর ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত। তথন এমন বড়বাড়ির মতো আরো দশটা বাড়ি উঠবে কলকাতা শহরে। আস্তাবল মোটরে ভরে যাবে। আরো চাকর, আরো ঝি, আরও মদ, আরো মেয়ে-মানুষ। আরো বিলাস, আরো বিশ্রাম, আরো অবসর আর আরো অপচয়। রাজাবাহাত্র হয়েছেন বৈদ্র্থমণি, এবার 'নাইট' হবেন হিরণামণি! টাকা উপায়ের জতে ছুট্কবাব্কে এটর্নিশিপ পরীক্ষা দিতে হবে না। সকলের ওপর টেকা দিতে পারবে এরা। খনি যদি ডেমন চালু হয় তো ট্যাক্স বাদ দিয়েও ঘরে যা উঠবে তাতেই লাল। প্রজাদের বিজ্ঞাহ করবার ভয় নেই, অজনা হওয়ার আশক্ষা নেই, ছর্ভিক্ষ প্লাবন মহামারী কিছুরই পরোয়া করবার দরকার নেই। সমস্ত ছনিয়া কয়লা চায়। নতুন কাপড়ের কল হবে, কয়লা চাই ভাদের। রেল চলবে, কয়লা চাই তাদের। কাগজ কল, পাট কল, জলের কল—সকলেরই চাই কয়লা।

এত কথা প্রথমে বৃঝিয়েছিল ছুটুকবাবৃকে ননীলাল।

তারপর বৃঝিয়েছে ঝুমুটমল মারোয়াড়ী। শেষ পর্যন্ত ঝুমুটমল-এরই জয় হয়েছে।

--সেলাম হুজুর--

ভূতনাথ চমকে উঠেছে। ইলিয়াস দরজা খুলে সরে দাঁড়িয়েছে পাশের দিকে।

বৌঠান বললে—নামতে হবে ভূতনাথ, বংশীকে বল গিয়ে— পুঁটলিটা আমার পালঙ-এর ওপর রাখা আছে।

ভূতনাথ যেন এতক্ষণে সন্থিত ফিরে পেলে। গাড়ি থেকে নেমে বললে—মিয়াজান, গাড়ি যেন তুলে ফেলো না, আবার যেতে হবে বরানগরে।

ব্রিজ সিং খবর পেয়েই খিড়কির চাবি খুলে দিতে এসেছিল।
ব্রিজ সিংকে দেখে বৌঠান মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে। গাড়ি
খিড়কির দরজায় গিয়ে ঠেকলো। সেই নারকোল গাছটার নিচে
এসে দাঁড়ালো ভূতনাথ। এরই কাছে সেই সিঁড়ির তলায়
কোথায় সেই ঘরখানা! বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই।
সেই স্বরটা বৃঝি এখান থেকেই ওঠে। বৌঠান বললে—কী
দেখছিস ভূতনাথ—বংশীকে ডাক।

কিন্তু ততক্ষণে চিন্তা গাড়ির শব্দ পেয়েই নেমে এসেছে। চোকে মুখে তার ব্যস্ততা। ফিন ফিন করে গাড়ির কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—ছোটমা, ছোটবাবু এসেছে।

—ছোটবাবু গ

ছোটকর্তা। এই তো বিকেলবেলা ল্যাণ্ডোলেট নিয়ে চলে গেল।

বংশীর কাছ থেকে চাবুক চেয়ে নিয়ে। আজ তো জ্ঞানবাজারে চুনীদাসীর কাছে তার রাত কাটাবার কথা। এখনি ফিরে এলেন যে!

বোঠান বললে—বংশী কোথায় ?

- —সে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, তুমি একটিবার নামে। ছোটমা।
  - কেন, কী হয়েছে বল তো খোলসা করে।
- তোমাকে নামতে হবে ছোটমা, সব বলছি—ছোটবাবৃর শরীর ভালো নেই।
- —সে কি ! বৌঠান এবার নামলো গাড়ি থেকে। তারপর লম্বা ঘোমটার আড়াল দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল চিস্তার আগে আগে। ভূতনাথ একবার দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ সেইখানেই। বেশ রাড হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ দেরি হবে বৌঠানের কে জানে। ছোটকর্তার আবার কী অসুখ হলো।

মিয়াজান বললে—গাড়ি এখানে থাকবে শালাবাবু?

—রাখো গাড়ি, আমি গিয়ে দেখে আসছি।



খিড়কির গেট পেরিয়ে আবার সদর গেট দিয়ে বার-বাড়িছে চুকলো ভূতনাথ। সত্যি-সত্যি আস্তাবলে ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেট তখন দাঁড়িয়ে আছে। কেমন যেন সন্দেহ হলো। এমন তো হবার কথা নয়। কোথা থেকে যেন এই হুর্ঘটনা এসে হঠাৎ সমস্ত গোলমাল করে দিলে। অথচ বংশীরও দেখা নেই। ছুটুকবাবুর বৈঠকখানা ঘরটা আজও অন্ধকার। চলতে চলতে তোষাখানার দিকে গেল ভূতনাথ। লোচন তখন কাজ করছিল আপন মনে। ভূতনাথকে দেখতে পায়নি। না পাক, এখন দেখতে পেলে আবার অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করে দেবে। বংশী বোধ হয় তোষাখানাতেই আছে। নয় তো ছোটবাবুর তদ্বির তদারকে গিয়েছে।

উঠোনের মধ্যে একবার খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালো ভূতনাথ। হঠাৎ পেছন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ির ঘন্টার শব্দে যেন চমক ভাঙলো। মেজকর্তা ঢুকছে নাকি! কিন্তু এমন সময় মেজবাবুই বা আসবে কেন!

-- हरते, इत याख--वावृक्षी।

এক পাশে সরে দাঁড়ালো ভূতনাথ। গাড়ি গিয়ে থামলো গাড়িবারান্দার তলায়। ভূতনাথ ভালো করে দেখলো। এ তো অচেনা গাড়ি। ঘোড়া ছটোও যেন রোগা-রোগা। বড়বাড়ির ঘোড়ার মতো চেহারা নয় এদের।

গাড়ি থেকে প্রথমে নামলো বিধু সরকার। তার পেছনে পেছনে নামলো শশী ডাক্তার। বৌবাজারের শশী ডাক্তার। এ-বাড়িতে শক্ত অসুখ-বিস্থু হলে শশী ডাক্তার মাঝে মাঝে আসে বটে। কিন্তু কার আবার অসুখ হলো!

বিধু সরকারের একট্ তটস্থ ভাব। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমেই ওষুধের বাক্সটা হাতে তুলে নিলে। সামনে কে যেন পড়তেই থেঁকিয়ে উঠলো—সরো দিকি সামনে থেকে—পায়ে পায়ে ঘোরা দেখতে পারিনে।

যে সামনে এসেছিল সে এক লাফে সরে পড়েছে।

বিধু সরকার বললে—আসুন ডাক্তারবাবু—চলে আসুন।

শশী ডাক্তারকে নিয়ে বিধু সরকার ভেতরে ঢুকে গেল।
ভূতনাথ তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আজ যেন
সমস্ত বড়বাড়িটা বড় নিঝুম নিঃসঙ্গ মনে হলো। কই, কারো তো
সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথায় সব।

হঠাৎ লোচন এদিকেই, আসছিল। ভূতনাথকে দেখেই হাউ মাউ করে উঠলো—আজে, শালাবাবু আপনি এখানে? কোথায় ছিলেন সন্ধ্যেবেলা?

লোচনের মুখের ভাব-ভঙ্গী দেখে কেমন যেন ভয় হলো ভূতনাথের। বললে—কেন, কী হয়েছে !

—আজ্ঞে, ছোটবাবু যে খুন হয়ে গিয়েছে।
-খুন! ভূতনাথ যেন সামনে ভূত দেখার মতো আঁংকে

—আজে, রজে ছোটবাব্র কাপড় চোপড় ভেসে গিয়েছে একেবারে, ওই তো শশী ভাক্তার এলো—দেখি গিয়ে কী বলে! কথা বলতে বলতে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে চলে যাচ্ছিলো লোচন।

—শোনো, শোনো,—ও লোচন,—শুনে যাও ?

লোচন চলতে গিয়ে থেমে দাঁড়ালো আবার। বললে—যাই,
শশী ডাক্তারকে তামাক দিয়ে আসি, ডাক্তারবাবু আমার তামাকের
খুব তারিফ করেন আজে, আমাদের বাড়ি এলে আমার হাতের
তামাক না খেয়ে নড়বেন না। সেবার অত বড় অন্থণটা হলো
মেজবাবুর…

ভূতনাথ থামিয়ে দিলে। বললে—থামো, সে কথা পরে হবে। কী হয়েছে ছোটবাবুর খুলে বলো দিকি আগে।

लाहन वलल-यान ना, वः भीत काष्ट्र प्रव छनरवन थन।

- —বংশী কোথায়।
- —বংশী কি আর দাঁড়াতে পারছে আজে, তোষাখানায় **যান**, দেখুন গিয়ে কী কাণ্ড হয়েছে তার।
  - —বংশীর আবার কী কাণ্ড হলো ?

লোচন বললে—বংশীরই তো দোষ আজে, আমি বলবো বংশীরই দোষ—হাজার বার বলবো বংশীর দোষ, এদিকে ছোটবাবুর সক্বাঙ্গ রক্তারক্তি, তার ওপর বাড়িতে চুকে বাবুর দেখা নেই, ওদিকে ছোটবাবু বাড়িতে নেই তো ও যেন সাপের পঞ্চাশ পা দেখেছে, তাস খেলছিল বসে-বসে তোষাখানায়—অক্যায় তো বংশীরই আজ্ঞে—বেশ করেছে মেরেছে ছোটবাবু।

## —কে মেরেছে বললে ?

লোচনের এক হাতে গড়গড়া আর এক হাতে বল্কের আগুনে ফুঁদিতে-দিতে বললে—মেরেছে বেশ করেছে—আলবাৎ মারবে, ছোটবাবু তাই চাবুক দিয়ে মেরেছে—মেজবাবু হলে ওকে আজ খুন করে ফেলতো হুজুর। রাগে লোচন জোরে জোরে ফুঁদিডে লাগলো কল্কের মাথায়। বললে—খুব করেছে মেরেছে—ও কেবল ছোটমা আর ছোটমা। আরে ছোটমা যেন তোর মনিব—খাওয়ায় পরায় কে তোকে ! সত্যি কথা বলুন তো, আপনি তো বিজ্ঞ লোক, মাইনে দেয় ছোটমা, না, ছোটবাবু ! বলুন আপনি।

চুলোয় যাক বাজে কথা। ভূতনাথের রাগে গা গিসঁ গিস করতে লাগলো।

লোচন বললে—বাড়ির মালিক তো ছোটমা নয়, মালিক হলেন ছোটবাব্—না কি বলুন আজে। যাই, আমি আগে তামাকটা দিয়ে আসি আজে। টিকে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেল এদিকে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ছোটবাব্র রক্তারক্তি কেন হলো জানো কিছু ?

লোচন বললে—আমিও তো তাই বলি—ছোটবাবুকে দেখলাম গাড়ি হাঁকিয়ে গেল, হাতে চাবুক নিয়ে, আমি তখন মেজবাবুর জক্তে তামাক সেজে নিয়ে যাচ্ছি কিনা—আমার তখন মাথার ঠিক নেই শালাবাব্। এদিকে নতুন তামাক এসেছে আজ একেবারে ভূষো মাল, যতবার সাজি ততবার আঠার মতো আঙুলে আটকে যায়, ভামাক হবে ঠিক যেন পুরোনো খেজুরের গুড়—পুরোনো খেজুরের গুড় দেখেছেন ? তা নয়, এ যেন বটের আঠা একেবারে, হাতে লাগলে…

ভূতনাথ বিরক্ত হয়ে সোজা চলে এল তোষাখানায়। তোষা-খানার চারদিকে তখন বেশ ভিড় জমেছে। মধুস্দন দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামস্কুর, বেণী সবাই আছে। নাথু সিংও দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে।

ভূতনাথ ভিড় ঠেলে একেবারে বংশীর সামনে গিয়ে হাজির। বংশীর মাথায়, হাতে, পিঠে তখন জলপটি। ভূতনাথকে দেখেই বংশী হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। ভূতনাথ কাছে গিয়ে বৃসে বললে—কাঁদিসনে বংশী—ধাম। বংশী বললে—আপনি এসে গিয়েছেন শালাবাব্, ছোটমা এসেছে ?

—এনেছে, এনেছে—কিন্তু এ কী হলো তোর বংশী !
বংশী তবু হাউ-মাউ করে কাঁদে। মুখ দিয়ে ভালো করে কথা
বেরোয় না কালার চোটে।

ভূতনাথ বললে—কী হয়েছে তাই ভালো করে বল না আমায় ? বেণী বলে—আমার কাছে শুনুন তবে শালাবাবু, ছোটবাবু ওকে খুব পেটান পিটিয়েছেন চাবুক দিয়ে, দেখছেন না সারা গায়ে মুখে দাগড়া-দাগড়া দাগ বেরিয়েছে ? ভূতনাথ মুখ ঘ্রিয়ে বেণীর দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু কেন, মারলে কেন ছোটবাবু হঠাং ?

—আজে, গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে গাড়িবারান্দায়—ছোটবাৰ্ ভেকেছেন কয়েকবার, সাড়া পাননি—কে ধরবে, কে ধরে নামাবে। বংশী তখন ভেবেছে ছোটবাবু নেই বাড়িতে, তাস খেলছে এখেনে বসে বসে—ওদিকে ছঁশ নেই। তারপর আমি যাচ্ছিলাম, দেখি ছোটবাবুর জামায় কাপড়ে রক্ত—কপালে মাথায় রক্ত—রক্তে ভাসাভাসি—আমি তো দেখেই ধরলুম গিয়ে।

## —ভারপর গ

—তারপর যখন আমি ধরে নামিয়েছি, তখন দৌড়ুতে দৌড়ুতে বংশী গিয়েছে সামনে। আর যাঁহাতক বংশীকে দেখা, আর শঙ্কর মাছের ল্যাজের চাবুক ছিল হাতে তাই দিয়ে বংশীকে শপাং শপাং করে মার—একবার, হু'বার, তিনবার—পঞ্চাশবার—মারতে-মারতে ছোটবাবু পড়ে গেলেন আজ্ঞে মাটিতে।

## --তারপর ?

—তারপর বংশী আবার ধরে তুললে ছোটবাবুকে। ছোটবাবৃ উঠেই আবার মার, দৌড়ে এল সব লোক, যে-যেখানে ছিল, আমার তো তখন শরীর থর থর করে কাঁপছে শালাবাবৃ। বংশী মার খাচ্ছে আর জোরে জাপটে ধরে আছে ছোটবাবুকে—যাতে ছোটবাবৃ আবার না পড়ে যায়—শেষে—

বংশীও হাউ হাউ করে কাঁদছিল আর বলছিল—ছোটবাবুর যদি চেহারা দেখতেন শালাবাবু—রক্তে একেবারে ভেসে গিয়েছে গা
—কী যে হবে শালাবাবু!

মধুস্দন এক ধমক দিলে।—পাম তুই বংশী—কাঁদিসনে পাগলের মতন।

ধমক খেয়ে চুপ করে গেল বংশী।

বেণী বলে—কিন্তু সেই অবস্থায়ও বংশী ছোটবাবুকে ধরে তুলে নিয়ে গেল ঘরে। তারপর তো এই অবস্থা—এখন জলপটি দিচ্ছি। আমাকে যেবার মেজবাবু মেরেছিল—মনে আছে কাকা ? সেবার তো জলপটি দিয়ে দিয়েই সারলো—রাগলে তো মাতাল মামুযদের জ্ঞান থাকে না। ভূতনাথ বললে—কিন্তু ছোটবাব্র রক্তারক্তি কেন হলো— কিছু জানো ?

উত্তর দিলে বংশী। বললে—উ:, ছোটবাবুর কী কষ্টটাই যে হচ্ছে শালাবাবু—আপনি দেখলে আপনার চোখ দিয়ে নিঘাৎ জল গড়াতো আজ্ঞে।

মধুস্দন ধমক দিলো।—থাম দিকি তুই, লজ্জা করে না ভোর কথা বলতে!

—আমার লজা হবে কেন কাকা, আমি দোষ করেছি তাই মার খেয়েছি—কী বলেন শালাবাব্। কিন্তু ছোটবাব্র কণ্টটার কথা তোমরা একবার ভাবো দিকিনি।

ভূতনাথ কিন্তু তখনও ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারেনি। বললে—কিন্তু ছোটবাবুর রক্তারক্তি হলো কিসে বেণী ?

বেণী বললে—আজে, গাড়ি বোধহয় উল্টে গিয়েছিল—নেশা করা তো ছিলই—ঠিক ঠাহর হয়নি হয় তো রাস্তা।

বংশী কাঁদতে কাঁদতে বলে—এখন কেমন আছে ছোটবাবু?
শশী ডাক্তার এসেছে ?

মধুস্দন ধমকে উঠলো—তুই থাম তো বংশী, তোর নিজের ঘা সামলা আগে—বলে, মরে যাসনি এই ঢের, যে-মার থেয়েছিলিস!

লোচন দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। হাঁফাচ্ছে। বললে—সক্ষনাশ হয়েছে কাকা, পুলিশ এসেছে!

—পুলিশ ! •একসঙ্গে যেন স্বাই বলে উঠলো। পুলিশ কেন ! লোচন বললে—দেখো গো গিয়ে, বারবাড়ির উঠোন একেবারে ছেয়ে গিয়েছে লোকে। দারোগা সাহেব কথা বলছে সরকার মশাই-এর সঙ্গে।

বেণী, শ্রামস্থলর, মধুস্থদন—সবাই দৌজুলো। শুধু দাঁজিয়ে রইল লোচন।

বংশী ভূতনাথের দিকে চেয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠলো আবার। ভূতনাথ বললে—কাঁদিস কেন রে ? খুব কণ্ট হচ্ছে ?

- —শালাবাবু, কী হবে ?
- -कीरमद्र की इरव १
- --পুলিশ যদি ছোটবাবুকে ধরে ?

- —: ছোটবাবুকে ধরবে কেন ? ছোটবাবু কী করেছে যে, ধরতে যাবে তাকে ?
  - —তবে পুলিশ এল কেন?
- আরে, পুলিশ তো ছ'বেল। আসছে বাড়িতে, দারোগা তো মেজবাবুর বন্ধু।

বংশী তাতেও যেন সান্ত্রনা পোলে না। বললে—আজ যে ছোটবাবু রক্তারক্তি করেছে।

ভূতনাথ বললে—দূর, গাড়ি উল্টে পড়ে গিয়েছে তা রক্ত পড়বে না—ছড়ে গিয়েছে হয় তো হাত-পা।

—না শালাবাব্, লোচন কাছে সরে এল। গলা নিচু করে বললে—না শালাবাব্, তা না।

লোচনের ভাব-ভঙ্গি দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো ভূতনাথের। বললে—কী হয়েছে তবে ?

- আছে, কাউকে বলবেন না—বলে লোচন এবার চারদিকে দেখে নিলে।
  - —ना, कांडेरक बनरवा ना, वर**ना**।
  - —ছোটবাবু খুন করেছে।
  - --কাকে ?

কিন্তু কাকে খুন করেছে সে-উত্তর আর দেওয়া হলো না। ভীষণ গোলমাল হচ্ছে। যেন অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছে বড়বাড়ির উঠোনে। লোচন সেই দিকেই ছুটলো।

**ज्ञाथ वलाल—(५८थ जामि वःगी, की १८५६ वाहेरत्।** 

বংশী বললে—যাবেন না শালাবাবু, পুলিশের হাঙ্গামা ওখানে। তারপর বললে—ছোটমা ফিরে এসেছে শালাবাবু ?

- —ফিরে এসেছে।
- —ছোটমা **শুনেছে স**ব <u>গু</u>
- —কি জানি, তা যাবো একবার বৌঠানের সঙ্গে দেখা করতে ?
- আপনি বরং ছোটবাবুকে একবার দেখে আসুন শালাবাবু, ছোটবাবুর জত্যে মনটা কেমন করছে আমার। আচ্ছা শালাবাবু, ছোটবাবু বাঁচবে তো!

বাইরে যেন আবার গোলমাল শোনা গেল। ভূতনাথ উঠলো

এবার। বললে—আসছি আমি বংশী। কী হচ্ছে ওদিকে, দেখে আসি একবার।

তোষাখানার বাইরে এসে দাঁড়ালো ভূতনাথ। চারনিকে একবার চেয়ে দেখলে। শশী ডাক্তারের গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি-বারান্দার তলায়। ইব্রাহিম দোতলার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াসিনও দাঁড়িয়ে দেখছে। মিয়াজান, আকাস, ইলিয়াস তারাও উঠোনে ভিড় করেছে। লাল পাগড়ি পরা ছ'চারটে পুলিশ গেট-এর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে লাঠি। খাজাঞ্চীখানার ভেতর আলো জলছে। দরজার সামনে—সেখানেও ভিড় জমেছে। দারোগা সাহেব বোধহয় ওখানে চুকেছে। সারা বাড়িতে যেন একটা চাপা চাঞ্চল্য। ভূতনাথ আন্তে আন্তে সামনে এগিয়ে এল।

কে যেন সামনে আসছিল। সামনে আসতেই চেনা গেল। মধুস্থান।

- -কী খবর মধুস্দন ?
- —সক্ৰনাশ হয়ে গিয়েছে শালাবাবু।
- —কী হলো <sup>?</sup>
- —চুনীদাসী খুন হয়ে গিয়েছে শুনছি। আমি যাচ্ছি একবার সেখানে।
  - চুনীদাসী!
  - —শুনছি তো! কী জানি, কী ব্যাপার!
  - —কে খুন করলে ?

মধুস্দন বললে—শুনছি ছেনি দত্তর ছেলে নটে দত্তর সঙ্গে নাকি মারামারি হয়েছে ছোটবাবুর।

- —নটে দত্ত ?
- —আজে, ছোটবাবু আজ জানবাজারে গিয়ে দেখে নটে দত্ত নাকি চুনীদাসীর ঘরে বসে আছে—দেখে বোধহয় আর রাগ সামলাতে পারেনি। তারপর মারামারি হয়েছে ছজনে। ও-পাড়ার গুণ্ডারা তো সব নটে দত্তর হাতের মুঠোয়, এদিকে ছোটবাবু তো একলা—তা ছেনি দত্তদের সঙ্গে এ-বাড়ির ঝগড়া তো আজকের নয়। সেই দেখলেন না ছুটুকবাবুর বিয়ের সময় কী কাণ্ডটা হলো!
  - —কিন্তু খুনটা করলো কে ?

—কে করলো, কে জানে, হয় নটে দত্ত, নয় ছোটবাবু। ভূতনাথ বললে—চুনীদাসী কি মারা গিয়েছে ?

মধুস্দন বললে—শুনছি তো এখনও জ্ঞান আছে—যাই, তাড়াতাড়ি একবার দেখে আসি গিয়ে। বড় ভালোমানুষ ছিল আজে—বলে মধুস্দন চলে গেল।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই। একবার মনে পড়লো চুনীদাসীর কথা। সেদিনকার সেই দেখা, তারপরেই এ কী কণ্ড। চুনীদাসীকে সেদিন সত্যি-সত্যি বিশেষ খারাপ লাগেনি তার। কী চমৎকার ব্যবহার। খাতির করেছে খুব। কীদে ভূতনাথের স্থবিধে হয় দেই কথাই বলেছে বার-বার। তামাক খাবার কথা বলেছে। জল চেয়েছিল, দিয়েছে সরবং। তা সরবতে কী দোষ থাকতে পারে। হয় তো সিদ্ধি মেশানো ছিল সামান্ত। যারা সিদ্ধি খায় তাদের তাতে নেশা হয় না। কিন্তু ভূতনাথের তো অভ্যেস নেই। হয় তো মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল। কিন্তু তারপরে চুনীদাসী নিজে তার মাথাটা কোলে করে নিয়ে কত যত্ন করেছে। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিয়েছে। কে অমন করে! ভূতনাথকে আদর যত্ন করে তাদের কী লাভ! আর তারপর যদি নটে দত্ত আসার জন্মে তাকে ঘর থেকে বাইরে চলে যেতে বলে থাকে তো এমন কিছু অন্তায় করেনি। ছোটবাবু याख्या वस कतरल एए तत हरल की करत! मरमात रहा हला हाई! অত চাকর, ঝি, নিজে, আবার একটা পাথী! খরচ কি কম! গাড়িটা পর্যন্ত বেচে দিতে হলো!

আস্তে আস্তে ভূতনাথ একেবারে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো।

ছুট্কবাবু তখন বাজিতেই ছিল। খবর পেয়ে নিচে এসে গিয়েছে। হাবুল দত্ত রোজকার মতো বড়বাড়িতে এসেছিল। পেছন পেছন সে-ও এসে দাঁড়ালো!

দারোগা সাহেবের সঙ্গে ছুট্কবাবুর কী সব কথা হচ্ছে! এমন সময় হৈ চৈ শুরু হলো।—হটো সব, ভিড় ছাড়ো—

একটা সোরগোল উঠলো। ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণে যেন একটা

আশার সঞ্চার হলো হঠাং! মেজবাবু এসে গিয়েছে!—ওই মেজবাবু এসে গিয়োছ, মেজবাবু এসে গিয়েছে।

এতক্ষণে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো সকলের। মেজবাব্ থাকলে কি এতক্ষণ পুলিশের সঙ্গে এত কথা কাটাকাটি হয়। কতবার কত কাণ্ড হয়ে গিয়েছে আগে। স্থচরে খুন হয়েছে প্রজাপাঠক, প্রজারা কাছারি বাড়িতে এসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই বাড়িতেই যেবার হুর্গাপুজোর সময়ে নবমীর রাত্রে মেজমা'র পুরোনো ঝি বিলাসীবালা গলায় দড়ি দিয়েছে, অন্দরমহলের কড়ি-কাঠের থেকে ঝুলছে শরীরটা—সেদিনও অনেক পুলিশ-থানার হেফাজত থেকে বাঁচিয়েছে মেজবাব্ই। মেজবাব্ এসে পড়াতে ভূতনাথও অনেকখানি স্বস্তি পেলো যেন। যাক, মেজবাব্ এসেছে, বাঁচা গিয়েছে।

মেজবাবুর গাড়ি গড়গড় করে একেবারে গাড়ি-বারান্দার তলায় শশী ডাক্তারের গাড়ির পেছনে এসে থামলো।

দারোগা সাহেব খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছে। মেজবাবু গাড়ি থেকে নামলেন। পেছনে ভৈরববাবু। দারোগা সাহেব সামনে এসে সেলাম করলো একবার।

মেজবাবু সেদিকে জ্রক্ষেপ না করে সোজা ওপরে উঠে গেলেন। ভৈরববাবুকে বললেন—ছোটবাবু (ৰুমন আছে আগে দেখে আসি।

ভৈরববাবু বললে—কী হয়েছে দারোগা সাহেব ?

দারোগা সাহেব বললে—জানবাজারে খুন হয়েছে সন্ধ্যেবেলা। ভৈরববাবু বললে—খুন হয়েছে জানবাজারে, তা এখানে কেন?

- —কৌস্তভমণি চৌধুরীর স্টেটমেণ্ট নেবো।
- —থুন করেছে কে ?
- —সেই ইনভেন্টিগেশন করতেই তো এসেছি।

খানিক পরেই ডাক এল। বেণী এল। দারোগা সাহেবকে বললে—আপনাকে মেজবাবু ওপরে ডাকছেন।

দারোগা চলে যাবার সক্ষে-সঙ্গে যেন সমস্ত ঘটনার ওপর একটা যবনিকা পড়ে যায়। যে-যার জায়গায় চলে যায় একে-একে। এবার আর কোনো ভয় নেই। মেজবাবু দারোগা সাহেবকে ওপরে ভেকে নিয়ে গিয়েছে। দারোগা সাহেবই আত্মক আর লাট- সাহেবই আস্ক্ক, একবার নাচঘরে গিয়ে বসলে জলের মতো সোজা হয়ে যাবে সব। কতবার সব সমস্তার সমাধান ওইখানে হয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে। কতদিন সব সন্দেহের নিরসন হয়ে গিয়েছে ওই ঘ্রের নির্জনে।

আবার আন্তে-আন্তে উঠোনটা নিরিবিলি হয়ে এল। আবার নির্জন হয়ে এল বড়বাড়ি। টিমটিম করে ইব্রাহিমের ঘরের সামনের বাতিটা তেমনি জ্বলতে লাগলো। রাত নেমে এল ঘন হয়ে। শশী ডাক্তার কিন্তু তথনও যায়নি। ঘোড়াটা মাথা নিচু করে ঘাস খেতে-খেতে এক-একবার পা ঠোকে। ইটের দাগরাজি করা মেঝের ওপর তার পা-ঠোকার শব্দ যেন অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আর পুলিশ ক'টা তথনও দাঁড়িয়ে আছে গেট-এর কাছে। দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে খৈনি খাচ্ছে।

একা-একা নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় ভূতনাথের। ত্র্ঘটনা, এত উত্তেজনার মধ্যেও কেন নিজেকে এত তুর্বল মনে হয় কে জানে। যেন কোথাও কেউ নেই। এত বড বাডি—তবু যেন মনে হয় এখানে অরণ্যের স্তব্ধতা। সেই আদিম কলকাতার প্রাগৈতিহাসিক চেহারা যেন ফিরে এসেছে। ভূমিপতি চৌধুরী এ-বাড়ি তৈরি করবার আগেকার চেহারা। যেন ডোবা-পুকুর, চারপাশে ব্যাও ডাকছে নির্ভয়ে। তু' একটা হিজল আর হোগলা গাছের ঝোপ-ঝাড়। তাঁতিদের কুঁড়েঘর কয়েকটা। সন্ধ্যে হতে না হতে বাঘের ভয়ে ঘরের ভেতর সেঁধিয়েছে সবাই। অথচ ষ্টুতনাথের চোখের ওপরেই তো এই শহর বেড়ে চলেছে। হ্যারিসন রোডটা চোখের সামনে গড়ে উঠলো। কলের জল, বড় বড় রাস্তা, ইলেকটিক আলো, কলের ট্রাম—ধনে-জনে কলকাতার কত ভিড় বাড়লো, বস্তি ভেঙে নতুন-নতুন বাড়ি হলো, পুকুর-ডোবা, খানা-খন্দ বুজিয়ে খেলার মাঠ হলো। বেড়াবার পার্ক হলো। তবু এই রাত্রিবেলা বড়বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, সে যেন কলকাতা শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে অনেক পেছনে চলে গিয়েছে। শহর, সভ্যতা, সমাজ, পরিচিত অপরিচিত সকলের চোখের আড়ালে অক্স এক দেশে! অথচ প্রথম যেদিন এখানে এসেছিল ভূতনাথ, কত আশা ছিল মনে। এই বড়বাড়িকে কত ঈর্ঘা করতো। কত উদগ্র কৌতৃহল ছিল এই বড়বাড়িকে ঘিরে। কত রাতে জেগে জেগে শুনেছে এ-বাড়ির প্রত্যেকটি খুটিনাটি শব্দ। ভেতর বাড়িতে ঝন-ঝন করে হয় তো কারো হাত থেকে কাঁসার থালা-বাসন পড়ে গেল, ছাদের কোণ থেকে পায়রার বক্বকম্ শব্দ, দাস্থ জমাদারের উঠোন ঝাঁট দেওয়ার শব্দটা পর্যন্ত ভালো লাগতো তার। যতুর মা শিল নোড়া নিয়ে বাটনা বেটে চলেছে, সৌদামিনী কুটনো কুটতে কুটতে বক-বক করে গালাগালি দিয়ে চলেছে—পেছনের বাগানে দাস্থ জমাদারের ছেলের বাঁশীতে 'ওঠা নামা প্রেমের তুফানে'র স্থর, এমনকি পুকুরের ধারে আমলকি গাছে একটা অচেনা পাথীর ডাক-সমস্ত, সমস্ত ভালো লেগেছে। আরো ভালো লেগেছে যখন অনেক রাত্রে ঘড়-ঘড় শব্দে গেট খুলে যেতো, আর তারপর মেজবাবুর গাড়ি ঢুকতো উঠোনে। যেন অলৌকিক সব ব্যাপার। আর ভোরবেলা নাথু সিং-এর সেই ডন-বৈঠকের আওয়াজ আর নিচে একতলায় আস্তাবল বাড়িতে ঘোড়ার ডলাই-মলাই-এর ক্লপ-ক্লপ, হিস-হিস –থাপ্লড় মারার শব্দ। কিন্তু এ সমস্ত শব্দ-তরঙ্গ ছাপিয়ে আর এক শব্দ উঠতে। এক-একদিন। সে কোথাকার শব্দ কে জানে। সেই সুর, সেই শিষের মতো মৃত্ আওয়াজ ঘুরে-ঘুরে বেড়াতো সারা বাড়িময়। উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, পশ্চিমে। সে স্থর কেউ শুনতে পায় নি। খিড়কির দিকের একতলার সিঁড়ির নিচে থেকে হয় তো উঠতো। আর শুনতো বুঝি মাত্র হজন। একজন ভূতনাথ। আর একজন এ-বাড়িরই লোক— সে পটেশ্বরী বেঠি।ন।

কিন্তু ওখানে অন্তরকম। ওই জবাদের বাড়িতে। ওখানে গেলেই মনে হয়, জীবনের পথ যেন এখনও অনেকখানি বাকি। যৌবনের যেন শুরু হলো এইমাত্র। ঐশ্বর্য যখন ছিল স্থবিনয়বাবুর, তখনও যেন আড়ম্বর ছিল না কোথাও। প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু এমন অপচয় ছিল না। তা ছাড়া আজকাল রাস্তায়, ঘাটে, বাজারেও যেন নতুন জীবন ফিরে এসেছে। কোথায় যেন ভেতরে-ভেতরে কোন্ আন্দোলনের শিখা অনির্বাণ হয়ে জলছে। মাঝে-মাঝে তার প্রকাশ চোখে পড়ে। সিস্টার নিবেদিতা বাগবাজারে স্কুল খুলেছেন। কোন্ এক বিদেশি মেয়ের এ কি বিচিত্র খেয়াল।

ৄকিস্ক শুধুই কি খেয়াল! সেদিন বড়বাজারে যারা গান গেয়ে-গেয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলো, তাদেরও কি শুধু খেয়াল! আর কিছু নয়! নিবারণরা শুধু কি অকারণেই ভেতরে-ভেতরে অমন জলবার জন্মে তৈরি হচ্ছে!

শশী ডাক্তার বুঝি এবার নামলো। বিধু সরকার ওষুধের বাক্সটা গাড়িতে তুলে দিলো।

একবার মনে হলো বিধু সরকারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে— সরকার মশাই, কেমন আছেন ছোটবাবৃ—কিন্তু ভয় হলো। দরকার কী! লোকটা বিশেষ স্থবিধের নয়। সেদিন বদরিকাবাবু খুব জব্দ করেছে বিধু সরকারকে! নিচেই বৈঠকখানা। এদিকে তো এত কাণ্ড, কিন্তু বদরিকাবাবু কী করছে এখন কে জানে। জানালা দিয়ে উকি মেরে দেখলে ভূতনাথ।

হঠাৎ সারা কলকাতা কাঁপিয়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো। রাত ন'টা বাজলো বৃঝি। তোপ পড়লো কেল্লায়। চিৎপাত হয়ে শুয়েছিল বদরিকাবাবু। শব্দটা কানে যেতেই চিৎকার করে উঠলো —ব্যোম কালী কোলকাত্তাওয়ালী—বলে উঠে বসলো। তারপর টঁটাক থেকে ঘড়িটা বার করে মিলিয়ে নিলো সেটা। তারপর দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকেও একবার তাকালে। সেটাতেও চং-চং করে ন'টা বাজছে তখন। ভূতনাথকে দেখতে পেয়েই ডাকলে—

ভূতনাথ গিয়ে বসলো তক্তপোশের ওপর। খানিক পরে বললে—শুনেছেন, কী হয়েছে ?

বদরিকাবাবু নির্লিপ্তের ভঙ্গিতে বললে—আমি জানতাম।

- আর শুনেছেন, বংশীও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মার খেয়ে!
- —আমি জানতাম এ-হবে।
- —আর চুনীদাসী খুন হয়েছে।
- --তাও হবে জানতাম।

বদরিকাবাবু কেমন করে সব জানতো কে জানে!

বদরিকাবারু আবার বললে—আরো কী কী হবে তাও বলে দিতে পারি, শুনবি ?

ভূতনাথের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বদরিকাবাবু বলতে

লাগলো—দেখবি, একদিন এই কড়িকাঠ ভেঙে পড়বে, এই বাড়ি গুঁড়ো হয়ে যাবে, বড়বাড়ির ভিটেতে ঘুঘু চরবে, পায়রাগুলো না খেতে পেয়ে মরবে, চাকর-বাকর সবাই পালাবে, যদি না পালায় তো সবাই ইট চাপা পড়ে মরবে দেখে নিস—তারপর এই বাড়ি ভেঙে মাটি সমান হবে একদিন, সেই মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে কুলি-মজুরদের, শেষে মাটি খুঁড়ে—বদরিকাবাবু থামলো।

ভূতনাথ বললে—তারপর ? মাটি খুঁড়ে… ?

- —মাটি খুঁড়ে ক্ষটিক-পাথর পাওয়া যাবে একটা।
- —ফটিক-পাথর ?
- —হাঁ৷ রে, ফটিক পাথর, বিশ্বাস হচ্ছে না ?
- —ফটিক-পাথর ? কেন ?
- —সব বলবো না এখন, তুই ভয় পেয়ে যাবি, কিন্তু তুইও রেহাই পাবি না তা বলে, তোকেও ভুগতে হবে, মাথা ফেটে তোর রক্ত ঝরবে, তোরও সময় হয়ে এসেছে যে, তখন এক গেলাশ জলের জন্যে ছটফট করবি, কেউ জল দেবে না, এ-বংশের রক্তের সঙ্গে তোর রক্তের ছোঁয়া লেগেছে কিনা। দর্পনারায়ণের অভিশাপ কি রুথা যাবে ভেবেছিস, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পায়নি শেষকালে, মুর্শিদকুলি খাঁ'র 'বৈকুঠে' বসে তিলে-তিলে শুকিয়ে মরেছে, আর মরবার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কেবল শাপ দিয়ে গিয়েছে যে—কথা বলতে বলতে বদরিকাবাব্র মুখ চোখের ভাব-ভঙ্গি কেমন যেন ভয়াবহ হয়ে উঠলো। ফুলে উঠলো চোখ ছটো! ভূতনাথ নিঃশব্দে উঠে এল ঘর থেকে। যেন মারমুখী হয়ে উঠেছে আজ বদরিকাবাব্ স্বর্কণ ঘড়িধরে-ধরে যেন শাপ দিয়ে চলেছে নিজের অন্নদাতাকে। অথচ কিসের এ ক্ষোভ! কেন এ অভিযোগ! কিন্তু কে জানতো বদরিকাবাব্র কথাগুলো এমন বর্ণে-বর্ণে ফলে যাবে শেষ পর্যন্ত!

বংশীর ঘরে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে একবার দেখলে ভূতনাথ। জ্বের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে তার।

হঠাৎ মধুস্দন ঘরে ঢুকলো।

**ভূতনাথ** বললে—की দেখে এলে মধুসূদন ?

মধুস্দন বললে—হাসপাতালে গিয়েছিলাম শালাবাব, চুনী-দাসীকে চাঁদনীর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

- —কেমন আছে এখন ! মধুস্দন বললে—জ্ঞান হয়েছে একটু।
- —কথা বলছে <u>!</u>
- —কথা বলছে না, তবে আমায় দেখে চিনতে পারলে আজে, চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, কিন্তু ডাক্তার বললে, ভয় নেই, বেঁচে যাবে, তবে সময় লাগবে অনেক।
  - —কী হয়েছিল ?
- —কে জানে শালাবাবু, কেউ বলতে পারছে না, নটে দত্ত আর ছোটবাবুতে মারামারি হয়েছিল, ছোটবাবুর হাতে তো ছিল চাবুক, আর নটে দত্তর গুণ্ডার দল তৈরিই ছিল ও-পাড়ায়, ঠিক যে আসলে কী হয়েছিল কেউ বলতে পারছে না।

আজে বংশী নেই, কে আর খেতে ডাকতে আসবে। নিজের বিছানাটা পেতে নিয়ে চিত হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই শুয়ে পড়লো ভূতনাথ। অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়া-মূতি যেন নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করছে বলে মনে হলো। কোথায় যেন কত যুগের পরপার থেকে সেই ইটালিয়ান শিল্পী ফিরে এসেছে আবার তার স্ত্রীর শয্যার পাশে। ভূমিপতি চৌধুরীকে যেন আজ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে সে। আবার যেন আজ নতুন করে প্রতিশোধ নেবে। আজ আর পিস্তলের গুলী ফস্কে যাবে না তার। অনেক সমুত্র অনেক নদী পার হয়ে আবার ভারতবর্ষে এসেছে হারানো স্ত্রীর খেঁজে। দেয়ালের গায়ের অস্পষ্ট ছবিগুলো যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছে। উড়স্ত পরীদের আবার নতুন করে পাখা গজিয়েছে। নতুন করে যেন অভিসার হবে এই ঘরে।

হঠাৎ যেন দরজার পাশ থেকে কার গলার আওয়াজ এল। ভাকভে—বাবু, বাবু—

অতি মৃত্ব ডাক। আওয়াজ শুনে বোঝা যায় না কার গলা। ভবু বোঝা গেল যেন মেয়েমানুষের গলার শব্দ।

দরজা খুলে ভূতনাথ বাইরে আসতেই দেখলে পাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিস্তা। হাতে একটা হ্যারিকেনের আলো। থান কাপড় পরা। অক্সদিকে মুখ ফেরানো। বললে—আমায় ডাকছিলে ! ভূতনাথ আর যে কীবলবে ভেকে। পেলে না।

চিন্তা তেমনি ঘোমটা ঢেকেই বললে—আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে বাবু।

ভূতনাথ বললে—চলো, আমি যাচ্ছি।

আগে-আগে চললো চিন্তা। পেছনে ভূতনাথও চলতে লাগলো। গলি ঘুঁজির মতো রাস্তা। বড়বাড়ির এ-দিকটা রান্নাবাড়ির গায়ে। রান্নাবাড়ির পাশেই ভাড়ার ঘর। তারপর একটা শুধু দেয়ালের ব্যবধান। আর দেয়ালের গা দিয়ে রান্নাবাড়ির রাস্তা। সারা দেয়ালে ধোঁয়ার দাগ। বহুদিনের ব্যবহারে মেঝেটার জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট উঠে গিয়েছে। থালা সোজা হয়ে বসে না। ঘরের কোণে একটা আরশোলা চুপচাপ বসে শুঁড় নাড়াচ্ছে।

ভূতনাথ ভাত খেতে-খেতে একবার আরশোলাটার দিকে চেয়ে দেখলে। মনে হলো যেন আরশোলাটাও তার দিকে চেয়ে দেখছে। অভূত বাদামি রং। চোখের চারপাশে গোল পাঁশুটে দাগ। কী মতলব করছে বসে-বসে কে জানে। হয় তো আলো দেখে বিব্রত হয়েছে। কিম্বা হয় তো ভাত খাওয়া শেষ হবার পর এঁটো বাসন চাটবার লোভে অপেক্ষা করছে। কী খেয়ে ওরা বাঁচে কে জানে। কত্টুকু প্রাণ ওদের! কোথায় থাকে! এই ঘরের মধ্যেই হয় তো কোনো গর্ত আছে। সেখানে ডিম পাড়ে আর এঁটো খেয়ে জীবনধারণ করে। আরশোলাটার দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে অভূত সব চিন্তা মাথায় এল ভূত্নাথের। ও-ও তো এ-বাড়ির আপ্রিত। তার সঙ্গে ওই আরশোলাটার তফাং কী!

হঠাৎ মনে হলো যেন আরশোলাটা নড়তে শুরু করেছে। ঠিকতার ভাতের থালাটা লক্ষ্য করে যে আসছে তা নয়, কিন্তু সেইটেইযেন লক্ষ্য! প্রথমে উত্তর দিকে চলতে লাগলো, তারপর অকারণেইহঠাৎ পুব দিকে মুখ ফেরালো। তারপর এদিক-ওদিক দেখে
একবার শুড় নাড়াতে লাগলো। তারপর আর নড়ে না। মনে
হলো যেন এদিকে আর আসবে না।

ভূতনাথ নিজের মনেই ভাত থেতে লাগলো এবার। না, আর সে ওদিকে দেখবে না। সমস্ত শরীর যেন তার শির-শির করে উঠছে। কত অদ্ভুত সব সৃষ্টি। মামুষকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, ওই আরশোলাটাও তো সেই তাঁরই সৃষ্টি। কিন্তু এমন বিপরীত সৃষ্টি একই হাতে কী করে সন্তব! একবার অক্যমনস্কভাবে হঠাৎ আবার ভূতনাথের চোখ গিয়ে পড়লো আরশোলাটার ওপর। এবার মনে হলো, আস্তে-আস্তে আরশোলাটা যেন তার দিকেই আসছে!

আরও কাছে এল। আরো কাছে। এবার খুব সম্ভর্পণে কাছে এসে ঠিক তার থালায় মুখ দিতেই···

—দাদা কেমন আছে, জানেন ?

ভূতনাথের যেন চমক ভাঙলো এবার। ঘরে কেউ নেই। প্রশাটা এল দরজার আড়াল থেকে।—কে, বংশী গু বংশীর কথা বলছা গু

- ---**ž**ī1 1
- —দেখে এলাম তো, জার হয়েছে খুব।
- —আজ কিছু খাবে দাদা ?
- —আজ আর কিছু খাবার দরকার নেই, আজ রাতটা উপোসই থাক।

হঠাৎ মনে হলো আরশোলাটা যেন থালার ধারে মুখ লাগিয়ে কী খাচ্ছে। মুখ নড়ছে না। শরীর নড়ছে না। শুধু শুঁড়টা যেন অল্প-অল্প হেলছে তুলছে। ভূতনাথ থালাটা একবার নাড়িয়ে দিলে। যদি ভয় পেয়ে চলে যায় তো যাক। কিন্তু অভূত নির্ভীক এই আরশোলাটা! নড়ে না চড়ে না। কাঠ হয়ে লেগে রইল থালার গায়ে! ভূতনাথের শরীর আবার শির-শির করতে লাগলো।

—ছোটমা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, জানেন ?

ভূতনাথ থেতে-থেতে মুখ তুললো। বললে—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন কেন ?

দরজার আড়াল থেকে আবার সেই গলা। —বাড়িতে এসেই ছোটবাবুর খবর পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞান।

- --তারপর গ
- মাথায় বরফ দিয়ে-দিয়ে এখন জ্ঞান হয়েছে একটু— আপনার কথা বলছিলেন।
  - —আমায় ডাকছিলেন নাকি ?
  - —হাা, আমি ডাকতে গিয়েছিলাম, আপনাকে পেলাম না ঘরে।

আমার বড় ভয় করছিল। চোখ দেখে মনে হচ্ছিলো ছোটমা বুঝি বাঁচবে না, একলা তখন কী যে করি, মেজমাকে খবর দিলাম, বভমাকে খবর দিলাম, শেষে বরফ আনিয়ে মাথায় দিতেই—

- —এখন কেমন আছেন ?
- —এখন একটু ভালো, সারাদিন তো উপোস দিয়েছেন, পেটে কিছুই পড়েনি, আমি ছোটবাবুর পা ছোঁয়া জল আনতে পাঠিয়েছিলাম, দাদা তো নেই, বেণী বললে—ছোটবাবু পা ছুঁড়ে জলের বাটি ফেলে দিলেন, পাথরের বাটি তো, বাটিটাও ভেঙে গিয়েছে। ছোটমা'র কিছু খাওয়া হয়নি, এখন একট্ ওষ্ধ খেতে চাইছিলেন।
  - ওষুধ ? কী ওষুধ ?
  - ---্যে-ওযুধ খান রোজ।

প্রথমটা বুঝতে পারেনি ভূতনাথ। তারপর হঠাৎ খেয়াল হলো! তাই তো! ভূতনাথ আবার জিজেস করলে—ওটা কি এখনও খান রোজ ?

—হাা, রোজই তো খান।

রোজই খায় বৌঠান! কেমন যেন লাগলো ভূতনাথের। খাওয়ার পর উঠে আসতে গিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে একবার দেখলে ভূতনাথ। আরশোলাটা এবার তার থালার ওপর একেবারে উঠে বসেছে। কেমন ঘিন-ঘিন করতে লাগলো সারা শরীরটা।

তারপর বিছানায় শুয়েও অন্ধকারের মধ্যে মনে হলো যেন অতিকায় একটা আরশোলা তার দিকে মিট-মিট করে চাইছে। তারপরেই মনে হলো, ওটা আরশোলা নয়, তারই বিকৃত মন কুংসিত একটা জীবের রূপ নিয়ে তাকে গ্রাস করতে আসছে বুঝি। চোখের চারদিকে তেমনি পাঁশুটে দাগ, লম্বা-লম্বা শুঁড়, অনিশ্চিত গতি। তেমনি বিবর্ণ, কুংসিত। তেমনি বীভংস!



দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাভ। আর রাভ গড়িয়ে সকাল। কিন্তু তবু অগুদিনের সকালের চেয়ে আজকের সকালের যেন অনেক অফাং। আজ দাসু জনাদারের ঝাঁটার শব্দ যেন অগুদিনের চেয়ে মৃহ। আজ চিংকার কম। সবাই যেন সম্ভ্রস্ত। সচকিত। ভেতর বাড়িতে সোদামিনীর গলায় ঝাঝ নেই তেমন। আজও ঘোড়ার ডলাই-মলাই চলছে আস্তাবলে। কিন্তু চাপড়গুলো যেন একটু আস্ত্রে। ঘোড়াগুলোও যেন বুঝতে পেরেছে। তারাও পা ঠোকে আস্তে-আস্ত্রে।

তোষাখানায় বংশীর কাছে গেল ভূতনাথ। জ্বরটা কমেছে একটু। কিন্তু চিৎপাত হয়ে তেমনি শুয়ে আছে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আজ থেতে ইচ্ছে করছে কিছু ?

বংশী বললে—ছোটবাবু কেমন আছে আগে তাই বলুন শালাবাবু, সারারাত ছোটবাবুকে স্বপ্ন দেখেছি আজে।

মধুস্দন বললে—শশী ডাক্তারকে তো আবার ডাকতে গিয়েছে সরকারমশাই।

ভূতনাথ জিজেদ করলে—ছোটবাবু কেমন আছে জানো তুমি ?

মধুস্থদন বললে—শশী ডাক্তারের ওষ্ধে কাজ হবে না! কী
বলেন, শালাবাবু।

সত্যিই শশী ডাক্তার ধন্বস্তরি বটে! বুড়ো মানুষ, কিন্তু কাল রাত্রে ঘণ্টা তিনেক নিজে রোগীর পাশে থেকে চাঙা করে দিয়ে গিয়েছেন ছোটবাবুকে! গায়ের ব্যথা অনেক কম!

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—আর পুলিশ কথন গেল !

মধুস্থদন বললে—শেষকালে পুলিগের বড় সাহেব কাল এল।

—কখন !

—রাত তখন প্রায় তিনটে। মেজবাবু ডেকে পাঠালেন। সারা রাত্তির আমরা কেউ ঘুমোইনি হুজুর, লোচন নাগাড়ে তামাক সেজে গিয়েছে, আমি আর বিধু সরকার ঠায় দাঁড়িয়ে, ভেতরে হাসি-গল্প হুচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে, সেই রাত্তিরে গাড়ি বেরলো—সরকার মশাই সেই রাত্তিরে আবার খাজাঞ্চীখানার দরজা খোলে।

**<sup>—</sup>কেন** ?

<sup>—</sup> টাকা-কড়ি তো নেয় ওরা। হয় তো সিধে নিয়ে গেল কিছু… গুলুম যখন, তখন গঙ্গাযাত্রীদের গলার আওয়াত্ত গুনতে পাচ্ছি,

সরকারমশাই-এর আর শোয়া হলো না, ভোরবেলাই বাজারে চলে গেল মাছ আনতে, থানায় সিধে পাঠাতে হবে। মেজবাবু তখন বললে—আলমারি খোল্।

ভূতনাথ চলে আসছিলো। হঠাৎ মনে পড়লো আর একটা কথা!—চুনীদাসীর খবর কিছু জানো মধুস্থদন ?

— সে জানবার আর সময় পেলাম কই শালাবাবু। এখন যাচ্ছি
— বাজারে যাবো, অমনি চাঁদনীটা টপ করে ঘুরে দেখে আসবো।
মধুস্দন চলে যেতেই বংশী বললে—ছোটমা কী বললে
শালাবাবু ?

পটেশ্বরী বৌঠানের কথা ভূতনাথেরও অনেকবার মনে হয়েছে। কাল অমন করে বরানগর যেতে-যেতেও যাওয়া হলো না, তারপর আর একবার দেখা হওয়া উচিত ছিল। চিন্তার কাছে শুনেছিল আবার নাকি সেই ছাইভস্ম খেয়েছে। এখন সারারাত উপোস করার পর কেমন আছে কে জানে!

চোরকুঠুরির ধারে গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিল ভূতনাথ। ছোট দরজাটার ওপাশের বারান্দায় তখন সিন্ধু আর গিরির গলার শব্দ আসছে। কেমন যেন লজা সঙ্কোচ হয়। ভর-সকাল বেলা। পুবমুখো বারান্দা। রোদে একেবারে ছেয়ে গিয়েছে। এমন সময় কখনও যায় নি ভূতনাথ। অতগুলো চোখের সামনে দিয়ে হুট হুট করে ছোটবোঠানের ঘরে যাওয়া। কে কী বলবে! তা ছাড়া বংশী নেই আজ। বংশী থাকলে সে ঠিক সময়-সুযোগ বুঝে টুক করে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেয়,বোঠানের ঘরে। আশে-পাশে চিন্তারও সাড়াবন্দ পাওয়া গেল না।

वःशो वलाल—आकारक की थारवा भानावात् ?

ভূতনাথ বললে—জল-সাবু খালি। আমি কাল চিন্তাকে বলে দিয়েছি।

—দেখুন তো, কে এসব করে, ওদিকে ছোটবাবুর অন্থথ, ছোটমা'র কী অবস্থা কে জানে, আর আমি রইলাম পড়ে, আমার আবার জল-সাবু হ্যান্-ত্যান্—মাস্টারবাবু থাকলে একটা বড়ি দিয়ে দিতেন আর সব সেরে যেতে। আজে এক দণ্ডে।

ভূতনাথ বললে—কপালের গেরো বংশী—ভূই কি করবি বল ?

বংশী বললে—আপনি আজকের দিনটা কোথাও আর বেরোবেন না শালাবাবু—ছোটমা কখন কী করে।

ভূতনাথ তা জানতো। তবু না বেরিয়েও উপায় ছিল না। বংশী বললে—যদি বেরোন, তো শীগগির-শীগগির কিন্তু বাড়ি ফিরবেন হুজুর।

—যাবো আর আসবো, বার-শিমলেয় যেতে কত্টুকু আর পথ। হেঁটে গেলেও বেশি সময় লাগবার কথা নয়। স্থ্রবিনয়বাবুর চিঠি পেয়ে না-যাওয়াটা উচিত নয়। লিখেছিলেন—চাকরির একটা সন্ধান হয়েছে। এসে একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে। ঠিকেদারের কাছে কাজ। বাড়ি তৈরির ঠিকেদার। সেই কাজ তদারক করা, দেখা। লোকজন খাটানো। হিসেবপত্তোর রাখা। এই সব।

কিন্তু আজো মনে আছে সেদিন স্থবিনয়বাবুর মুখে যে উল্লাস দেখতে পেয়েছিল ভূতনাথ, তা আর কখনও দেখে নি। মুমুর্ স্থবিনয়বাবু। চুপচাপ শুয়ে থাকেন। শহরের প্রান্তে এসে বসবাস করছেন। চাকরবাকর, কর্মচারি সমস্ত এশ্বর্য-আড়ম্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও যেন এডটুকু ছঃখ নেই। মাঝে-মাঝে গান করেন। হয় একলা, নয় তো জবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

জবা গান গাইতে-গাইতেই হঠাৎ থেমে যায়। বলে—বাবা ভাত চড়িয়ে এসেছি, পুড়ে গেল বোধ হয়, দেখে আসি।

স্বিনয়বাবু বলেন—হজন লোকের খাওয়া, অত ব্যস্ত হয়ো নামা।

জবা বলে—বা রে, ছজন লোক বলেই তো ভালো করে রান্না করা দরকার!

স্থবিনয়বাব বলেন—বাবা-মা'র কাছে বলরামপুরে মানুষ হয়েছে কিনা, আর আমার মাও খুব রাঁধতে ভালোবাসতেন, বুঝলে ভূতনাথবাবু! বলরামপুরে যখন ছোটবেলায় ছিলাম, কত রকম রান্না যে খেয়েছি মায়ের, বাবা ছিলেন ভোজনরসিক—জবাকে নিজের হাতে সব শিখিয়েছিলেন আমার মা।

মাঝারি বাড়ি। তবু পরিপাটি করে সমস্ত গুছিয়ে রেখেছে জ্বা। রাতারাতি এতখানি ঐশ্বর্য থেকে এমন মধ্যবিত্ত পর্যায়ে নেমে আসতে জ্বারও যেন কোনো অস্থবিধে হবার কথা নয়। কত সহজ করে নিয়েছে নিজেকে। সাবান দিয়ে কাপড় কেচে শুকোভে দেয় উঠোনের দড়িতে। ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ঘরগুলো।

জবা বলে—অমন হাঁ করে দেখছেন কী, নিন, এগুলো নিঙড়ে মেলে দিন দড়িতে ?

বাইরের কাজ করবার জন্মে একজন ঝি আছে শুধু বাড়িতে। বাজারটা করে নিয়ে আসে। ফাইফরমাশ খাটে। তারপর সন্ধ্যে হবার আগেই সে নিজের বাড়ি চলে যায়। একদিন নিজের জলটা। যে নিজে গড়িয়ে খেতে পারতো না, তার এই পরিবর্তন দেখে ভূবাক হয়ে যেতে হয়।

স্থবিনয়বাবু বলেন—মা, এবার উপাসনার ব্যবস্থা করো, পাঁচটা বাজতে চললো যে।

উপাসনা ঘরে আস্তে-আস্তে ধরে নিয়ে এসে বসাতে হয় স্থবিনয়-বাবুকে! এই ঘরটাই বড়। মাঝখানে বেদীর ওপর গালচে পাতা। হয়। ধূপ-ধুনো জেলে দেয় জবা। তারপর স্থপবিত্র গিয়ে বসে। একধারে। "মাঝখানে জবা। আর তার পাশে ভূতনাথ।

স্থবিনয়বাবুর ইঙ্গিতে জবা গান ধরে—

তাঁর নাম পরশ রতন পাপী-হৃদয় তাপ হরণ—

প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপে ভকত হৃদয়ে জ্বাগে— তারপর স্থবিনয়বাবু প্রার্থনা শুরু করেন—

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। সেই সুখকরকে নমস্কার করি।
কল্যাণকরকে নমস্কার করি। কিন্তু কল্যাণকর শুধু সুখকর নন,
তিনি যে হঃখকর। হঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে
ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের
অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয়। যিনি সুখকর, তাঁকে প্রণাম করে।
এবং যিনি হঃখকর ভাকেও প্রণাম করো—তাহলেই যিনি শিব,
যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে…

শুনতে শুনতে এক-একবার চোথ খুলে দেখে ভূতনাথ। স্পবিত্র চোথ বুজে আছে। জবারও চোথ ৰোজা। কেমন যেন লজা। হয়। ভূতনাথও চোথ ছটো বুজে নির্বিকার হয়ে শোনে। ভখন। ভারপর উপাসনার শেষে জবা বলে—স্থপবিত্র, এবার তুমি বাড়ি যাও।

সুপবিত্রর বোধ হয় যাবার ইচ্ছে হয় না। বলে—এখনও তো রাত হয় নি বৈশি—আর একটু থাকি না।

জবা বলে—তা হোক, বেশি রাত করে। না, তোমার শরীর ভালো নেই।

স্থপবিত্ৰ বলে—আজকাল তে। আমি একটু ভালোই আছি।

—কই ভালো আছো, দিন-দিন চেহারা কী হচ্ছে দেখছো, আয়নাতে চেহারাটা ভালো করে দেখো একবার।

আর বাক্যব্যয় না করে স্থপবিত্র চলে যায় অবশেষে।

কিন্তু চলে যাবার পরেই যেন কেমন অন্তমনস্ক হয়ে যায় জবা।
মুখ দেখে বোঝা যায় কেমন যেন চিন্তিত। বলে—এত রাত্রে
স্থপবিত্রকে একলা ছেড়ে দেওয়া উচিত হলো না—যা ভুলো মন।

ভূতনাথ বলে—একবার দেখে আসবো বাড়িতে পৌচেছে কিনা ?

জবা যেন এই প্রশ্নই চাইছিলো। বলে—দেখে আস্থন না, বেশি তো দূর নয়, চট করে যাবেন আর আসবেন, শুধু জিজ্জেদ করবেন বাড়িতে পৌচেছে কিনা।

স্থবিনয়বাবু হঠাৎ ডাকেন-মা-

জবা তাড়াতাড়ি ছুটে আসে—আমাকে ডাকছিলেন বাবা ?

—রাত হয়ে যাচ্ছে, ভূতনাথবাবৃকে তুমি এখনও ছাড়**লে** নামা ?

জবা হেসে ওঠে—রাত কোথায় বাবা, ভূতনাথবাবু পাড়াগাঁয়ের ছেলে, অন্ধকারে বেড়ানো ওঁর বেশ অভ্যেস আছে।

ভূতনাথ বলে—না, রাত তো বেশি হয়নি।

জবা ডাকে। বলে—আস্থন তো আমার সঙ্গে।

ঘরের বাইরেএসে বলে—আপনি তো আসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—তবে বাবার কাছে বসে থাকেন যে দিনরাত ? চলে আস্তুন।

তারপর জবা নিয়ে আদে তার নিজের ঘরে। বলে- শুধু

শুধু বসে থাকলে চলবে না—এই কাপড়টা ধরুন তো। জবা নিজের বিয়ের জন্মে জামা তৈরি করছে। কাপড় কিনেছে। জামাগুলো নিজের হাতে তৈরি করছে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করে—আর বাকি রইল কী কী 🕺

জবা বলে—মুপবিত্রর জন্মে বাবা যা যা দেবেন সব তো হয়ে গিয়েছে। তা ওর তো পছন্দ বলে কোনো জিনিয় নেই, আমাকেই সব করতে হয়েছে—কিন্তু আমার জিনিষগুলোই এখনও হয়ে উঠলো না সব।

—কিন্তু আর তো মাত্র মাস হু'এক বাকি!

জবা বললে—আর একটা কাজ বাকি—বাবা সব নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—সেইটে দেখে একটা লিস্ট করতে হবে—আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে নেমস্তন্ন করে আসা। ওটা আপনাকেই করতে হবে, কিন্তু।

ভূতনাথ বললে—আমাকে তো দিলেই আমি করি।

- —সব কাজ কি আপনার মুখের কাছে এগিয়ে দিতে হবে নাকি ? সারাদিনই তো আপনার ছুটি, সকালে খেয়ে-দেয়ে চলে আসলেই পারেন ?
  - —আমাকে তো এতদিন বলোনি।
- —সব কাজের কথা বলতে হবে আমাকে ? নিজেরই তো আপনার বোঝা উচিত। আমি কোন্ কাজটা কখন করি বলুন তো ? সারাদিন দেখছেন তো সংসার নিয়ে ব্যস্ত, তারপর বাবারও কত কাজ করতে হয় আমাকে—এগুলোও যদি আপনি না করেন, তাহলে আমার আর কি উপকার হলো ?

ভূতনাথ বললে—এতদিন স্পৃষ্ট করে বলোনি তো—আমার এ-বাড়িতে ঘন-ঘন আসাটা তোমার ভালো লাগবে কিনা তাই-ই তো জানতাম না।

- —লাগবে, লাগবে, লাগবে, ভালো লাগবে। গলা বাড়িয়ে এ-কথাটা না বললে যেন বোঝেন না আপনি। এদিকে এত সেয়ানা হয়েছেন আর এটা বুঝতে পারেন না ?
  - —এবার থেকে জানা রইল।
  - —হাা, জেনে রাথুন, আর ভূলে যাবেন না যেন কখনও,

- —আমি তো বলেই রেখেছিলাম, আমাকে দিয়ে তোমার কথনও কোনো উপকার হলে আমি ধন্ম হয়ে যাবো।
- —কিন্তু সেটা কি আমাকে চিৎকার করে বলতে হবে—ওগো আমার একটা উপকার করে দিয়ে যান আপনি।
  - —না বললে আমি বুঝবো কী করে?
- —না বলতে তো আমার অনেক কথাই বুঝেছিলেন—আর এটা বুঝবেন না ?
  - —তবু মুখ থেকে শুনতে ভালো লাগে তো!

জবা বললে—এই তো সেদিন, স্থপবিত্তর তিন দিন দেখা নেই, ভাবছিলাম অসুখ-বিস্থুখ হলো নাকি—এমন তো কখনও করে না, একবার করে রোজ আসেই উপাসনার সময়টা। আমি একলাই বা কার সঙ্গে যাই—ক্ষু, আপনার তো দেখে আসা উচিত ছিল ?

ভূতনাথ চুপ করে রইল। তারপর বললে—তা একবার শুধু মুখ ফুটে বললেই পারতে।

- —আমি বলবো কেন, আপনার তো বুঝে নেওয়া উচিৎ ছিল।
- কিন্তু সকলের বুদ্ধি কি সমান হয় জবা, নইলে সবাই তো এম-এ. পাশ করে ল' পাশ করতে পারতো স্থপবিত্রবাবুর মতন! আর তোমার মতন স্ত্রী পেতো! বলে হো-হো করে হেসে উঠলো ভূতনাথ।

্জবা কিন্তু হাসতে পারলো না। জামা সেলাই করতে করতে হঠাং মুখ তুলে বললে—আমি কি স্থপবিত্রর তুলনা করেছি ?

ভূতনাথ বললে—তুমি করবে কেন, তুলনা করছি আমিই— কথাটা হঠাৎ মনে এল কিনা!

জবা বললে—হঠাৎ এমন ধারা কথা মনে আসাও তো ভালো নয় আপনার!

ভূতনাথ বললে—ঠিক বলেছো জবা, কিন্তু মন তো বোঝে না। জবা আবার সেলাই-এর দিকে মন দিয়ে বললে—মনকে বশ করতে শিথুন—ভালো হবে তাতে। ভূতনাথ বললে—আমার ভালো হয়ে আর দরকার নেই জবা, আর তা ছাড়া এ-সংসারে সকলেরই যদি ভালো হয় তো থারাপ হবে কার ?

—খারাপ বৃঝি কারো-না-কারোর হতেই হবে ?

ভূতনাথ বললে—নিশ্চয়ই, নইলে ভালোরও তো একটা শেষ আছে। সব ভালোগুলো সবাই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নেবার পর, কারোর ভাগ্যে তো খারাপগুলোই পড়ে থাকবে—আমি সেই দলে।

জবা আবার হাসলো। বললে—ভালো মেয়ে ওধু আমি একলাই নই ভূতনাথবাবু, খুঁজলে আমার মতো অনেক মেয়েই পাবেন।

ভূতনাথ বললে—যখন ব্ঝতেই পেরেছো কথাটা, তখন বলি— ততো ভালোতে আমার দরকার নেই।

জবা প্রথমটায় কিছু বললে না। তারপর খানিক থেমে বললে—আপনি সত্যিই একটা বিয়ে করে ফোবুন।

ভূতনাথ বললে—আর যে-জন্মেই আসি, উপদেশ শোনবার জন্মে তোমার কাছে আসি না কিন্তু জবা।

জবা বললে—কিন্তু তা ছাড়া তো আর উপায়ও দেখছি না কোনো!

ভূতনাথ এবার জোরে হেদে উঠলো। বললে—উপায় খুঁজতে যেন তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছি আমি।

জবা কিন্তু হাসলো নাঁ। বললে—তবে আজ আপনাকে খুলেই বলি ভ্তনাথবাব্, সুপবিত্রকে বাইরে থেকে যা বোঝেন ও তা নয়, সব বোঝে। শুধু কথা বলে কম, কিন্তু অত প্রখর অমুভূতি বুঝি কম মামুষেরই আছে। আপনাকে যা বললাম ওকেও যদি তাই বলতাম—ও বোধহয় আত্মহত্যা করতো—কিম্বা হয় তো সন্ধ্যাসী হয়ে যেতো—কিম্বা পাগল—ওকে আপনি জানেন না ঠিক…

ভূতনাথ এবার চুপ করে রইল।

কিন্তু সুপবিত্রর কথা বলতে গিয়ে জ্বাও যেন আত্মহারা হয়ে যায়। হাতের ছুঁচ আপনিই কখন থেমে আদে। মনে হয় যেন নিজের সঙ্গেই নিজে কথা বলে চলেছে জ্বা। সামনে ভূতনাৰ রয়েছে এ-জ্ঞান আর নেই তখন। বলে—একদিন ওর সঙ্গে ভালো করে কথা বলিনি বলে ও তিনরাত ঘুমোয়নি, জ্ঞানেন—ওর মা'র কাছে শুনেছি, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কেউ জ্ঞানে না, তিন দিন ঋয়নি পর্যস্ত—শেষে যখন ডেকে পাঠালুম, তখন দেখি উস্কোখুস্কো চুল, চোখ লাল। বললাম—এতদিন আসোনি কেন? ও কিছু কথা বললে না। বললাম—এমন পাগলামি করলে কি সংসারে বেঁচে থাকা চলে? ছঃখ সইতে হবে, কন্ত করতে হবে, তবে তো জীবন! জীবন স্থন্দর বটে, কিন্ত জীবন তো আবার নিষ্ঠুরও— এতো অল্লে মন-খারাপ করলে চলবে কেন? বিশেষ করে পুরুষ-মানুষ না তুমি?

—তবু ওর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না।

জবা আবার বলে—ও এমনি, ঠিক এমন ধরনের পুরুষমানুষ আজ-কালকার যুগে অচল, তবু এমন নিষ্ঠাও কারো দেখিনি। এমন করে সত্যিকারের ভালোবাসা, এমন একাগ্রতা কার আছে ভূতনাথবাবু ?

ভূতনাথও দেখেছে। অনেকদিন হঠাৎ স্থবিনয়বাব্র বাড়িতে গিয়ে দেখেছে—স্থবিনয়বাব্ হয় তো নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছেন। আর ওদিকে জবা নিজের সেলাই নিয়ে ব্যস্ত, আর স্থপবিত্র একমনে জবার মুখের দিকে চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। কোনো দিকে খেয়াল নেই। যেন বাইরের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। এমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কথা নেই বার্তা নেই। একজন শুধু চুপ-চাপ কাজ করে চলেছে আর একজন একমনে তাকে দেখছে।

জবা বলে—এ ওর স্বভাব, ভালোবাুসা বোধ হয় এক-এক-জনের স্বভাব থাকে, ওরও তাই।

ভূতনাথ বললে—স্থপবিত্রকে তো ব্রুলুম—কিন্তু তোমার কথা! তুমিও কি···

জবা হঠাৎ বলে—ওই যা:, তরকারি চাপিয়ে এসেছি উন্ন, দেখে আস্থান তো কড়ায় জল আছে কিনা, জল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে তো একটু জল দিয়ে আসবেন।

আজ কিন্তু ভূতনাথকে দেখেই জবা বললে—বাবার চিঠি পেয়েছিলেন তো ? ভূতনাথ বললে—হাঁা, তাই তো এলাম।

জবা বললে—ওপরে যান, বাবা আপনার একটা চাকরি না করে দিয়ে আর ছাড়বেন না।

সুবিনয়বাবুর ঘরে যেতেই ভূতনাথ দেখলে তিনি ভারই প্রতীক্ষা করছেন। বললেন—এসে গিয়েছো ভূতনাথবাবু, এসো এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

স্থবিনয়বাবু খানিক থেমে বললেন—আমার চিঠি পেয়েছিলে তো ভূতনাথবাবু ? রূপচাঁদবাবু নিজে এসেছিলেন এখানে। বলছিলেন—লোক আমার এখনি চাই—বড় সদাশয় লোক, তোমার কোনো কন্ত হবে না।

ভূতনাথ বললে—কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, আমার বড় অভাব চলছিল।

- সে কি ভূতনাথবাবু, তোমাকে কাজ খুঁজে দেওয়া আমার একটা কর্তব্য যে—ব্রজরাখালবাবুকে আমি নিজে কথা দিয়েছিলাম। তা ছাড়া—আমার কাছে এতদিন তুমি একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলে। আর এ-কাজও বিশেষ শক্ত নয়, তবে বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হবে, বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেই সব তদারক, চুনসুরকির হিসেব রাখা—কখনও এ-সব কাজ করেছো ভূতনাথবাবু ?
  - —না, আপনার কাছেই আমার প্রথম চাকরি।
- —করতে পারবে তো ? হিসেব রাখতে হবে রাজ-মিস্ত্রীদের কাজের। আর বাড়িও তো একটা নয়, চারিদিকেই বাড়ি তৈরি হচ্ছে।
  - —আপিসটা কোথায় ?
- কাজ তোমায় ভবনীপুরেই করতে হবে, ওই সব অঞ্চলেই বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিনা, আগে তো ও সব অঞ্চল বাদা জঙ্গল ছিল, এখন দেখবে কেবল সব উকিল ব্যারিস্টারদের বাড়ি। চেনা যাবে না কিছু, নতুন-নতুন রাস্তা হচ্ছে, শহর বাড়ছে যে, লোকও কত বাড়ছে দেখো না কলকাতার, তা ছাড়া ট্রাম হয়ে যাতায়াতেরও স্থবিধে হয়েছে। তা এ-কাজ পারবে তো তুমি ?
  - —আমি আপনার আশীর্বাদে সব কাজই পারবো।
  - —তা হলে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি নিয়ে যাও।

জবা এল।

স্থবিনয়বাবু বললেন—ছটো জিনিষ সম্বন্ধে আমার শেষ কর্তব্য ছিল মা, একটা ভূতনাথবাবুর চাকরি, সেটা হলো—আর বাকি রইল তোমার বিয়েটা—তা সেটারও আর দেরি নেই। তারপরে আমার সংসারের ওপর আর কোনো কর্তব্য নেই—তখন আমি ছুটি নেবো মা। এবারের মাঘোৎসবই হয় তো আমার জীবনের শেষ উৎসব।

জবা বললে—বাবা—

রাস্তায় বেরিয়ে ভূতনাথ একবার ভাবলে আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা। আজ হয় তো না যাওয়াই ভালো। কাল সকালে গেলেই চলবে। সেই কোথায় ভবানীপুর। সে তো কাছে নয়!

ওদিকে কলকাতা আর এদিকে ভবানীপুর।

নতুন শহর গড়ছে এদিকে। সব বাড়ি নতুন। সব রাস্তা নতুন।
শহর যেন আর এক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে এখানে। বিংশ শতাব্দীর
নবজাতক এ। ওদিকে গঙ্গার ধারে-ধারে লম্বা-লম্বা চিমনিওয়ালা
যত কল-কারখানার সঙ্গে এ-শহরের যেন কোথায় যোগ আছে।
এইখানে যেন রাত্রে বিশ্রাম করতে আসে ওপারের ধ্লি-ধ্সর
ভাবনাগুলো। আর হাইকোটের কূট-বিচার শেষ করে নথিপত্রগুলো এখানে এসে বুঝি জিরিয়ে নেয় একটু। বাড়ির সামনে নেমপ্লেট-এ মালিকদের নাম-ধাম পরিচয়টীকা। কেউ ব্যারিস্টার, কেউ
ইঞ্জিনীয়ার, কেউ নতুন ব্যবসায়ী, কেউ দালাল। বড় গঙ্গার
জেটিগুলো জাহাজে-জাহাজে ভর-ভরাট। পাট আর ধান, গালা
আর তুলো সব এসে জমেছে জাহাজে। খাজাঞ্চীখানার কেরানীদের
কলমের আর কামাই নেই বুঝি। মনে হয়—খাজাঞ্চীখানাগুলো
বড়বাজারেই থাক আর যেখানেই থাক, তার চাবিগুলো যেন আজকাল আসে এখানে। এই ভবানীপুরে। ভবানীপুরের নতুন পাড়ায়।

কে চিনতে পারবে সেদিনের সেই গোবিন্দপুরকে ! কোথাকার কে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী। কে তার জামাই ভবানী দাস। সেই ভবানী দাসই বৃঝি কালীঘাটের সেবায়েত হালদারদের পূর্বপুরুষ। আজ সেই ভবানী দাস এলেও হয় তো চিনতে পারবে না তার নামের এই জায়গাকে!

ভূতনাথ বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে এক-একটা অসমাপ্ত বাড়ির মাথায় উঠে এক-একবার চেয়ে দেখে। যেদিন প্রথম এখানে এসেছিল তার সঙ্গেও এ-শহরের আজ কোনো মিল নেই। দিনের বেলায় এ-পাড়ায় ইঞ্জিনীয়ারের গজ ফিতে, কণ্ট্রান্টারের হিসেব আর কুলি-মজুরের গাঁইতি আর রাত্রে অর্ধসমাপ্ত ভবানীপুর যেন একটা স্বপ্নের মতন। সাইকেল-এ চড়ে সন্ধ্যেবেলা ফেরবার সময়ে ওদিকে চাইতে চাইতে যায় ভূতনাথ। বৌবাজারের বনেদীয়ানা নেই এখানে, কিন্তু শৃঙ্খলা আছে। মেদ নাই, কিন্তু স্বাস্থ্য আছে। এ-পাড়ার বাড়িগুলোর মতো, বাড়ির অধিবাসীরাও যেন অন্তরকম। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা ফর্সা ধোপছরস্ত জামাকাপড় পরে। পুরুষরা কেউ পরে চাপকান, কোটপ্যান্ট। স্বাস্থ্যবান স্থপুরুষ সব। রাস্তার নতুন টেলিফোন টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো পর্যস্ত যেন সভ্যভব্য। বনেদীয়ানা না থাক, কিন্তু স্কুরুচি তো আছে। বেশ লাগে ভূতনাথের।

রূপচাঁদবাবু লোক ভালো। বলেছিলেন—মাইনের সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছেন স্থবিনয়বাবু?

ভূতনাথ বলেছিল—আমার কাজ দেখে যা খুশি দেবেন।

খুশিই হয়েছিলেন রূপচাঁদবাব্। ইট-চুন-স্থ্রকির হিসেব রাখা, রাজমিস্ত্রীদের হাজ্রে রাখা, কাজ তদারক করা—এই সব কাজ। কোথা থেকে কোথায়। ঝাঁ-ঝাঁ করছে ছপুর, তারই মধ্যে হেঁটে হেঁটে শহর পাড়ি দেওয়া। তবু জীবিকার জন্মে সব করতে হয়।

খুশি নিশ্চয়ই হয়েছিলেন রূপচাঁদবাবু। নইলে সাইকেল কিনে দিলেন কেন! বললেন—সাইকেলটা শিখে নিন, এতে কাজের স্থবিধে হবে।

ত্ব'চাকার গাড়ি। কিন্তু যেন বিশ্বজয় করা যায় তুটো চাকার দৌলতে। সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে ভূতনাথ বড়বাড়ি থেকে। তারপর তুপুরবেলা শুধু খেতে যাওয়া। আবার তুটো মুখে দিয়েই চলে আসা ভবানীপুরে। তারপর সদ্ব্যেবেলা গড়াতে গড়াতে কোনোদিন বা যায় জবাদের বাড়ি—বার-শিমলেয়। তখন শরীরটা একট্ ক্লান্ত হয় বটে, কিন্তু তবু বেশ লাগে। পুরুষ মানুষ, কাজ না করতে পেলে কেমন যেন আরো বেশি ক্লান্ত মনে হয়।

সেদিন এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বড়বাড়িতে ঢুকছে এমন সময় ব্রিজ সিং বললে—শালাবাবু, মাস্টারবাবু আ গিয়া!

সত্যিই ব্রজরাখাল। আস্তাবল-বাড়ির ওপরের ঘরটা খোলা। ভেতরে আলো জলছে তো! তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের সামনে যেতেই দেখলে—এ আর এক ব্রজরাখাল।

ব্রজরাথাল তথন আরো অনেকের সঙ্গে কথা বলছে। সেই কদমদা' রয়েছে, নিবারণ রয়েছে, শিবনাথ রয়েছে। ভূতনাথকে দেখে শুধু একবার বললে—এসো বড়কুটুম—বলে আবার সামনের ভজ-লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

ভূতনাথ দেখতে লাগলো—ক' বছর আগেকার ব্রজরাখালের সঙ্গে আর যেন কোনো মিল নেই। আরো উজ্জ্বল হয়েছে গায়ের রং। সমস্ত মাথার চুল কামানো। একটা বাসন্তী রং-এর মোটা পাঞ্জাবী পরা। মোটা কাপড়।

কদমদাকে বলছে—আমার দারা তোমাদের কী কাজ হবে বলো !
কদমদা' বললে—দেশের লোকের মনের অবস্থা যা হয়েছে, তা
তো আপনাকে বললাম। লর্ড কার্জনের, সেই বক্তৃতা থেকেই শুরু
বলা চলে—এখন ওঁরা যা করতে চান, তা তো বুঝেছেন, একটা
'ফেডারেশন হল্' তৈরি করবেন, স্থাশনাল কংগ্রেসও ওই পথেই
পা দিয়েছেন, কিন্তু অনুশীলন পার্টির মতে অম্থ পথ ধরতে হবে—
সশস্ত্র বিপ্লব।

ব্রজরাখাল বললে—আমি ওতে রাজি নই কদম। সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আমার সব কথা হয়ে গিয়েছে। তোমরা যদি সেই আশাতে ডেকে নিয়ে এসে থাকো, তো ভুল করেছো, রাজনীতিতে আমি থাকবো না—বরং তোমাদের ক্লাব থেকে আমার নামটা কেটেই দিও।

## কদম চুপ করে রইল।

ব্রজরাখাল বললে—রাজনীতি ছাড়া কি আর কাজ নেই গুবোমা আর পিস্তলের মধ্যেই কি মোক্ষ লুকিয়ে আছ কদম গু শেষ পর্যন্ত তুমিও কি ওই পথ ধরবে গু মনে নেই তোমাদের সেকাহিনী গু বাগবাজারে যেবার প্লেগ হলো, সিস্টার নিজে নামলেন রাস্তার নর্দমা পরিষ্কার করতে গু বস্তির মধ্যে ছেলেমেয়েরা মরছে। একটা আট বছরের ছেলে মুমূর্ অবস্থায় সিস্টারের কাপড় ধরে কেঁদে উঠলো—'মা, মা, মাতাজী গো—'। সিস্টার আর ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে। স্বামী সদানন্দ ছিলেন কাছে, তিনি ছিনিয়ে নিয়ে এলেন সিস্টারকে। কিন্তু সিস্টারের কেবল মনে হতে লাগলা। কেন তাকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না! তাঁর কি ভালোবাসার কিছু অভাব ছিল গু ভালোবাসা দিয়ে কি তবে মৃত্যুকে জয় করা যায় না! সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প কি তবে মিথ্যে গু

কথা বলতে-বলতে ব্রজরাখালের চৌখ ছটো জ্বলতে লাগলো। বলতে লাগলো ব্রজরাখাল—একদিন আমারও এমনি হয়েছিল কদম, ফুলদাসীর মৃত্যুর কথা তোমার মনে আছে—আমিওঠিক এই কথাই ভেবেছিলাম। ভেবে কৃল-কিনারা না পেয়ে লোকালয় ছেড়ে আল-মোড়ায় চলে গেলাম। সেখানে গিয়ে এই প্রশ্নই কেবল করেছি অন্তর্থামীকে! কিন্তু আজ আমাকে এর উত্তর দিলেন সিস্টার নিবেদিতা নিজে। সিস্টার নিবেদিতারও এমনিই হয়েছিলো সেদিন, সেই ১৮৯৯ সালে।

নিবারণ বললে—কী বললেন তিনি?

ব্রজরাথাল বললে—তিনি যা বললেন, তোমাদের তা মনে লাগবে না ভাই, তবু বলি—সেদিন সিদ্টার দিক খুঁজে না পেয়ে এই প্রশ্নই করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে—কী সে ত্যাগের মন্ত্র ? কোন্ ত্যাগ জীবন-ত্যাগের চেয়েও বড় ? স্থযোগ বুঝে বিবেকানন্দ বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে—'ভালোবাসার উপ্পের্বি কর্ম তাকে চিনতে শেখা, স্প্তির আনন্দে নির্মারিত প্রস্তার যে প্রেম, তাই-ই তাঁর কর্ম'—তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ নিবেদিতা বললেন—আমাকে সেই ব্রতেই দীক্ষা দিন আপনি।

ব্রজরাখালের কথার শব্দ যেন গান হয়ে ভাসতে লাগলো

বাতাসে। ভূতনাথ চুপ করে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। কান পেতে শুনতে লাগলো সে গানের স্থর।

—তারপর সেই দীক্ষা, কী কঠোর সে ব্রত। অতি প্রত্যুষে ওঠা, দিনে একবার আহার, আরো কত কী! তারপর এল দীক্ষা নেবার দিন! নিবেদিতাকে অপরিগ্রহ, শৌচ আর ব্রতনিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করতে হবে! আজীবন রক্ষা করতে হবে সে ব্রত। হোমের আগুনে সর্বস্ব তাঁর আহুতি দিতে হবে। হোমের আগুনে ঘি, ফুল-ফল বেলপাতা, তুধ সব আহুতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র পাঠ হলো—"যিনি সমস্ত বাসনা কামনা ত্যাগ করেছেন, যিনি বীতকোধ, অদেষ্টা, সর্বভৃতে ব্রহ্মদর্শী, দান, শোচ, সত্য আর অহিংসাই যাঁর জীবন, তিনিই ধন্তা, তিনি ঈশ্বরে লগ্নচিত্ত, তাঁর সমস্তই ঈশ্বরে অর্পিত···"। তারপর নিবেদিতা সাষ্টাঞ্চে গুরুকে প্রণাম করলেন। বিবেকানন্দ তাঁর কপালে ভম্মতিলক পরিয়ে দিলেন। সে তো ভস্ম নয়, সে বুঝি নিবেদিতারই জীবনের দগ্ধাবশেষ। তারপর গান হলো—'হে অগ্নি, হে পাবক, হে অমৃত, হে বনম্পতি, হে প্রাণ, নৈঃশব্দের সাক্ষী হে দ্যুলোক, হে গুরু, এই দেখো আমার পার্থিব যা কিছু এই অগ্নিতে আহুতি দিলাম, আহুতি দিলাম আমার অহংকে। হে অগ্নি আমায় গ্রাস করো— হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসং…'

কথা শেষ করে ব্রজরাখাল বললে—আজই সিস্টার নিবেদিতার মুখে এই গল্প শুনে আসছি কদম। এই রকম দশ-বারোটা ছেলে হলেই চলবে—তাহলেই একটা নেশন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

তারপর হঠাৎ বললে—আজ তাঁহলে তোমরা এসো কদম— রাত হচ্ছে।

—কখন আবার তাহলে দেখা হচ্ছে বড়দা'?

ব্রজরাথাল বললে—দেখা করার কি আর দরকার আছে আমার সঙ্গে ?

কদম বললে—তবু যদি কিছু প্রয়োজন হয় ?

—তাহলে বেলুড়ে যেও, এ ক'দিন তো আছিই, তারপর কোথায় থাকবো জানি না।

উঠলো সবাই। সবার চোথ যেন ছল ছল করছে। আস্তে

আন্তে সবাই ব্রজ্বাখালের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেল। সবাই চলে যাবার পর ব্রজ্বাখাল একবার চাইলে ভূতনাথের দিকে। এতক্ষণ ভূতনাথ অভিভূতের মতন চেয়ে ছিল। কথা বলার সাহস হচ্ছিলো না।

ভূতনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড চাপড় মেরে হেসে উঠলো ব্রজরাখাল—তারপর কী খবর তোমার বড়কুটুম ?

ভূতনাথ কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। এতদিন যার জ্ঞাে অপেক্ষা করে আছে ভূতনাথ, আর শেষে এই তার পরিণাম!

ব্রজরাখাল জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে বললে—কথা বলছো না যে বড়কুটুম—হলো কী ?

ভূতনাথ শুধু বলতে পারলো—তুমি চললে নাকি ?

- —হাঁা বড়কুটুম, চললুম।
- —থাকবে কোথায় ? খাবে কোথায় ?

ব্রজরাখাল বললে—এখানে থাকতে তো আসিনি, আর খাবো বেলুড়েই।

- —আবার কবে আসবে ব্রজরাখাল ?
- —আর তো আসবো না আমি—বলে সেই সৌম্য হাসি হাসতে লাগলো ব্রজরাখাল।
  - —তা হলে, বেলুড়ে তোমার দেখা পাওয়া যাবে ?
- —দেখা করতে যেও না তুমি বড়কুটুম—দেখা হয় তো পাবে না আর।
  - —কেন ?
- —এতদিন পরে দীক্ষা নিলুম বড়কুট্ম, আগে নিইনি, কিন্তু এখন কেন নিয়েছি তা তো শুনলে।

গেট পর্যস্ত চলতে চলতে আর কোনো কথা বললে না ব্রজ্জরাখাল। ভূতনাথও চলতে লাগলো সঙ্গে-সঙ্গে।

গেট-এর কাছে আসতেই ব্রিজ্ঞ সিং সেলাম করলে ব্রজ্ঞরাখালকে। স্মিত হাসি দিয়ে ব্রজ্ঞরাখাল তাকে আপ্যায়ন করলো। তারপর রাস্তায় পড়েই ব্রজ্ঞরাখাল বললে—এবার তুমি ফেরো বড়কুটুম।

ভূতনাথ তবু একটু যেন দ্বিধা করতে লাগলো।

ব্রজরাখাল আস্তে-আস্তে চলতে লাগলো সামনের দিকে। তার যেন কোনো দিকে জ্রাক্ষেপ নেই। পেছন ফিরে একবার তাকালেও না সে।

ভূতনাথের চোথ ফেটে কায়া আসতে লাগলো। ব্রজ্ঞরাখাল এমন নিষ্ঠুর হতে পারলো কেমন করে! কোথা থেকে কোন্ শক্তি সে আহরণ করেছে! কোন্ মন্ত্র সে পেয়েছে। ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই তার কাছে। না কি ভালোবাসার ওপরে, অনেক ওপরে, ভালোবাসাকে ছাপিয়ে যে পরম কর্মচেতনা তাকে চিনতে পেরেছে। সিস্টার নিবেদিতা যা পেয়েছিলেন ?

ভূতনাথ দৌড়ে গিয়ে আবার ব্রজরাখালকে ধরলে।

- —কী ? আবার কী চাও বড়কুটুম ?
- —আমায় তো কিছু বলে গেলে না ?
- —কী বলবো তোমাকে? কী শুনতে চাও? থামলো ব্ৰজ্বাখাল একবার।
  - —্যা তোমার খুশি!
  - -কী বললে খুশি হবে ?
  - —যা হোক কিছু, আমার পাথেয় হয়ে থাকবে।
  - —তবে বলি—আশীর্বাদ করি—তোমার কল্যাণ হোক।
  - ভূতনাথ চুপ করে রইল।
  - —খুশি তো ?

মাথা নাড়লে ভূতনাথ।

তারপর ব্রজ্বাখাল আবার বনমালী সরকার লেন দিয়ে তেমনি ধীর মন্থর গতিতে চলতে লাগলো। একবার পেছন ফিরে তাকালো না পর্যস্ত।



ব্রজরাখাল সেদিন 'কল্যাণ হোক' বলে আশীর্বাদ করেছিল বটে ! কিন্তু সত্যি কি ভূতনাথের কল্যাণ হয়েছিল ! এক-একবার সন্দেহ হয় ভূতনাথের ৷ আবার মনে হয়, কল্যাণই তো হয়েছে । ব্রজরাখালের আশীর্বাদ তো তার জীবনে সফলই হয়েছে ৷ সমস্ত পাপ, সমস্ত প্রলোভন, সমস্ত কামনাকে যে সে ত্যাগ করতে পেরেছে, সে-ও কল্যাণ বৈকি! জবা তার জীবনে যে-ঝড় বইয়ে দিয়েছিল, কেমন করে সে-ঝড়কে সে সেদিন প্রশমিত করতে পেরেছে ? আর ছোটবোঠানের অত নিবিড় সান্নিধ্যও তো তাকে… কিন্তু সে-কথা এখন থাক!

সাইকেলে চড়ে পটলডাঙায় তাগাদায় যেতে-যেতে সেদিন ননীলালের কথা মনে হলো হঠাং। অনেকদিন ননীলালের সঙ্গে দেখা নেই। তা ছাড়া ননীলাল সেদিন তাকে না বলে জবাদের বাড়ি কেনই বা গিয়েছিল তাও জানা হয়নি!

পুরোনো বাড়িটার সামনে আসতেই দারোয়ানকে জিজেস করলে—সাহেব হ্যায় ?

দারোয়ান বললে—সাহেব ভবানীপুরের নয়াকুঠিতে আছে।

— নয়া কুঠি ? ভূতনাথ বুঝতে পারলে না। আবার বললে— ননীলাল সাহেব আপিস থেকে ফিরেছে আজ ?

এবার দারোয়ান ভালো করে বৃঝিয়ে দিলে। সাহেব নতুন বাজি তৈরি করেছে ভবানীপুরে, শেখানেই থাকে আজকাল। এ-বাজিতে শুধু ননীলালের শ্রালকরা থাকে। নাবালকদের নিয়ে ননীলাল সেথানে গিয়ে উঠেছে। তাও বেশি দিন নয়, মাত্র মাস খানেক হয়েছে। এখানে আসে বটে মাঝে মাঝে। এ-বাজিটা তো শ্বশুরবাজি। এখানে তার থাকাও উচিত নয়। তাছাড়া এ-পাড়াটাও নাকি সাহেবের পছন্দ হচ্ছিলো না। বড় মোটরগাজ়ি রাস্তায় ঢোকে না। সাহেব-মেমদের আসতে-যেতে অস্থবিধে। তাই ভবানীপুরে নতুন রাস্তা হয়েছে এখন এলগিন রোড—সেখানে নতুন বাজিতে উঠে গিয়েছে। ননীলালের বিধবা শাশুড়ী থাকেন এ-বাড়িতে বড়ছেলের সঙ্গে, আর ননীলাল এলগিন রোড-এর বাজিতে উঠে গিয়েছে মেমসাহেবকে নিয়ে।

## --ক্ত নম্বর গ

পকেট থেকে নোট বইটা বার করে বাড়ির নম্বরটা টুকে রাখলে ভূতনাথ। বিলের টাকা, ইট, চুন, স্থরকির ভাউচার, রাজ-মিস্ত্রীদের হাজ্রে-খাতা সব সরকারকে ব্ঝিয়ে দিভে হয় রোজ। সরকার সেটা বড় খাতায় তুলবে তবে ছুটি। কিন্তু এক-একদিন এই ছুটি হতেই রাত সাতটা-আটটা বেজে যায়। রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে এক-একদিন দেখা হয়ে যায়। একটা ছোট নমস্কার করে ভূতনাথ। যেদিন ব্যস্ত থাকেন রূপচাঁদবাবু, সেদিন দেখতেই পান না ভূতনাথকে। সামনের উঠোনে সার-বন্দি হয়ে বসে থাকে কুলী, মিন্ত্রী, কারিগরের দল। হপ্তায়-হপ্তায় তাদের পেমেন্ট। রূপচাঁদ-বাবুর সামনে বিভি খায় না তারা আর বাবু এলেই সব গোলমাল থেমে যায়। তার আগে পর্যন্ত যত ঝগড়া, বকাবকি!

মিস্ত্রীরা বলে—বাবু তো ভালো লোক হুজুর—ওই সরকারটাই পাজি।

কতথানি কাজ হলো, তার মাপজোক নেয় ইঞ্জিনীয়ার-ওভারসিয়ারবাবুরা। তাঁদের মাপজোকের হিসেবও বড়থাতায় উঠে
যায়। দামী দামী মাল কিনতে যায় ওভারসিয়ারবাবুরা।
ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে ওভারসিয়ারবাবুদের সড় থাকে। মোটা মাল
কেনবার সময় কমিশন রেখে দেয় ওদের জত্যে। সে-ক্মৃশন আবার
ভাগ হয় ওদের মধ্যে আড়ালে।

বুড়ো মিন্ত্ৰী ইন্দ্ৰিস বলে—এ-মাসে কত পেলেন বিলবাবু ?

- —বারো টাকা—যা বরাবর পাই।
- —তা বলছিনে, দস্তুরি কত পেলেন ?

অবাক হয়ে যায় ভূতনাথ।—কীসের দস্তবি ?

—আপনাকে দেয় না বুঝি ?

ইদ্রিসের কাছেই প্রথম জানতে পারে ভূতনাথ।

- —আপনি এবার চাইবেন হুজুর, না চাইলে দেবে কেন ?
- —থাক গে, আমার ওতে দরকার নেই—ভূতনাথ কেমন যেন ভয় পায়।
- —তা বলে আপনার স্থায্য পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবেন না ? অস্থা বিলবাবুরা যে পায়।
- —থাক ইজিস, বাবুর কানে গেলে আবার এত কণ্টের ্ঠাকরিটা শেষকালে হয় তো চলে যাবে।

ইজিস বলে—চাকরি যাবে কেন, বাবুর তো তাতে লোকসান নেই, দস্তুরি তো দেয় দোকানদারেরা।

তা হোক, তবু ওসব পথে না যাওয়াই ভালো। কী এমন

তার ক্ষতি হচ্ছে। আগে পেতো সাত টাকা 'মোহিনী-সিঁত্র' আপিসে, এখন বারো টাকা। তাছাড়া ট্রাম ভাড়ার খরচা নেই।

সরকার বলে—আপনার কথা আলাদা মশাই, আপনার সঙ্গে কার তুলনা।

- **—কেন** ?
- —আপনি হলেন বাবুর পেয়ারের লোক, এই দেখুন না, সব বিলবাবুরা পায় সাভ টাকা করে, আপনি ভর্তিই হলেন বারে। টাকায়, আপনাকে কে ঠেকায় ?
- —কেন, ওকথা বলছেন সরকার মশাই, আপনাদের আশীর্বাদে চাকরি যদি থাকে তো অনেক ভাগ্যি বলতে হবে। কত জায়গায় পুজো দিচ্ছি, কালীঘাটে কতদিন গিয়ে কত মানত করে এসেছি।

সরকার মশাই-এর হাতের কাজ বোধ হয় সেদিন কম ছিল।
পান মুখে পুরে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে—আপনাকে ঠেকায় কে
মশাই ? দেখবেন তবে, আমাদের চাকরিটা যেন থাকে।

- সে কি বলছেন ?
- —ঠিকই বলছি, এই বলে রাখলুম, মনে রাখবেন, আপনি কি আর বেশিদিন বিলবাবু থাকবেন, ওভারসিয়ার হলেন বলে!

কথাটা জানাজানি হয়েছে তা হলে। স্থবিনয়বাবুর বিশেষ স্থারিশেই তার চাকরি। সব কর্মচারিই যেন তাকে বেশ সম্ভ্রম করে কথা বলে।

रेजिम वरन-यिन पछिति ना रमग्र रखा वाव्रक वरन मिन।

সাইকেল চালিয়ে বড়বাড়ির দিকে আসতে-আসতে ভূতনাথ সেই কথাই ভাবছিল—সব চাকরিতেই ওই রেষারেষি। 'মোহিনী-সিঁছর' আপিসেও সেই ঠাকুর নিয়ে কী কাগুটাই না হয়ে গেল।

ওদিকে রাস্তায় সেই দলটা আবার বেরিয়েছে—''৩৽শে আখিন দোকানপাট সব বন্ধ থাকবে। দোকানী দোকান বন্ধ করবেন, কেরানীরা আপিসে যাবেন না, সেদিন অরন্ধন, আমাদের জাতীয় ঐক্যকে স্মরণ করবার জন্মে আমরা পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দেবো—ভাই ভাই এক ঠাই—" আর তারপর সেদিন বেলা

তিনটের সময় পার্শিবাগানে এক বিরাট সভার অমুষ্ঠান হবে, বাঙলা দেশের রাজধানীতে দেশবাসীরা গড়ে তুলবেন 'ফেডারেশন হল্', সেই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করবেন জাতির অগ্রজ্জ শ্রীআনন্দমোহন বস্থ—'বন্দে মাতরম্—' তারপর সমবেত সঙ্গীত করতে-করতে চললো স্বাই—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা সত্য হউক সত্য হউক সত্য হউক হে ভগবান—

গুটি চার-পাঁচ ছেলে। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে ওদের উপস্থিতি নজরেই পড়ে না বিশেষ। তবু কী উৎসাহ নিয়েই না বলে চলেছে! কী অদম্য উৎসাহ। রোজই এমনি করে। অথচ লোকে যে খুব উৎসাহ দেখায় তা নয়!

সাইকেল ঘুরিয়ে ভূতনাথ বনমালী সরকার লেন-এ ঢুকলো। এবার।

বড়বাড়িতে আজকাল আর তেমন যেন জাঁকজমক নেই। তবু দিনের শেষে এখানে আসবার জন্মে ভূতনাথের ছটফটানির আর অস্ত থাকে না। ব্রিজ সিং এখন একাই ডিউটি করে।

একদিন ভূতনাথ জিজেদ করেছিল—তোমার দোস্তভাই —নাথু সিং কোথায় গেল ?

- —ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে এক মাসভি হলো, আর আসছে না শালাবাবু।
- —তা বলো না কেন সরকারবাবুকে, আর একজন রাখতে— একা দিনরাত পাহারা দিতে পারবে কেন ?

তা পাহারাও আজকাল সেই রকমই দেয় ব্রিজ সিং। বন্দুকটা পাশে রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খৈনি ঘষে। উর্দির আর সে-বাহার নেই। শুধু গাড়ি-টাড়ি এলে-গেলে চিংকার করে ওঠে—হুঁশিয়ার —হুঁশিয়ার হো—

এদানি ইব্রাহিমের ঘরের সামনে রেড়ির তেলের বাক্স-বাতিটা আর জলে না। একদিন ঝড়ে পড়ে গিয়েছে উঠোনের ওপর। তারপর থেকেই অন্ধকার। সন্ধ্যেবেলা থেকেই উঠোনটা অন্ধকার। আস্তাবল বাড়িটাতে তেমন গাড়ি-ঘোড়ার আসা-যাওয়া নেই। ছোটবাবুর ল্যাণ্ডোলেটখানা সেই যে সেদিন জানবাজার থেকে এসে ঢুকেছে ওখানে আর বোধহয় বেরোয় নি। ভালো করে ধোয়ামোছাও হয় না আজকাল।

—কেমন আছো আজকাল বংশী **?** 

আস্তে-আস্তে হাঁটে বংশী। এখনও তুর্বল। তেমন করে ছোটাছুটি করতে পারে না। বলে—এখন একটু ভালো আছি শালাবাবু।

- —ছোটমা তোমার কেমন আছে ?
- —কেউ ভালো নেই শালাবাবু, কেউ ভালো নেই, সেই যে ছোটবাবু পড়েছে, আজো উঠতে পারলো না, আমি তো উঠে হেঁটে দিব্যি বেড়াচ্ছি। আজো শশী ডাক্তার এসেছিল, বললে—এখনও সময় লাগবে। শশী ডাক্তার মদ খেতে একেবারে মানা করে দিয়েছে আজে।

ভূতনাথ বলে—তা বলে ছোটবাবু কি আর সত্যি-সত্যিমদ ছাড়তে পারবে ?

বংশী বলে—না শালাবাবু, তাই তো আশ্চর্য হয়েছি, ছোটবাবু মদ আর ছোঁয় না, বলে—আমার সামনে ও-বিষ আর আনবি না, আমি খেতে চাইলেও দিবিনে আমাকে।

- —সত্যি গ
- —আজে, মা কালীর দিব্যি বলছি, একদিনও খায় না, আমার হাতেই তো মদের আলমারির চাবি ছিল, সব ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছি—চাইলেও অংর পাবে না কেউ।
  - —সে কি ? ভূতনাথও কম অবাক হয়নি। এ-ও কি সম্ভব ?
- চেহারা যদি দেখেন ছোটবাবুর তো আপনি আরো অবাক হয়ে যাবেন। এই এমনি হয়ে গিয়েছে—বলে হাতের কড়ে আঙলটা উচু করে দেখায়।
- —হাঁ। শালাবাব্, এই এমনি রোগা হয়ে গিয়েছে। উঠতে হাঁটতে তো পারে না, কেবল শুয়ে পড়ে আছে—খুব যখন থেতে ইচ্ছে করে, তখন সোডা খায় কেবল, আস্তে-আস্তে ধরে তুলে পিঠে বালিশ দিয়ে বসিয়ে দিই দিনের বেলা, আবার শুইয়ে দিই খানিক পরেই, বলে—পিঠে ঘা হয়ে গিয়েছে এক নাগাড়ে শুয়ে-শুয়ে—

আমি না হলে ছোটবাবুর একদণ্ড চলে না আজকাল। একলা মানুষ কোন্ দিকে দেখি বলুন তো হুজুর।

- —আর সব কোথায় গেল ?
- —এখন বাজার করতেও আমি, তামাক সাজতেও আমি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই একা।
  - —কেন, লোচন কোথায় গেল ?
  - —কেন, আপনি জানেন না কিছু?
- আমি তো বেরোই সেই সকালবেলা, তারপর তুপুরবেলা ভাত খেতে আসি আধঘণ্টার জন্মে, তারপর সেই আসতে যার নাম রাত্তির হয়ে যায়।
- —তা তো জানিই। লোচন তো সেই পান-বিজির দোকান করেছে বড়বাজারে না কোথায়, কিন্তু মধুস্থদন সেই যে দেশে গেল আর আসবার নামটি নেই হুজুর, কী নেমোখহারাম দেখুন, এই বড়বাড়ির হুন খেয়ে আমরা সাতপুরুষ মাহুষ হয়েছি, তোর এই সময়ে যাওয়া ভালো হলো—হাঁা, না হয় বুঝলুম মাইনে পায়নি ক'মাস, আরে মাইনেটাই বড় হলো, এই যে আমরা ভাইবোনে সাত মাস মাইনে পাইনি—কিছু বলেছি ?

মেজবাবু রোজ আর গাড়ি নিয়ে বেরোয় না আজকাল। যেদিন বেরোয় দেরি করে, সেদিন দেখা হয়ে যায়। সেই বড়মাঠাকরুণ, মেজমাঠাকরুণ থাকে সঙ্গে। আর থাকে হাসিনী। পানের ডিবে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে ওঠে। ভৈরববাবু আজকাল নিয়ম করে রোজ আসতে পারে না। বয়েস তো বাড়ছে। আর তেমন ফুভিও নাকি হয় না আজকাল। রাত বারোটা না-বাজতেই আবার মেজবাবু ফিরে আসে। ঘুমের মধ্যে গেট-এর ঘড়ঘড় শব্দ কানে আসে। আন্তবল বাড়িতে ঘোড়া এসে ঢোকে। অন্ধকার উঠোন। তারই মধ্যে পা ঠুকে-ঠুকে ইব্রাহিম গিয়ে ওঠে নিজের ঘরে।

বিধু সরকারের ঘরের সামনেও আজকাল বেশি ভিড়।

শুধু বরফওয়ালা নয়, মুদিখানার লোক আদে, কাপড়ওয়ালা আদে, গয়লা আদে, মিস্ত্রী-মজুর আদে। বিধু সরকারের মেজাজ আরো উগ্র হয়েছে। বলে—খ্যাচ খ্যাচ করিস কিসের জন্মে শুনি? পাওনা কি কখনও পাসনি? তবে এত হেনস্তা কেন? পাবি, পাবি, পাবি, ব্যস্ এই বলে রাখলাম। বাবুদের ধর্মের পয়সা, অধর্ম বাবুরা করবে না—তোদের হুটো পয়সা মেরে বাবুরা বড়লোক হবে নাকি!

কিন্তু রাত্রে যেন সেই সুরটা আজকাল বড় ঘন-ঘন শোনা যায়।
থিড়কির দিকের সেই নারকোল গাছটার গোড়ায় একতলার সিঁ ড়ির
নিচ থেকে প্রথমে মৃত্র একটা স্থর ওঠে। তারপর তার ব্যাপ্তি
বাড়ে। প্রদক্ষিণ করে সমস্ত বাড়িটা। দক্ষিণের বাগানটা ঘুরে
এসে যেন দাঁড়ায় একেবারে বড়বাড়ির অন্ধকার উঠোনে। চায়
এদিক-ওদিক একবার। তারপর ওঠে ছাদের ওপর। তখন সেসুরটা তীত্র থেকে তীত্রতর হয়ে ওঠে। আকাশে-বাতাসে সেই
তীত্র সুর সমস্ত অন্তরীক্ষ ছাপিয়ে এক আর্তনাদের মতো আওয়াজ
করে। সে-আর্তনাদে বড়বাড়ির ভিত্ পর্যন্ত যেন কেঁপে ওঠে।
তারপর ভোরের দিকে যখন দক্ষিণের বাগানের আমলকি গাছটার
ডাল থেকে সেই অন্তুত পাখীটা ডাকতে ডাকতে কোথায় হঠাৎ
উড়ে যায়, তখন ধীরে-ধীরে থেমে আসে সে-স্থর। তখন বৃঝি
আবার গিয়ে ঢুকে পড়ে সেই অন্ধকুপ কোঠরে। দিনের আলোয়
লোকালয়ে বৃঝি ওর বেরোনো নিষেধ।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়েও যেন আলস্থ ধরে ভ্তনাথের। সারা শরীর যেন ব্যথা করে। আর মন ? মন কি ব্যথা করে না ? কে জানে মনের খবর। নিজের মন নিয়ে কখনও মাথা ঘামাবার তো সময় হয়নি। একবার এক জায়গায় হয় তো একটু সময় হয়েছিল—কিন্তু সে কথা তো ভুলে যাওয়াই ভালো। এক-একবার মনে হয়, পটেশ্বরী বৌঠানের কথা। ভাবলেই কেমন যেন ভয় করে। অত যার রূপ, অতখানি যে স্নেহ করে, ভালোবাসে, তাকে এতখানি ভয় করা যেন অন্তায়। তবু মুখ দেখাতেই কেমন যেন ভয় করে। কেমন করে মুখ দেখাবে সে! বৌঠানের মুখখানা যদি কালো দেখে, যদি দেখে সে-মুখেও হাসি নেই—তাহলে ? তাহলে সহ্য করবে কী করে ভূতনাথ ? যদি দেখে, বৌঠানও শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। অত্যাচারে, রাত জাগায়, হতাশায় আর দীর্ঘাসে ? তার চেয়ে না দেখা করাই ভালো। বার-বার চোরকুঠুরির বারান্দার দরজাটার সামনে গিয়েও কতদিন দাঁড়িয়েছে।

चिन्निं। थूनरा शिरा यातात रथरमरा । की प्रभरत रम! की अन्तर रम!

কিন্তু রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে এক-একবার সে যায় পটেশ্বরী বৌঠানের ঘরে। বৌঠানের চেহারা দেখে ভূতনাথ চমকে যায়। এ কি চেহারা হয়েছে ? কোথায় গেল সেই রূপ! কোথায় গেল সেই লাবণ্য! সেই স্তিমিত-ভাস্বর চোখ। আর সেই চোথের চাউনি ?

বৌঠান বলে—ভূতনাথ তুই বেইমান।

ভূতনাথ অপরাধীর মতো চুপ করে থাকে।

বৌঠান বলে—তোকে খাওয়ালুম পরালুম, আর আমার কাছে তুই একবারও আসিস নে, আমি তোর কী সর্বনাশ করেছি ?

ভূতনাথ অনেকক্ষণ পরে বলে—তোমার কেন এমন হলো বৌঠান, তোমাকে তো আমি এমন করে দেখতে চাই নি!

বৌঠান বলে—কেন, আমার তো কিছুই হয়নি, আমি তো এখন স্থা ভূতনাথ, ছোটকর্তা তো এখন বাড়িতে থাকে রে আজকাল। আমার তো আর কোনো হঃখ নেই—কেন তুই ভাবছিস।

ভূতনাথ বলে—তোমার চেহারা তবে কেন এমন হলো ?

- —কই, কী হয়েছে চেহারার <u>?</u>
- —তা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু তোমাকে ভালো দেখাচ্ছে না যে—তুমি হাসো না যে আগেকার মতো।
- —এই তো হাসছি—এই ছাখ—কত হাসছি—বলে হো-হো করে হাসতে লাগলো বোঁঠান। হাসতে-হাসতে হঠাৎ সে-হাসি যেন কান্নায় পরিণত হয়। গলা চিরে যায় বোঁঠানের। সেই কান্নার শব্দে হঠাৎ সন্থিৎ ফিরে পায় ভূতনাথ। চারিদিকে চেয়ে দেখে—কেউ কোথাও নেই। শুধু অন্ধকার চোরকুঠুরি। ভূমিপতি চৌধুরীর অভিসার-কক্ষ! সমস্ত কলকাতা নিঃশব্দ, নিঝুম, নিশুতি। নিচে আস্তাবলে ঘোড়াদের পা ঠোকার শব্দ পর্যন্ত নেই, সেই রাতজাগা পাখীটা পর্যন্ত আর ডাকে না বাগানের আমলকি গাছটা থেকে। মনে হয় এ-যেন বড়বাড়ি নয়—এ প্রেতপুরী।

কিন্তু ভবানীপুরে গিয়ে দাঁড়ালে রাত্রের স্বপ্ন আবার কোথায় মিলিয়ে যায়। সার-সার বাড়ি তৈরি হচ্ছে রূপচাঁদবাবুর। ইট, কাঠ, লোহা, চুন, স্থরকি, ছাদ পেটানোর স্থর। কলকাতা এখানে আবার যেন যৌবন ফিরে পেয়েছে। ছাদের পর ছাদ উঠছে। এক-একটা বাড়ি শেষ হয়, আর নতুন লোকজন আসে গাড়ি করে। খাট, টেবিল, চেয়ার, আসবাবপত্র এসে নামে। ভারে যায় লোক শহরে। ছ'দিনেই চেহারা ফিরে যায় রাস্তার।

रेजिन राम-पञ्चतित कथा रामिएलन वावूरक ?

- --- ना, विनि रेफिन।
- —তা যদি বলেন তো আমিই বলতে পারি আপনার হয়ে।
- —না, তোমাকে আর বলতে হবে না ইন্তিস।
- —আমি ওভারসিয়ার বাব্দের বলবো। আপনার স্থায্য পাওনা কেন দেবে না হুজুর ?

ইন্দ্রিসের স্থায়-অস্থায় নিয়ে ইন্দ্রিসই থাক, ভূতনাথের তাতে দরকার নেই। ব্রজরাখাল তাকে আশীর্বাদ করে গিয়েছে, তার কল্যাণ হবে। ব্রজরাখালের কথা কি মিথ্যে হবে! কিন্তু জীবনে এর বেশি কিছু তো চায়নি ভূতনাথ! ফতেপুরে মঙ্গলচণ্ডীতলায় প্রণাম করে ভূতনাথ ছোটবেলায় একদিন যা কামনা করেছে, বনমালী সরকার লেন-এর নরহরি মহাপাত্রের দেবতামণ্ডলীর সামনে প্রণাম করে সেই একই প্রার্থনা সে করেছে। যেন কল্যাণ হয়। কল্যাণ শুধু নিজের নয়। সকলের কল্যাণ। ব্রজরাখালের কল্যাণ, ছোটবোঁঠানের কল্যাণ, জবার কল্যাণ, বংশীর কল্যাণ—সকলের, সকলের। কাউকে বাদ দিয়ে তার নিজের কল্যাণ দরকার নেই!

সেদিন হঠাৎ ভবানীগুর দিয়ে চলতে-চলতে এলগিন রোড-এর সামনে এসেই থমকে দাঁড়ালো ভূতনাথ! ননীলালের সঙ্গে একবার দেখা হয় না!

পকেট থেকে ঠিকানা লেখা নোট বইটা বের করে একবার দেখলে বাড়িগুলোর সামনে! আশ্চর্য। সামনের বাড়িটাই ননী-লালের। কী বিরাট বাড়ি! প্রাসাদ বললে চলে। সাইকেল থেকে নেমে পড়লো ভূতনাথ।

— ननीवाव् श्राष्ट ? ननीलालवाव् ? সামনের দারোয়ানকে জিজেস করতে হলো।

मारतायान जून ७४८त मिल—वाव त्नरे—मारहव আছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে ভূতনাথ আবার বললে—সাহেব বাড়িতে আছে ?

দারোয়ান বললে—সাহেব বেরিয়ে গিয়েছে।

- -কখন ফিরবে গ
- —কিছু ঠিক নেই।

দারোয়ানের উত্তরগুলো শুনতে ভালো লাগলো না অবশ্য। হয় তো তার চেহারা দেখে ঠিক অনুমান করতে পারছে না, সাহেবের সঙ্গে তার আত্মীয়তা কতথানি। তবু দারোয়ানের কথায় মন খারাপ করা বোকামি! আবার জিজ্ঞেস করলে—কালকে সন্ধ্যেবেলা এলে দেখা হবে ?

- ---না।
- -পরশু সকালবেলা গ
- —না।
- —তারপর দিন ?
- —না বাবু, না। সাহেব বিলাইত চলে যাবে কাল।
- —বিলেত ? ননীলাল বিলেত যাবে ? আবার জিজ্ঞেস করলে— কালই যাবে ?
  - —হাঁা বাবুজী।

ভূতনাথ অগত্যা সাইকেল-এ উঠলো। কালকেই ননীলাল বিলেত যাছে। একবার তার আগে দেখা করা যায় না। এক-সঙ্গে পড়েছে ছজনে, এক স্কুলে, একই ক্লাশে। কী ভালোই যে লাগতো তখন ননীলালকে। তার হাতৈর লেখা চিঠিটা বোধ হয় আজো টিনের স্থাটকেসের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে। কোথা থেকে মান্ত্যের কী হয়ে যায়! বাড়িখানার দিকে আবার পেছন ফিরে দেখলে ভূতনাথ। কত বড় বাড়ি। বড়বাড়ির চেয়েও বড়। উত্তরমুখো বাড়ি। কিন্তু সমস্ত রাস্তা জুড়ে আছে সামনের দিকটা। দক্ষিণ দিকেও কতদূর পর্যন্ত প্রসার কে জানে। সবটা এখান থেকে দেখা যায় না। জানালায়-জানলায় পর্দা। তামার প্লেট-এর ওপর ননীলালের পুরো নামটা লেখা। কেমন করে এ হলো ? ও-দিকে বড়বাড়ির চৌধুরী বাবুরা কেন পড়ে যাছে, আর এদিকে এরা ওঠে কী করে ? ওদের তো অনেক টাকা। ননীলালেরই তো টাকা ছিল না। কত দিন টাকা ধার করে নিয়ে গিয়েছে ছুট্কবাব্র কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত সে-টাকা তো শোধই দিলে না। তবে কেন এমন হয়। ননীলাল অবশ্য বলেছিল একদিন—ওরা যে বদে-বদে খায়।

কিন্ত ননীলালও তো বসে খায়। কী এমন পরিশ্রম করে সে। গাড়িতে করে শুধু তো ঘুরে বেড়ায়। টাকা ওড়ায় ছু'হাতে। মদ তো ননীলালও খায়। মেয়েমামুষ তো ননীলালও রাখে। কত কাগুই করেছে ননী জীবনে! ছুটুকবাবুকে ওই ননীলালই তো নিয়ে গিয়েছিল মতিয়া বাঈজীর বাড়িতে! তবে গ

আর ওই তো রূপচাঁদবাবু! কী নিষ্ঠা নিয়ে ব্যবসা করছেন।
মাসে-মাসে মাইনে দিয়ে যাচ্ছেন ঠিক। এতগুলো ইঞ্জিনীয়ার,
ওভারসিয়ার, বিলবাবু, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী খাটছে। নতুন
শহর গড়ে তুলছেন ভবানীপুরে! লোহা, কাঠ, ইট দিয়ে স্বপ্ন
গড়ছেন মান্তবের, ভবিশ্তং পাকা করে তুলছেন নিজের, পরের,
সকলের।

রূপচাঁদবাবু বলেন—ভাঙা গড়াই নিয়ম—নদীর যখন এপার ভাঙে, তখন ওপার গড়ে ওঠে।

ভবানীপুরের নতুন পাড়ার ছেলেরা থেলা করে পার্কে। ফুটবল থেলে, গান গায়, ওরা গড়ে উঠছে বৃঝি। কিন্তু একদিক গড়ে তুলতে গেলে আর একদিক কি ভাঙতেই হবে ?

সেদিন ইন্দিস কাজে আসেনি। কাজকর্ম বন্ধ হবার যোগাড়। পর্বদিন আসতেই প্রশ্না। ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, ওভারসিয়ারবাবৃও রেগে আগুন। ওভারসিয়ারবাবৃ বলে—ফুরনের কাজ আমাদের— তুমি কী বলে কামাই করলে ? একটা আক্লেল নেই তোমার ?

ইন্দ্রিস বলে—আমারই না-হয় রোজটা নষ্ট হলো—আপনাদের কী ক্ষতিটা হলো শুনি ?

- —আমাদের আবার ক্ষতি কী ? কিন্তু বাবুকে তো খেসারৎ দিতে হবে ?
- —কীসের খেসারং ? আর যদি খেসারং দিতেই হয় তো দিন না, কত দিক থেকে লাভ তো হচ্ছে বাব্দের—একটু না-হয় ক্ষতিই হলো!

- —ওই কথা বাবুকে গিয়ে বলবো আমি ?
- বলুন গে আপনি, আমরা কাজের ভয় করি না, যেখানে যাবো, সেইখানেই কাজ মিলবে আমাদের, কাজের কি অভাব আছে ভভারসিয়ারবাবু, কাজের অভাব নেই আজকাল। তামাম ভবানী-পুর পড়ে আছে, সব বাড়ি হবে—আমাদের ডাকতেই হবে।
- —নাও, নাও, কাজ করো, কেবল কথা—ওভারসিয়ারবাবু গজ-গজ করতে-করতে চলে যায়।

তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে ইন্দ্রিস বলে—দেখুন তো বিলবাবু, খামকা ঝগড়া করে—ভারি ভল্রলোক হয়েছে আমার। আমাদের চটালে আমরাও ফাঁকি দিতে জানি, এমন বাড়ি বানাবো, ছু'দিনে দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—উঠে যাবে কোম্পানী।

ভূতনাথ সান্ত্রনা দিয়ে বলে—চুপ করে৷ ইন্তিস, কেন ঝামেলা বাড়াও, তা সত্যি কালকে আসোনি কেন ?

ইন্দ্রিস বলে—আসবো কী করে বিলবাবু—যে-বস্তিতে ছিলাম, ক্রেখান থেকে কাল ঘরদোর সব তুলে নিয়ে যেতে হলো যে !

- -কেন গ
- —আমাদের বস্তীতেও বাড়ি হবে যে, পাঁচ শ' লোকের বাস, রাতারাতি উঠতে পারা যায় ? বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে আবার এক জায়গায় আস্তানা পেলে তবে তো!
  - —তোমাদের বস্তীতেও বাড়ি হচ্ছে বুঝি ?
- —হাঁ৷ বিলবাবু, বাড়ি হলেই তো ভালে৷ আমাদের, কাজ পাবো, তা বুঝি—কিন্তু নিজেদের তো আর থাকা হবে না!

ভূতনাথ ভাবলে—এ তো বেশ মজার।

ইন্দিস বলে—তাই তো ভাবি—বাড়ি করবো আমরা, থাকবে অক্স লোক! এই দেখুন না, ভবানীপুরের বস্তিতে ছিলাম, এখন উঠে গেলাম বালীগঞ্জের ধোপাপাড়ায়, তারপর যখন আবার বালীগঞ্জে শহর তুলবে, তখন যাবো চেতলায়।

প্রদিন ননীলাল সেই কথাই বলেছিল।

ভোরবেলাই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিল ভূতনাথ। অল্প-অল্প কুয়াশা চারদিকে। রাত থাকতে উঠতে হয়েছে। চাকর-বাকর কমে গিয়েছে আজকাল বড়বাড়িতে। সব সময় জল থাকে না ভিস্তিখানায়। অত সকালে কলেও জল আসে না। কেউ দেখবার আগেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে। রাস্তা তখন নির্জন। যথন এলগিন রোড-এ এসে পড়লো তখন বেশ ফর্সা হয়েছে। ননীলাল বরাবরই ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে। দেখা করবার এইটেই সময়। তবু এরই মধ্যে ননীলালের সঙ্গে দেখা করবার জক্ষে আরও অনেক লোক জড়ো হয়েছে।

দারোয়ান যে-ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল, সে-ঘরটার ভেতর চার-পাঁচটা বেঞ্চি। আরো ক'জন বসে আছে। কিন্তু বসে-বসে ক্লাস্তি ধরে গেল ভূতনাথের।

পাশের লোকটি হঠাৎ বললে—আপনি কোখেকে আসছেন স্থার ং

ভূতনাথ চেয়ে দেখলে লোকটার দিকে। গরীব লোক। বেঞ্চির ওপর একটা পা তুলে বসে আছে। ভূতনাথ বললে— বৌবাজার থেকে।

- —চাকরির জফ্যে বৃঝি ?
- -ना।
- তবে कि मानानि ?
- -- ना ।

অস্তা লোকগুলো তাদের কথা শুনছিল। কেউ-কেউ ভজা চেহারার, একজন শুধু কোট-প্যাণ্ট পরা সাহেব। স্বাই প্রতীক্ষমান। নতুন বাড়ি। নতুন দেয়াল। দেয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে— 'গোলমাল করিবেন না'।

আগের লোকটি এবার বললে—আমি আসছি মশাই বরানগর থেকে।

- —সে তো অনেক দূর!
- —তা অনেক দূর বললে তো চলবে না, পেটের দায়ে লোকে কাঁহা কাঁহা যায়, এ তো সামান্ত। সেই রাত থাকতে বেরিয়েছি, শুনলুম কিনা সাহেব চলে যাবে আজ।

ভূতনাথ বললে—আমিও শুনেছি।

—তবে তো ঠিকই বলেছে হরিহরদা'—হরিহরদা' কাজ করে কি না সাহেবের আপিসে, আমাকে বলেছে—সাহেবের পা

গিয়ে জড়িয়ে ধর—একটা হিল্লে হয়ে যাবেই। কী রলেন স্থার, হবে না ?

কোট-প্যাণ্ট পরা লোকটি তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে। সিগারেট খেতে-খেতে একবার হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। কে জানে কী কাজ ওর। হয় তো চাকরির জন্মেই এসেছে।

এমন সময় হঠাৎ সকলের যেন একটু সম্ভস্ত ভাব দেখা গেল। পাশের ঘরে যেন শব্দ হলো একটু। কোট-প্যাণ্ট পরা লোকটি হাতের সিগারেট ফেলে দিলে।

দারোয়ান এসে পড়লো। বললে—আপনাদের নাম-ঠিকানা সব এই কাগজে লিখে দিন।

কোট-প্যাণ্ট পরা লোকটি আগে লিখে দিলে—এস. আর. মিটার।

পাশের লোকটা বললে—আমি তো লিখতে জানিনে স্থার, আপনি একটু লিখে দেবেন ?

ভূতনাথ সকলের শেষে লিখলে—ভূতনাথ চক্রবর্তী, বড়বাড়ি, বৌবাজার।

দারোয়ান কাগজ নিয়ে চলে গেল। সব ক'জন লোকই যেন একটু তটস্থ হয়ে বসেছে। এখনি এক-এক করে ডাক আসবে। ভূতনাথও কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। এত লোকের মধ্যে তার নামটাই অন্তুত। অমন নাম পিসিমা কেন যে রেখেছিল। বাবার দেওয়া নাম 'অতুল'ই তো ছিল ভালো। পিসিমা বলতো—বউ-এর ছেলে হয়় আর মরে যায়, শেষে পঞ্চানন্দের দোর ধরে এই ছেলে হলো—সতীশ বললে এর নাম থাক 'অতুল'— আমি বললাম—পঞ্চানন্দের দোর ধরে হয়েছে, এর নাম থাক ভূতনাথ, তা ভূতনাথ তো ভূতনাথ—ভোলানাথ আমার, থেতে ভূলে যায়, ঘুমোতে ভূলে যায়, এমন ছেলে কোথাও দেখেছো মা তোমরা। ভূতনাথের মনে হয়—কেন, অতুল নাম থাকলেই তো ভালো হতো। অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী। বাবা যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন অতুল বলেই কিন্তু ডাকতো তাকে।

দারোয়ান হঠাৎ এল আবার। ডাকলে—ভূতনাথবাবু—

এত লোক থাকতে তাকেই প্রথম ডাকা। ভূতনাথ তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

—কী খবর ভূতো, তুই <u>?</u>

ভূতনাথ কী বলে প্রথম কথা বলবে ভাবতে পারলে না। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটলো। সময় পাওয়া গেল না মোটে। আর ননীলালেরও চেহারাটা কেমন হয়ে গিয়েছে যেন। যেন আরো বয়েস বেড়ে গিয়েছে। ভয় হয় দেখলে। বিরাট একটা টেবিল। চারদিকে কাগজপত্র। একটা কাগজে কী যেন লিখছিল। হাতে তখনও কলমটা রয়েছে। মুখে সিগারেট। চোখে চশমা।

—বোস, তোর চাকরিটা খালি পড়ে রয়েছে—আর দেখাই করলি না তুই—আছিস কোথায়? এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে গেল ননীলাল।

ভূতনাথ বললে—দেই বড়বাড়িতে, আবার কোথায় থাকবো।

- —এখনও ওখানে আছিস···কিন্তু চাকরি ?
- চাকরি তো একটা করছি রূপচাঁদবাবুর কোম্পানীতে। বিল সরকারের কাজ পেয়েছি একটা।
  - —ভালোই হয়েছে, আমিও চলে যাচ্ছি আজ।
  - —কোথায় ?
- —তোকে বলেছিলাম, একবার বেড়াতে যাবো—আত্সই যাচ্ছি—শুধু দেরি হলো চূড়োর জন্মে।
  - —ছুটুকবাবৃ ?ছুটুকবাবুর জঞে ?

ননীলাল আর একটা সিগারেট ধরালে। তারপর বললে—হাঁা, ওদের বড়বাড়িটা আমার কাছে বাঁধা রাখলে কিনা—আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না।

বাঁধা। বন্ধক। বড়বাড়ি! কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সমস্ত। ননীলাল এ বলছে কী!

ননীলাল বললে—আমার তেমন ইচ্ছে ছিল না ভাই, নিজেদের মধ্যে, এতদিনের জানাশোনা, তা ছাড়া ছোটবেলা থেকে ওদের বাড়িতে যাচ্ছি, কত খাওয়া-দাওয়া করেছি ও-বাড়িতে, চূড়োর কাছে কতবার কত টাকা নিয়েছি, শোধ করিনি, তুই তো জানিস কতদিনের আলাপ ওদের সঙ্গে—অথচ তাই-ই করতে হলো—বড় সঙ্কোচ লাগছিল নিজের মনে।

ভূতনাথের মন তথন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। যা শুনছে সব সত্যি! সেই আস্তাবলবাড়ি, খাজাঞ্চীখানা, তোষাখানা, ভিস্তিখানা, পূজোবাড়ি, বৈদুর্যমণি, হিরণ্যমণি, কৌস্তভমণি, ছুট্কবাব্, ভূতনাথের জীবনের অর্ধেকের সঙ্গে ও-বাড়ির সমস্তটা জড়িয়ে আছে যে। সেই ভৈরববাব্! ছুট্কবাব্র বিয়ে! আর সকলের চেয়ে সেই পটেশ্বরী বৌঠান। পটেশ্বরী বৌঠানের কী হবে!

বৌঠান বলেছিল—ও-সৰ কর্তাদের ব্যাপার,আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই না।

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন এমন হলো গ

ননীলাল বলতে লাগলো—প্রথমে আমার ইচ্ছে ছিল না, অতবড় বংশ, বনেদী বাড়ি, আমার কাছে যখন চূড়ো প্রস্তাব করলে, তখন আমি বললুম—আমার দ্বারা হবে না ভাই, ৰলিস তো ও-টাকার জব্যে আমি অন্য লোক যোগাড় করে দিচ্ছি।

চূড়ো বললে—আর কেউ হলে জানাজানি হতে পারে, ওটা তুই-ই দিয়ে দে। আমরা শোধ করে দেবো বছর ছ'-একের মধ্যে। স্থদ যা বলবি তাই-ই দেবো।

শেষে রাজি হলাম—কিন্ত জানি ও আর শোধ হবে না, টাকাও ওদের যোগাড় হবে না, ও-বাড়িও ওদের ছাড়তে হবে।

- · —বাড়ি ছাড়তে হবে ? ভূতনাথ যেন নিজের কানে নিজের ফাঁসির হকুম শুনছে।
- —ছাড়তে হবে বৈকি! টাকা তো আমার একলার নয়, আমাদের ফ্যামিলির টাকা, আমার নাবালক শালারা রয়েছে, আমার শাশুড়ী রয়েছে, তারা স্থদই বা ছাড়বে কেন! আর টাকা দিয়ে বন্ধকি বাড়িই বা হাতছাড়া করবে কেন! শেষ পর্যন্ত তেমন হলে বাড়িও খালি করতে হবে বৈকি!
- —তা হলে যাবে কোথায় ওরা ? এতদিনের বংশ, এত লোক-জন, চাকর-বাকর, পুজো-পার্বণ, বিগ্রহ—সকলকে নিয়ে সব তুলে নিয়ে—সে কি সম্ভব ?

ননীলাল বললে—চূড়ো তো এটর্নিশিপ পাশ করতে পারলে না জানিস—তা বিয়ের পর কেউ এগজামিনে পাশ করতে পারে ?

- —কী করবে তা হলে ?
- —বলছিল আর একবার পরীক্ষা দেবে, কিন্তু ও আর পাশ করতে পারবে না, দেখে নিস। এখন ওর মাথায় কেবল ওই সব চিন্তা, স্বপ্ন দেখছে কেবল সম্পত্তি ফিরে পাবার, ব্যাঙ্কটাও ওদের ফেল মারলো। জমিদারী যেটুকু আছে, তাতে কিছুই চলে না, এদিকে কোলিয়ারি কিনলো তাতেও ওই…
  - —তাতে কী ? কোলিয়ারি চললো না কেন ?

ননীলাল আর একটা সিগারেট ধরালো এবার। বললে— ওদের কপালই খারাপ, যেমন প্রথমে আমাকে কিছু বললে না, জিজ্ঞেসও করলে না, ভাবলে এত টাকার কারবার, আমি বোধহয় দালালি মারবো। তাই বিশ্বাস করে ঝুমুটমলকেই ডাকলে—এখন ব্যতে পেরেছে। এতখানি নেমকহারামি আমি অস্তুত করতে পারতুম না—অনেক খেয়েছি রে ওদের বাড়িতে, অনেকদিন চূড়োর পয়সায় বাবয়ানি করেছি, ওর অনেক পয়সা ধার নিয়ে শোধ দিইনি আজ পর্যন্ত একটু কৃতজ্ঞতা অস্তুত পেতো আমার কাছে। এখন ছুটুককে তাই বললুম—মারোয়াড়ীকেই তুই বেশি বিশ্বাস করলি!

চুড়ো বললে—কাকারা যা করতো তাতে তো আগে আমি কিছু বলতে পারতুম না।

ননীলাল আবার বলতে লাগলো—তা শেষকালে দেখা গেল শুধু ওপরটাই কয়লা, নিচে সমস্ত পাথর—ভালো করে এক্সপার্ট দিয়ে দেখালে না পর্যন্ত, অত সময়ই ওদের নেই—যা করে বিধু সরকার আর ঝুমুটমল। ননীলাল এবার হাতঘড়িটা দেখলে।

ভূতনাথ বললে—আমি এবার উঠি ননীলাল—দেরি হয়ে যাচ্ছে হয় তো তোর।

রাস্তায় বেরিয়ে কালা পেতে লাগলো ভূতনাথের। মনে হলো এখনি সে দৌড়ে যাবে বড়বাড়িতে। পটেশ্বরী বৌঠানের কাছে না যেতে পারলে যেন তার স্বস্তি হচ্ছে না। বড়বাড়ির সমস্ত প্রাণীর জন্মে যেন মায়া হতে লাগলো তার। সেই ছুট্কবাবু, মেজ-বাবু, ছোটবাবু, বৌঠান, বংশী, চিস্তা, ইব্রাহিম, ইয়াসিন স্বাই। প্রমন কি সেই রান্নাবাড়ির আরশোলাটা পর্যন্ত। কেন এমন হলো! কোথায় যাবে সব! এর হাত থেকে বাঁচবার কি কোনো পথ নেই? নিজের জন্মে তার চিন্তা নেই। কিন্তু বোঠান! আর ছোটবাবু যে উঠতে পারে না—তাকে যে উঠে বসিয়ে ধরে খাওয়াতে হয়, স্নান করাতে হয়! ছোটবাবু কোথায় যাবে! বনেদী বংশ, কখনও নিজের হাতে এক গেলাশ জল গড়িয়ে পর্যন্ত খায়নি। কখনও নিজের কাপড়টার হিসেব পর্যন্ত রাখেনি! কোথায় যাবে ওরা! কোথায় ওরা যাবে!



সম্ব্যেবেলা রূপচাঁদবাবুর বাড়িতে যেতেই সরকারবাবু ডাকলে— এই যে ভূতনাথবাবু, বাবু একবার খুঁ জছিলেন আপনাকে ?

— আমাকে ? কেন ? যেন ভয় করতে লাগলো ভূতনাথের। কাজের কোথাও কোনো গাফিলতি হয়েছে নাকি ? কিম্বা কোনো ক্রেটি।

সরকারবাবু বললে—আর কি, আপনার তো হয়ে গেল, মেরে দিলেন আপনি।

- —কী হয়ে গেল ?
- —বাবু তো অকারণে ডাকেনি, আর কাউকে তো ডাকে না, আপনার ওপর একটু নেক-নজর আছে ভূতনাথবাবু, যাই বলুন আর তাই বলুন। হা হা করে দাঁত বের করে নির্বোধের মতো হাসতে লাগলো সরকারবাবু! হাসি থামিয়ে সরকারবাবুবললে—আপনাকে বাবু বসতে বলে গিয়েছেন—এখনি বেরোবেন।

ভূতনাথের মনে হলো—কী এমন কাজ যার জন্মে এমন অপেক্ষা করতে হবে ! কোনো দোষ হয়েছে তার, কোনো গাফিলতি কিম্বা কোনো অপরাধ।

সরকারবাবু বল**ে**—ভয় নেই আপনার, আপনার ক্ষতি হবে না কিছু।

- -কীসে বুঝলেন ?
- —আরে এতদিন কাজ করছি তা আর বুঝি না, আর কাউকে

তো এমন করে কই ডাকে না, আপনার উন্নতি এই হলো বলে, দেখে নেবেন।

- -কখন আসবেন গ
- এই তো এখনি আসবেন বলে গিয়েছেন, গাড়িও তো তৈরি হয়ে রয়েছে।

ভূতনাথ দেখলে উঠোনের পাশে রূপচাঁদবাবুর গাড়ি সত্যিই তৈরি। ঘোড়া ছটো অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

সরকারবাবু ভাউচারগুলো নিয়ে পাকা খাতায় তুলতে লাগলো।
একে-একে সব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে হিসেব দিতে হয়। রপচাঁদবাবৃর
কোম্পানীর কাজ খুব পাকা। হিসেবের খুব কড়াকড়ি। প্রত্যেকদিনের হিসেব প্রত্যেকদিন খাতায় ওঠে। তারপর পাওনাদারদের
হিসেব মেটানো হবে সেই পাকা খাতা দেখে। কোথায় স্থরকি
গেল ছ'গাড়ি, ইট গেল কত হাজার, চুন ডেলিভারি ক'বস্তা, সব
লিখতে হবে। যা যা দরকার সব ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ারদের
অর্ডার মাফিক বিলবাবৃকে সাপ্লাই দিতে হবে দোকান থেকে।
দোকানে গিয়ে মাল লোডিং থেকে ডেলিছারি হওয়া পর্যন্ত সক
বিলবাবুর কাজ। এমনি কাজ শিখতে-শিখতে একদিন ওভারসিয়ার
হওয়া। মাপজোক করতে শেখা, নক্সা করতে শেখা, কতগুলো
ঘর করতে কত ইট চুন সুরকি লাগে তার হিসেব জানা।

তা এই ক'মাসেই ভূতনাথ বেশ পাকা হয়ে গিয়েছে বৈকি। এখন একলাই ফিতে ধরে হিসেব করতে পারে। চুরি ধরতে পারে। চারদিকে যখন এত বাড়ি উঠছে, ওভারসিয়ার-এর সংখ্যাও বাড়বে। রূপচাঁদবাবুর কোম্পানীও আগেকার চেয়ে এখন অনেক বড় হয়েছে। নতুন শহর গড়ছে, বস্তি ভেঙে নতুন বাড়ি, নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছে—নতুন সভ্যতা। এখানে সবই যেন নতুন। নতুন মায়ুষ, নতুন সমাজ, নতুন বাড়ি, নতুন প্রাণ! উকিল ব্যারিস্টার কত নতুন-নতুন হচ্ছে। একটু পয়সা হলেই ভবানীপুরে বাড়ি করা চাই।

এই তো সেদিনের কথা।

৩০শে আশ্বিন। ভূতনাথ প্রথমে ভেবেছিল কিছু হবে না 🗜 কিন্তু সেই দিন রাখী বাঁধার কী হিডিক।

ইজিস বলে—হাত দেখি বিলবাবু।

- --কেন ?
- —হাত বাড়ান না।

ওভারসিয়ার আর ইঞ্জিনিয়ারবাবুরাও বাদ গেল না। রূপচাঁদবাবু প্রথমে কিছু বলেন নি। কিন্তু ভূতনাথই গিয়ে সাহস করে সামনে দাঁড়ালো।

—ও আবার কী ? ও—ব্ঝতে পেরেছি, রাখী বৃঝি, বাঁধুন, বেঁধে দিন—বলে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।

বিল কালেকশন করতে গিয়ে বিকেল বেলা ভিড় দেখে একবার সাইকেল থেকে নামলো ভূতনাথ। মাথার ওপর ঝাঁ-ঝাঁ। করছে রোদ। কিন্তু তবু অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। সকালে বাড়িতে-বাড়িতে অরন্ধন ছিল। উপোস করেছে লোকে। বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে ভলান্টিয়াররা বলেছে—একটা দিন না হয় না খেলেন—কী হয় তাতে। ভবানীপুরের পাড়াতে অনেকে রান্নাই করেনি। দোকান-পাটও অনেক বন্ধ ছিল। এ-এক ধরনের অভিজ্ঞতা।

বড়বাড়িতে মেজবাবু হুকুম দিয়েছিল—কাউকে *ডুকতে দেবে* না—যত সব বদমাইস-এর দল।

তা বড়বাড়িতে কে-ই বা ঢুকতে সাহস করবে! ভূতনাথেরও মনে হয়েছিল থাবে না সে। সত্যিই তো একটা দিন না খেলে কী হয়। ভিস্তিখানাতে গিয়ে স্নান সেরে নিয়ে আবার সাইকেল-এ উঠতে যাবে, এমন সময় বংশী এসে গেল। বললে—যাচ্ছেন যে শালাবাবু, খাবেন না আজ ?

- —রান্না হয়েছে আজকে ?
- —রান্না হবে না কেন ?
- অরন্ধন হয়নি আজ ? ভলানীয়াররা আসেনি ?
- —কে সাহস করে ঢুকবে আজে, মেজবাবু ব্রিজ সিংকে গেট বন্ধ করতে বলে দিয়েছেন।
  - —বাজার খোলা ছিল ?
- কিছু-কিছু খোলা ছিল হুজুর, বাজার বন্ধ হবে কোন্ ছুঃখে। মাছ এল, তরকারি এল, বিধু সরকার মশাই আজকাল নিজে বাজার করে কি না, মধুস্থান চলে যাওয়া এস্তোক…

ভৃতনাথের মনে হয়েছিল এক বড়বাড়ি ছাড়া সেদিন সব

বাড়িতেই বুঝি সমান অবস্থা। অস্তত ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোক-জনদের মুখের দিকে চেয়ে তাই মনে হলো। এমনি আর একটা ভিড়ের কথা মনে পড়লো ভূতনাথের। সে কিন্তু শীতকাল ছিল। ভোরবেলা সেদিন শেয়ালদ' দেঁশনে স্বামী বিবেকানন্দ এসে নেমেছিলেন। সে কয়েক বছর আগেকার কথা।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন বললে—প্রেসিডেণ্ট আসছেন না আজ জানেন তো—আনন্দমোহন বস্থু অস্কুস্তু।

আর একজন বললে—আসছেন তিনি, স্ট্রেচারে করে তিনি আসছেন—খবর এসেছে এইমাত্র।

শেষকালে সভ্যিই তিনি এসে পড়লেন। সমস্ত জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো। বন্দে মাতরম্। বহুদিন থেকে কঠিন রোগে শয্যা-শায়ী। আজ তিনি মুম্যু ! কিন্তু এমন মুহূর্ত তো তাঁর জীবনে আর ফিরে আসবে না। চারদিকের জনতা সেই অগ্রজ জননায়কের কথা শোনবার জন্মে অধীর আগ্রহে চুপ করে আছে।

সব মনে নেই ভূতনাথের। তবু কিছু-কিছু মনে আছে। সেদিন কলকাতার সেই জনসমুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভূতনাথের মনে হয়েছিল সত্যিই একটা জাতির মহা-অভ্যুদয় যেন সে প্রত্যক্ষ করছে।

শুরে-শুরেই আনন্দমোহন বস্থু বললেন—আমার সামনে সেইদিন উপস্থিত যেদিন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে অনস্তের পথে
যাত্রা করতে হবে, আজ এই যে আপনাদের দেখলাম, হয় তো এই
আমার শেষ দেখা আমি ঋষি নই, কোনো ঋষির পদধূলি গ্রহণেরও
হোগ্য নই, তব্ যিনি সকলের পিতা, ভারতবাসী ও ইংরেজের
পিতা, তাঁকে আজ আমি আমার অন্তরের ধন্তবাদ জানাচ্ছি এই
জন্মে যে তিনি আমাকে এইদিন পর্যন্ত জীবিত রেখেছেন, আমি
যাবার আগে দেখে যেতে পারলাম এই এক জাতির অভ্যুদয়। এই
যে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি আজ প্রভিষ্ঠিত হলো, এই অথও বঙ্গভবন,
এর ভিত্তি আমাদের সকলের অঞ্চ-ধৌত আর্দ্র হৃদয়ের ওপর—এই
শোণিতহীন নবতর সংগ্রামক্ষেত্রে আজ দেবতারা এসেছেন উর্ধ্ব

আনন্দমোহন বস্থর পাশে শিখ নেতা কুঁয়ার সিং, কুপাণধারী শিখ অমুচরদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। বাঙলার পক্ষ থেকে স্থরেন বাড়ুজ্জে উঠে নিজের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। বললেন— বাঙলার আর পাঞ্জাবের প্রেমবন্ধন অটুট হোক।

সভায় তুমুল হাততালি পড়লো।

তারপর উঠলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি ঘোষণা করলেন—
'যেহেতু বাঙালী জাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া গভর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, অতএব আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে আমরা সমগ্র বাঙালী জাতি আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব, তাহার সকলই প্রয়োগ করিব, বিধাতা আমাদের সহায় হউন।'

শুনতে-শুনতে ভূতনাথের বৃক্টাও কেঁপে উঠলো থর-থর করে। সেই নিবারণের কাছে একদিন শুনেছিল ব্রিটিশ অত্যাচারের কাহিনী। কেমন করে মিথ্যা দিয়ে, ছলনা দিয়ে ভারতবর্ষ একদিন জয় করে নিয়েছিল তারা। আর শুনেছিল আর একজনের কাছে। সে বদরিকাবাবু! বৈদ্র্যমণি যেবার রাজাবাহাত্বর হয়েছিলেন, সেবার বদরিকাবাবু বলেছিলেন—রাজাবাহাত্বর তো নয়—রাজসাপ হয়েছে বড়বাবু। বলে গড়-গড় করে সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসটা মুখস্ত বলে গিয়েছিল।

আজও কান পাতলে ভূতনাথ যেন সেদিনের সব কথা শুনতে পায়। ভবানীপুরের অর্ধসমাপ্ত বাড়ির ভারার ওপর দাঁড়িয়ে যথন কাজ তদারক করে তথন মাঝে-মাঝে কারা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে যায়—

"দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এসো চণ্ডী যুগাস্তরে— পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে ••

চারিদিক থেকে চিৎকার ওঠে—বন্দে মাতরম্—

ছটি শব্দ। সমুদ্রতরঙ্গের অবিশ্রান্ত গর্জনের মতো সারা দেশের অন্তর থেকে এই শব্দ ছটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সহস্র কণ্ঠের সংস্পর্শে ছটি শব্দ হয়ে উঠলো একটা জাতির মর্ম-সঙ্গীত। মহা-কালের ইঙ্গিতে ওই ছটি শব্দই একদিন জাতির জাগ্রত-চেতনার মতো অক্ষয় হয়ে রইল। সভার শেষে বড়বাড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ যেন বিমর্থ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্মে। বংশী এখনও ছোটবাবুর কাছে। তার দেখা পাওয়া গেল না। আল্ডে-আল্ডে সাইকেলটা আন্তাবল-বাড়িতে রেখে নিজের চোরকুঠুরিতে গিয়ে ঢুকলো। তারপর মনে পড়লো একবার পটেশ্বরী বৌঠানের কথা। তখনও একটা রাখী আছে। বৌঠানের হাতে তো রাখী বাঁধা হয়নি।

অন্ধকার বারান্দা আজ। মেজবৌঠান হয় তো বাঘবন্দি খেলছে গিরির সঙ্গে নিজের ঘরে বসে। ওদিকে বড়বৌঠান চৌষট্টি। সাবানের টুকরো নিয়ে হাত ধুতে ব্যস্ত বোধহয়। এখানে নতুন সমাজের শব্দ এসে পৌছোয় না বুঝি। দারোয়ান, দেউড়ি, সদর, অন্দর্মহল পেরিয়ে এখানে আসতে বুঝি ভয় পায় ভারা।

আস্তে-আস্তে ছোটবৌঠানের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ভূতনাথ। চুপি-চুপি ডেকেছিল—বৌঠান—

ভেতর থেকে বৌঠানের গলার শব্দ এল—কে ? ভূতনাথ ? আয় —আয়।

ঘরে ঢোকবার আগে কেমন যেন ভয় করছিল ভূতনাথের। আনেকদিন দেখা হয়নি বোঠানের সঙ্গে। যদি গিয়ে দেখে বোঠানের মুখের সে হাসি নেই, ঢোখের সে দীপ্তি নেই আর! স্বপ্নে দেখা বোঠানকে দেখতে যেন ভয় করে। ভয় হয়—বড়বাড়ির চেহারা দেখলে যেমন আজকাল মায়া হয়, তার বোঠানকে দেখেও যদি তাই হয়! পটেশ্বরী বোঠান তার ধ্যানের জিনিষ। তার আত্মার সম্পদ। পটেশ্বরী বোঠানের কোনো ক্ষতি কোনো লোকসান যেন সহ্য করতে পারবে না ভূতনাথ।

কিন্তু না। সব ঠিক তেমনিই আছে। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি। এমন কি বৌঠানের যশোদাছলাল পর্যস্ত। আলমারির সেই ঘাগরা-পরা মেম-পুতৃলটি পর্যস্ত। আর বৌঠান। বৌঠানের দিকে চাইলে ঠিক আগেকার মতোই চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

বৌঠান শুয়ে ছিল। বললে—আমি কিন্তু তোর ওপর রাগ করেছি ভূতনাথ। ভূতনাথ আস্তে-আস্তে সামনে এগিয়ে গেল। বললে—ভূমিও তো আর একবার ডেকে পাঠাওনি।

—আমি দেখছিলুম, আমি না ডাকলে তুই আসিস কি না।
ভূতনাথ বললে—একটা চাকরি করছি বৌঠান আজকাল, সময়
পাই না আর আগেকার মতন।

—তাও শুনেছি বংশীর কাছে, বংশী বলছিল—শালাবাবুকে ডাকবো ? আমি বললাম—তোর শালাবাবুর বিবেচনাটা কী রকম দেখি না—তা সবাই তো একে-একে চলে যাচ্ছে, তুই-ই বা আর আছিস কেন ? তুইও চলে যা, ছোটকর্তার অস্থুখ, চাকর-বাকররা শুনছি আজকাল মাইনে পায় না নিয়ম করে, বড়বাড়ির বিপদের দিনে তো কেউ থাকবে না জানা কথা, তোরা স্থুখের পায়রা, তুই-ই বা কেন থাকবি, চলে যা।

ভূতনাথের বুক ফেটে কান্না পেতে লাগলো। বললে—তুমিও আমাকে এই কথা বলছো বোঠান !

বৌঠান হাসতে লাগলো। বললে—তোর সঙ্গে বড়বাড়ির কীসের সম্পর্ক রে ভূতনাথ, তুই এ-বাড়িতে একদিন এসেছিলি হঠাৎ, আবার হঠাৎ চলে যাবি, তুই আমার কে বল না যে তোকে জোর করে ধরে রাখতে পারবো, আমার ভাই-ও নেই, বোনও নেই, বাবাও নেই, মা-ও নেই—আবার না-হয় মনে করবো আমি একলা। ছোটকর্তা যতদিন আছে ততদিন আমিও আছি—তারপর যা করে আমার যশোদাছলাল—বলে হাসতে লাগলো বৌঠান। অভূত এক ধরনের হাসি।

ভূতনাথ বললে—আমারই বা কে আছে বলো ?

—তুই পুরুষ মানুষ, তোর সব আছে ভূতনাথ।

—না, বৌঠান তুমি তো জানো না, আমার কেউ নেই, সংসারে নিজের বলতে আর কেউ নেই, এক তুমি ছাড়া।

বৌঠান এবার উঠে বসলো। কানে হীরের ত্বল ত্রটো ঝক-ঝক করে উঠলো। হাতের চুড়ি গায়ের গয়না বেজে উঠলো ট্ং-ট্নং করে। বললে—স্থামাকে সভ্যি তুই নিজের মতন মনে করিস ভূতনাথ ?

ভূতনাথ মেঝের ওপরই বসে পড়লো। বললে—স্তিট্র বিশ্বাস করো বৌঠান, তোমার মতো আপনার আমার আর কেউ নেই সংসারে। আজ যদি বড়বাড়ি থেকে আমাকে তোমরা তাড়িয়ে দাও, আমার কোনো যাবার জায়গাও নেই।

বৌঠান এবার উঠলো। বললে—তুই আমাকে আজ কিন্তু বকতে পারবিনে ভূতনাথ—আজ আমি একট্ খাবোই—বলে আলমারির মধ্যে থেকে একটা বোতল আর একটা গেলাশ নিয়ে এল।

- —এখনও ওটা খাও তুমি বৌঠান ?
- —রোজ খাই না, কিন্তু এক-একদিন না খেলে বড় কন্ত হয় ভূতনাথ, না খেয়ে আর পারিনে।

ভূতনাথ বললে—তবে যে শুনলুম ছোটকর্তা ছেড়ে দিয়েছে একেবারে।

- —ছোটকর্তা সত্যিই ছেড়ে দিয়েছে, যার জন্মে শুরু করলুম তিনি ছেডে দিলেন, কিন্তু আমি ছাডতে পারছিনে আর।
  - —নেশা হয়ে গিয়েছে নাকি তোমার ?

বৌঠান গেলাশটা মুখে উপুড় করে বললে—হঁটা ভাই, নেশাই হয়ে গিয়েছে বোধ হয়, ভোর কাছে আর বলতে লজ্জা নেই, এক-দিন স্বামীকে ফেরাবার জন্মেই ধরেছিলাম, প্রথম-প্রথম কত গা ঘিন-ঘিন করতো, বিমি-বমি হতো, আজ কিন্তু আর না হলে চলে না। তুই আজ আর বারণ করিসনে আমায়—আজ আমি প্রাণ ভরে খাবো।

—কিন্তু না খেলেই কি নয় ?

বৌঠান সে-কথার উত্তর দিলে না। বোতলটা হাতে নিয়ে একবার ভালো করে দেখলে। আর সামাস্তই মাত্র বাকি আছে। বললে—একটা কাজ করতে পারবি ভূতনাথ ?

- **—কী** ?
- —আর একটা বোতল না হলে আমার চলবে না।
- —ভার আমি কী করবো ?
- —ছোটকর্তা তো খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আর কোথাও নেই, যে-ক'টা বোতল বাকি ছিল সব শেষ হয়ে গেল আজ, আর একটা বোতল এনে দিতে হবে তোকে।
  - —তুমি কি পাগল হয়েছো বৌঠান ? বৌঠান বললে—পাগলামি নয় রে ভূতনাথ, আমার থুব টনটনে

জ্ঞান রয়েছে, ছোটকর্তাকে সেদিন তো তাই বলছিলাম, ও-মানুষটাই বা কী করবেন, একদিন আমাকে ধরিয়েছিলেন উনিই, সেদিন বললেন—ছাড়ো, ওটা ছেড়ে দাও ছোটবউ, ও বড় সর্বনাশা নেশা, পুরুষদের ধরলে তবু ছাড়ে, মেয়েদের একবার ধরলে আর রক্ষেনেই।

ভূতনাথ খানিকক্ষণ পাথরের মতন চুপ করে চেয়ে রইল বৌঠানের দিকে।

বৌঠানের চোথ দিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো। বললে—সেই শেষকালে আমি স্বামীকে পেলুম ভূতনাথ কিন্তু এমন করে পেতে কে চেয়েছিল ?

বৌঠানকে এমন করে কাঁদতে কখনও দেখেনি ভূতনাথ। চোখ দিয়ে জল পড়ছে টপ-টপ করে যেন এক-একটা হীরের টুকরো। বললে—এক-একবার যাই ছোটকর্তার ঘরে, ভারী কন্ত হয় দেখে। নড়তে পারেন না, সমস্ত অঙ্গ পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। অমন রূপ, অমন স্বাস্থ্য, অমন মন, ওই অস্থুখ, তবু ওঁর চোখে জল নেই রে একটু, আমি কেঁদে ভাসিয়ে দিলুম পায়ের ওপর মাথা রেখে, আমার যশোদাছলালকে তো তাই বলছিলাম, এ তুমি কী করলে ঠাকুর, আমার মানুষকে আমার কাছে ফিরিয়েই দিলে যদি, তবে অমন করে তার সব কেড়ে নিলে কেন ? আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি, এ তোমার কেমন বিচার ঠাকুর ?

ছোটকর্তা আমার কান্না দেখে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলেন। জানিস ভূতনাথ, একটা কথা পর্যন্ত বললেন না। আজ তাঁর বলবার মতো মুখও নেই বুঝি।

ভূতনাথ বললে—আর একদিন যাবে বৌঠান ?

- -কোথায় রে ?
- —দেই যে দেখানে, বরানগরে ?

বৌঠান বললে—যেতে চাস চল কিন্তু আমার সব বিশ্বাস আজ হারিয়ে ফেলেছি ভূতনাথ, আমার মনে হয় এমন করে যশোদা-হুলালকে মিনতি করলাম, এত পূজো, এত উপোস, এত ব্রত করলাম, আমার যা সাধ্য সব করলাম, এততেও যখন হলো না তখন আর কিছুতেই হবে না। মানুষের ওপর, দেবতার ওপর, এমন কি নিজের ওপরও আর বিশ্বাস নেই। নিজের মনের ওপরও আর যেন জোর নেই।

ভূতনাথ বললে—একটা কথা শুনবে বৌঠান, সমস্ত ফিরে পাবে তুমি, শুধু মদটা তুমি খেয়ো না।

বেঠান বললে—আমারও কি খেতে সাধ ভাই, কিন্তু ওই যে বললুম নিজের ওপরেও আর বিশ্বাস নেই—কতবার ঠিক করি খাবো না, স্বামী যার রোগশয্যায় শুয়ে আছে, তার এ খাওয়া উচিত নয়, প্রতিজ্ঞা করি আর আমি ছোঁবো না, যশোদাছলালের পা ছুঁয়ে কতবার দিব্যি করলুম, কই, রাখতে তো পারিনি আমার প্রতিজ্ঞা—আমি পারবো না ভূতনাথ। আজকের মতো তুই এনে দে লক্ষ্মীটি।

ভূতনাথ উঠলো এবার। বললে—আজ আমি আনছি—কিন্তু আর কখনও আমাকে বলো না।

বোঠান বললে—- মার যদি কখনও খাই, তুই আমাকে শাপ দিস ভূতনাথ, তুই বামুনের ছেলে, তুই শাপ দিস আমাকে—তুই শাপ দিলে নির্ঘাৎ ফলবে।

ভূতনাথ হাসলো—তোমাকে শাপ দিলে সে-শাপ বৃঝি আমার গায়ে লাগবে না ভেবেছো।

বেঠিান বললে—তোকে সত্যি কথাই বলি ভূতনাথ, আমার আর বাঁচতে সাধ নেই, বেঁচে তো দেখলাম অনেকদিন, এবার দেখবো মরে কত সুখ।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না বেঠিন।

— তুই কোন্ ছঃখে মরবি ভূতনাথ, তোর আমি কোনো অভাব রাথবো না, আমার যা কিছু আছে যাবার আগে সব তোকে দিয়ে যাবো, আমার শাশুড়ীর যত গয়না, সব আমাকে দিয়ে গিয়েছেন, আমি ছোটবউ ছিলাম, বড় আদরের বউ ছিলাম রে এ-বাড়ির, আমার সব তোকে দেবো।

বোতলের শেষটুকু গেলাশে ঢেলে নিয়ে সেটুকুও মুখে ঢেলে দিলে বৌঠান। তারপর বললে—এবার যা, আর একটা বোতল নিয়ে আয় তুই, কাল থেকে আর আমি খাবো় না—কথা দিচ্ছি—বলে হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসলো বৌঠান। ভূতনাথের পা ছটো ছুঁয়ে বললে—এই কথা দিচ্ছি তোকে ভূতনাথ।

তাড়াতাড়ি নিজের পা হুটো সরিয়ে নিয়ে ভূতনাথ হুটো হাত চেপে ধরলো বৌঠানের। বললে—করলে কি-—ছিঃ—ছিঃ—নেশা হলে মানুষের আর জ্ঞান থাকে না!

বৌঠান হাত ছটো মাথায় ঠেকিয়ে বললে—না রে, তুই বামুন, নিলে দোষ নেই।

ভূতনাথ রেগে গেল। বললে—এরকম আর কখনও করো না বোঠান—যদি করো আর কখনও তোমার কাছে আসবো না।

বৌঠান তখন অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছে। চুপ করে বসে
চোখ বুজে আছে। আর ছই গাল বেয়ে ঝর-ঝর করে জল গড়িয়ে
পড়ছে। ভূতনাথ তখনও ছই হাতে ধরে রয়েছে বৌঠানকে।
হাত ছটো ছেড়ে দিলেই যেন বৌঠান পড়ে যাবে। যেন অবশ
হয়ে গিয়েছে বৌঠানের সারা শরীর। বললে—আর একদিন সত্যি
যাবো ভূতনাথ বরানগরে।

ভূতনাথ বললে—কবে যাবে বৌঠান ?

বৌঠান বললে—ছোটবাবু একটু ভালো হোক, এখন বড় ভয় করে করে কথন ছোটকর্তার কী হয়—সারাদিন ও-মান্থ রোগে কাতর হয়ে পড়ে থাকে, মনটা কেমন যেন করে—মাঝে কখনও যদি ভোকেন আজকাল বড় ডাকেন আমাকে, অনেক কথা বলেন।

আমি বলি—কিছু ভয় নেই, তুমি আবার সেরে উঠবে।
কোটকর্তা বলে—আমি হয় তো আর সারবো না ছোটবউ!
আমি ব্ঝিয়ে বলি—তোমাকে যে সেরে উঠতেই হবে, নইলে
আমার পুজো-উপোস-ত্রত সব মিথ্যে হবে যে!

এক-একদিন যখন আমার মুখে গন্ধ পান, তখন ওঁর চোখ হুটো কঠোর হয়ে আসে, বলেন—তুমি এখনও ওটা ছাড়তে পারোনি। আমি বলি—কী করে ছাড়বো তুমি বলে দাও ?

—নিজের মনের জোরেই ছাড়তে হবে, তোমার ইচ্ছে না হলে কেউ ছাড়াতে পারবে না।

সেইদিন থেকে চেষ্টা করি কতরকম ভাবে। বার-বার যশোদা ছেলালের পায়ে লুটিয়ে পড়ি, কত কাঁদি, তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ি,

পোড়া চোখে ঘুমও তো আসে আমার, কিন্তু আবার এক সময় সব প্রতিজ্ঞা, সব কল্পনা ধ্য়ে-মুছে যায়, তখন স্বামী, সংসার, আমার যশোদাত্লাল সকলের কথা ভূলে যাই। মনে হয়, যেন কতদিন ঘুমোইনি, কতকাল খাইনি, তখন নিজেই বোতলটা পেড়ে নিয়ে একটু খাই—আবার কাঁদি, আবার অন্ত্তাপ হয়।

বৌঠান আবার বললে—যা ভূতনাথ, ওই সিন্দুক খুলে টাক। নিয়ে যা। আজকের মতো শেষবার খাবো, কাল থেকে আর ও ছোঁবো না—কথা দিচ্ছি তোকে।

কিন্তু সিন্দুক খুলে ভূতনাথ সেদিন কম অবাক হয়নি। আর একদিন এমনি নিজের হাতে ভূতনাথ সিন্দুক খুলে স্থানিয়বাবুর দেওয়া পাঁচ শ' টাকা রেখে দিয়েছিল। সেদিন সে-সিন্দুকের ভেতর কত ঐশ্বর্য দেখে চোখ ঝলসে গিয়েছিল ভূতনাথের। কত গয়না, কত মোহর অগোছালো ভাবে ছড়ানো ছিল চারিদিকে। আজ্ব যেন মনে হলো অনেকটা খালি। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না। তবু অনেক খুঁজেও যেন কোথাও টাকা পাওয়া গেল না।

ভূতনাথ বললে—টাকা তো নেই বৌঠান এখানে!

- —নেই ? বলে বৌঠান নিজেই এবার নেমে এল পালঙ থেকে।
  বললে—সামনেই রয়েছে আর দেখতে পাসনে তুই ভূতনাথ—কিন্তু,
  নিতে গিয়ে বৌঠানও যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—
  কোথায় গেল বল তো! এই রূপোর বাটিতেই তো থাকতো।
  বৌঠানও অনেক খুঁজলো। শেষে বললে—থাক গে, দরকার নেই,
  রাত হয়ে যাচ্ছে, এইটে নিয়ে যা। কানের একটা মুক্তোর ফুল্
  দিয়ে বললে—এইটেই নিয়ে যা তুই।
  - —ওই মুক্তোর ফুল ? ওর যে অনেক দাম বৌঠান ?
- —তা হোক, ওরকম কত আছে, বেঁচে থাকলে আরো কত হবে, তুই আর 'না' করিস নি ভূতনাথ, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ভূতনাথ বিশ্বয়ে অবাকই হয়েছিল সেদিন। কিন্তু বৌঠানের আদেশ অমান্ত করবার সাহস তার ছিল না। সেই রাত্রে স্থাকরার দোকানে কেমন করে ফুলটা বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছিল তা আজো মনে আছে। বৌঠানের ঘরে বোতলটা দিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন রাত বেশ গভীর হয়েছে।

আন্তে-আন্তে বাইরে পা দিতেই কে যেন পেছন থেকে বলে উঠলো—কে !

মেজবাবুর গলার মতন আওয়াজ।

এক নিমেষে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ভূতনাথ চোরকুঠুরির মধ্যে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু মেজবাবু তখনও হাঁকডাক দিচ্ছে—কে গেল ওদিকে ? কে ?

চোরকুঠুরির মধ্যে চুকেও যেন বুকের সে অস্থিরতা থামেনি ভূতনাথের সেদিন। যদি এখনি ধরা পড়ে যেতো! যদি কেউ দেখতে পেতো! সর্বনাশটার সবটুকু কল্পনা করতে গিয়ে বারে-বারে বিছানায় শুয়েও শিউরে উঠেছিল ভূতনাথ। কিন্তু মেজবাবু এমন সময়ে বাড়ির অন্দরমহলে আসবে সেদিন, কে জানতো! এমন তো কখনও আসে না। রাত বারোটার আগে মেজবাবুর গাড়ি কখনও ঢোকেনি বাড়িতে! মেজবাবু এলে বাড়িতে সোরগোল পড়ে যায়, পাড়ার লোক টের পায়। দারোয়ান থেকে বেনী, চাকর-বাকর সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শুধু মেজগিয়ীই একা অংঘারে ঘুমিয়ে থাকে নিজের ঘরে।

পরের দিন বংশী বললে—খুব বেঁচে গিয়েছেন কাল আপনি শালাবাবু।

—মেজবাবু খুঁজেছিলেন বুঝি ?

বংশী বললে—আমাকে ডাকলে মেজবাব্, বললে—কে গেল রে ওখান দিয়ে ?

- —তুমি কী বললে ?
- আমি বললাম— আমিই তো বেরোলাম ছোটমা'র ঘর থেকে, ছোটমা ডেকেছিল আমাকে। মেজবাবু তবু ছাড়ে না, বলে— বারান্দাটা অন্ধকার করে রাখিস কেন, লোক চেনা যায় না।
  - —তোমার ছোটমা কী বললে ?

বংশী বললে—ছোটমা শুনে বললে—যদি এর পরে কেউ জিজেস করে কোনো দিন ভূতনাথের কথা, বলবি, আমার গুরুভাই। তা ভাগ্যিস সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল আজে, নইলে কেলেঞ্চারি হয়ে যেতো। মেজবাব্র মেজাজ যে রাশভারী, যখন ভালো তো ভালো, একবার রাগলে ঠিক ছোটবাব্র মতন হুজুর, আর জ্ঞান থাকে না।

- —তা মেজবাবু কাল অত সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে যে ?
- —মেজবাবু তো কাল বেরোয় নি, ভৈরববাবু এল তখন সন্ধ্যে, হাসিনী, মাঠাকরুণ ওঁয়ারাও এলেন, একে-একে সবাই ফিরে গেল, মেজবাবু কারোর সঙ্গে দেখা করলেন না, কাল কেবল তামাক থেয়েছেন বসে-বসে নাচঘরের ভেতর, মেজাজ ভালো যাচ্ছে না এক'দিন—আর ছোটবাবুরও অস্থুখ, বাড়িতে শাস্তি নেই কারো মনে।
  - —কিন্তু কেন এমন হলো রে বংশী ?

বংশী বললে— সত্যি মিথ্যে জানিনে শালাবাবু, শুনছি তো বাবুদের কয়লার ব্যবসা ফেল পড়েছে, কে জানে, ওদিকে খাজাঞ্চী-খানায় পাওনাদারের ভিড় দেখেন না—দিনরাত হা-পিত্যেশ করে লোক ধন্যে দিচ্ছে। শুনছি নাকি বাবুরা বাড়ি বিক্রি করে দেবে— সত্যি মিথ্যে ভগমান জানেন।

—কিন্তু তা হলে যাবে কোথায় সব 🥍 এতগুলো লোক, ছটো দশটা তো নয়!

বংশী খেন হতাশায় হাত ছটো চিত্ করে ফেললে। বললে—
ছুট্কবাব্ তো পাথুরেঘাটায় গিয়ে উঠবে, এই বলে রাখছি
আপনাকে শালাবাব্, দিনরাত তো দত্তমশাই আসছে সেই বিয়ে
হওয়া এস্তোক, ছুট্কবাব্ও শ্রন্থরবাড়িতে গিয়ে এক-একদিন রাত
কাটিয়ে আসে, এমন তো কখনো দেখিনি বড়বাড়িতে, এত বছর
কাটিয়ে দিলাম এখানে—তা ছুট্কবাব্ই কয়লার ব্যবসা ধরালে,
শেষকালে ওই ব্যবসাতেই গেল তো—মেজবাব্-ছোটবাব্র তো
ইচ্ছে ছিল না আজ্ঞে।

- —তুমি ঠিক ভালোরকম জানো, কয়লার ব্যবসা ফেল হয়েছে ?
- —লোকে তো বলে আজে।
- -কোন্লোক?
- —আমাদের আর জানতে কি কিছু বাকি থাকে শালাবাব্, বালকবাব্ যখন অত ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করছে তখনই ব্ঝেছি একটা কিছু অনথ বাধবে, তারপর সেদিন অত খাওয়া-দাওয়া হলো! মারোয়াড়ীবাব্রা আসছে যাছে, আর তো কই আসতে দেখি না, ভৈরববাব্ তো তেমন আসে না আজকাল, আজকাল তেমন পায়রাও ওড়ায় না মেজবাব্।

- —তা মেজবাবু কোথায় যাবে ?
- —আজে, মেজবাবুর ভাবনা কী ? মেজবাবুর খণ্ডরের তিরিশ-খানা বাড়ি কলকাতায়, ছেলে নেই তো, মেজমা'ই একমাত্র মেয়ে, তাই দেখেন না, নাতিরা সারা বছরই দাদামশাই-এর কাছে থাকে, আজকাল তো সেখানেই লেখাপড়া করছে, সেখানেই থাকে, শ্বশুরের সম্পত্তি সবই তো মেজবাবু পাবে। ভাবনা তো ছোটবাবু আর ছোটমা'র জন্মে শালাবাবু, কোনো কিছুতে নেই, অথচ যত তুথা-কষ্ট সব ছোটবাবুরই। তাই তো দেখি—ছোটবাবু দিনরাত শুয়ে পড়ে আছে, কাছে গিয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিই আর মানুষটাকে দেখে চোথ ফেটে জল পড়ে, কী বাবুই ছিল আজে, একখানা কাপড় হু'বার পরতো না কখনও, একখানা পাঞ্জাবী তু'বার গায়ে দিতো না, সেই মানুষের এখন কোনো দিকে নজর तिहै, प्रयुक्ता प्रयुक्ताहै महे, আला ভाला शिल ना हल आपाय জুতো-পেটা করতো ধরে। সেই মানুষকে একবার দেখে আস্কুন গিয়ে, শুয়ে আছে যেন শিব একেবারে, সাক্ষাৎ শিবের মতন শুয়ে পড়ে আছে। তাই তো পা হুটো মাথায় ঠেকিয়ে এক-একবার হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলি—আর থাকতে পারিনে আজে।

ভূতনাথেরও তাই মনে হয়, এ আর ক'দিন! যখন সবাই এবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে! কিন্তু একমনে কাকে লক্ষ্য করে যেন
ভূতনাথ তার একান্ত প্রার্থনা জানায়—তেমন ঘটনা যেন চোখে
না দেখতে হয়—তেমন দৃশ্য দেখবার আগে যেন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে
যেতে পারে সে! সে বড় মর্মান্তিক যে!

সেদিন আরো মর্মান্তিক লাগলো আর একটা ঘটনা। ঠিক মৌলালির কাছে। সামনে একটা গাড়ি আসছিল। সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াতেই যেন অবাক লাগলো। সন্ধ্যেবলা। ভালো করে অন্ধকার হয়নি। তবু আশে পাশের দোকানে রাস্তায় আলো জ্বেলে দিয়েছে। সাইকেল-এর বাতিটাও জ্বালতে হবে। মোড়ের একটা পান-বিড়ির দোকানে দেশলাই কেনবার জ্বন্থে দাঁড়ালো গিয়ে।

পেছন থেকে কে যেন হঠাৎ এসে ডাকলে—শালাবাবু! পেছন ফিরে চেহারা দেখেই অবাক হবার কথা! অথচ এমন চেহারা চিনতে না পারাই তো উচিত। সে-চেহারাই বদলে গিয়েছে বৃন্দাবনের। ছোট বড় করে চুল ছাঁটা। মুখে পান। পরিকার-পরিচ্ছন্ন কামানো মুখ।

ভূতনাথ বললে—তুমি ? বৃন্দাবন ?

— আজে, যাচ্ছিলাম রাস্তা দিয়ে, দেখলাম কিনা আপনাকে, চুনীদাসী বললে—ভালোমানুষবাবু না ?

ভূতনাথ বললে—চুনীদাসী ? কোথায় ?

—ওই তো।

ভূতনাথ এদিক-ওদিক চেয়ে কোথাও দেখতে পেলে না চুনীদাসীকে।

—ওই যে শালাবাবু, গাড়িতে বসে আছে।

এতক্ষণে দেখা গেল। নীল রং-এর একটা মোটরগাড়ি। তারই এক কোণে বসে আছে।

—চলুন, আপনাকে ডাকছে যে চুনীদাসী।

সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে ভূতনাথ মোটরের কাছে গেল। চুনীদাসীকে দেখেও অবাক হয়ে গেল ভূতনাথ। এত গয়না, এত তো ছিল না আগে! মোটরগাড়ি আবার কিনলে কবে! বৃন্দাবনের পোষাক-পরিচ্ছদেরও বাহার বেড়েছে!

চুনীদাসীর হাতে রূপোর পানের ডিবে। গাল ভরা পান। মুখ বাড়িয়ে পানের খানিকটা পিক ফেলে হাসতে-হাসতে বললে— হ্যা-গা ভালোমান্থ্যবাবু, আমাদের চিনতে পারো?

ভূতনাথ কেমন যেন আড়প্ত হয়ে গেল। মুথে একটা হাসি আনবার চেষ্টা করতে গিয়েও যেন কেমন বিকৃত হয়ে গেল মুখটা।

—আমি তো মরে গিয়েছিলুম একেবারে ভালোমানুষবাব্, মাস
ছই হাসপাতালে ছিলুম, এখন ক'দিন হলো উঠতে পেরেছি।
ডাক্তারে বলে একটু করে গঙ্গার হাওয়া খেতে, তাই বেড়াতে
গিয়েছিলাম—তা সেই যে গিয়েছিলে আমার বাড়ি—বলি আর
একবার কি আসতে নেই ?

ভূতনাথ আমতা-আমতা করে বললে—একেবারে সময় পাওয়া যায় না···বড় খাটুনির চাকরি।

বৃন্দাবন বলে—আগে তব্ বড়বাড়ির খবর-টবর পেতাম মধুস্দন

খুড়োর কাছে, কি লোচনের কাছে—তা এখন আর তারও উপায় নেই। মধুস্দন খুড়ো আর আসছে না দেশ থেকে।

- —লোচন তো পানের দোকান করেছে বড়বাজারে!
- —তা করবে না কেন শালাবাবু, কাজ গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে সে—তা এখন কে কাজ করছে ওদের জায়গায় ?
  - —বিনা লোকেই চলছে।

বৃন্দাবন হা হা করে হাসতে লাগলো—তথনই চুনীকে বলেছিলাম, ছোটবাবু-ছোটবাবু করেছিলে এখন দেখ—দত্তমশাই সত্যি কথাই বলে।

- —কে দত্তমশাই ?
- —নটেবাবু, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, চুনীর তো প্রাণ নিয়েই টানাটানি, হাজার-হাজার টাকার ওর্ধ খরচাই হয়ে গেল, আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম, ছোটবাবু তো একবার দেখতেও এল না।

বাধা দিয়ে চুনীদাসী হঠাৎ বললে—ছোটকর্তা এখন কেমন আছে ভালোমানুষবাবু ?

হেলান দিয়ে বসেছিল চুনীদাসী। শান্তিপুরী শাড়ির জরির আঁচলটা বুকের ওপর লোটাচ্ছে। এতক্ষণে ভালো করে দেখে ভূত-নাথের মনে হলো যেন একটু ছুর্বলই দেখাচ্ছে চুনীদাসীকে! নাকের হীরের নাকছাবি, পাউডার আর গয়নার জোলুশে এতক্ষণ বোঝা যায়নি ভালো করে। জিজ্ঞেদ করলে—ডাক্তার কি বলে ?

- —বলে আর সারবে না।
- —সে কি কথা ভালোমানুষবাব্, দেখে না বুঝি কেউ ? ছোট-বৌ কি সেবা-যত্ন করে না ভালো মতন ?

চুনীদাসীর চোথ ছুটো যেন করুণ হয়ে উঠলো। বললে— অন্থবার অস্থবের সময় আমার কাছে এলেই সেরে উঠতো। তা আমি আর কী করবো ভালোমান্থবাব্—আমার এমন করে হাত-পা বাঁধা না থাকলে একবার গিয়ে নিয়ে আসতাম আমার বাডিতে।

বৃন্দাবন ঝাঁজিয়ে উঠলো—তুমি আর বকো না চুনী, দত্তমশাই কি সাধ করে বলে—দত্তমশাই ছিল বলে এ-যাত্রা বেঁচেছো, মনে থাকে যেন।

সে-কথায় কান না দিয়ে চুনীদাসী বললে—রোগ শুধু ওষুংশ্ব সারে না ভালোমান্থবাবু, সেবা চাই, যত্ন চাই। বড়বাড়িতে সেবা যা হবে তা তো বৃঝতেই পারছি, আমি তো ওখানে ছিলাম, সক জানি। দিনের বেলা বউদের দেখা করবার হুকুম নেই। যা করে সেই বদমাইশ বংশীটা—ওটাকে দেখতে পারি নে তু'চক্ষে।

বৃন্দাবন বললে—এই দেখুন না শালাবাবু, দত্তমশাই ছিলা বলেই না আবার আমার চুনীর গাড়ি হয়েছে— গয়না হয়েছে, ছোটবাবুর ওপর ভরসা করে থাকলেই হয়েছিল আর কি ! চলো। চুনী, দত্তমশাই বোধহয় এতক্ষণ এসে গিয়েছে।

চুনীদাসী বললে—একটা কাজ করবে ভালোমানুষবাবু!

- —কী কাজ ?
- —ছোটবাবু যথন মদ খাবে, তখন একটা ওযুধ খেতে দেবে। মদের সঙ্গে—বরাবর খেতো সেইটে ছোটকর্তা।

ভূতনাথ বললে—মদ্ধ তো আর খায় না ছোটকর্তা, ছেড়ে-দিয়েছে।

—ছেড়ে দিয়েছে ?

বৃন্দাবনও অবাক হয়ে গেল।—ছেড়ে দিয়েছে ?

—হঁ্যা, ছোটবাবু মদ ছোঁয় না পর্যন্ত—ডাক্তার বারণ করেছে, বলেছে মদ খেলে আর বাঁচবে না।

কথাটা শুনে হুজনেই যেন কিছুক্ষণের জন্মে কথা বলতে পারলে। না। যেন মনে হলো মর্মান্তিক আঘাত পেলে।

বৃন্দাবন বললে—শিবের বাবার সাভি নেই এ-রোগ সারায়। চুনীদাসী কিছুই বললে না।

বৃন্দাবন বললে—চলো, চলো, দত্তমশাই বোধহয় হা-পিত্যেশঃ করে বদে আছে এখন।

যাবার সময় চুনীদাসী একটা কথাও বললে না। যেন নির্বাক হয়ে গিয়েছে খবরটা শুনে। গাড়িটা হুশ করে চলে গেল ধোঁয়া উড়িয়ে। অথচ সেবারে দেখা হলে বারবার করে আসতে বলেছিল ভূতনাথকে! না-আসতে বলেছে ভালোই হয়েছে। সেদিনকার সেই নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় কী করে যে শেষ পর্যস্ত বড়বাড়িতে এসে পৌচেছিল ভূতনাথ, তাই একটা আশ্চর্য ঘটনা। সমস্ত কলকাতামস্ক যেন ঘুরে বেড়িয়েছে সে। সমস্ত ইতিহাসটা যেন প্রদক্ষিণ করেছে। শেষে মেছোবাজারের সেই গুণ্ডাপাড়ার কাছে এসে যথন নিশানা পেয়েছিল তখনই ফিরে এসেছিল বড়বাড়িতে! বাড়িতে যখন এসে পৌছেছিল তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেজবাবুর গাড়ি তার আগেই এসে পৌছে গিয়েছে। ছোটবাবু তখনও আসেনি। ব্রিজ্ব সিং গেট-এ দাঁড়িয়ে চুলছিল। সাড়া পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—কোন হ্যায় ?

বংশী এসে সব দেখে-শুনে মাথায় বরফ দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে দিয়েছিল। বললে—কী সক্ষরাশ করেছিলেন আজে, বলুন তো ?

ভূতনাথ বললে—ওরা পালিয়েছে ?

- --কারা ?
- —যারা আসছিল পেছন-পেছন—গুণ্ডারা ?
- —কেউ তো আসেনি!

ভূতনাথের যেন তখনও মনে হচ্ছিলো মেছোবাজারের কাফ্রি গুণ্ডারা সেই রাত্রে তখনো তার পেছন-পেছন আসছে। থেন তাদের পায়ের শব্দ বাজছে কানে। তাদের ফিস-ফিস আওয়াজ, গুজ-গুজ, ফুস-ফুস। সমস্ত রাত্রির নিস্তর্ধ প্রহর গুলো তখন যেন থম-থম করছে থেকে-থেকে। বুকের ধড়ফড়ানি থামেনি তখনও।

এ-সব বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু সেই বড়বাড়ি দেখতেদেখতে কী হয়ে গেল। কেন যে কার পরামর্শ শুনে কয়লার খনি
কিনতে গেল চৌধুরীবাবুরা। মধুসুদন তখন ছিল। যেবার
কয়লার খনি কেনা হলো সেবার খনি দেখতে গিয়েছিল সে।

মেজবাব বলেছিল—এখনও তো কিছুই হয়নি, সবে খুঁড়ছে।
মধুস্দন বললে—তাই-ই দেখবো হুজুর, কেমনভাবে কয়লা
ওঠে—এই সব।

তা শেষ পর্যন্ত ছুটি নিয়ে গেল মধুস্দন। ফিরে এল একদিন পরেই। বললে—কিচ্ছু হয়নি শালাবাবু, এখন শুধু আপিস বসেছে, মাপ-জোপ হচ্ছে চারিদিকে, জল তুলে ফেলছে নলে করে আর হাজার-হাজার কুলি মাটি খুঁড়ছে কেবল—আর চারদিকে শুধু মাঠ, ধোঁয়া, আর কালো-কালো ধুলো।

<sup>--</sup>ধোঁয়া কেন গ

- —কাঁচা কয়লা পোড়াচ্ছে যে চারদিকে—সেই কয়লায় রা**ন্না** হবে।
  - —তোরা কোথায় খাওয়া-দাওয়া করলি ?
- —রায়া করলুম মাঠের ধারে, একবেলা তো ছিলুম শুধু, কপিকল বসবে, ইঞ্জিন চলবে, এখন অনেক দেরি, মাটির ভেতর কুলিরা সব নামবে—নেমে কাজ করবে, ওখানে দিনরাত কাজ হয় কি না!

মধুস্দন স্থচরে আগে গিয়েছে, এখন আবার বাবুদের কয়লার খনিও দেখে এল। তা সেই কয়লার খনি তারপর যে এমন করে কেল মারবে কে ভাবতে পেরেছিল। কত লক্ষ টাকা জলে চলে গেল শুধু-শুধু। ঘরে এল না একটা পয়সা।

ভাবতে-ভাবতে অনেক দেরি হয়ে গেল। সরকারবাবু হঠাৎ বললে—ওই বাবু এসে গিয়েছেন।

- <u>—কই</u> ?
- —গাড়ির বাজনা শুনছেন না!

সত্যিই রূপচাঁদবাবু এলেন। গাড়ি থেকে নেমে বললেন— ভূতনাথবাবু কই ?

—আজে, আমাকে ডাকছিলেন ?

রূপচাঁদবাবু থমকে দাঁড়ালেন—এই তো, আপনাকে খুঁজছিলুম, শুনেছেন স্থবিনয়বাবুর অস্থ !

- —স্থাবনয়বাবুর অস্থ ? আমি তো কালকেও গিয়েছিলাম, 
  কোনো খারাপ কিছু দেখিনি তো তখন।
- —হাঁা, এইমাত্র খবর পেলাম, অবস্থা বড় খারাপ, আমাদের সমাজের সবাই গিয়েছেন, আমি যাচ্ছি এখন, আপনি যাবেন নাকি ?

স্থিনয়বাবুর অস্থের খবর শোনার সঙ্গে-সঙ্গে জবার কথাটা মনে পড়লো ভূতনাথের। বললে—আমার তো একটু দেরি হবে, একটু বাকি আছে, ভাউচারগুলো বুঝিয়ে দিয়েই যাচ্ছি।

—তবে আমি যাই, আপনি আস্থন।



্রপ্রাদবাবু চলে গেলেন। ভূতনাথের কেমন ভয় করতে।

লাগলো। আর মাত্র ক'দিন বাকি ছিল জবার বিয়ের। প্রায় সব তোড়-জোড় হয়ে গিয়েছে। বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি পর্যন্ত তৈরি। ঠিক এই সময়ে স্থবিনয়বাবুর অস্থ ! ভাউচার মিলিয়ে হিসেব ব্ঝিয়ে দিতেও দেরি হলো অনেক। টাকা-কড়ির ব্যাপার, অত তাড়াহুডো করলে চলে না।

সরকারবাবু বলে—আপনাদের কী মশাই, আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়েই খালাস,কিন্তু আমার এখনও বসে-বসে সব মিলিয়ে তবে ছুটি। রাত্রে বাড়ি গিয়েও এক-একদিন ভালো ঘুম হয় না।

ভূতনাথের তখন অত কথা ভাববার সময় নেই। জবার কথাই বার-বার মনে পড়ছিল। যদি ভালোয়-ভালোয় এখন অস্থ্যটা সেরে যায় শীগগির, তবেই বিয়েটা নির্বিদ্ধে সমাপ্ত হবে। জবার বিয়েতে ভূতনাথেরই কি কম দায়িত্ব! বাইরের কাজগুলো তো সব ভূতনাথকেই করতে হবে।

সুবিনয়বাবু বলেছিলেন—তোমাকেই সব ভার নিতে হবে ভূতনাথবাবু।

জবা বলেছিল—ছুটির জন্মে আপনি ভাববেন না, বাবা রূপ-চাঁদবাবুকে বলে দেবেন।

তা সত্যি কথা। ছুটির জন্মে বিশেষ ভাবনা তারও ছিল না। স্থবিনয়বাবুর কথাতেই মাত্র তার মাইনে বারো টাকা। আর সব বিল ক্লার্ক তো সাত টাকা করেই পায়।

স্বিনয়বাবুর বাড়িতে এই প্রথম বিয়ে। তাঁর অনেক দিনের সাধ। উৎসব অনেকবার স্বিনয়বাবু করেছেন। প্রত্যেক বছরেই মাঘোৎসব হয়। সেদিন জবাই সমস্ত করে। সমাজের প্রত্যেকটি লোকই সেদিন আসে। অত লোকের খাওয়া-দাওয়ার আয়েয়জন, আপ্যায়ন আর উপাসনা। কতদিন ভূতনাথ সকাল থেকে সদ্মোপর্যন্ত কাটিয়েছে জবাদের বাড়ি। দলে-দলে ছেলেরা আসে, মেয়েরা আসে। কুড়ি বাইশ বছরের মেয়েরা ঘোমটা না দিয়ে আসে। কোথাও আড়েইতা নেই। ভূতনাথেরই বরং লজ্জা করে তাদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতে। দামী দামী শাড়ি পরা, রাউজ পরা। মাথায় সিঁয়র নেই। সেদিন ফুল দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানো হতো বড় হল্-ঘরটা। ফলাহারী পাঠক তথন ছিল। মােইনী-

সিঁতুর'-আপিস সেদিনটা বন্ধ থাকতো। চাকর দারোয়ানদের নিয়ে ভূতনাথ বাড়ি সাজাবার ভারটা নিতো। ঢালোয়া খিচুড়ি রান্না হতো সকলের জন্মে। গান হতো কত রকমের। একবার একটা গান হয়েছিল। স্বটা বেশ মুখস্ত আছে এখনও।

> ভূবন হইতে ভূবনবাসী এসো আপন হৃদয়ে। হৃদয়মাঝে হৃদয়-নাথ, আছে নিত্য সাথ-সাথ, কোথা ফিরিছ দিবারাত, হের তাঁহারে অভয়ে। হেথা চির আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম। হেথা পূরিবে সকল কাম, নিভৃত অমৃত-আলয়ে।

সুরটাও বেশ চমৎকার। জবা সামনে বসে সকলের সঙ্গে গাইছিল।

ভূতনাথ পরে জিজ্ঞেস করেছিল—এটা কী স্থুর জবা, শুনতে বেশ চমৎকার তো!

জবার কাছেই শুনেছিল, সুরটা নাকি—বড়হংস সারঙ্গ। আর একটা গান ছিল—আশা ভৈঁরো—

তোমারি নামে নয়ন মেলিকু, পূণ্য প্রভাতে আজি; তোমারি নামে থূলিল হাদয়-শতদল-দলরাজি। তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা; তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি।…

শেষটা আর মনে নেই ও-গানটার।

এবারেও মাঘোৎসব হবার কথা ছিল জবার বিয়ের পর। কিন্তু অসুখ হয়ে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। এখন কোথায় রইল জবার বিয়ে। সেবারও অসুখ হয়েছিল সুবিনয়বাবুর। সারতে কিছুদিন সময় লেগেছিল, এবারের অসুখটায় যদি তেমনি অতদিন সময় লাগে তো জবার বিয়ে নিশ্চয়ই পেছিয়ে যাবে।

কোথায় ভবানীপুর আর কোথায় বার-শিমলে।

সাইকেল করে যেতে-যেতে ভূতনাথের অনেক কথাই মনে পড়ে। এতক্ষণ রূপচাঁদবাবু নিশ্চয়ই পৌছে গিয়েছেন। সেবার স্থপবিত্র ডাক্তার আনতে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যস্ত ভূতনাথকেই করতে হয়েছিল সব এবারও করতে হবে নিশ্চয়ই। বাড়ির আত্মীয়স্ক্ষন বলতে তো আর কেউ নেই কোথাও। এক স্থপবিত্র আছে। তা সে-ও একটু নিরীহ প্রকৃতির। বেশি কথা বলে না। চুপচাপ শোনে দব। কাজ করবার আগ্রহও আছে তার, কিন্তু একটু লাজুক। এতদিনের প্রতীক্ষার পর তা-ও যদিই বা সমস্ত স্থির, এই সময়ে এমন বাধা!

গলি-ঘুঁজি দিয়ে চলতে চলতে এক-এক জায়গায় নেমে দাঁড়াতে হয়। ত্ব'পাশে নর্দমা, রাস্তার মাঝখানে টিম-টিমে আলো জেলে একটা গরুর গাড়ি হয় তো দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের সামনে মাল নামাচ্ছে। এ-পাশে একটা বাঁয়া-তবলার দোকান, তার পাশে হরিণের চামড়া, বাঘের চামড়া, ভালুকের চামড়া, ঝোলানো। রাস্তার ওপরেই লোহার উন্থন জেলে কেউ রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। অত রাত্রেও রাস্তার কলের জলের সামনে ভিড় কমেনি। কোনো জায়গায় রাস্তার গ্যাসের আলোর তলায় বসে দাবা খেলা জুড়ে দিয়েছে বুড়োরা। আরো পঞ্চাশজন ঘিরে তাদের হার-জিত লক্ষ্য করছে। খেলার সমালোচনা করছে। দাঁড়িয়েছে রাস্তা জুড়ে, চলবারই উপায় রাখেনি।

সাইকেল-এর ঘণ্টা বাজিয়ে সাবধানে চলতে হয়।

কেল্লায় তোপ পড়লো একটা। তবে তো বেশি রাত হয়নি।
কিন্তু এখনও যে অনেকদ্র। সাইকেল চালাতে-চালাতে পা ব্যথা
করে আসে ভূতনাথের। এই সাইকেলই যখন প্রথম উঠলো—হাঁ
করে দেখতো লোকে। অবাকও হতো। ছটো চাকার ওপর দিয়ে
চালানো, মনে হতো পড়ে তো যায় না। শাঁ-শাঁ করে চলতো সব।
সাইকেল দেখে ভয়ে ছ'পাশে সরে যেতো লোক। ধাকা দিয়ে চাপা
দিলে আর রক্ষে থাকবে না। ক্রিং-ক্রিং ঘন্টার বাজনা। শব্দ শুনে
বাড়ির ছেলে মেয়েরা কাজকর্ম ফেলে জানালায় এসে দাঁড়াতো
একদিন। এখন বদলে গিয়েছে সব। এখন কেউ ফিরেও চায় না।

বৌবাজারের কাছে আসতেই শেয়ালদ'র মোড়। এখানটায় আলো, লোকজনের চলাচল বেশি। প্রথম যেদিন কলকাতায় এসেছিল ভূতনাথ, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তখন হ্যারিসন রোড হয়নি, এ রাস্তাটায় ভিড় ছিল বেশি। কলকাতা শহরের মধ্যেই কত পুকুর ছিল চারদিকে। সব একে-একে বুজিয়ে ফেলছে এখন। যত সব জ্ঞাল এনে ফেলে

পুকুরের জলে। আর গন্ধে চলা দায় তার ধার-কাছ দিয়ে। মাছি-গুলো টানাপাখার দড়িতে এসে বসে। একেবারে মাছিতে ঢেকে যায় সব। কালো হয়ে যায়। তারপর চোত্-বোশেখের ঝড়ে সেই ময়লা-ধুলো উড়ে এসে ঘরময় ছড়িয়ে যায়।

বার-শিমলের রাস্তায় পড়ে ভূতনাথ সাইকেল থেকে নামলো। এ-রাস্তাটায় এখনো আলো হয়নি। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবু কিছু দূরে হেঁটে গিয়েই মনে হলো যেন কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে জবাদের বাড়ির সামনে। খবর পেয়ে সবাই বুঝি এসেছে।

দরজাটা খোলাই ছিল। ভেতরে একটা থমথমে ভাব।
আন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই নাকে যেন ওবুধের গন্ধ পাওয়া
গেল। তীব্র একটা গন্ধ। বড়বাড়িতে ছোটবাবুর ঘরের কাছে
গেলেও এই রকম গন্ধ বেরোয় আজকাল। উপাসনা-ঘরের ভেতর
ফরাশের ওপর আনেক ভজলোক বসে আছেন। সবার মুখেই
দাড়ি। সবাই বেশি বয়েসের লোক। চুপি-চুপি গলা নিচু করে
কথা বলছেন। রূপচাঁদবাবুকেও দেখা গেল—একজন ডাক্তারের
সঙ্গে কী যেন কথা বলছেন।

আর স্থবিনয়বাবুর ঘরে…

ভূতনাথ একবার স্থবিনয়বাবুর শোবার ঘরের মধ্যে উকি দিয়ে দেখলে।

জবা বসে আছে স্থবিনয়বাবুর বিছানার পাশে। মাথার দিকে। তার পাশেই স্থপবিত্র। সে-ও যেন আজ উদ্বিগ্ন। আর একজন ডাক্তার স্থবিনয়বাবুর নাড়ী পরীক্ষা করছেন। স্থবিনয়বাবু চিত্ হয়ে শুয়ে আছেন বিছানার ওপর। চোখ ছটি বোজানো।

টিপি-টিপি পায় ভূতনাথ ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়ালো।

জবা যেন তার দিকে একবার চাইলে। স্থপবিত্রও চাইলে একবার। কিন্তু কথা বেরুলো না কারোর মুখ দিয়ে।

## মৃত্যু!

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ভূতনাথের আছে। কঠিন, সাদা, স্পষ্ট মৃত্যু। এত স্পষ্ট করে ভূতনাথ মৃত্যুকে দেখেছে যে একবার দেখলে আর চিনতে ভূল হয় না তার। চেনা যায় তার পুরোনো রূপ। পুরোনো পদধ্বনি। অন্ধকারের অস্পন্ত আব-হাওয়ায় কোথায় যেন আলোড়ন শুরু হয় প্রথমে। তারপর ঘন হয়ে আদে অন্ধকার। সেই ঘন অন্ধকারে তখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে আসে তার চেহারা। ধীরে-ধীরে শ্বাপদ-সতর্ক পায়ে সে নামে এখানে। এখানের এই অবসাদগ্রস্ত ঘরে। তারপর চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখে নেয়। সেবারত মান্তুষের মস্তিক্ষের কোষে-কোষে সে বিষ ঢুকিয়ে দেয় অজ্ঞাতে। অন্ধ করে দেয় দৃষ্টি। স্থক্ত মস্তিষ্ক করে তোলে অস্থত ! কান্নায় কাতর হয়ে যখন সকলের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, সকলের চিন্তাশক্তি যখন অগোছালো, তখন, সেই স্থােগে সে এসে কাছে বসে। অতি সম্ভর্পণে হাত বুলিয়ে দেয় মুমূর্ব গায়ে। ঠাণ্ডা বরফ-শীতল সে-স্পর্শ। আস্তে-আস্তে হিম হয়ে আসে দেহ। কণ্ঠরোধ হয়ে আসে ধীরে ধীরে। কথা বলতে চেষ্টা করে সে। চোথ মেলতে চেষ্টা করে সে। তু'হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরতে চেষ্টা করে সে। চেষ্টার অবধি থাকে না তার। চোখ ছটো বার-বার লক্ষ্যহীন হয়ে আসে। অনুভূতির তীব্র আবেগে সে চিৎকার করতে চেষ্টাও করে। কিন্তু সব চেষ্টা তথন নিক্ষল। সব চেতনা তখন নিস্তেজ।

প্রথম মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তার সেই পোষা বেজিটার কাছে।

অবলা জানোয়ার। কিন্তু শেষকালে সে-ও যেন কথা বলতে চেষ্টা করেছিল। স্পষ্ট ভাষায় যেন জানাতে চেয়েছিল তার বেদনার কথা। দাঁত দিয়ে কামড়ে দিয়ে জানাতে চেয়েছিল তার শেষ ভালোবাসা। কিন্তু নিন্তেজ হয়ে এল ক্রমে। মানুষের কাছে তার নিবেদন ব্যর্থ হলো একটু শক্তির অভাবে।

আর তারপর তার পিসীমা।

প্রথম দিনটি থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পদক্ষেপ সে শুনেছে। প্রতি মুহূর্তের নিঃখাস পতনে মৃত্যুর পরোক্ষ স্পর্শ সে পেয়েছে। কেমন করে শিথিল হয়ে আসে শিরা-উপশিরা, কেমন করে আলো নিবে আসে চোথের, কেমন করে এ জগতের সমস্ত চেতনা সমস্ত অমুভূতি একে-একে লুগু হয়ে যায়, তার হিসেব ভূতনাথের মুখন্ত! বেজিটার মতন পিসীমা'র দেহও তার হাতের ওপর একদিন ঠাণ্ডা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই হাতের স্পর্শে এখনও সে-অনুভূতি খুঁজলে পাওয়া যাবে বৃঝি। মান্থবের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আবেদন-নিবেদন, মান্থবের সমস্ত ভালোবাসা এক সময়ে কেমন করে মূল্যহীন হয়ে যায় ভূতনাথের তা কণ্ঠস্থ!

তা ছাড়া আর একটা অভিজ্ঞতাও আছে। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা নয়, অমুভূতি !

সে রাধার মৃত্যু ! মৃত্যু নয়, মৃত্যুর সংবাদ। মৃত্যুর সংবাদ এমন করে যে অসাড় করে দিতে পারে মনকে, সে-ও এক বিচিত্র অন্তভূতি ! সেদিন মনে হয়েছিল সমস্ত বুকটা যেন খালি ঠেকছে, সমস্ত আবেগ যেন নিথর হয়ে গিয়েছে, সমস্ত জীবন যেন নিঃশেষ !

আজ স্থবিনয়বাবুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে লোকজন, ডাক্তার, বরফ, ওষুধের তীব্র গদ্ধের মধ্যেও যেন সেই পুরোনো স্মৃতি ফিরে পেলে ভূতনাথ। সেই কঠিন, সাদা, স্পষ্ট আর নিষ্ঠুর মৃত্যু! অভিযোগহীন, প্রতিকারহীন, অবধারিত এক ছুর্ঘটনা!

ক্রমে রাত অনেক হলো। একে-একে কখন সবাই চলে গিয়েছেন। ডাক্তারও নিজের কর্তব্যের শেষটুকু সমাধা করে খানিকক্ষণের জ্বন্থে বিদায় নিয়েছেন। স্থাবিত্র আর জবা পাথরের মূর্তির মতো ওপাশে বসে আছে। ভূতনাথ একমনে স্থবিনয়বাবুর মাথায় বরক দিচ্ছিলো। হাতে কাজ করে চলেছে ভূতনাথ, কিন্তু কোথায় যেন রাত্রের অন্ধকারে এক অশরীরী মূর্তির আবির্ভাবের আক্রায় কম্পমান। একটু অসতর্ক হলেই যেন সে আসবে। সমস্ত চেষ্টাকে শিথিল করে দিয়ে চলে যাবে এক মুহুর্তে!

হঠাৎ সুবিনয়বাবুর যেত্ব চেতনা হলো। বললেন—কে ? অতি ক্ষীণ শব্দ।

ভূতনাথ মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললে—আমি, ভূতনাথ।

- —জবা, জবা কোথায় ?
- —বাবা! জবার গলা কারায় বড় করুণ শোনালো। ভূতনাথ উঠে দাঁড়ালো। সামনে এসে বসলো জবা।
  - -- **ম**1!

স্থবিনয়বাবু যেন আর ত্জনের দিকে চাইলেন একবার।

— किছू वलरवन वावा ?

তবু যেন মুমূর্-দৃষ্টিতে কেমন দিধা প্রকাশ করলেন। একবার

চোখ বুজলেন। আবার চোখ খুললেন। চাইলেন স্থপবিত্রের দিকে। চোখ দিয়ে তাঁর স্নেহ উথলে উঠলো যেন। কিছু কথা বলতে চেষ্টা করতে গিয়েও যেন থেমে গেলেন একবার।

জবা নিচু হয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—কিছু বলবেন আমাকে ?

স্থবিনয়বাবু যেন অপরাধীর মতো একবার চাইলেন জবার দিকে।

- —মা!
- --বড় কন্ত হচ্ছে গু
- —না। স্থবিনয়বাবুর চোখ ছটো জলে ভরে এল। এবারও যেন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। চাইলেন একবার স্থপবিত্রর দিকে।

স্থপবিত্রও একবার নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কিছু বলবেন আমাকে !

স্থবিনয়বাবু হাত নাড়লেন।—না।

ভূতনাথ ইঙ্গিতে স্থপবিত্রকে ডাকলো এবার। জবাকে বললে
——আমরা পাশের ঘরে আছি, দরকার হলে ডেকো জবা।

স্বিনয়বাব্ এবার যেন খানিকটা স্বস্তি পেলেন। চোখের দৃষ্টি সামান্ত সহজ হয়ে এল। চোখ দিয়ে ভূতনাথকে আর স্থপবিত্রকে একদৃষ্টে অমুসরণ করতে লাগলেন!

জবা তথনও বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

ভোর তখনও হয়নি ভালো করে। বার-শিমলের বসতি-বিরল পাড়ায় তখনও অন্ধকার জমাট। শুধু জ্ঞানালা দিয়ে পুব আকাশের দিকে চাইলে দেখা যায় যেখানটায় আকাশ মাটি ছু য়েছে, ওখানে যেন অন্ধকার কিছু তরল হয়ে আসছে। ভূতনাথ আবার কান পেতে শুনতে লাগলো। পাশের স্থবিনয়বাবুর ঘর থেকে কোনো শব্দ কোনো চেতনার আলোড়ন কানে আসে কিনা।

জবার ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ লক্ষ্য করতে লাগলো ভূতনাথ।
জবার টেবিলের ওপর স্থপবিত্রের একটা ছবি। প্রত্যেকটি বই
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিপাটি করে সাজানো। দেয়ালের আলনায়
জবার শাড়িগুলো পর্যন্ত কুঁচিয়ে রাখা। কোথাও এতটুকু অপব্যয়
নেই। সমস্ত রাত বদে-বদে ভূতনাথের যেন ক্লান্তি এদেছে।

ভূতনাথ স্থপবিত্রর দিকে চেয়ে দেখলে একবার। জবার বিছানার ওপর জবার বালিশেই মাথা রেখে স্থপবিত্র অকাতরে ঘুমোচ্ছে তখন থেকে। ঘুমোলে স্থপবিত্রকে জেগে থাকার মতোই কেমন অসহায় দেখায়। কেমন নিশ্চিস্ত মানুষ স্থপবিত্র। এই অবস্থার মধ্যেও ঘুমোতে পারলো!

ঘড়িতে একটার পর একটা বেজে চলেছে। ভূতনাথের মনে হলো কতক্ষণে রাত শেষ হবে কে জানে! প্রতীক্ষার আলস্যে যেন অস্থির হয়ে উঠেছে ভূতনাথ।

ভোরের দিকে হঠাৎ জবা এল।

দরজা খোলাই ছিল। চেহারা দেখে ভূতনাথ যেন চমকে উঠেছে। এ-জবাকে যেন চেনা যায় না আর। সমস্ত রাতের জাগরণের পর জবার যেন হঠাৎ দশ বছর বয়স বেডে গিয়েছে।

ভূতনাথ অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেদ করলে—বাবা এখন কেমন আছেন জবা ?

জবা কিন্তু সে-প্রশ্নের জবাব দিলে না। বললে—ডাক্তারবার্ এসে গিয়েছেন—কিন্তু সুপবিত্র! সুপবিত্র কই ?

- —ঘুমোচ্ছেন।
- আপনি এক কাজ করুন ভূতনাথবাবু—স্থপবিত্রকে বাঙ্জি পৌছে দিয়ে আম্বন।
- —না-ই বা গেলেন, থাকুন না, এখন তো ঘুমোচ্ছেন, আরু বাড়িতে ওঁর মাকে তো খবর দিয়েই এসেছি।
  - —না, তবু আপনি ওকে জাগান।

জবার গলার আওয়াজ শুনে ভূতনাথও যেন কেমন ভয় পেলো চু হঠাৎ এমন স্থারে তো কখনও কথা বলে না জবা ! রাত্রে এমন কী ঘটনা ঘটলো ! স্থাবিনয়বাবু একান্তে জবাকে কী বলভে চেয়েছিলেন !

ভূতনাথ আবার একবার অমুনয় করবার চেষ্টা করলে। বললে—কিন্তু জাগিয়ে লাভ কি জবা—ঘুমোচ্ছেন ঘুমোনো না— মিছিমিছি—

জ্ববা যেন এবার কর্কশ-কঠিন হয়ে উঠলো। বললে—যা বলছি আপনি করবেন কিনা ?

ভূতনাথ এবার অনুরোধের ভঙ্গীতে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো। বললে— স্থপবিত্রবাবুর তো শরীর খারাপ হচ্ছে না, আর তা ছাড়া উনিও কি এই সময়ে তোমাকে একলা ছেড়ে যেতে চাইবেন!

জবা বললে—অত কথা বলবার আমার সময় নেই ভূতনাথবাবু
—যেতে না চাইলেও ওকে যেতেই হবে!

—কেন ? ও-কথা বলছো কেন জবা ? ওঁরও তো একটা কর্তব্য আছে!

জবা এবার যেন গলা ফাটিয়ে চিংকার করতে চাইলো। কিন্তু কান্নার আবেগে গলাটা বুজে এল তার। বললে—না, না, না—ওর কোনো কর্তব্য নেই।

## —সে কি ?

জবা এবার বাবার ঘরের দিকে চলেই যাচ্ছিলো। কিন্তু একবার ফিরে দাঁড়ালো। বললে—ভূতনাথবাবু, আপনি আর এ-সময় তর্ক করবেন না। আমার সব গোলমাল লাগছে—ওর অণর কোনো কর্তব্যই নেই আমাদের ওপর, আমারও আর ওর সঙ্গে মেলামেশা ঠিক নয়।

#### —কেন ?

জবা যেন পাগলের মতো ছটফট করতে লাগলো। বললে—
ভূতনাথবাবু, দয়া করে ওকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে আস্থান। ওকে
বলবেন—ও যেন আর কখনও এ-বাড়িতে না আসে— কখনও না
আসে।

কথাটা শুনে ভূতনাথ যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ততক্ষণে জবা পাগলের মতোই আবার গিয়ে স্থবিনয়বাবুর ঘরে ঢুকে পড়েছে।

ভূতনাথও পেছন-পেছন গেল। সমস্ত হিসেবটা যেন গোলমাল হয়ে গেল তার হঠাং। জবার মুখে যেন এক অস্বাভাবিক কাঠিন্স। অথচ চোখে যেন সেই আর্দ্রতা। নিজেকে যেন অনেক কন্তে চেপে রেখেছে সে।

সুবিনয়বাবুর ঘরে তখন নিঃশব্দ ভয়াবহতা, ডাক্তার চুপ করে বসে আছেন স্থবিনয়বাবুর দিকে মুখ করে। উদগ্রীব হয়ে আছেন চরমতম মুহূর্তের জন্মে। যেন এখনি শুরু হবে অবশ্যস্তাবী পদস্কার। ছায়া-ছায়া ভোর। নীলচে অন্ধকার। ভূতনাথ ডাক্তারের দিকে উন্মুখ আগ্রহে চেয়ে দেখলে। সে-মুখে কোথাও কোনো বিরক্তি নেই, ব্যতিক্রম নেই।

আর স্থবিনয়বাবৃ! স্থবিনয়বাবৃর স্তিমিত চোখ যেন এ-পৃথিবীর উল্পে অক্স এক লোকে নিবদ্ধ হয়ে আছে। সেখানে জীবন নেই, মৃত্যু নেই, অবাঙমানসগোচর এক অলোকিক স্বাদ! স্থবিনয়বাবুর মুখে যেন সৃক্ষ একটা হাসির ক্ষীণ রেখা।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভূতনাথের অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো।
একদিন স্থবিন্যবাব্ বলেছিলেন—আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে,
জগতের মধ্যে জগদীশ্বকে দেখতে হবে, এটা খুব সহজ কথা
ভূতনাথবাব্, কিন্তু এর চেয়ে শক্ত কথাও আর কিছু নেই। যেমন
দেখা একটা অতি সহজ কথা—স্বার্থত্যাগ করে সর্বভূতে দয়া বিস্তার
করে অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললেই মান্থবের মুক্তি
হয়—এই দামান্য সহজ কথাটার জন্মেই একটি রাজপুত্রকে রাজ্য
ত্যাগ করে পথে-পথে ফিরতে হয়েছে।

আর একদিন মাঘোৎসবের শেষে বলেছিলেন—নদী যথন চলে তথন তুই কূলে কেবল পেতে-পেতেই চলে, পাওয়াই তার সাধনা, কিন্তু যথন সমূদ্রে গিয়ে পৌছোয় তথন তার দেবার পালা—দেওয়াই হয় তার ধ্যান! কিন্তু আপনার সমস্তকে দিতে-দিতে সেই যে অন্তহীন দান, সেই তো পরিপূর্ণ পাওয়া, তথন রিক্ত হয়েও আর লোকসান হয় না—আপনাকে ক্ষয় করে করেই সে অক্ষয়কে উপলব্ধি করতে পারে। এইজ্ফেই সংসারে ক্ষয় আছে। মৃত্যু আছে বলেই অমৃতকে জানতে পারি, ক্ষয় আছে বলেই অক্ষয়কে বুঝতে পারি।

আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও যেন তাই সুবিনয়বাবুর মুখ থেকে হাসি মুছে যায়নি।

ভূতনাথ জবার দিকে চেয়ে দেখলে। জবাকে যেন একফালি চাঁদের মতো দেখাছে। তেজ নেই। কিন্তু তেমনি স্নিন্ধ, তেমনি ছায়া-শীতল। সারা রাত জেগেছে। চেহারায় যেন এক-রাশ বিষয়তা। ঠিক ওমনি করে ওই জায়গায় সারারাত বসে-

বদে কাটিয়েছে সে। কাছে গিয়ে ভূতনাথ বললে—তুমি একট্ শোও গিয়ে জবা, আমি তো আছি।

কোনো উত্তর দিলে না জবা।

বাইরে আন্তে-আন্তে পুব আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে।
ভূতনাথ দোতলার বারান্দাতেই থানিকক্ষণ দাঁড়ালো। আজ জবার
সংসার যেন সকাল থেকেই অলস হয়ে পড়ে আছে। কোথাও
কোনো শব্দের আড়ম্বর নেই। এথানে আজ মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে
এসেছে। তাই সমস্ত পৃথিবী যেন মুহুমান। সমস্ত নিখিল বিশৃঙ্খলা।

পাশের ঘরে স্থপবিত্র তথনও ঘুমোচ্ছিলো।

ভূতনাথ কাছে গিয়ে ডাকতে লাগলো—স্থপবিত্রবার্, স্থপবিত্রবার্—

অসহায় শিশুর মতো স্থপবিত্র অকাতরে ঘুমোচ্ছিলো। ডাকা-ডাকিতে ধড়ফড় করে উঠে বসলো। চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে অবস্থাটা মনে পড়লো যেন। চোথ মুছতে-মুছতে বললে—বাবা এখন কেমন আছেন ?

ভূতনাথ বললে—ডাক্তারবাবু এসেছেন—তেমনিই অবস্থা এখনও।

যেন থানিকটা লজ্জিত হলো স্থপবিত্র মনে-মনে। জামাটা পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিছানার দিকে নজর পড়তেই বললে— আর—আর—

- —জবার কথা বলছেন ? সে-ও ওখানেই আছে।
- —ক'টা বাজলো ?

কিছুক্ষণ আগে বলা জবার কথাটা কেমন করে বলবে আর বলবে কিনা, সেই কথাটাই ভাবতে গিয়ে ভূতনাথ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। স্থপবিত্র তখন নিজের জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়েছে। জবার চিরুণীটা নিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিচ্ছিলো। এই ঘরে এই বাড়িতে একদিন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে স্থপবিত্র। এখনও যে পর, তু'দিন পরেই সে অন্তর্গ্ন হয়ে উঠবে।

স্থপবিত্র বললে—আমাকে আগে ডেকে দেননি কেন ভূতনাথ-বাবু ?

ভূতনাথের জবাব দেবার আগেই জবা এসে ঘরে ঢুকলো।

ভূতনাথও যেন জবাকে দেখে ভালো করে চিনতে পারলে না। ঘুমোতে-ঘুমোতে কি হাঁটা যায়! মনে হলো জবার দীর্ঘ দেহটা এখনি অবশ হয়ে পড়বে। যেন ছায়া-শরীর। রক্ত-মাংস-হীন স্পর্শ-গন্ধ-বর্ণহীন একরাশ বিবর্ণতা।

জবা বললে—ভূতনাথবাবু—

জবার গলার আওয়াজ পেয়ে স্থপবিত্রও এবার পেছন ফিরেছে। বললে—বাবা এখন কেমন আছেন গ্

ছায়া-শরীর এবার যেন ঈষৎ স্পন্দিত হলো। বললে—স্প্রবিত্র, তুমি এখনও যাওনি।

সুপবিত্র হঠাৎ এই প্রশ্নে যেন একটু বিচলিত হলো। কী উত্তর দেবে হঠাৎ বুঝতে পারলে না।

জবাই আবার বললে—তুমি এবার বাড়ি যাও স্থপবিত্র।

—বাড়ি যাবো ?

স্পবিত্র বৃঝি এ-প্রশ্নের জন্মে রীতিমতো প্রস্তুত ছিল না।

- —হ্যা, বাড়ি যাবে।
- —কিন্তু আমার তো কোনো কষ্ট হচ্ছে না।
- —না হোক, তুমি বাড়ি যাও স্থপবিত্র—আর এ-বাড়িতে কখনও এসো না। যদি পারো তো আমার কথা ভূলতে চেষ্টা কোরো—আর ভূতনাথবাবু, আপনি এবার আস্থন—বাবা নেই!



আজো ভূতনাথের মনে আছে স্পষ্ট। মনে আছে বৈ-কি! বড়বাড়ির ধ্বংসস্থূপের সঙ্গে সে-কথাও কি ভোলবার! জীবনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে, তাদের ভূললে নিজেকেও ভূলতে হয় যে। সেদিন সেই অল্প-অল্প ভোরের আবছায়াতে জবার সেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ উক্তি যেন আজো কানে শুনতে পাচ্ছে ভূতনাথ!

বাবা নেই!

অনেকেই আজ আর নেই সত্যি। সেদিনকার সে-মানুষগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই নেই আর আজ। কোথায় সব হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। কোথায় ননীলাল। কোথায় বংশী। কোথায় চিস্তা। কোথায় গেল ছুট্কবাবৃ! কোথায় গেল বিধু সরকার, ইব্রাহিম আর বদরিকাবাবৃ! আর কোথায়ই বা গেল পটেশ্বরী বৌঠান! বাড়বাড়ির সঙ্গে ভূতনাথের জীবনে যে-পরিচ্ছেদের যতি পড়েছিল, সামাপ্তির ছেদ পড়েছিল যেন জবার সঙ্গে-সঙ্গে!

আজো সে-রাস্তাটা দিয়ে চলতে-চলতে ওপর দিকে চাইলে দেখা বায়। দেখা যায় অহা এক চেহারা। সমস্ত বাড়িটা নতুন রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হুটো রাস্তার ঠিক মোড়ের ওপর। ওপরে জানালা বোলা থাকে। আলো জলে ভেতরে। মাঝে-মাঝে গানের স্থর ভেসে আসে। ভেতরে অর্গ্যান বাজিয়ে বুঝি জবারই মেয়ে গান বায়। ঠিক সেই রকমই গলার স্থর। খানিক দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। শুনতে ইচ্ছে করে হ'দণ্ড! লোভ হয় ভেতরে ঢোকবার। চলতে-চলতে গানের কথাগুলো যেন তাকে অনুসরণ করে—

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।
তব নন্দন-গন্ধ-নন্দিত ফিরি স্থান্দর ভূবনে
তবু পদরেণু মাথি লয়ে তন্ত্র
সাজে যেন সদা সাজে গো—

জবার মেয়েও ঠিক জবার মতোই গান শিখেছে। আর স্থপবিত্র ? কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

সেদিন বড়বাড়িতে ফিরে সেখানেও আর এক পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ। এ-বাড়িতেও রাজমিস্ত্রী এসেছে দলে দলে। ইটের পাহাড় জমেছে উঠোনের ওপর। চুন স্থরকি ঢালা রয়েছে আস্তাবল বাড়ির সামনে। নোংরা চারদিকে! বালকবাবু বেরিয়ে গেল নাচঘর থেকে নথিপত্র নিয়ে। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতন ক'দিনেই বড়বাড়ি এক অভাবনীয় পরিণতি প্রেয়েছে।

বংশী এসে দাঁড়ালো—শালাবাবু—কোথায় ছিলেন ক'দিন ? উঠোনের মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি পাঁচিল উঠছে। ওধারে- এধারে স্থতো পড়েছে। পনেরো ইঞ্চি মোটা দেয়াল। মাঝখানে একটা ছ' ফুট উচু দরজা। ইটের ওপর বালির কাজ হবে। আরু দাসু জমাদারের ঘরের দিকটাতেও লম্বা সীমানা টানা হয়েছে। মাঝখানে দেয়াল উঠছে সেখানেও। চারদিকে হৈ-চৈ হটুগোল। বংশী বললে—বাবুরা আলাদা হচ্ছে শালাবাবু, হাঁড়িও আলাদা

হয়ে গিয়েছে।
ক'দিনের মধ্যে এত পরিবর্তন হয়ে গেল। কুলিরা মাথায়
ইটের বোঝা নিয়ে চিৎকার করে—খবরদার—আর সঙ্গে-সঙ্গে
কাঠের ভারার ওপর ঝপাং করে শব্দ হয়। ওদিক থেকে একজন
মিদ্রী স্থতো ধরে, আর এ-সীমানায় সে-স্থতোর শেষ দিকটা আর
একজন টান করে ধরে থাকে। ওলোন ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে পরীক্ষা
করে বার-বার। বাঁকা-চোরা না হয়। খাড়াই ইটের পাঁচিল মাথা
ছাডিয়ে উঠবে। ও-বাডির লোককে এ-বাডির লোক দেখতে না

বংশী বলে—সব পালেট গেল হুজুর—বড়বাড়িতে আর মন টেকে না আমার।

পায়। আস্তাবল বাড়িটাও তিন ভাগ হয়েছে। এক ভাগ হিরণ্যমণির, এক ভাগ কৌস্তভমণির আর এক ভাগ চূড়ামণির।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করে—ছোটমা কেমন আছে বংশী ?

- —ভালো নেই শালাবাবু।
- —একবার দেখা করতাম, অনেকদিন দেখা হয়নি।

বংশীর মৃথে-চোথে যেন কেমন এক রকমের দ্বিধা ফুটে উঠলো।
ভূতনাথ বললে—আজকে সদ্ধ্যেবেলা যাবো'খন, খবর দিয়ে
রাখিস বৌঠানকে।

বংশী বললে—কিন্তু দেখা আপনি না-ই করলেন শালাবাবু!

—কেন, শরীর খারাপ ?

বংশী বললে—শরীর তো বৌঠানের ক'দিন থেকেই খারাপ চলছে, কাল একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়-যায় অবস্থা হয়ে উঠেছিল।

- কেন ? ভূতনাথ কেমন যেন শিউরে উঠলো।
- —আজে, ক'দিন থেকে কিছু খাচ্ছেন না দাচ্ছেন না, তার ওপর থালি-পেটে ওইগুলো গেলা, ছাইভস্মগুলো পেটে গেলে আর কত সইতে পারে মানুষ, রাতিরে চিম্বা আমাকে ডাকতে এসেছে,

আমি আবার যাই, বরফ ছিল না বাড়িতে, মেজবাবুর বাড়ি থেকে বেণীর কাছে ধার করে বরফ এনে আবার মাথায় দিই, কিন্তু সে কি থামে, শেষে সেবার যা করেছিলাম, খানিকটা তেঁতুল-গোলা জল গিলিয়ে দিলাম জোর করে, তখন ঘুমোলেন, নইলে সে কি ছটফটানি। হাত-পা আড়প্ট হয়ে গেল, চোখ উল্টে গিয়েছিলো একেবারে।

—তুমি কেন আর ওসব দাও বৌঠানকে ?

বংশী বললে—আমি কেন দিতে যাবো শালাবাব্, আমাকে আনতে বললে আমি 'না' বলে দেই, কত বকুনি তাই জন্মে আমার ওপর, বলে—তুই আজকাল আমাকে অমান্ম করিস, টাকা না থাকলে হাতের সোনার চুড়ি, কানের গয়না খুলে দিতে আসে আজে। একে-একে এমনি করে কত দিকে যে কত টাকা-প্রসা ছোটমা খোয়ালে কী বলবো—কোখেকে এ-সব আসে বলুন তো শালাবাবু!

ভূতনাথ জিজেদ করলে—ছোটবাবু কিছু বলে না ? •

—আজে ছোটবাবু তো নিজে ও-সব খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু পই-পই করে বারণ করেছে—মদ যেন কেউ না দেয় ছোটমাকে, ছোটমাও যখন ভালো থাকে, বলে—আমি খেতে চাইলেও দিবিনে আমাকে, কিন্তু এক-এক সময় যা করে ধরে, হাত ছটো ধরে বলে—নিয়ে আয় একটা বোতল, এই শেষবার, আর খাবো না কখখনো। জ্ঞান থাকলে অত ভালো মানুষ, আবার যখন অবুঝ হয় তখন হাতে-পায়ে ধরতে আসে, দেখে কী কপ্ত য়ে, হয় মনে—খানিক থেমে বংশী আবার বলে—এই তো সেদিন—সেজথুড়ি তো এখন ছোটবাবুর ভাগে, ওই য়ে রায়া করতো আগে বড়বাড়িতে, তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে মদ আনিয়েছে।

# —কে আনলে ?

—আজ্ঞে বেণী, এখন তো বেণী মেজবাবুর তরফে, সে কেন আমাদের হয়ে টানবে, পরই তো হলো ওরা। সেই খেয়েই সেদিন ওই কাণ্ড, হাত-পা খিঁচতে লাগলো, চোখ উপ্টে গেল, গায়ে কী শক্তি শালাবাবু, আমি আর চিস্তা ছ'হাতে ধরে ঠাণ্ডা করতে পারিনে। মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠে প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কি—তা বেণীকে আমি বললাম থুব, থুব শুনিয়ে দিলাম আজ্ঞে—বললাম, আজ না হয় তোরা আলাদা, কিন্তু মুন তো খেয়েছিস ছোটবাবুর, ছোটবাবু আর মেজবাবু কি আলাদা ? এক ভাই-ই তো, মায়ের পেটেরই তো ভাই।

কথা বলতে-বলতে হঠাং বংশী বললে—ওই যাঃ— ভূতনাথ জিজ্ঞেন করলে—কী !

বংশী বললে—কত কাজ আমার পড়ে আছে আর এদিকে আপনার সঙ্গে গল্প করছি আমি। ছোটবাবু সাবু খাবে আজ, বাজারে যেতে হবে এখুনি।

ভূতনাথ বললে—বাজারে কি আজকাল তুমিই যাও নাকি •

—শুধু কি বাজার ? এই এক হাতে সব করতে হয় হুজুর। বাজার করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কেউ-ই তো নেই আজে, মধুস্দন-কাকা সেই যে দেশে গেল আর তো ফিরলো না, আর লোচন তো জানেন পান-বিড়ির দোকান করেছে। বেণী আর শ্রামস্থলর গিয়েছে ওদের তরকে, আর ছুট্কবাবু সব চাকর তাড়িয়ে দিয়ে শশুর-বাড়ির লোক রেখেছে—শুধু পুরোনোদের মধ্যে আছে বড়মা'র সিদ্ধৃ। আমাদের রান্না করে সেজখুড়ি, তা রান্নার কাজ ছাড়া সব করতে হয় আমাকে—কথা বলতে-বলতে হঠাৎ হাত ধরে টান দিয়ে বংশী বললে—চলে আসুন শালাবাবু, শীগগির চলে আসুন।

কেন যে এত ব্যস্ততা বংশীর, ভূতনাথ বুঝতে পারলে না। বললে—কী হলো—বলে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো ভূতনাথ।

- —বিধু সরকার মশাই আসছে, সরে আস্থন আজে এখান খেকে।
  - —কেন! বিধু সরকার কি করবে আমার!
- —চলে আস্থন আগে, বলছি—লোক তো ভালো নয় আজে। চোরকুঠুরির ধারে এসে বংশী বললে—আপনি কাজে যাবেন তো আজ ! আপনার খাবার চাল নিতে বলি তাহলে !
- —না, আমার তো ছুটি এখন ক'দিন—বেলায় যাবো—কিস্ক বিধু সরকার কি খাতা থেকে নাম কেটে দিয়েছে নাকি আমার ?

বংশী বললে—আপনি তো আমাদের তরফে আজে, বিধু সরকার কী করতে পারে, কিন্তু লোকটা তো ভালো নয়, পরের নামে মিথ্যে করে রটিয়ে বেড়ায়, আপনার কথা তো সৰ মেজবাবৃকে বলেছে কি না।

- -की वनहरू, की १
- —যত সব মিথ্যে কথা হুজুর, সেদিন আপনি বৌঠানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, মেজবাবু দেখেছে, কিন্তু চিনতে পারে নি আজে, আমাকে জিজেস করলে—কে রে ওখানে ? আমি বললাম আমি। তখন মেজবাবু জিজেস করলে—বারান্দা অন্ধকার কেন, আলো জালা থাকবে সব সময়। তা সে-ব্যাপারের তো সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিধু সরকার মেজবাবুকে আপনার নাম বলে দিয়েছে আজে। বলেছে—ওই লোকটা ছোটবউ-এর কাছে রোজ রাত্রে যায়, বাড়ির বউ-এর সঙ্গে মেশে, গাড়িতে তুলে নিয়ে বাইরে যায়। সেই যে আপনি ছোটমা'র সঙ্গে একদিন বাইরে গিয়েছিলেন না ?
  - --ভারপর গ
- —তারপর সেই নিয়ে ছলুস্থল, মেজবাবু বলে—কোথায় সে ? তা ভাগ্যিস আপনি তখন বাড়িতে আসেন নি! মেজমাও তো কম নয়, গিরি বললে—হাঁা, আমি দেখেছি। ছোটমা তখন বললে— সে আমার গুরুভাই, আসে আমার কাছে, তাতে হবে কি ? বড়মাও টিপ্লনি কাটলো—সে আমি বলতে পারবো না সব ছজুর, মেজমা বড়মা মিলে ছোটমাকে না-হোক কথা শোনালে। কী ঝগড়া ক'দিন, সে-সব কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয় ছজুর— তা আপনি এখানে বস্থন, আমি একটু বাজীর ঘুরে আসছি।

সব শুনে ভূতনাথের কেমন যেন ভয় হতে লাগলো। বললে— বংশী, এর পর কি আমার এ-বাড়িতে থাকা ভালো হবে রে ?

বংশী চলে যাচ্ছিলো। কথা শুনে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। বললে—সে কি শালাবাব্, সে-ব্যাপার তো মিটে গিয়েছে— এখন তো আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছি।

- —কিন্তু ছোটবাবু সব শুনেছে তো ?
- —ছোটবাবু কি আর মামুষ আছে আজে, শুয়ে পড়ে আছেন, ধরে খাইয়ে দিতে হয়, আবার ধরে শুইয়ে দিতে হয়, সাতেও নেই পাঁচেও নেই কারো। ছটো হাত আর ছটো পা একেবারে পড়ে

গিয়েছে, অসাড়, সে আর মানুষ নামের যুগ্যি নয়, কিন্তু ছোটমা না বললে আমি তো আপনাকে চলে যেতে দিতে পারিনে।

- আজকে একবার ছোটমা'র সঙ্গে দেখা ক্রিয়ে দিতে পারে। বংশী, একটিবার শুধু।
  - —তাহলে অনেক রাতে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন।
- —আমাকে তুমি ডেকে নিয়ে যাবে, আমি জেগে থাকবো, কেমন ?
- —সে পরে যা হয় ঠিক করবো, আপনি বস্থুন, আমি আসছি। পালিয়ে যাবেন না আজ্ঞে—বলে বংশী ত্বম-দাম করে চলে গেল।

বিছানাটায় চিত্ হয়ে শুয়ে-শুয়ে ভূতনাথ আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো অনেকক্ষণ। এ-বাডি থেকে তাকে চলে যেতে হবে ভাবলেই যেন কেমন কষ্ট হয়। এখানে শুধু কি তার আশ্রয়! শুধু কি আশ্রয়েরই লোভ! চারটে দেয়াল আর একটা নিরাপদ ছাদের প্রলোভন। আর খাওয়া। শুধুই কি তাই ? আর কিছু নয় ্ সারাদিন ভূতের মতন পরিশ্রম করে এখানে এসে এই বিছানায় শুয়ে শান্তি পাওয়া যায় কেন ? স্পষ্ট করে হয় তো যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না। কিন্তু যদি বৌঠানের আকর্ষণই একমাত্র কারণ হয়, তো বৌঠানই বা তার কে ? কিসের সম্পর্ক ! কি রকম সম্পর্ক! বৌঠানকে কতবার ভালো করবার চেষ্টা করেছে সে। বৌঠানও তাকে কতবার কত রকমভাবে যা তা বলেছে। বেইমান বলেছে। কিন্তু তবু যেন কোথায় একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। বৌঠানকে সেদিন তু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে কি সারা শরীরে রোমাঞ্চ অমুভব করেনি ! স্বপ্ন দেখেনি বৌঠানকে ! জবা অবশ্য তার নাগালের বাইরে। কোনোদিন জবাকে পাওয়ার স্বপ্নও সে দেখতে সাহস करत्रिन । किन्न र्वोठारनत रवलाग्न कि स्मक्था वर्ल-वर्ल मिछा ! याक, ভালোই হলো, সমস্ত প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে, সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসার আশ্রয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে অশ্র কোথাও চলে যাবে। নতুন করে আবার শুরু হবে তার দিন। নতুন করে দিন্যাপন। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে জবার গাওয়া গানটা মনে পড়লো। কোথাও ষদি কখনও কোনো অক্যায় করে থাকি, আমায় ক্ষমা কোরে। না, তুমি আমার বিচার কোরো। তুমি নিজের হাতে আমার বিচার

কোরো। সমস্ত নিখিল সংসারে যত লোকের সঙ্গে ভূতনাথ মিশেছে, যাদের ভালোবেসেছে, যারা ভালোবাসেনি, আজ সকলে তার চোখের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালো। আল্লা, রাধা, হরিদাসী, জবা, বোঠান—কেউ বাদ গেল না। আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম। হয় তো তোমাদের সঙ্গে জীবনে আর দেখা হবে না। কিন্তু আমার বিচার করো তোমরা। আমি যদি দোষ করে থাকি আমায় ক্ষমা করো না—আমায় শাস্তি দিও—সে-শাস্তি আমি মাথা পেতে নেবো।

মনে আছে—সেবার মাঘোৎসবে জবা গেয়েছিল—
আমার বিচার কর তুমি তব আপন করে,
দিনের কর্ম আনিমু তোমার বিচার-ঘরে।
যদি পূজা করি মিছা দেবতার

শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে, আমার বিচার কর তুমি, তব আপন করে। . লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি তুথ

ভয়ে হয়ে থাকি ধর্ম-বিমুখ পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি স্থখ ক্ষণেক তরে, আমার বিচার কর তুমি, তব আপন করে।

চলে আসবার দিন জবাকে জিজেদ করেছিল ভূতনাথ—
স্থপবিত্রকে তো তাড়িয়ে দিলে জবা—আমাকেও কি আসতে বারণ
করছো ?

সমস্ত বাড়িতে যেন বৈধব্যের মতোঁ এক অকরুণ নিঃসঙ্গতা। জবার সে প্রাথর্য যেন হারিয়ে গিয়েছে। সেই কর্মব্যস্ততা, সেই উন্মুখর চাঞ্চল্য নেই চলায়-বলায়। স্থবিনয়বাব্র অনুপস্থিতি যেন প্রত্যেক পদপাতে প্রখর হয়ে উঠছে।

জবা এতক্ষণ একটা কথারও জবাব দেয়নি । আপন মনেই বসে ছিল। অত সেলাই-এর আয়োজন, অত প্রতীক্ষা সব যেন তার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। অতিথি ঘরে আসবার আগেই নিবে-যাওয়া প্রদীপের মতো অপার শৃহ্যতা যেন ছেয়ে ফেলেছে জবাকে। অথচ জবার এ-ব্যবহার যেমন আকম্মিক তেমনি যুক্তিহীন। এই ফাঁকা বাজিতে কে দেখবে জবাকে ! কার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাবে । কার সেবা করে দিনযাপন করবে সে । সে-প্রশ্নের উত্তর যেন জবার দেবার কথা নয়।

ভূতনাথ নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে শেষ পর্যস্ত। ঝিকে ডেকে বলেছে—যতদিন না কিছু ব্যবস্থা হয়, ততদিন তোমায় বাছা দিদিমণির কাছে দিনরাত থাকতে হবে।

রাজী হয়েছে ঝি। বলেছে—দিদিমণির বিয়ের সময় আমাকে নতুন কাপড় একটা দিতে হবে কিন্তু।

ভূতনাথ আরো বলেছে—সে যখন হবে, তখন হবে, এখন একটু সাবধানে থাকবে, দরজা যেন খোলা পড়ে না থাকে—দেখছো তো বাড়িতে কোনো পুরুষমান্ত্র নেই, নিজের সংসার মনে করে থাকবে, কাজ করবে, দিদিমণির কেউ নেই জানো তো।

জবা এ-ব্যবস্থায় সম্মতিও দেয়নি, প্রতিবাদও করেনি। চুপ করে বোবার মতো সমস্ত শুনেছে কেবল।

সমাজের আচার্য ধর্মদাসবাবু এসেছিলেন। বলে গেলেন—মা, যথনি ভোমার কোনো প্রয়োজন হবে, আমাকে খবর দিও, আমি ভোমার পিতার মতন—দ্বিধা করে। না।

উপদেশ দিয়ে গেলেন—মা, তুমি তো সবই জানো, তোমাকে আর কী বোঝাবো, জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নতুনকে প্রকাশ করা—সংসারের সঞ্চয় তাই তো প্রতিদিন কেবল ক্ষয় হয়ে যায়। এ-সংসারের শুরু শিশুকে নিয়ে, তারপর সেই সংসারই তাকে একদিন বৃদ্ধ করে ছেড়ে দেয়। তাই উপনিষদের মৈত্তেয়ী বলেছিলেন—যে নাইং অমৃতস্থাম্ কিমহম্ তেন কুর্যাম—

রপচাঁদবাবৃত এসেছিলেন। বললেন—আমার মেয়ের। তোমারই বয়সি মা, যদি মনে করো এখানে কণ্ট হবে, আমার বাড়িতে যেতে পারো। হটো বাড়িই তোমার রইল, এখন যাইচ্ছে হয় তোমার।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু জবা, সুপবিত্রকে তো তাড়িয়েই দিলে
—জীবনটাকে কি এমনি করেই কাটাবে ভেবেছো!

জবা বলেছে—ভ্তনাথবাবৃ, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একট্ একলা থাকতে দিন!

ভূতনাথ জবার ধৈর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। স্থবিনয়বাবুকে যখন ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে তখনও এক ফোঁটা চোখের জল পড়েনি। কথা বলেনি একটাও। কান্না দূরে থাক, নিজেকে এতথানি সংযম দিয়ে বাঁধতে পারবে একথা ভাবাও যায়নি।

স্থপবিত্র তবু একবার এসেছিল। শেষ-ক্ত্যের সময় স্থপবিত্র সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিল একাস্তে। কিছু করেনি সে, কিন্তু কোথায় যেন একটা সঙ্কোচ একটা অপরাধ-বোধ ছিল মুখে-চোখে। যখন একে-একে স্বাই চলে গিয়েছে, স্থপবিত্রও চলে যাচ্ছিলো। যেন আর তার করণীয় কিছুই নেই।

ভূতনাথের কেমন যেন ছঃখ হলো। বললে—আপনিও যাচ্ছেন ?

—হ্যা—বলে ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে স্থপবিত্র।

ভূতনাথ সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে ধরলো। বললে—এ-সময় আপনিও যেন অবুঝ হবেন না। এখন থেকে জবাকে দেখবার লোক কেউ নেই, সেটা ভূলে যাবেন না স্থপবিত্রবাবু!

স্থুপবিত্র একবার থমকে দাঁড়ালো। তারপর আবার চলতে দাগলো পায়ে-পায়ে।

ভূতনাথ আবার বললে—অভিমান করে জবা কি বলেছে, তাই শুনে যদি আপনিও অভিমান করেন, তাহলে কেমন করে চলে বলুন তো ?

তখন চারিদিকে বেশ সদ্ধ্যে। একে-একে গলির গ্যাসগুলোভে আলো জ্বালা হচ্ছে। স্থপবিত্রর মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। শুধু বললে—এর পরেও আমাকে আসতে বলেন ?

ভূতনাথ সান্তনার সুরে বললে—আপনাকে আর কি এমন বলেছে! জ্বাকে আমি এইটুকু বেলা থেকে জানি, ওর কথায় রাগ করবেন না, ওর স্বভাবই ওইরকম, কী বলে তা নিজেও জানে না। মায়ের ভালোবাসা পায়নি, তার ওপর আট-ন' বছর পর্যন্ত পাড়া-গাঁয়ে মানুষ। আমাকে কতদিন কত কী বলেছে, আমি কি না এসে পেরেছি, না রাগ করেছি।

—রাগ ? স্থপবিত্র যেন হাসলো একটু। ঠিক হাসি, না অভিমান অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না।—না, রাগ ভো করিনি, রাগ করতে যাবো কেন মিছিমিছি ভূতনাথবাবু ? অনেকখানি কথা এক সঙ্গে বলে স্থপবিত্র যেন হাঁপিয়ে উঠলো।

ভূতনাথ বললে—তা হলে কাল আসছেন তো ? স্থপবিত্র বললে—আমার তো আসা নিষেধ।

—এই দেখুন, আপনি নিশ্চয় রাগ করেছেন ?

স্থপবিত্র বললে—বিশ্বাস করুন ভূতনাথবাবু, আমি রাগ করিনি, সত্যি আমার আসা নিষেধ।

ভূতনাথ বললে—রাগের বশে কী বলেছে জবা, সেইটেই বড় করে দেখছেন কেন স্থাবিত্রবাব্। এখনও যে অনেক কিছুর আয়োজন করতে হবে।

সুপবিত্র আবার থমকে দাঁড়ালো। যেন কিছু বলতে গেল।— কিন্তু...

—ও কিন্তু-টিন্ত নয় আর, ওসব ওজর শুনছিনে, আপনি আস্থন কাল, আমি সব বিবাদ মিটিয়ে দেবো।

সুপবিত্রর চোথ হটো তখন যেন জ্বলছে। একটা গ্যাসের আলোর তলায় ভূতনাথ তার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলে। স্থপবিত্র মুখ নিচু করলে। তারপর বললে—আপনি হয় তো শোনেননি, কিন্তু জ্বার কাছে যে আর যাবার আমার পথও নেই।

—সে কি ? সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ভূতনাথের মনে এল।
কিন্তু স্থপবিত্র তখন হন-হন করে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।
বজ্রাহতের মতন ভূতনাথ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।
ভূতে পাওয়া মান্তুষের মতন কেমন যেন বিহুবল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে রইল
স্থপবিত্রর দিকে। তারপর আবার ফিরে এল জবাদের বাড়িতে।

জবা তখনও একমনে বসে আছে উপাসনা ঘরের ভেতর। যেমনভাবে বসেছিল বিকেল থেকে, ঠিক তেমনি ভাবেই। এতটুকু নড়েনি। যে-মানুষের সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে, কাজের মধ্যে ডুবে থাকে যে, এ-ঘর থেকে ও-ঘর করে বেড়ায়, কথায় গানে মেতে থাকে সকাল থেকে সদ্ধ্যে পর্যস্ত, তার এই রূপান্তর সত্তিই চোখে ঠেকে। দেয়ালের গায়ে শ্ববিনয়বাবুর ফটোটা রাজ্ঞা-রাণীর ছবির নিচে বুলছে। সেদিকেও দৃষ্টি নেই জবার। ভূতনাথকে দেখেও যেন দেখতে পায়নি।

ভূতনাথ বললে—সারাদিন কিছু খাওনি জ্বা, কিছু খেলে হতো। জ্বা বললে—আপনি বরং কিছু খান—বলে জ্বা সত্যিই উঠতে ফ্যাচ্ছিলো।

ভূতনাথ বাধা দিলে। বললে—থাক, তোমায় আর উঠতে হবে না। আমার খাওয়ার বন্দোবস্ত আমি নিজেই করতে পারবো— কিন্তু একটা কথা তার আগে তোমায় আমি জিজ্ঞেদ করবো জবা !

্জবা মুখ তুলে ভূতনাথের চোখে চোখ রাখলো। তবু ভূতনাথের মুখ থেকে কোনো প্রশ্ন না আসাতে বললে—বলুন।

ভূতনাথ বললে—বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল তোমার ভার স্থপবিত্রই ননেবে—কিন্তু তাকে তো তুমি শেষ পর্যস্ত তাড়িয়েই দিলে!

জ্বা মুখ নিচু করে বললে—স্থপবিত্র জানে কেন তাকে আমি… অমার বলতে পারলে না জ্বা।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু সুপবিত্রকে জানালেই কি সব সমস্থার সমাধান হয়ে যাবে ? তোমার নিজের ভবিয়াৎ, সুপবিত্রর ভবিয়াৎ— কিছুই কি ভাববে না তুমি ?

জবা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে—স্থপবিত্রকে স্মাসতে বারণ করে আমিই কি খুব স্থাখে আছি বলতে চান ?

— তুমিও যদি স্থাথ না থাকো, স্থপবিত্রও যদি তুঃখ পায়, তা হলে কেন এ তুর্ভোগ ?

জবা বললে—তা কি আমি জানি না ভূতনাথবাবু, জানি, স্থপবিত্র বাড়ি যাবার পথে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরবে অনেকক্ষণ, এ ক'দিন হয় তো ঘুমোয়ই নি মোটে, শুধু কি তাই—আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কাটিয়ে দেবে হয় তো চিরকাল—তব্ শুকে আমি এখানে আসতে বলতে পারি না ভূতনাথবাব্—এখানে আসা ওর উচিত নয়।

# —কিন্তু কেন ?

জবা কাঁদতে লাগলো। স্থবিনয়বাবুর মৃত্যুতে যে কঠিন পাথরের মতো শক্ত হতে পেরেছিল, তার এই শৈথিল্যে কেমন যেন ক্ষাবাক লাগার কথা।

অনেকক্ষণ পরে ভূতনাথ বললে—আমারই হয়েছে মুশকিল, তেনোমাকে এই অবস্থায় ফেলে আমিই কি চলে যেতে পারি ?

জ্বা থেমে বললে—আপনি কিছু ভাববেন না ভূতনাথবাবু, আমি আমার নিজের পথ বেছে নেবো।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু পথ বেছে নেওয়ার আগে পর্যন্ত হে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে।

জবা আবার মুখ তুললো। কান্নায় ভারী হয়ে গিয়েছে চোখের পাতা। বললে—ভূতনাথবাবু, আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধাকরতে পারবো না।

- —ঋণ শোধের কথা না-ই বা তুললে জবা, সংসারে কার ঋণা কে শোধ করতে পারে, এত বড় অহঙ্কার করবার ক্ষমতা কারই বা আছে সংসারে।
  - —না, আজ মনে হয়, কত অক্সায়ই করেছি আপনার ওপর।
- স্থায়-অন্থায়ের কথা আজ থাক জবা, তোমাকে তো বলে-ছিলাম একদিন এ-আমার নেশা নয়, কর্তব্য— কর্তব্যই শুধু নয়, বত। তোমার কোনো উপকার করতে পারলে আমি কৃতার্থ মনে করবো নিজেকে— আমি তো প্রতিদান চাইনি কখনও।

জবা মুখ নিচু করে বললে—কিন্তু ভাগ্য যার বিরূপ, তার কাছে প্রতিদান চাওয়া যে বিজ্পনা ভূতনাথবাবু!

- —তুমিও শেষে ভাগ্যের কথা তুললে জবা ?
- —ভাগ্যের বিজ্ঞনা যাকে সইতে হয়েছে সে-ই ভাগ্যের কথা। তোলে।

ভূতনাথ বললে—ভেবেছিলাম গুর্ভাগ্যটা বুঝি আমারই এক-চেটে—কিন্তু সে-কথা থাক, নিজের পথটা তুমি তাড়াতাড়ি বেছে-নিলে আমি একটু নিশ্চিম্ন হতে পারতাম।

জবা বললে— আমাকে আর একটু সময় দিন, আমি ছ'-এক-দিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলবো।

- —সঙ্কল্পটা আমাকে জানাতে তোমার কোনো বাধা আছে 🥍 জবা বললে—আমি হাসপাতালে কাজ করবো।
- —কোথায় ?
- —বাবা যে-হাসপাতাল করে দিয়েছেন বাগবাজারে আমাদের বাড়িতে, সেখানেই ঠিক করে ফেলেছি। শুধু একটু ভেবে দেখছি— আর ক'টা দিন সময় দিন আপনি আমাকে।

ভূতনাথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—কিছ । একটা কথা জিজেল করবো তোমাকে—স্পষ্ট করে তার উত্তর দেৰে তুমি ?

- ---বলুন।
- —স্থপবিত্রর সঙ্গে বিয়েতে তোমার বাধাটা কোথায় ?

জবা মুখ তুললো এবার। বড় অসহায়ের মতো চাইলো। তারপর আবার মুখ নিচু করে বললে—জানি না, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা, কিন্তু অনেক সময় মান্তুষের জীবনে যা ঘটে তাতে তার নিজের কোনো হাত থাকে না, বাবার মৃত্যুর দিনের কথা মনে আছে ? আপনারা সবাই ও-ঘরে চলে গেলেন, আমি বাবার কাছে রইলাম—বলে জবা থামলো।

ভূতনাথ বললে—তারপর ?

—তারপর কী ঘটলো, সব যেন স্বপ্নের মতো মনে হয়—সে-স্বপ্ন বলরামপুরের। ক'বছরই বা কাটিয়েছি সেখানে, ঠাকুরর্দা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাবার মুখ দেখবেন না, হিন্দু হয়ে বাবার ব্রাহ্ম হওয়া তিনি ক্ষমা করেননি—মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত ক্ষমা করেনও নি—কিন্তু তখন আমার নাকি মাত্র হ'মাস বয়েস…সেই সময়ে…

ভূতনাথ বললে—কে বাবু?

—তা জানিনে।

ভূতনাথ নিচে গিয়ে দেখলে—ধর্মদাসবাব্। ভূতনাথ বললে— আমুন—ওপরে আমুন।

ধর্মদাসবাবু জিভেস করেন—আমার জবা-মা কেমন আছে বাবা ?

ধর্মদাসবাব্ একবার করে রোজই আসেন, স্থবিনয়বাব্র পুরোনো বন্ধু। যখন আসেন অনেক উপদেশ দিয়ে যান। ধর্মদাসবাব্ বলেন—পিতা-মাতা সকলের চিরদিন থাকে না মা—কিন্তু পরম-আত্মীয়ের মৃত্যুতেই আমরা যথার্থ উপলব্ধি করি যে, যাকেই পিতা বলে ডাকি না কেন, তিনিই আমাদের একমাত্র পিতা—তাই উপনিষদে আছে 'পিতা নোহসি'—পিতার মধ্যে পিতারূপে যে-সত্য সেও সেই তিনি—সেই নিরাকার পরম পিতা। মাতার মধ্যে মাতারপে যে-সত্য সেও সেই তিনি, সেই পরম পিতা। ধর্মদাসবাবু আরো বলেন—সেই পরম পিতাকে উপলব্ধি করো মা—সেই পরম সত্যকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করো—সেই পরম শুচিকে আপন চিত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করো।

জবা জিজেন করে—আমাকে আপনি একটা কথা ব্ঝিয়ে দিন—যা আমার ভালো লাগে তা সঞ্চয় আর ভোগ করার মধ্যে কোনো কিছু অন্থায় আছে কি ?

ধর্মদাসবাবু বলেন—খারাপ তো কিছু নেই মা, যে জিনিষ আমাদের স্পর্শ-দৃষ্টি-শ্রুতি-বোধকে তৃপ্ত করে, তাদের মধ্যে তো নিন্দে করবার কিচ্ছু নেই মা, খারাপটা রয়েছে আমারই মধ্যে যে—যখন আমি সব ত্যাগ করে আমাকেই ভরণ করি, তখনই সেটা অশুচিকর হয়ে ওঠে মা—এই স্বার্থপরতার দিকটাই অসত্য, তাই সেটা অপবিত্র। অলকে যদি গায়ে মাখি, তবে সেটা অপবিত্র, কিন্তু যদি খাই, তাতে তো অশুচিতা নেই, কারণ গায়ে মাখাটা যে অলের সত্য ব্যবহার নয়।

জবা আবার জিজেন করে—আর একটা কথা আপনাকে জিজেন করি—অতীতটা সত্য, না বর্তমান সত্য, আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ?

ধর্মদাসবাবু বললেন—এ-কথার উত্তর তো কঠিন নয় মা, যখন ভূমি শোক থেকে শোকের উপ্তের্ব উঠবে, তখন ব্ঝতে পারবে— সত্য চিরকালের—সত্যের তোু অতীত বর্তমান নেই মা।

জবা বলে—কিন্তু যে-সত্য ঘটে গিয়েছে আমার অজ্ঞাতে, আমার জ্ঞানের অগোচরে, ধরুন আমার যথন বয়েস হু'মাস—সে সত্যকেও কি প্রম-সত্য বলে মনে করতে হবে গ্

ধর্মদাসবাবু বললেন—ওই একই কথা হলো মা, যতদিন আগেই ঘটুক, আর যে বয়েদেই ঘটুক, আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখনই সে অসবিত্র হয়ে ওঠে, কেননা কেবলমাত্র আমার মধ্যে তো আমি সত্য নই। সেইজস্থে যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই, তখনই আআ অসতী হয়ে ওটে, সে শুচিতা হারায়। খানিক থেমে নিয়ে

ধর্মদাসবাব্ আবার বললেন—আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো—তার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়ে সত্য হয়, তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা—তার সেই স্বামী সম্বন্ধেই উপনিষদ বলেছেন—'এষাস্ত পরমাগতিঃ, এষাস্ত পরমা সম্পৎ, এষাহস্ত পরমো লোকঃ, এষাহস্ত পরম আনন্দঃ'—ইনিই তার পরমা গতি, ইনিই তার পরম সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আশ্রয়,

ধর্মদাসবাবু চলে যাবার পরই হঠাৎ জবা উঠলো। উঠে কোনো কথা না বলে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে।

ভূতনাথ একবার শুধু বললে—কিছু খাবে না জবা ?

সে-কথার উত্তরও দিলে না জবা। কিন্তু যেটুকু দেখা গেল, তাতে মনে হলো শরীরের সমস্ত রক্ত যেন তখন জবার মুখে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বিছানায় গিয়ে যেন এখনি সে উপুড় হয়ে কাঁদতেই শুক করবে!



চোরকুঠ্রির ভেতর শুয়ে-শুয়ে এই কথাগুলোই ভাবছিলো ভূতনাথ। রাত্রের নির্জনতা নেমে এসেছে বড়বাড়িতে। কিন্তু আগের চেয়েও যেন চারিদিক আরো নিস্তর্ধ। দক্ষিণের বাগানের দিক থেকে সেই শব্দগুলো আর আসে না। দাস্থ জমাদারের ছেলের বাঁশীতে—'ওঠা-নামা প্রেমের তুফানে'র স্থর আজ আর শোনা গেল না। সেই অদৃশ্য পাখীটা আর ডেকে উঠলো না বাগানের আমলকি গাছটার ডাল থেকে। রাত অনেক হলো আস্তে-আস্তে। কিন্তু বংশী তো এখনও এল না।

• বংশী বলে গিয়েছিল—খুব সাবধানে থাকবেন শালাবাবু, মেজবাবু খুব রেগে গিয়েছে সব শুনে—বলেছে, বাড়ির বউ-এর সঙ্গে বাইরের পুরুষ দেখা করে, এ কেমন কথা!

ভূতনাথ বলেছিল—তবে আমার আর এখানে থাকা কেন বংশী—কালই চলে যাই এখান থেকে। বংশী বলেছিল—ছোটমা যদিন আছে, তদিন থাকুন শালাবাবু, এখন তো হাঁড়ি আলাদা—তারপরে আমিও আর থাকছি না আজ্রে—কার জন্মেই বা থাকা।

সত্যিই তো! ভেবে দেখতে গেলে বড়বাড়ির ঐশ্বর্যের আকর্ষণ আর ভূতনাথের নেই। সে ছিল প্রথম-প্রথম। বড়বাড়িতে গাড়ি, ঘোড়া, চাকর-বাকর, বিয়ে, পুজো—সমস্তর সঙ্গে ভূতনাথ একদিন একাত্ম করে দিয়েছিল নিজেকে। সকলের সঙ্গে তারও জামা-জুতো-কাপড় আসতো। আর সকলের সঙ্গে ভূতনাথও নিজেকে এ-বাড়ির একজন বলে ভাবতো!

বংশী বলেছিল—এবার বোধ হয় পূজোও বন্ধ হবে আজে— ভাগের পূজো, কে ভার নেবে বলুন তো ?

তা সত্যিই তাই হলোঁ। এতদিনকার পূজো, এত স্মৃতি জড়ানো! এতগুলো মানুষের কল্যাণকে জলাঞ্জলি দিয়ে পূর্ব-পুরুষের পূজো বন্ধ রইল—এ যেমন অভাবনীয় তেমনি মর্মান্তিক! কলকাতার সমাজে বদনাম হয়েছে এবার চৌধুরীবাবুদের। নটে দত্ত ছোটবাবুর চুনীদাসীকে নিয়ে আছে। গাড়ি নাকি কিনে দিয়েছে তাকে। বড়বাড়ির এত বড় পরাজয়কে চোথের সামনে দেখেও সন্বিত ফিরলো না কারো। আর ননীলাল! সেই ননীলালের কাছেই এখন এত বড় বাড়ি, অবশিষ্ট যা কিছু সব দাসখংলিখে দিতেও বাধলো না চৌধুরীদের আত্মমর্যাদায়। মাসেমাসে স্থদ নিতে আসে ননীলালের বাড়ির লোক। এ কেমন করে রক্ষা পাবে। অনিবার্ধ ধ্বংসকে কেমন করে নিবারণ করবে এরা।

মাঝ রাত্রে দরজায় টোকা পড়লো।—শালাবাব্। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিয়েছে ভূতনাথ। বললে—এসেছো বংশী ? আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি।

- —চলুন, কিন্তু মেজবাবু আজকে মেজমা'র ঘরে শুয়েছে।
- —বৌঠানকে খবর দিয়ে রেখেছো তো তুমি ?
- —-দিয়েছি, কিন্তু থুব আন্তে-আন্তে যাবেন হুজুর, দেয়াল উঠে গিয়েছে বারান্দার মধ্যে, কিন্তু গলার শব্দ ও-পাশ থেকেও শোনা যায় কিনা।

টিপি-টিপি পায়ে আবার বৌঠানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ভূতনাথ।

বৌঠান বোধ হয় ঘুমোচ্ছিলো। ভূতনাথের খবর পেয়ে উঠে বসেছে। কিন্তু তখনও ঘুম-জড়ানো চোখ। ভূতনাথকে দেখে গন্তীর হয়ে গেল। বললে—কোথায় ছিলি এতদিন ভূতনাথ ?

ভূতনাথ বললে—রাগ করো না বৌঠান, আমি ছিলাম না এখানে, আজ এসেছি—রাত্তির ছাড়া তো তোমার কাছে আসা যায় না।

বেঠান বললে—যেখানে ছিলি সেইখানেই থাকলে পারতিস, আর আসা কেন—কী দেখতে এসেছিস ?

ভূতনাথ ভালো করে চেয়ে দেখলে। বেঠিানের গায়ের গয়না-শুলো যেন কম-কম। নাকের নাকছাবিটা কোথায় গেল ? হীরের সে কানফুলটাও নেই। অন্ত একটা সোনার তুল রয়েছে সেখানে।

ভূতনাথ বললে—তুমি সেই বরানগরে যাবে বলেছিলে সেদিন, ভাই জন্মে এসেছি বলতে—যাবে বৌঠান একদিন ?

—আমাকে সত্যিই নিয়ে যাবি তুই ভূতনাথ ? বৈঠিনি যেন এক নিমেষে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে—ছোটকর্তার কী দশা হয়েছে ভূতনাথ—চোখে দেখা যায় না মান্নুষ্টাকে, দিন-দিন আরো বাড়ছে। আর সারবে না বোধহয়—শশী ডাক্তার দেখছে, টাকাও নিয়ে যাচ্ছে মুঠো-মুঠো—আমি শুধু বলবো গিয়ে—ছোটকর্তা বেন ভালো হয়ে ওঠে—আর আমার কোনো মানত নেই।

ভূতনাথ জিজেস করলে—তুমি মদ খাওয়া ছেড়েছো বৌঠান ?

—ছাড়তে আর পারলুম কই রে ভূতনাথ, লুকিয়ে-লুকিয়ে
এখনও আনাই, বংশীও আজকাল আর কথা শোনে না আমার— কেউ কথা শোনে না—তবু না খেয়েও পারি না—অথচ ছোটকর্তা কেমন করে না খেয়ে থাকে কে জানে—বৌঠান তাকিয়ায় হেলান দিলে এবার।

্ ভূতনাথ বললে—আমিও তোমার জন্তে মানত্ করবো বৌঠান, ভূমি যেন ভালো হয়ে যাও—আমারও পাঁচ পণ পান-স্পুরি যোগাড় করে রেখে দিও।

—তা হলে কবে যাবি ? বৌঠান জিজ্ঞেস করলো। ভূতনাথ উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ বাইরে যেন কিসের গোলমাল শুরু হলো। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের মতন বংশী ঘরে ঢুকেছে। —শালাবাব্, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে —চলে আফুন!

—की श्रामा (त वश्मी ?

বৌঠানের কথার জবাব দিলে না বংশী। শুধু বললে—তুমি বৈরিও না ছোটমা——আমি আসছি।

বাইরে এসে বংশী বললে—আপনি চোরকুঠুরিতে চুকে পড়ুক আজ্ঞে—ওদিকে বৈঠকখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

আগুন ! ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—কে ! বংশী বললে—আপনি ঘর থেকে বেরোবেন না যেন আছে। সবাই জড়ো হয়েছে উঠোনে, মেজবাবুকে ডাকতে গিয়েছে বেণী।

—কে আগুন দিলে বংশী ?

वःभी চলতে-চলতে বললে—वদরিকাবাব্।

—বদরিকাবাবু ? কেন ?

ভূতনাথের যেন বিশ্বয়ের আর অস্ত নেই। বদরিকাবাবু এভ জিনিষ থাকতে শেষে কিনা আগুন জালালে গ

বংশী বললে—এদানি ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা 🕨

- —মাথা খারাপ হলো আবার কবে ?
- —আজে, মেজবাবু সেদিন বকেছিল যে ওকে খুব, বাড়িভে পনেরোটা ঘড়ি, একটাও ঠিক সময় দেয় না—দিনরাত কেবল চিংপাত হয়ে শুয়ে থাকে। তাই মেজবাবু তাড়িয়ে দেবে ভয় দেখিয়েছিল। বিধু সরকার মশাই বলেছিল—আর দরকার নেই লোকের—ঘড়ির দম নিজেরাই দিয়ে নেবো। একটা লোকের খেতে কি কম খরচ!

বংশী চলে যেতেই চোরকুঠুরি থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে একাস্টে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভূতনাথ দেখতে লাগলো। অন্ধকার উঠোনের সামনে আলোর লাল আভা ফুটে উঠেছে। সবাই জড়ো হয়ে ঘড়া ঘড়া জল ঢালছে বৈঠকখানার দিকে। এ কেমন প্রতিশোধ নেওয়া! বংশীও সকলের সঙ্গে ঘড়ায় করে জল নিয়ে ঢালছে। জলে-জলে ভেসে গেল উঠোনটা। ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছেয়। একটা চিমসে পোড়া গন্ধ সমস্ত বাতাসকে যেন কলুষিত করে দিয়েছে। নাকে কাপড় দিলে ভূতনাথ।

ততক্ষণে দেখা গেল যেন সবাই বৈঠকখানা ঘর থেকে কাকে টেনে বার করছে। অন্ধকারে লোকজনকে ছায়ামূর্তির মতো মনে হয়। কিছু স্পষ্ট চেনা যায় না। আকাশটা ঘোলাটে। কোথাও চাঁদের চিহ্নমাত্র নেই। ভয়ার্ত রাত যেন হঠাৎ আরো ভয়াল হয়ে উঠলো।

বংশী আবার এল। বললে—আপনি ঘরের ভেতরে গিয়ে চুকুন আজ্ঞে। ওখানে মেজবাবু এসেছে—আপনাকে দেখতে পাবে।

ভূতনাথ বললে—কাকে ঘর থেকে যেন টেনে বার করজে বংশী ?
—আজে, বদরিকাবাবুকে, পুড়ে একেবারে বেগুনপোড়া হয়ে
গিয়েছে শালাবাবু—এখনও একটু-একটু জ্ঞান আছে, চিঁ-চিঁ করছে।
—কী করে হলো ?

বংশী বললে—বাড়িতে আর একটাও ঘড়ি নেই হুজুর, পনেরোটা বড়-বড় ঘড়ি, সব জড়ো করেছে বৈঠকখানায়, তার ওপর নিজের জামা-কাপড় চাপিয়ে, তার ভেতরে নিজে ঢুকে আগুন দিয়ে দিয়েছিল। কী সহি ক্ষেমতা বলুন—কখন যে সব বিসে-বসে তোড়জোড় করেছে, কেউ টের পায় নি আজ্ঞে—বলেই বংশী আবার দৌড়ে ওদিকে চলে গেল।

এতক্ষণে দমকল এল বুঝি। ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে চুকে পড়লো বড়বাড়ির ভেতর। তার সঙ্গে পাড়ার লোকের চিংকারে ছায়াচ্ছন্ন রাত কলমুখর হয়ে উঠলো। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। আশে-পাশের বাড়ির ছাদে লোকজন জড় হয়েছে। আগুনের শিখা নিবে যাবার পরেও ধোঁয়ায় আর চোখ মেলা যায় না। চোখ জ্বালা করতে লাগলো ভূতনাথের। দমকল এসে শাঁ-শাঁ করে জল ছিটিয়ে সমস্ত বাড়িটা ভিজিয়ে একেবারে একসা করে দিলে। সমস্ত ঠাণ্ডা হলো যেন এতক্ষণে। ভূতনাথ চোর-কুঠুরির ভেতরে চুকে দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে আবার। দরকার কী! মেজবাবু হয় তো দেখে ফেলবে তাকে! কাল অনেক কাজ—ভোর রাত্রে উঠেই জ্বাদের বাড়িতে যেতে হবে। তারপর বিকেলবেলা বোঠানকে নিয়ে আবার বেরোতে হবে বরানগরে। আজ আর রাত বুঝি বেশি নেই। একটু চোখ বুজ্বার চেষ্টা করলে ভূতনাথ।

কিন্তু তবু অন্ধকারের মধ্যেই যেন বদরিকাবাবুর চেহারাটা ভেসে

ওঠে বিনিজ চোখের সামনে। কিন্তু ঘড়িগুলোর ওপর অত রাগ কেন বদরিকাবাব্র! যে লোক প্রতিদিন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ঘড়ি মিলিয়ে রাখতো, সময়ের পদধ্বনি শোনবার আশায় সঙ্গে টাঁয়াকঘড়ি রাখতো দিনরাত, তার এ কী কাণ্ড! তবে কি বদরিকাবাব্ সময়ের গলা টিপে মারতে চেয়েছিল ? কিম্বা সময় বৃঝি বদরিকাবাব্র সঙ্গে বিশ্বাস্থাতকতা করেছে শেষ পর্যন্ত! কে জানে!

এ এক আশ্চর্য রাত। ঘুমও ঠিক নয় আবার জাগরণও নয়।
ঘুম আর জাগরণের মধ্যেই মনে হলো যেন বদরিকাবাবুর আত্মা
বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। যেন বদরিকাবাবু ঘুরে-ঘুরে
আজ প্রত্যেক ঘরে দেখতে এসেছে নিজে। সব ঘড়িগুলো পুড়েছে
তো শেষ পর্যস্ত! পনেরোটা ঘড়ি। ওয়াল ক্লক। এতকাল সঠিক
সময় দিয়ে এসেছে কালের সঙ্গে গুলে-গুলে। ভূমিপতি চৌধুরীর
আমল থেকে প্রত্যেক পদে-পদে তারা কেল্লার তোপের সঙ্গে ঘন্টা
বাজিয়েছে। বার্তা শুনিয়েছে জয় ঘোষণার। কাহিনী শুনিয়েছে
বিজয়-গৌরবের। তাই আজ যেন বদরিকাবাবু হঠাৎ ধমক দিয়ে
বললেন—থাম, থাম মিথোবাদীর দল।

বংশী বলেছে—মেজবাবু খুব বকুনি দিয়েছিল যে আজে ৷

—কেন ?

—দেখতে পায় তো সবাই, কোনো কাজ করে না, চুপ-চাপ শুধু শুয়ে থাকে চিৎপাত হয়ে। মেজবাবৃ শুধু বলেছিল—ঘড়ি-শুলোতে ধুলা জমেছে, কালি জমেছে, দেখতে পাও না ?

বদরিকাবাবু বলেছিল—ও ধুলো নয় স্থার পাপ, পাপ জমেছে সব।

—পাপ ? কিসের পাপ ? মেজবাবু হেঁয়ালি বুঝতে পারেনি। বদরিকাবাবু বলেছিল—সব রকমের পাপ স্থার, অত্যাচার, অক্সায়, অপব্যয়ের পাপ, কুঁড়েমির পাপ—পাপের কি আর শেষ আছে এ-বাড়িতে ?···

মেজবাবু তবু ব্ঝতে পারে নি। বিধু সরকারকে গিয়ে বলেছিল
—ঘড়িবাবু কি পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি বিধু ?

বিধু সরকারের তো রাগ ছিলই বহুদিনের। সেই যেদিন মোটর

এসেছিল বাড়িতে—ইব্রাহিমের ছেলেটা থুতু দিয়েছিল মুখে। সব মনে ছিল তার। বললে—ও তো বরাবরই পাগল মেজবাবু, আপনি তো দেখেন না কোনো দিকে, কেবল খাবার কুমীর, রোজ চার সের চালের ভাত খায় একলা, অথচ কী-ই বা কাজ, আমি নিজেই দম দিতে পারি ঘড়িতে, ও আবার একটা কাজ নাকি!

মেজবাবু বলেছিল—তা হলে দাও ওকে তাড়িয়ে।

তা সেই তাড়িয়ে দেবার কথা শুনেই এই কাগু! কখন যে সব ঘড়িগুলো দেয়াল থেকে নামিয়েছে, কখন জড়ো করেছে ঘরে, কখন আগুন জালিয়েছে কেউ টের পায়নি। আর তা ছাড়া কে-ই বা ও-ঘরের দিকে যায়!

ভূতনাথের মনে হলো—সময় যেন সব একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বদরিকাবাবু চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে বড়বাড়িতে যেন আর চলছে নাকিছ। অচল হয়ে গিয়েছে সব। সব। যেন কালের চাকা ভেঙে গিয়েছে। খুঁ ড়িয়ে-খুঁ ড়িয়ে যদিই বা একটু চলছে তা-ও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার জন্মেই। দম আটকে আসত্তে সংসারের। তিনটে সংসারের তিন-চারে বারোটা দেয়ালের মধ্যে বড়বাড়ির আত্মা যেন অসাড় মুমূর্। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ব্রিজ সিং আজো দাঁড়িয়ে পাহার। দেয় বটে। মেজবাবুর গাড়ি ক্ষচিৎ কদাচিৎ যথন বেরোয় তখন চিৎকার করে—হুঁশিয়ার, হুশিয়ার হো—। কিন্তু গলাটা যেন ভাঙা-ভাঙা। গাড়ি বেরিয়ে গেলেই সামনের ফেরিওলাকে ডেকে বসে-বসে গল্প জোড়ে। খইনি খায়। আগের মতন তেমন খাতির করে না কেউ আর। আবার সব দিন পাগভি পরতেও মনে থাকে না। গেট-এর গা দিয়ে একটা অশ্বত্থ গাছের চারা গজিয়েছিল বহুদিন আগে, সেটা এখন ডাল-পালায় ছেয়ে ফেলেছে মাথাটা। তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিজ সিং বলে—এ ভূখন ভাই, কা খবর মুলুক কা—

ভূখন আসে। ছ' দণ্ড গল্প করে। খইনি দেয়। আবার চলেও যায়। নিজের কাজে।

উঠোনের মাঝখান দিয়ে যে-পাঁচিলটা উঠেছিল, তার মাথাতে শ্যাওলা জমেছে। শীতকালের ছপুরবেলা একদল কাক এসে বসে তার ওপর। এঁটো ভাত তরকারি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কাড়াকাড়িতে সে-ভাত-তরকারি উঠোনময় ছড়াছড়ি। দাস্থ জমাদার আগে গু'বার করে ঝাঁট দিতো উঠোন। এখন সেই এঁটো তিন দিন ধরে শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে যায়। শুধু হাঁটা পথটা মানুষের পায়ে-পায়ে পরিষ্কার থাকে। সোদামিনী বাঁ হাতে ঘোমটা টানতে-টানতে বাইরে উঠোনের দরজায় আসে। তারপর উকি মেরে এদিক-ওদিক দেখে ভাতের এঁটো মাছের কাঁটাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাঁচিল ডিঙিয়ে।

যদি হঠাৎ সহর-মা দেখতে পায়, বলে—তোর আক্রেলখানা কী লা—মাছের আঁশ যে বাড়িময় করলি—এখন কি নোংরা ছুঁয়ে চান করবো এই বারবেলায়।

বিধু সরকার আসে একবার সকালবেলা। ক্যাশ বাক্সয় ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে লেখাপড়া করে কিছুক্ষণ। ছু'একজন যদি আসে তো বলে—আজ হবে না হে, আজ বিষ্যুৎবার, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, কলিকাল বলে কি ধন্মকন্মও উল্টে গেল নাকি সব ?

তারপর তুপুরবেলা খাজাঞীখানায় তালাচাবি লাগিয়ে বেরিয়ে যায় আদালতে। মামলা-মকর্দমার তদ্বির-তদারক করতে হয়। অনেকগুলো মামলা একসঙ্গে থাকে। নথিপত্র নিয়ে সারাদিন ঘুরে বড়বাড়িতে যখন এসে পোঁছিয় তখন সন্ধ্যে। তখন মেজবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ হয়।

বিধু সরকার বলে—আজ আবার দিন পড়লো হুজুর।

মেজবাবুর তথনও তামাক ভালো করে ধরেনি। বেণী কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছিলো পাশে বসে! 'বলে—নটে নত্ত কী বললে বিধু ?

বিধু সরকার বলে—বড়বাবুর অংশ তো শোধ হয়ে গিয়েছে। এখন আপনার আর ছোটবাবুর অংশটা পেলে তবে মামলা তুলে নেবে বলেছে।

মেজবাবু বলে—তুমি একবার ননীবাবুর পটলডাঙার বাড়িতে যাও তো বিধু।

- —আজে, ননীবাবু তো বিলেতে।
- —তা হোক, তার সম্বন্ধীরা আছে, শাশুড়ী আছে—সবাই আছে। বলে এসো, এ-মাসের বাকিটা একসঙ্গে ও-মাসেই দিয়ে দেবো—নইলে কবে আবার মামলা করে বসবে।

বিধু সরকার ধুলো-পায়েই আবার বেরিয়ে পড়ে। মেজবাব্ বসে-বসে তামাক টানতে-টানতে একবার বেণীকে ডাকে। বেণী তখন সংসারের অন্য কাজ করছে। রান্নাবাড়ির উঠোন থেকে শুনতে পাওয়া যায় না মেজবাব্র ডাক। উঠোন ঝাঁট দেয় আর বলে—কালই আমি দেশে চলে যাবো গিরি।

গিরি মেজমা'র জন্মে পান সাজতে এসেছিল। বলে—যাস, যাস
—ভয় দেখাচ্ছিস কাকে শুনি—ওই তো ওদের বংশী একবচ্ছর
মাইনে পায়নি—কাজ করছে না ? কাজ করতে ভয় করি নাকি
আমি ? যা না তুই চলে, তা বলে গেরস্তবাড়ির কাজ বন্ধ থাকবে
ভেবেছিস ?

তা কাজ কি আর বন্ধ থাকে ? কোথা থেকে সব জিনিষপত্তোর আসে কে জানে! মেজবাবুর জন্মে সময় মতো তামাকও আসে। মদও আসে। আর আসে হাসিনী, বড়মাঠাকরুণ, মেজমাঠাকরুণ। নাচঘরে বসে সবাই আজকাল। মাঝে-মাঝে ঘুঙুরের শব্দও শোনা যায় ভেতর থেকে। গানের শব্দ ভেসে আলে। ঘন্টায়-ঘন্টায় তামাক দিয়ে আসে বেণী। কোনো-কোনো দিন রাত বারোটা বাজে। কোনোও দিন বা একটা।

আবার আর একদিন মুলালাল এল। পায়ে নাগ্রা, মাথায় মুরেঠা। বললে—কোথায়, সরকার সাহেব কোথায় ৽

বিধু সরকারের তালাচাবি লাগানো খাজাঞ্চীখানা। মুন্নালালও যেন অবাক হয়ে গিয়েছে সব দেখে-শুনে। এই উঠোনেই কতবার এসে দাঁড়িয়েছে সে। কতবার বিধু সুরকারের ঘরে গিয়ে বসেছে। কিন্তু এ-যেন অহা চেহারা। উঠোনের মধ্যে এবার একটা পাঁচিলের ব্যবধান দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো তার।

বেণী যাচ্ছিলো। বললে—কী সাহেব, কী খবর ? নাল্লেবাঈ এসেছে নাকি ?

—বাবু সাহেব কোথায় ? মেজবাবুকে খবর দিলে বেণী। মেজবাবু বললে—নিয়ে আয় তাকে এখানে।

নাচ্ছরে চুকে আভূমি নিচু হয়ে মুন্নালাল সেলাম করে বললে— হজোর খোদাবন্দ্—

- —কী রে মুন্নালাল, বেটা এসেছিস—নান্নেবাঈ কোথায় <u>?</u>
- -- একদিন গান-বাজনা হবে না হুজুর ?
- —জরুর হবে, আলবাৎ হবে—কে বললে—হবে না, কোন্ আহাম্মক বলেছে ! মেজবাবুর মেজাজ রঙিন ছিল তখন।

মুন্নালালের কথায় যেন নবাবী মেজাজে হঠাৎ বিত্যুৎ খেলে গেল। বললে—লে আও নান্নেবাঈকো—

—যো হুকুম খোদাবন্দ —

তা এল নাম্নবাঈ। বড়বাড়ি যেন বছদিন পরে আবার হেসে উঠলো। আবার ঝাড়-লঠন জলে উঠলো নাচঘরে। আবার মোহর পড়লো রূপোর থালায়। সারেঙ্গীওয়ালা মাথা হেলিয়ে বাজায় আর নাম্নবাঈ-এর ঘাগরা ওড়ে। আতরদান থেকে আতরের ফোয়ারা ছোটে। ভৈরববাবু আজ নেই, তারকবাবু, মতিবাবু কেউ-ই নেই, তবু তাতে মেজবাবুর কিছু আসে যায় না। মেজবাবু একাই এক শ'। পায়ের পামশু কোথায় খুলে পড়ে গেল তার। পরনের কাপড় গেল খসে। অনেকদিনের পর আবার জমে উঠেছে নাচঘর। রূপের আর রূপোর বাহার খুলেছে বছদিন বাদে।

মেজবাবু চিৎকার করে উঠলো—কেয়াবাং—কেয়াবাং— নাম্নেবাঈ তথন মেজবাবুর চোখে চোখ রেখে গাইছে— 'নয়না না মেরে রাজা

ঘুঙ্ঘুট ঘটপট খোলে—'

হঠাৎ যেন সারেঙ্গীর তার ছিঁড়ে গেল।

মেজবাবু হঠাৎ একটা অক্ষুট আর্তনাদ করে তাকিয়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। নান্নেবাঈ ভয় পেয়ে গান থামিয়ে দিয়েছে। সারেক্ষীওয়ালা থামিয়ে দিয়েছে হাতের ছড়ি।

বেণী কাছে গিয়ে চিংকার করে ডাকলো—বাবু, মেজবাবু, ও মেজবাবু—

ভূতনাথের এ-সব শোনা, ঘটনা। রোজ ভোরবেলা বেরিয়ে যায় ভূতনাথ। আর আসে সেই রাত্রে। মেজবাবুর দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলতে হয়। শুধু কি মেজবাবু! বিধু সরকারই কি কম! হজনেই যেন যমের মতন খর-দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেলে বড়বাড়ি ছেড়ে দেবে ভূতনাথ। কিন্তু মনে হয়—এই সময়ে বৌঠানকে ছেড়ে চলে যাওয়াই কি উচিত হবে!

ছোটকর্তার তরফে এক-একদিন রান্না হতে দেরি হয়ে যায়। সেজখুড়ি সকালে উন্ধনে আগুন দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। বাজার তখনও আসেনি। ছোটকর্তার বিছানা সাফ করে, তাকে ওষুধ খাইয়ে, তার মুখ ধুইয়ে ছুটি পেতে বেলা হয়ে যায় বংশীর। তখন বাজারে যায়।

এক-একদিন টাকার বদলে সোনার ত্বল নিয়েই বাজার করতে যেতে হয়। ত্বল ভাঙিয়ে বাজারও আসে, ছোটমা'র একটা বোতলও আসে। ওটা বৌঠানের চাই। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে না পেলে কেমন যেন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ছোটমা'র। হাই ওঠে। ঘুম ভেঙেও যেন গা ম্যাজ-ম্যাজ করে।

ছোটমা বলে—এত দেরি কেন রে তোর বংশী ?

বংশী বলে—শুরুন শালাবাবু, কথা শুরুন, একা মানুষ কত দিকে দেখি বলুন তো—হাত তো ছটো।

ছোটমা বলে—আগে বোতলটা এনে দিয়ে, তারপর বাজারে গেলে পারতিস।

এদিকে সেজখুড়ি ওদিকে রাঙাঠাকমা। রাঙাঠাকমা এতদিন ভাঁড়ারের কাজ করে এসেছে। বুড়ো বয়েসে রান্নার কাজ করতে অসুবিধে হয় বৈ-কি! ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে একদিন হাতে পায়ে গরম ফ্যান পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে বড়-বড় ফোস্কা উঠলো। কিন্তু তাই নিয়েই কাজ করতে হয়। • বলে—কাজের কথা আর বলো না মা, কাজ কি একটা ? লোকই কমছে, কাজ তো আর তা বলে কমছে না—আমি যে কবে ছাড়া পাবো এই জেলখানা থেকে, ভগমান জানে!

সৌদামিনী বলে—মুখে আগুন ভগমানের, ঝাঁটা মারি অমন ভগমানকে। ভোলার বাপ বলতো, ফুলবউ চোখ থাকতে-থাকতে তিভুবন চিনে নাও—তা সেই ভোলার বাপ থাকলে আজ আর আমার ভাবনা—ভগমানের কি আকেল-গমিয় আছে মা, নইলে আমি পিদিম দিচ্ছি কার-না-কার ভিটেয়, আর আমার সোয়ামীর ভিটে আজ অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।

সহ্রমা পাঁচিলের ও-পাশ থেকে বলে—হাঁা লা সহু, গেরণ কখন লাগছে লা ?

সোদামিনী সলতে পাকাতে-পাকাতে বলে—তুই তো বাঁজা বিধবা, গেরণের থোঁজ তোর ক্যান লা! যখন একত্তোর ছিল বউমণিরা, তখন তোর হাতের জল তো খেতো না কেউ—এখন তুইও সতী হলি—কালে-কালে কতই দেখবো মা!

রাঙাঠাকমা ওদিক থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেদ করে—আজ কি রাঁধলি দেজখুড়ি ?

সেজখুড়ি বলে—ছটো তো মারুষ ভারী, তার আবার রান্না, তাও ছোটবাবু তো ভাত মুখে দেয় নাম মাত্তোর—আর ছোটমা'র পালা-পাকাণ লেগেই আছে সারা বছর।

বেশি-বেশি রান্নার হাত, অল্ল রান্নায় মন বসে না সেজখুড়ির। বেশি কুন উঠে আসে হাতে! বেশি মশলা, বেশি চিনি, বেশি বাটনা।

ছোটবাবৃকে খাইয়ে দিতে হয়। তবু মুখের স্বাদ আছে। বলে—থুঃ—থুঃ—। মুখে যেন লাগে না আর আগেকার মতো। ছোট-বাবু যখন খেতে বসতো আগে, চারপাশে সার-সার বাটি পড়তো গোল হয়ে। খেতো যে খুব তা নয়। সব জিনিষ একটু করে চেখে দেখতো বটে! তারিফ করতো রান্নার। রসিক মানুষ, কদর বুঝতো! কিন্তু আজকাল কিছুই ভালো লাগে না।

সেজখুড়ি বলে—এ কী রে বংশী—মুনে পুড়ে গিয়েছে যে ?

এই সব দেখে শুনে হাবুল দত্ত মেয়েকে বলে—এখানে থাকলে তোরও শরীর খারাপ হয়ে যাবে মা, পাথুরেঘাটাতেই চল স্বাই মিলে।

মেয়ে বললে—আমার শাশুড়ীর কী হবে, তার যে ছুঁচিবাই।
ছুট্কবাব্ সেবারও ফেল করেছে পরীক্ষায়! বার-বার পরীক্ষা
দিয়ে আর ফেল করে ছুট্কবাব্ যেন কেমন বিমর্থ হয়ে গিয়েছে।
আগেকার বন্ধ্-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন স্বাই যেন বিচ্ছিন্ন। কোলিয়ারিতে লোকশান হওয়াতে যেন ঘা খেয়েছে আরো বেশি।
তারই আগ্রহ ছিল স্ব চেয়ে বেশি। কাকাদের সে-ই বলে-কয়ে
নামিয়েছিল। এখন যেন লজ্জা করে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে
কথা বলতে লজ্জা। কোথাও যেন আশা নেই। চারিদিকেই

শুধু তুঃসংবাদ। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করাও ছেড়ে। দিয়েছে। পুরোনো বন্ধু-মোসায়েবরা প্রথম-প্রথম চেষ্টা করেছিল। সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসে দাঁড়াতো উঠোনে। বলে পাঠাতো—খবর দাও তো—বিশ্বস্তুর এসেছে।

ওপর থেকে খবর পাঠাতো ছুটুকবাব্—এখন নামবো না আমি —বল গে যা ওদের।

এমনি করে চলেছিল। কিন্তু নাল্লেবাঈ-এর নাচ গানের দিন ংযেদিন পেটে হঠাং একটা ব্যথা উঠলো মেজবাব্র, সেদিন রাজি । হয়ে গেল ছুটুকবাবু।

পরদিন সকাল বেলাই চার পাঁচখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ালো বড়বাড়ির উঠোনে। মাল-পত্তোর উঠলো গাড়িতে! ছুট্কবাব্ উঠলো। ছুট্কবাব্র বউ উঠলো। আর উঠলো বড়মা। সিদ্ধুর হাত ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বড়মা উঠলো গিয়ে গাড়িতে। কিন্তু কাঁদতে-কাঁদতেও বললে—গাড়ি যেন রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে যায়, বলে দিস ছুট্ক—নইলে অপথ-কুপথ দিয়ে যাবে ওরা, ক্সবেলায় চান করে মরতে হবে।

বেণারসীর থানের আঁচলে চোখ মুছতে-মুছতে বিদায় নিলে

শশ্র-বাড়ির গৃহলক্ষী। এ-বাড়ির বড়বউ। পাড়ার লোকজন, বউ

বি সবাই জানালার খড়খড়ি তুলে অবাক হয়ে দেখতে

লাগলো।

মেজবাবু নাচঘরে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়েছিল। বেবী গিয়ে বললে—বড়মা চলে যাড়েছন আজকে।

ভামাক খেতে লাগলো একমনে মেজবাবু। যেন শুনতেই পায়নি কথাটা। বেণী আর একবার বলতে যাচ্ছিলো কথাটা।

মেজবাবু চিংকার করে ধমক দিয়ে উঠলো—চোপরাও হারাম-জ্বাদ্—

এ-সব ঘটনাও বংশীর কাছে শোনা। এ-রকম যে হবে তা যেন
ভূতনাথের জানা ছিল। কিছুই যেন অবিশ্বাস্ত নয়। অপ্রত্যাশিত
নয়। ভূতনাথ যেন প্রতীক্ষার আশঙ্কায় জর্জরিত হয়ে গিয়েছে। ওই
ভিঠোনের ইটের ফাঁক দিয়ে ঘাস গজাতে শুরু করেছে। আস্তাবলন্রাড়ির দেয়ালে ঝুল জমেছে। মিয়াজ্ঞান নেই, ইয়াসিন নেই,

আব্বাসও নেই। ইব্রাহিম টিম-টিম করে টিকে আছে বটে কিস্কুতি হৈ আর ক'দিন।

वःश्री त्मिष्ति हर्शेष वलाल—क्षात्ति—भानावात्, कान त्मक्षवात्र्खः हरन याटकः।

- —কোথায় গ্
- গরাণহাটায়। মেজবাবুর শশুরের বাড়িতে।

পরদিন <sup>ব</sup>ভোর বেলা থেকেই ঠেলাগাড়ি এল অনেকগুলো। বিধু সরকার নিজে তদারক করছে।

—উহুঁ, হলো না, অমন করে তুললে, কাঠের জিনিষ, দাগালাগবে যে।

আগাগোড়া হাতির দাঁতের কাজ করা পালঙ একখানা। আর তার সঙ্গে মিলিয়ে মশারি টাঙাবার ছত্রি! বড় দামী জিনিষ। সাবধানে নিতে হয়। বাক্স, প্যাটরা, সিন্ধুক, আলমারি, মেজগিন্ধীর পুতৃলের বাক্স, পায়রার খোপ, মেজবাব্র গরু-বাছুর, বিছানা-বালিশ, ভাঁড়ারের বাসন, কেঠো, কুলো, ডালা। সবই তো ভাগ হয়ে গিয়েছিল আগে। কত যে জিনিষ। জিনিষের আর শেষ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ঠেলাগাড়ি আসছে, মাল তুলছে আর চলে যাচ্ছে। বিধু সরকারেরও সকাল থেকে নাওয়া নেই, খাওয়া।

বিকেল নাগাদ ইবাহিম গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়ালো গাড়ি-বারান্দার তলায়। আজ সে আবার উর্দি পরেছে, তকমা এঁটেছে গায়ে। চং-চং করে ঘণ্টা বংজিয়ে দিলে একবার।

মেজবাবু মলমলের পাঞ্জাবী চড়ালে। কানে গায়ে আতর লাগিয়ে দিলে বেণী। পামশু বেরোলো। চুনোট করা চাদরঃ বেরোলো। তারপর মেজবাবু বললে—ছড়িটা দে আমার।

মেজবাব্ ছড়ি নিয়ে গট-গট করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে যেন কী ভেবে ঘুরে দাঁড়ান। তারপর দোতলার বারান্দা দিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়ান ছোটকর্তার ঘরের সামনে। কত বছর পরে। আবার এ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ান মেজবাব্ মনেই পড়ে না। আগে যখন ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছে তুজনে তখন যেন স্তিতাকারের আপনার ছিল। বড় হবার পর, বিশেষ করে বিশ্লে

করার পর আর কখনও কথা বলার প্রয়োজন হয়নি। সুখচর থেকে খাজনা এসেছে, জমা হয়েছে খাজাঞীখানার খাতায়, জমীদারির আয় পাহাড় হয়ে জমেছে সিন্দুকের ভেতর। যে-যার নিজের-নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। কেউ কারো প্রতিবন্ধক হয়নি, কারোর জস্তে কারোর আটকায়ওনি কিছু, অনায়াস গতিতে সংসার চলে এসেছিল। কিন্তু আজ মেজবাবু অনেক কথা বলবার জস্তেই প্রস্তুত ছিল বুঝি।

বংশীই প্রথমে দেখতে পেয়েছে। বললে—ছোটবাবু ঘুমোচ্ছে আজে।

ঘুমোচ্ছে! খানিক কী ভেবে নিয়ে মেজবাবু বললে—তবে থাক। বংশী বললে—না মেজবাবু, আমি ডেকে দিচ্ছি—বস্থন।

বংশী ছোটবাব্র কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগলো
—ছোটবাবু, ও ছোটবাবু—

ছোটবাবুর পালঙটাও হাতির দাঁতের কাজ করা। তার ওপর মিনে করিয়ে নিয়েছিল ছোটবাবু পরে। কাপড় চোপড়গুলো সামলে দিলে বংশী। ক'দিন দাড়ি কামাতে আসেনি বুঝি নাপিত। মেঝের ওপর একটা পিকদানি। মালিশের শিশি। পাথরের খল।

ছোটবাবু হঠাৎ চোথ মেললে। সামনে চোথ চেয়েই দেখলে— মেজদাদামণি! কেমন যেন ভাসা-ভাসা চাউনি ছোটবাবুর।

মেজবাবু কী বলবে বুঝতে না পেরে ছড়িটা একবার ঘুরিয়ে বললে—চললুম রে মিঠু!

এতদিন পরে নিজের ডাক নামটা শ্বনে ছোটবাবুর কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল সব। কিন্তু ভালো করে দৃষ্টি দিতেই দেখলে মেজদাদামনি তখন চলে গিয়েছে।

খিড়কির দরজা দিয়ে নামবে মেজগিন্নী। জিনিষপত্র সবই চলে গিয়েছে। বাঘবন্দির ছককাটা জায়গাটার ওপর দাঁড়িয়েছিল মেজ-গিন্নী। গিরি বললে—চলো মেজমা, বেণী ডাকছে ওদিকে—

মেজগিন্নী পায়ে-পায়ে গিয়ে দেয়ালের দরজাটা খুলে ডাকলে—
ছুটি, কী করছিস ?

চিন্তা দেখতে পেয়ে বললে—ছোটমা, বাইরে এসো তো একবার। ছোটনা ঘুমোচ্ছিলো বুঝি। চোথ মুছতে-মুছতে মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে দাঁড়ালো।

মেজগিন্ধী ছোটমা'র চিবৃকে হাত দিলে—সাবধানে থাকিস ছুটি—কী আর বলবো তোকে।

- —চললে মেজদি ?
- —কী আর করি বল, বড়দিই রইলেন না, বাড়ি যেন খাঁ-খাঁ করছে—আর থাকা যায় এখানে গ
- —আমি কিন্তু থাকবো মেজদি, আমি আর কোন্ চুলোয় যাবো—বলে খিল-খিল করে হেসে উঠলো ছোটমা।

মেজগিন্নী বললে—তোর মেজভাস্থরেরও তো অস্থথের শরীর, তাই বাবা আর ছাড়লে না। তারপর চিন্তার দিকে চেয়ে বললে—দেখিস তোর ছোটমাকে—কী আর বলবো—চলি।

চিন্তা হঠাৎ গলায় আঁচল দিয়ে ছ'হাত দূরে মাটিতে ঢিপ করে একটা প্রণাম করলে।

তারপর থিড়কির দরজা দিয়ে বেরুলো মেজগিন্নীর গাড়ি আর সদর-গেট দিয়ে বেরুলো মেজবাবুর। একে-একে বেণীও গেল। রাঙাঠাকমাও গেল। সোদামিনীও গেল।

বংশী বললে-এবার ?

কাঁকা উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেন কালা পেতে লাগলো ভূতনাথের। ভাঙনের পালা যথন শুক্ত হয়েছে, তথন এর শেষ কেমন করে হবে কে বলতে পারে! একবার মনে হলো পালিয়েই যাবে সে। কাউকে বলরে না! বংশীকেও না, বোঠানকেও না। কেউ জানবে না। কাকেও তার ঠিকানা জানাবে না। একেবারে এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে। শুধু জবার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলেই তার যেন সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। ভবানীপুরেই সে একটা বাসা করবে। ওখানে গেলে আর এসব কথা মনে পড়বে না। নতুন করে শুক্ত করবে তার শহর-বাস। আজো মনে পড়ে—সেদিন বড়বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন বড় মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল—সব মিথ্যে। কোনো কিছুর মূল্য নেই মানুষের সংসারে। এত বড় বাড়ির ভেতরে তেওলার এককোণে কেবল একটি প্রাণী,

আর দোতলার একটি ঘরে শুধু আর একটি মুমূর্। এখানে কেমন করে বাস করবে সে!

বংশী বললে—ছোটমা'র একটা ব্যবস্থা হলে আমিও চিস্তাকে নিয়ে দেশে চলে যাবো হুজুর।

ভূতনাথ বললে—আর ছোটবাবু—ছোটবাবুকে কে দেখবে ?
—ওই মুখেই শুধু বলি শালাবাবু, সত্যি কি আর যেতে পারবো
শেষ পর্যন্ত!

ভূতনাথেরও যেন সেই একই সমস্তা। বদরিকাবাবু প্রথমেই সাবধান করে দিয়েছিল। তথনই কোথাও চলে গেলে ভালো হতো। কিন্তু কোথায়ই বা সে যেতো! তথন একটা মাত্র উপায় ছিল নিবারণদের আড্ডা। ওদের সঙ্গে মিশে গেলে হয় তো জীবনটা অন্ত দিকে মোড় ঘুরে যেতো। যে-কলকাতার আদি ইতিহাস শুনেছে সে বদরিকাবাবুর কাছে, সে-কলকাতা আবার নতুন করে দেখতে পেতো। যে-কলকাতার দেওয়ান ছিল গোবিন্দ্রাম মিত্র সেই কলকাতা এখন ভারতবর্ষের কেন্দ্র হাঁই উঠেছে। সে-দৃশ্য দেখেছে ভূতনাথ। একদিন কিংসফোর্ড সাহেব রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সঙ্গে আছে তুজন বডিগার্ড।

পেছন থেকে কারা য়েন বলে উঠলো—বন্দে মাতরম্—
কিংসফোর্ড সাহেব থেমে দাঁড়ায়।—কোন্ হ্যায়—কোন্ হ্যায়—
কিন্তু যারা চেঁচিয়েছিল, তারা তখন পালিয়েছে। সাহেব রাগে
বিজ-বিজ করে গালাগালি দেয়—শালা নেটিভ রাসকেল—

হঠাৎ ওপাশ থেকে তুজন ছোট-ছোট ছেলে আবার চেঁচিয়ে ওঠে—বন্দে মাতরম্—

সাহেব এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে। বলে—পাকড়ো—পাকড়ো রাসকেল লোগকো— কিন্তু ধরতে পারা যায় না কাউকেই।

সক্ষের একজন বভিগার্ড বলে—সাহেব ঘর চলিয়ে।
সাহেব চিংকার করে ওঠে—চোপরাও—
এমন সময় একজন ছেলে সামনে এসে বলে—সাহেব সেলাম।
সাহেব পকেট থেকে চকলেট বার করে বলে—গুড বয়।
চকলেটটা নিয়েই ছেলেটি কিন্তু আবার বলে ওঠে—
বন্ডেমাটরম্—

সাহেব ছড়ি নিয়ে মারতে ছোটে—রাসকেল—ইম্প্···ছেলেটা তথন দৌড়ে পালিয়েছে। সাহেব বলে—This horrible Bandemataram will make me mad···

নিবারণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন। বৃড় ব্যস্ত ভাব! বললে—ভূতনাথবাবু না ?

ভূতনাথ তখন সাইকেল-এ চড়ে আপিস থেকে ফিরছিল। নেমে পড়লো। বললে—কী খবর তোমাদের নিবারণ ?

নিবারণ বললে—আমাদের কাজ তো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, দেখেন নি ?

দেখেছে বৈ-কি ভূতনাথ। খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে ভূতনাথের। বড়-বড় অক্ষরে কোনো দিন লেখা থাকে— "ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন সাহেবের উপর গুলী।" কখনও থাকে—"বাংলা দেশে স্বদেশী ডাকাতের উৎপাত"। আবার কখনও থাকে—"ছোটলাট সাহেবের ট্রেনে বোমা"।

নিবার্নণের গায়ে দেশি কাপড় জামা। বিলিতি কাপড় কেনা বয়কট করেছে অনেকে। সেদিন রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে ভূতনাথ গান শুনেছিল—'বলিহারি পাড়ের বাহার স্বদেশী শাড়ি'।

निवातन वलाल-वित्रभारल कनकारत्र राय्य हिल-कारनन ?

- ––শুনেছি।
- —রস্থল সাহেব প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন, কেম্প সাহেবকে জব্দ করা হয়েছে খুব!
  - —কেম্প সাহেব কে <u>গ</u>
- —পুলিশের কর্তা—আর এমার্সন সাহেব ওথানকার ম্যাজিস্টে ট।
  —বলেছিল—কেউ 'বন্দে মাতরম্' বলতে পারবে না। স্থরেন
  বাজুজ্জে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিংকার করে বললেন—'বন্দে মাতরম্'
  —সে সব অনেক কাগু, খবরের কাগজে সব তো বেরোয়নি, আমি
  নিজের চোখে যে-সব দেখে এসেছিলাম—আর তাই নিয়ে গান
  বেঁধেছেন কাব্যবিশারদ, শোনেননি ?
  - —কোন্ গানটা ?

নিবারণ বললে—গান তো অনেক বেঁধেছেন—কিন্তু এই গানটাই সব চেয়ে ভালো— আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হলো লাঠির ঘায় ওই যে মায়ের জয় গেয়ে যায়। রক্ত বইছে শতধার নাইকো শক্তি চলিবার এরা, মার থেয়ে কেউ মা ভোলে না, সহে অত্যাচার! এত পড়ছে লাঠি ঝরছে রুধির তবু হাত তোলে না কারু গায়।

সেদিন বেশি সময় ছিল না। নিবারণও বৃঝি কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু বড়বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে নিবারণের কথাটাও মনে পড়লো ভূতনাথের। সামাত্ত পুঁজি, সামাত্ত কামনা, কোনোদিন বড় কিছুর স্বপ্ন দেখেনি সে। কেমন যেন ভয় করে। মৃত্যুর ভয় নয়। কিন্তু সে কি পারবে. ? ব্রজরাখাল তো তাকে বলেনি ও-পথে যেতে। তার নিজেরও তো অন্ত পথ। তবে কোন্টা সঠিক পথ, কে বলে দেবে।

একবার নিবারণকে ওরই ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল ভূতনাথ— ব্রজরাখালবাবুর খবর কিছু জানো নিবারণ ?

-ना।

ি — কিন্তু আমার এক-একবার মনে হয় তোমাদের দলে ডুকি।

নিবারণ বললে— একদিন তো বলেছিলাম আপনাকে আসতে — সেদিন এলেন না।

· — আজ কিন্তু আমি বদলে গিয়েছি—বিবেকানন্দের পথ আমার বড় শক্ত লাগে, কিন্তু তোমাদের কাজ আমি পারবো।

নিবারণ বললে—স্বামী বিবেকানন্দ তো উল্টো কিছু বলেননি— আপনি অরবিন্দ ঘোষের লেখা পড়ছেন ?

ভূতনাথ বললে—ওই 'বন্দে মাতরম্' কাগজে যা লেখেন পড়েছি—কিন্তু...

—পড়ে দেখবেন, অরবিন্দ ঘোষ যা বলেন স্বামী বিবেকানন্দ সেই কথাই বলেছিলেন চার-পাঁচ বছর আগে—পড়ে দেখবেন আপনি, আমি আপনাকে বই দেবো।

কিন্তু ভূতনাথ রূপচাঁদবাবুর লাইত্রেরীতে থোঁজ করে সে-বই

পড়েছিল। তখন খুব পড়ার নেশা ছিল ভূতনাথের। বড়বাড়িক্স লাইব্রেরী-ঘরে কতদিন সকাল থেকে সদ্ধ্যে পর্যন্ত বই মুখে দিয়েই কেটে গিয়েছে তার। রূপচাঁদবাবুর লাইব্রেরীতেও কভ দামী-দামী বই ছিল। অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন—

Vivekananda was a very lion among men. We perceive his influence still working gigantically. We know not well how, we know not where, in something not yet formed, something leonine, grand intuitive upheaving that has entered the soul of India and we say—Behold! Vivekananda still lives, in the soul of the mother and in the souls of the children.

ভূতনাথ আর একটা প্রশ্ন করেছিল নিবারণকে।—আচ্ছা, বঙ্গভঙ্গ যে হলো—তা কি আর রদ হবে ভাবছো ?

নিবারণ পায়ের জুতোটা মাটিতে ঠুকে বলেছিল—রদ করতেই হবে, স্বামিজী বলেছেন—সাধনা করলে সিদ্ধি লাভ অনিবার্য। আমাদের এও তো সাধনা—কদমদাকে শিবনাথকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছে—কিন্তু আমরা তো দমিনি—আমাদের 'যুবক–সজ্বে'র এখন কত মেস্বার জানেন—পাঁচ শ' একত্রিশ জন—অপচপ্রথমে তো মোটে তিন-চার জনে মিলে আরম্ভ করেছিলাম।

ভূতনাথের মনে পড়লো—সেই বড়বাজারে চাকরির চেষ্টায়্ব যখন ঘুরতো রোজ, সেই সময়েই প্রথম শুনেছিল। সেই দোকান— পাট বন্ধ হওয়া, অরন্ধন, রাখা বেঁধে দেওয়া। অথচ মেজবাবু কিছুই মানেনি। গেট বন্ধ করে দিয়েছিল পাছে ভলাটিয়াররা এসে বাজি চড়াও করে। সেই দিনভূতনাথেরও যেন মনে হয়েছিল—এ-সব করে কী হবে! বিলিতি কাপড় পোড়ানো! দিশি জিনিষ কেনা! সব মিছে। ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেদ করলে—আচ্ছা, স্বামীঃ বিবেকানলকে তা হলে তোমরা মানো!

—মানি মানে, স্বামী বিবেকানন্দই তো আমাদের গুরু, আমাদের সভ্যে কেউ মেম্বার হলে তাকে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দের বই-ই তো পড়তে দিই, ওঁকে মানবো না—কী যে বলেন আপনি! —আচ্ছা, তা হলে ব্রজরাখালও তো বিবেকানন্দর ভক্ত, সে কেন তোমাদের কাজে যোগ দিলে না ?

নিবারণ হাসলো। বললে—বড় শক্ত প্রশ্ন তুললেন আপনি ভূতনাথবাবু, কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি এর আলোচনা হয়? একদিন আসবেন আমাদের ওথানে—কেমন ?

কিন্তু যেদিন প্রথম খবরের কাগজে বেরুলো সেই মুরারীপুকুরের খবর। মনে আছে, ৩২ নম্বর মুরারীপুকুর রোড। কি ভয়ানক কাণ্ড!

নিবারণের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলার পর রাস্তায় আসতে-আসতে হঠাৎ মনে হলো যেন আর একজন কে তার সঙ্গে-সঙ্গে আসছে। সে-ও সাইকেল-এ চড়ে আসছে। পেছনে ফিরে একবার চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। তখনও আসছে। তাড়াতাড়ি সাইকেল চালিয়ে চলে আসবার চেষ্টা করলে ভূতনাথ। অনেক ঘোরা পথ দিয়ে বাড়ি এসে পৌছলো যখন ভূতনাথ, তখন আর তাকে দেখা যায়নি।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যেবেলা বড়বাড়ির সামনেই গলির ওপর যেন সেই লোকটাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল আবার। কমলালের্ রং-এর একটা আলোয়ান গায়ে। মুখে যেন বসস্তের দাগ। সেই স্পৃষ্ট সেদিনকার চেহারা।

একদিন বংশীকে ভূতনাথ জিজেস করেছিল—ও লোকটা কে বংশী, দাঁড়িয়ে থাকে আর রোজ আমার পেছন-পেছন ঘোরে ?

বংশী খানিকক্ষণ দেখলে ভালো করে। তারপর বললে—কে আমার, এমনি রাস্তার লোক হবে।

—রাস্তার লোক তা আমার পেছন-পৈছন যায় কেন <u>?</u>

যেখানে গিয়েছে ভূতনাথ ক'দিন, সেখানেই সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরেছে। তারপর যখন ছুটুকবাবু, মেজবাবু সবাই বড়বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে, ফাঁকা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে উঠোন, গেট-এ কেউ পাহারায় নেই—তখনও মনে হয় যেন চট করে কে যেন তাকে দেখে সরে গেল সামনে থেকে। উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে সেদিন আবার ভূতনাথ বললে—ওই যে বংশী, সেই লোকটা!

ি বংশী বললে—কই, কোন্দিকে ? বংশী হাঁ করে অন্ধকার গেট-এর দিকে চেয়ে দেখতে থাকে। আজকাল কিন্তু সন্ধ্যে হবার সঙ্গে-সঙ্গে বংশী গেট-এ তালা বন্ধ করে দেয়। আর তো কেউ যাবার-আসবার নেই। সন্ধ্যে-বিলাই বড়বাড়ি নিঝুম হয়ে যায়। আলোগুলো নিবিয়ে রাখে বংশী। মিছিমিছি আলো জাললেই তো পয়সা খরচ। আর ছোটবাবৃও তো বাইরে যায় না। কে আর রাত ভোর করে বাড়ি ফিরবে। ভূতনাথের যখন দেরি হয় ফিরতে, তার কাছে চাবি থাকে আলাদা। একলা চাবি খুলে ঢোকে, তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে চোরকুঠুরিতে গিয়ে শোয়। চোরকুঠুরিতে যদি অস্থবিধে হয়, অক্ত অনেক ঘর পড়ে আছে, যেখানে খুশি গিয়ে শোও। বৈঠকখানাটা সেইদিন থেকে বন্ধই থাকে। সেই বদরিকাবাবৃর আত্মহত্যাকরবার পরদিন থেকে। ও-ঘরে কেউ ঢোকে না। ঢোকবার প্রয়োজনও হয় না কারো। বদরিকাবাবৃ হাসপাতালে যাবার পথেই শেষ নিঃশাস ফেলেছে। তবু মনে হয়, এখানের এই ঘরটার মধ্যেই যেন তার আত্মা কোথাও লুকিয়ে আছে! কোথাও কোনো অভিসন্ধি নিয়ে ঘুরে-ফিরে বেড়ায় এখানে। ভয় করে সকলের।

সেদিন কিন্তু বনমালী সরকার লেন-এর ওপর তেমনি আর এক-জ্বন কে এসে দাঁডালো।

ভূতনাথ বলে—ওই দেখ বংশী—ওই—

- —কই ? কে ?
- ওই, ওই যে—

কিন্ত এবার বংশী দেখতে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তালা খুলে দেয়। বলে—এ যে ননীবাবুর ম্যানেন্সার আছে।

বেশ বয়েস হয়েছে ম্যানেজারের। হাতে ক্যামবিশের পেটফোলা ব্যাগ। বোগা-রোগা চেহারা। ছু চলো একজোড়া গোঁফ মুখের তু'পাশে। অন্ধকারে যেন সেই আলোয়ান-গায়ে লোকটার মতোই দেখাচ্ছিলো। ভেতরে চুকে লোকটা বলে—মেজবাবু কোথায়—মেজবাবু ?

বংশী বলে—মেজবাবু তো আর এ-বাড়িতে থাকে না।

- —থাকে না ? কোথায় থাকে তবে ? দেখো দিকিনি কী গেরো!
- --- গরাণহাটায়।

লোকটা যেন একটু ভাবলে!

## वःभी वलल--- आं त्राखित्रत्वा (कन ग्रातिकात्वात् ?

— আরে বেরিয়েছি সেই সকালবেলায়, সারা কলকাতা চষছি, চষতে-চষতে এই এখন এলাম বৌবাজার, তারপর এখন আবার যাবো পটলডাঙা, সেখান থেকে হিসেব ব্ঝিয়ে দিয়ে তবে ঘর—তা এখেনে আজকাল থাকে কে ?

বংশী বললে—আর ছুট্কবাবৃও চলে গেল পাথুরেঘাটায়, থাকে এক ছোটবাবৃ, তা ছোটবাবৃ তো রোগে ভুগছে—উঠতেই পারে না বিছানা ছেড়ে।

ম্যানেজার বলে—তা হলে টাকা দেবে কে ? তিন মাস যে বাকি পড়লো সেটা কে দেখবে—হজ্জতে ফেললে দেখছি গো।

তারপর পেটফোলা ব্যাগটা খুলে কী যেন খুঁজতে লাগলো ম্যানেজার। বললে—আলোটা জালো দিকিনি, খুঁজে পাচ্ছিনে কাগজটা। আলোর তলায় এসে একখানা ভাঁজ করা কাগজ তুলে ম্যানেজার দিলে বংশীর হাতে।

—কীসের কাগজ ম্যানেজারবাবু ?

—এ কাগজটা দিও দিকি তোমার ছোটবাবৃকে, বাবু পড়লেই বুঝতে পারবেন, সাপও নেই, ব্যাঙও নেই, সোজা করে লেখা আছে।

वः नी वलाल — की आएइ थूल हे वलून ना ?

ম্যানেজার যেন বিরক্ত হলো। বললে—আরে বাবা, নোটিশ, নোটিশ! বাড়ি ছাড়ার নোটিশ! সব জিনিষ চাকর মামুষের জানা কী দরকার! যাই আবার সেই পটলডাঙায়, না মলে আর পাপ ঘুচবে না। তারা ব্রহ্মময়ী—

ম্যানেজার চলে গেল।

वःभी वलल-एनथून তো भानावात्, की निर्थट ?

ভূতনাথ কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলো। এতদারা জানানো হইতেছে যে···ইত্যাদি, ইত্যাদি। বন্ধকী সম্পত্তির বাবদ একুনে এত টাকা পাওনা হইয়াছে, গত তিন মাস যাবং কোনো টাকা না পাওয়াতে বাড়ি ছাড়িয়া দিবার নোটিশ দেওয়া যাইতেছে, অন্তথা আদালতের সাহায্যে দখলীকারদের উংখাত করা হইবেক।···

বংশী বললে—বাড়ি ছাড়তে হবে নাকি শালাবাবু ?

- —সেই রকমই তো লিখেছে।
- সে কী করে হবে শালাবাব্, বাড়ি ছেড়ে অমনি গেলেই হলো ?

ভূতনাথও যেন কেমন হতবৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে। সত্যি কি শেষ পর্যন্ত তাই হবে! ভূতনাথ বললে—ম্যানেজার কি চলে গেল !

- —ডাকবো শালাবাবু ?
- —ডাক, ডাক তো একবার।

বংশী সেইখানে দাঁড়িয়েই চিংকার করে ডাকতে লাগলো—ও ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজার বোধ হয় ততক্ষণে অনেক দূর চলে গিয়েছে। বংশী দৌড়ে গেল পেছন-পেছন। বনমালী সরকার লেন-এ তখন বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ত্র'-একটা দোকানে শুধু আলো জ্বালিয়েছে ওদিকে। বড়বাড়িতে উঠোনটা কিন্তু সকলের চেয়ে যেন বেশি নির্জন। বিমৃঢ়ের মতন এখানে দাঁড়িয়ে একটু-একটু ভয় করে ভূতনাথের। মেজবাবুর পায়রার খোপগুলো খালি পড়ে ছিল কয়েকটা। তারই মধ্যে কয়েক জোড়া গোলা পায়রা এসে বাসা বেঁধেছে। অন্ধকার রাত্রে এক-এক সময়ে তারা বক্-বক্-বক্ম করে ওঠে আচমকা। ঝটাপট শব্দ হয় হঠাৎ! তারপর আবার চুপ হয়ে যায় সব। ইব্রাহিমের ঘরের ছাদের সামনে বাক্সবাতিটা ঝুলে আছে তো ঝুলেই আছে। অন্ধকারে মনে হয় বুঝি একটা বাহুড়। বাহুড়ের মতই নিঃশব্দে ঝোলে আর বাতাস পেলেই দোলে। একটা ইত্বর উঠোনের এ-কোণ থেকে ও-কোণে দৌড়ে যাবার সময় পায়ে শুকনো পাতা লাগলে খড়-খড় শব্দ ওঠে। শুধু ভূতনাথ নয় যেন ইতুরটাও চমকে ওঠে নিজে। রাল্লাবাড়ির পেছনে যখন বংশী বসে-বসে হাতৃড়ি দিয়ে কয়লা ভাঙে, সমস্ত বড়বাড়িতে সে-শব্দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ফাঁকা-ফাঁকা ঘরগুলো গুম-গুম করে ওঠে। ঝন-ঝন করে লোহার শেকল আর কড়াগুলো বেজে ওঠে। ভূতনাথের মনে হয় বদরিকবাব যেন বলে—কেমন, বলেছিলাম ক্রিনা, কেমন!

দেউড়িতে আর কেউ ঘণ্টা বাজায় না আগেকার মতো। ঘণ্টাটা তো ঝুলছে কিন্তু বাজাবে কে! ঘড়িগুলো তো সব বদরিকাবাবু আগুনে পুড়িয়েছে কিন্তু সময় কি থেমেছে সে-জ্বন্যে! সময় জানবার অবশ্য দরকার হয় না আর কারো। কেউ ইঙ্কুলেও যায় না, কেউ আপিসেও যায় না। সময় বেঁধে ঘুম থেকে উঠে রাল্লা চড়াবার দরকার নেই আর। দারোয়ান নেই যে ডিউটি বদল হবে ঘড়ি দেখে। ছুটুকবাবু নেই যে, পরীক্ষার পড়া করবে ঘড়ি দেখে, কিন্তা ঘড়ি দেখে রাগ-রাগিণী শুরু হবে আর গানের আসর জমবে। ঘড়ি দেখে ঘাড়ার ডলাই-মলাই আর দানা খাওয়ানোর দরকার নেই। এখন সুর্য মাথার ওপর উঠলে বুঝতে হয় বারোটা বেজেছে, সুর্য ডুবে গোলে বুঝতে হয় সদ্ঘো হলো। ঘড়ি নেই কিন্তু তবু সময় কি থেমে থেকেছে ? বদরিকাবাবু বড়বাড়ির সব ঘড়ি না হয় পুড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু সূর্য কি উঠেছে না ?

ভূতনাথ বেশ বৃঝতে পারে, বড়বাড়ির স্থ্যদিই বা ড়বেছে কিন্তু স্থ্ উঠেছে আর এক জায়গায়, উদয় হচ্ছে আর এক পাড়ায়। সেখানে রূপচাঁদবাব্র বাড়ি উঠছে হাজারে-হাজারে। সেখানে আর এক মালুষের দল আর এক সভ্যতার পত্তন করছে। সেমারুষেরা হয় তো এত বড় নয়, এত অভিজ্ঞাত নয়, তাদের বাড়িতে ঘরে-ঘরে হয় তো এত ঘোড়া, পাল্কি, মেয়েমালুয়, ক্রহাম, ল্যাণ্ডোলেট নেই, তাদের বউরা হয় তো হীরের নাকছাবি পরে না, পুভূলের বিয়েতে বারো হাজার টাকা ওড়ায় না, একটা চীনে-অর্কিড গাছের চারা তিন শ' টাকার দরে নীলেমে কিনে বিলিয়ে দেয় না, পুরুষরা রাজাবাহাত্র খেতাব পায় না—তব্ রাত্রে তারা বাড়িতে ঘুমায়, ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে, পরের পরিশ্রমের আয়ের ওপর ভাগ বসায় না। তারা হেঁটে আপিসে যায়, রাষ্টি হলে মাথায় ছাতা দেয়, তারা খেটে খায়। স্বাই তারা ননীলালের মতো বড়লোক হয় তো নয় কিন্তু কেউ স্ক্লবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কেউ বা উকিল, ব্যারিস্টার, আপিস-কেরানী, মুহুরী, ব্যাঙ্কার।

ভাবতে-ভাবতে ভাবনার তলায় তলিয়ে যায় ভূতনাথ। সে কোন্ ১৩৪৫ সালের কথা। কোন্ এক গির্জার ঘড়িতে প্রথম বৃঝি বেজে উঠেছিল যন্ত্রযুগের আগমনী। কিন্তু কে জানতো একদিন সেই ঘড়িই মধ্যযুগের সেই মহাকালের কল্পনা-সৌধ ধূলিসাৎ করে দেবে ? ঘণ্টা মিনিট আর সেকেণ্ডে মহাকালকে খণ্ড-খণ্ড করে সময়ের ক্ষয়ের অক্ষয় ইভিহাস রচনা করবে ? মহাকালকে টুকরোটুকরো করে কেটে অভিজাতের আভিজাত্য হরণ করবে ? এই
ঘড়িই বৃঝি মহাকালের কল্পনা ধ্বংস করে প্রথম জানিয়ে দিলে—
গগনচুখী গির্জার গস্থুজ, মসজিদের মিনার আর মন্দিরের চূড়ো
শাশ্বতও নয়, সনাতনও নয়। সে বললে—ধর্ম, দেবতা আর
বামুনদের প্রভাব প্রতিপত্তি উপদেশ সমস্ত কল্পনা—সমস্ত ছলনা,
সভিয় শুধু পায়ের তলার মাটি আর এই ভালোয় মন্দে মেশানো
মায়্রয়। 'সবার উপরে মায়্রয় সভ্য'—একথা চণ্ডীদাসের বহু আগে
বলে গিয়েছে ঘড়ি। বলে গিয়েছে—মায়্রয়ই কেবল সভ্যি নয়, তার
চিবিশটা ঘণ্টা সভ্যি, চৌদ্দ শ' চল্লিশ মিনিট সভ্যি, ছিয়াশি হাজার
চার শ' সেকেণ্ডও সভ্যি। আরো বলেছে—হিসেবের গণ্ডী দিয়ে
সময়কে মেপে-মেপে চলতে হবে, আরো সব জিনিষের মতো
সময়েরও মূল্য আছে, বৈদ্র্যমণি, হিরণ্যমণি আর কৌল্ভভমণি
চৌধুরীদের মতো সময়ের অপব্যয়় করলে সে তার প্রতিশোধ
নেবেই।

বদরিকাবাবুর কাছে শোনা কথাগুলো এই বড়বাড়ির অন্ধকার আবহাওয়ায় যেন মুখর হয়ে ওঠে আজকাল।

বদরিকাবাবু বলতো—Time is Money.

আর ননীলাল বলতো—God is Money.

সত্যিই সময় তো থেমে থাকেনি। বদরিকাবাবু ঘৃড়ি পুড়িয়ে দিয়ে কি তার নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল ? কিন্তু সময় তো তার নিজের পথেই এগিয়ে গিয়েছে। কারোর মুখের দিকেই চায়নি সে। যেমন চায়নি চৌধুরীদের মুখ, তেমনি চায়নি লর্ড কার্জনের।

১৮৯৯ সালের ৬ই জামুয়ারী লর্ড কার্জন এল বড়লাট হয়ে। যে-কার্জনের পরিকল্পনায় বাঙলাদেশ হু'ভাগ হয়ে গেল, সেই কার্জনকেই আবার শেষ পর্যস্ত সময়ের ফেরে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে চলে যেতে হলো নিজের দেশে। সে-তারিখটাও মনে আছে ভূতনাথের। ১২ই আগস্ট, ১৯০৫ সালে। কিন্তু সময় তা বলে চুপ করে বলে থাকেনি। গ্রামে-গ্রামে 'অমুশীলন-সমিতি' গড়ে উঠেছে ভ্রম। নিবারণদের দল বিলিভি কাপড় পুড়িয়েছে, বোমা ফেলেছে,

লাঠি খেলেছে। ভাবতে গিয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে গায়ে। সে দৃষ্ঠা যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

রাজা স্থবোধ মল্লিকের বাড়ি। আধো-অন্ধকার ঘরের ভেতর ভালো করে সব নজরে পড়ে না। ঘরের মধ্যে এক সঙ্গে বসে আছেন তিনজন। অরবিন্দ ঘোষ, স্থবোধ মল্লিক আর পি. মিত্তির। আর ঘরের চার পাশে বসে আছে আরো ক'জন। বারীন ঘোষ বসে আছে তাদের মধ্যে এক পাশে।

হঠাৎ বারীন উঠে বললে—কিংসফোর্ড সাহেবের অত্যাচারের মাত্রা দিন-দিন বেড়ে চলেছে—আপনারা বিচার করুন এর— এর বিহিত করুন।

পি. মিত্তির নড়ে উঠলেন—Yes, Kingsford must die! অরবিন্দ ঘোষ বললেন—I concur.

রাজা স্থবোধ মল্লিক বললেন—I concur.

ঘরের অন্ধকার হঠাৎ আরো যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে এল।

এ-ঘটনার অনেক বছর পরে নিবারণের মুখেই এ সঁব শোনা।
কিন্তু সে বোধ হয় ১৯১১ সালের পরের কথা। সেই বছরই দরবার
হলো দিল্লীতে। বাঙলাদেশ জোড়া লাগলো আবার। আরু
কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে গেল দিল্লীতে। সেই ১২ই
ডিসেম্বরের রাত্রেই রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল নিবারণের
সঙ্গে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।



ম্যানেজারের সঙ্গে আর একদিন দেখা হয়ে গেল হঠাং। বার-শিমলেয় যাবার পথে ম্যানেজারও আসছিল ওদিক থেকে। হাতে সেই পেটফোলা ব্যাগ। রোগা-রোগা চেহারা। মুখের ছ'পাশে ছুঁচলো গোঁফ। ভূতনাথ ডাকলে—ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজার হঠাৎ ডাক শুনে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো।
. — কে ডাকলে আমাকে ? কে গো ?

ভূতনাথ বললে—আজে আমি, বড়বাড়িতে থাকি। যেন চিনতে পারলে ম্যানেজার। বললে—তা ভালোই হলে। দেখা হয়ে গেল, আজই তো কোর্টে দরখাস্ত করে দিলাম, জানো না বোধ হয়। এবার কোর্টে গিয়েই বাবুরা জবাব দিক—বাড়িও ছাড়বো না, টাকাও মিটোবো না—এ তো বড় আব্দার কম নয়!

ভূতনাথ বললে—ছোটবাবু যে মরো মরো--বাড়ি ছাড়ে কেমন করে!

—তা হলে টাকা ফেলে রাখে কেন চৌধুরীবাবুরা ? বলে হন-হন করে চলেই যাচ্ছিলো ম্যানেজার।

ভূতনাথ বললে—শুরুন, শুরুন, শুনে যান, অত ব্যস্ত কেন !
ফিরে দাঁড়ালো ম্যানেজার।—বলুন, ঝপ করে বলুন, আমার
অনেক কাজ।

ভূতনাথ জিজেস করলে—ননীবাবু কবে ফিরবে বলতে পারেন 📍

- —সাহেবের তো ফেরবার কথা ছিল, তা-ও ছ'মাস হয়ে গেল। করে ফিরবে কে জানে—কিন্তু সাহেবের থোঁজ কেন শুনি ?
  - —না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।
- —ও সাহেবকে ধরলে কিছুই হবে না বলে রাখছি তোমাকে, সাহেবের কাছে হাতে-পায়ে ধরলেও একটি পয়সা মাফ নেই। সাহেব তো সাহেব ননীসাহেব, সাহেবের এক কথা, দান খয়রাৎ করবে দরকার হলে, কিন্তু স্থদ ছাড়বে না একটি আধলা, সাহেবের আশা ছেড়ে দাও ভাই—ভারা ব্রহ্ময়য়ী—

ভূতনাথ আবার জিজেন করলে—সাহেবের ঠিকানাটা একবার দিতে পারেন ?

- —কোথাকার ঠিকানা।
- —বিলেতের।
- ওরে বাবা:— বলে দশ হাত পেছিয়ে গেল ম্যানেজার। বললে— চাকরিটা আমার খেতে চাও তোমরা পাঁচজনে। তার চেয়ে এক কাজ করো না, গলাটা বাড়িয়ে দিচ্ছি, একটা কোপ বিসিয়ে দাও না কাটারির।

ম্যানেজার চলে গেল লম্বা-লম্বা পা ফেলে। ভূতনাথ একদৃষ্টে চেয়ে রইল সেদিকে। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে কত দিকে তাগাদা তদ্বির করে বেড়ায়। আশ্চর্য, অথচ ননীলাল একদিন নিজেই টোকার চেষ্টায় ধারের আশায় ওমনি করে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওমনি করে কত ফিকিরে সারা কলকাতা চষেছে। কোথাও যখন মেলেনি, তখন ছুটুকবাবুর কাছে এসে হাত পেতেছে। আর আজ তার অবস্থা দেখো। যে-লোকটা ভগবানে পর্যস্ত বিশ্বাস করতো না, তারই ওপর ভগবানের আশীর্বাদের বহরটা দেখো।

কোথায় বৌবাজার আর কোথায় বার-শিমলে। রোজ-রোজ এই ষাওয়া-আসা আর পোষায় না। ক'দিন পরে ছুটি ফুরিয়ে গেলে তখন কি আর এই দেখাশোনা করা যাবে! শেষ যখন হয়েই গিয়েছে, তখন সেই শেষের জেরটুকু যেন আর কাটতে চায় না। কিন্তু ভূতনাথের মনে হয়—নিজের মনের গোপন ইচ্ছেটা সংসারের কাছে যেন বরাবর গোপনই থাকে। সে-কথা কাউকে জানাবার নয়, বলবারও নয়। লোকে হাসবে তা গুনে!

জবা অনেক আগে একদিন বলেছিল—আচ্ছা, আপনি যে
এতদ্র রোজ আসেন—কীসের আশায় আসেন বলতে পারেন ?
একঘেয়ে লাগে না ?

ভূতনাথ কিছু উত্তর দিতে পারেনি চট করে। জ্বা বলেছিল—আমারই লজা করে যে এক-এক সময়ে।

ভূতনাথ শুধু বলেছিল—ওটা বোধ হয় আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে ীগিয়েছে জবা। এখন তুমি আসতে বারণ না করা পর্যস্ত আর আমার আসা বন্ধ হবে না।

তারপর জবা বলেছিল—আপনি সত্যি যেন তা বলে আসা বন্ধ করবেন না ভূতনাথবাবু!

কিন্তু তবু ভূতনাথের ভয় হয়। ভয় হয় যদি কোনো কারণে একদিন তার এখানে আসা বন্ধ হয়ে যায় অনিবার্যভাবে। উপাসনা করতে বসে জবা, তখন এক-একদিন ভূতনাথও, যোগ দেয় তার সঙ্গে। যতক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকে ভূতনাথ, চোখের সামনে কেবল ভেসে ওঠে জবার মুখটা। ভূতনাথ জানে। কিন্তুর অধিকারবোধের সীমা সম্বন্ধে সচেতন সে। কিন্তু মনে হয়, প্রস্থানে যেন কেউ নেই আর। ফতেপুরের বারোয়ারিতলার মঙ্গলচণ্ডী, বাগবাজারের শীতলা, সমস্ত দেবতাকে শ্বরণ করে সে যেন

করে ফেলতে চায় সব স্মৃতি। ভূতনাথ বোঝে—এ তার অনধিকারচর্চা। এখানে তার সম্পর্ক শুধু কর্তব্য আর পরোপকারের। তাদেরসম্বন্ধ শুধু উপকারক আর উপকৃতের। দাতা আর গ্রহীতার। মনিব
আর ভূত্যের। বহুদিন আগে যেদিন জবার বিয়ের কথা প্রথম কানেএসেছিল, সেদিন একটা অজ্ঞাত ব্যথা-বোধ সমস্ত চেতনাকে নিঃসাড়করে দিয়েছিল মনে আছে। মনে আছে, মনের কান মলে দিয়ে
বার-বার ভূতনাথ বলেছিল—এ অপরাধ, এ অপরাধ! যখনই
সজ্ঞান মনে কথাটা উদয় হতো—ধমকে দিতো নিজেকে। আর
নিজের আশা-আকাজ্ফার বাড়াবাড়ি দেখে নিজেরই লজ্জা হতো।
কাউকে বলবার কথা দূরে থাক, নিজেই নিজের অপরাধে মনেমনে শাস্তি গ্রহণ করেছে কতবার।

কিন্ত তবু কি ভূতনাথ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে, এ শুধু তার স্বভাবই, আর কিছু নয়!

সেদিন বার-শিমলের বাড়িতে ঢুকতেই ঝি বললে—আমি আরু এখানে কাজ করতে পারবো না দাদাবাবু।

—কেন, কী হলো আবার তোমার ?

ঝি কিছু উত্তর দিলে না।

—দিদিমণি তোমায় বলেছে কিছু?

बि वनतन-ना।

—তবে ?

—রোজ-রোজ এ আর ভালো লাগে না আমার, রায়া করবো আর ফেলা যাবে, তা হলে এ কার সংসার—কার জ্ঞানে খেটে মরি ! ভূতনাথ অবাক হলো। বললে—কেন, দিদিমণি ভাত খায় না ?

—কোপায় থায়! ছটিখানি দাঁতে চিবিয়ে যেমন ভাত তেমনি তো ফেলে রাখে। যদি তাই হয় তো কেন আমি রামা করি, আমি। তো বিধবা মানুষ, আমার খাওয়ার জ্ঞাতে অত ঘটা করে মাছ তরকারি রেধৈ লাভ কী!

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, আমি দিদিমণিকে বলবো'খন, তুমি।
দরজা বন্ধ করে দাও।

জ্ববা সেদিনও তেমনি স্থবিনয়বাবুর ছবির নিচে চুপ করে: বসেছিল। ভূতনাথ বলেছিল— আচ্ছা জবা, এসব তোমার কী শুনছি, তুমি নাকি উপোস করে কাটাচ্ছো ?

জবা মুখ তুলে চাইলে। শাস্ত দৃষ্টি। কোনো অভিযোগ, কোনো অন্থযোগ, এমন কি কোনো প্রশ্নও নেই সে-দৃষ্টিতে। যেন চোখ চাওয়া ভদ্রতা, তাই চোখ মেলেছে আর কিছু নয়।

ভূতনাথ বললে—আজকে তোমাকে খাইয়ে তবে আমি যাবো, যত রাত্তিরই হোক। আমার সামনে তুমি খেতে বসবে আজ। জবা তবু কোনো কথা বলে না।

ভূতনাথ বললে—তুমি কি ভেবেছো, এমন করে থাকলে বাবার আত্মা শান্তি পাবে ··· তোমরা পরজন্ম মানো কিনা জানি না, কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারি, যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর এতে কন্ত হয়। স্বর্গে গিয়েও তিনি কন্ত পাচ্ছেন তোমার জন্মে।

জবা খানিক পরে বললে—আমি আর ভাবতে পারিনে ভূতনাথবাবৃ—বলে আস্তে-আস্তে উঠে সোজা গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো।

রোজ এমনিই হয়। একটা কথা উঠে যখন চরম জবাবদিহির সময় আসে, তখন জবা নিজের ঘরে গিয়ে খিল বন্ধ করে দেয়।

সেদিন কিন্তু ব্যতিক্রম হলো। রোজকার মতো ভূতনাথ অন্ধকার গলিটাতে ঢুকে জবাদের বাড়ি ঢুকতে যাবে, হঠাৎ মনে হলো
পাশ দিয়ে যেন কে টুপ করে চলে গেল। চেনা-চেনা মুখ। কিন্তু
গ্যাসের আলোটার তলায় আসতেই, এক ঝলক আলো মুখের
ওপর পড়েছে। এবার স্পষ্ট দেখা গেল—স্থপবিত্র! স্থপবিত্র
হন-হন করে চলে যাচ্ছে। ভূতনাথও অবাক হয়েছে খুব। একবার
চিৎকার করে স্থপবিত্রকে ডাকতে যাচ্ছিলো। কিন্তু খমকে দাঁড়ালো
তখনই। স্থপবিত্র কি জবার বাড়ি থেকেই বেরুলো! কিন্তু জবার
বাড়িতেই বা এমন সময়ে কেন এসেছিল!

ঠিক একই জায়গায় জবা চুপ করে বসে ছিল সেদিনও। ভূতনাথ গিয়েই জিজ্ঞেদ করলে—স্থপবিত্র এসেছিল নাকি এখানে ?

স্থপবিত্রর নাম শুনে জবা যেন একটু বিচলিত হলো।

ভূতনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে—সুপবিত্রকে দেখলাম, এসেছিল বুঝি তোমার কাছে ?

জবা শুধু মুখ নিচু করে বললে—না।

—তবে এই গলিতেই যেন দেখলাম, ভাবলাম তোমার কাছে এসেছিল বুঝি!

জবা তেমনি মুখ নিচু করে বললে—ও তো রোজই আসে।

- —রোজই আসে ? তোমার কাছে ?
- —আমার কাছে নয়, আমার কাছে ও আসবে না—কিন্তু এ-রাস্তায় স্থপবিত্র আসে।
  - —এ-রাস্তায় কী করতে আসে ?

জ্বা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—আমি জানতুম ও থাকতে পারবে না, কিন্তু ভেতরে তো আসতে পারে না, তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, রাস্তা থেকে জানালার দিকে চেয়ে দেখে।

ভূতনাথ বললে—তুমি দেখেছো ?

জবা বললে—ছু'তিন দিন দেখেছিলুম, কিন্তু এখন আর দেখি না, ও জানালাটা তাই আর খুলি না, বন্ধ করে রেখে দিয়েছি।

ভূতনাথ দেখলে রাস্তার ধারের জানালাটা বন্ধই রয়েছে। বললে—বার-বার তোমায় জিজ্ঞেদ করেও অবশ্য উত্তর পাইনি, তবু জিজ্ঞেদ করছি, এ হু ভোঁগ কেন তোমার, বলতে পারো ?

জবা চুপ করে রইল।

ভূতনাথ বললে—দোহাই তোমার জবা, আজো যেন উত্তর এড়াবার জন্মে ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিও না। আমি তোমার ভালোর জন্মেই বলছি।

জবা মুখ তুললো এতক্ষণে। বললে—আমার ভালোর চেষ্টা করার জন্মে আপনাকে ধন্মবাদ ভূতনাথবাবু—কিন্তু কষ্ট কি আমারই হয় না—স্থপবিত্রকে কষ্ট দিয়ে আমিই কি স্থথে আছি বলতে চান ? বলতে বলতে জবার চোখ সজল হয়ে এল।

ভূতনাথ চুপ করে রইল।

জবা থানিক পরে বললে—আপনি যদি আমার ভালো চান, তো একটা উপকার করবেন ?

—বলো।

—আপনি ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে বলে আসবেন ও যেন এমন করে আমার বাড়ির সামনে ঘোরাফেরা না করে—তাতে আমি কন্তু পাই।

ভূতনাথ বললে—তা যেন বললুম—কিন্তু তোমার এ অকারণ জেদ-এর পক্ষে যদি ও কোনো যুক্তি চায় তখন কী জবাব দেবো ?

জবা বললে—সুপবিত্র তা জানে, ওকে আমি বলেছি সব কথা।

ভূতনাথ বললে—আমার কি তা জানতে নেই ?

জবা করুণভাবে আর একবার ভূতনাথের দিকে চেয়ে চোখ নামালে। তারপর বললে—আপনিও তো সব জানেন, সেদিন তো ধর্মদাসবাবু আপনার সামনে সবই বলে গেলেন, পতিব্রতা স্ত্রীর কর্তব্যই হচ্ছে একনিষ্ঠতা, এষাস্থ পরমা গতি, এষাস্থ পরম আনন্দ, এষাস্থ পরম সম্পদ।

ভূতনাথ তবুও কিছু বুঝতে পারলে না যেন। বললে— পতিব্রতা স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক জবা ?

জবা চোখ নামিয়ে বললে—আমারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে ভূতনাথবাবু!

ভূতনাথ বললে—সে কি ?

জবা তেমনি মুখ নিচু করেই বললে—হাঁা, কিন্তু আমাকে আপনি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

ভূতনাথ অভিভূতের মতন আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।
এতদিনের আয়োজন, এত প্রতীক্ষা দ্বাবই কি তবে ব্যর্থ! যদি
বিয়েই হয়েছে, তবে এতদিন পরে সে-কথা কে জানাতে এল
জবাকে! ছ' মাস বয়সে যে-বিয়ে তার কথা এতদিন পর্যন্ত গোপন
ছিল কেন ? জবার দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। জবাকৈ যেন
হঠাৎ তপস্থিনীর মতো মনে হলো। মুখ নিচু করে তেমনি নির্বিকার
বসে আছে তার প্রতিদিনের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। ভূতনাথের
আরো মনে হলো—জবার শরীর মন যেন এক আশ্চর্য অনুভূতিতে
আচ্ছন্ন হয়ে আছে, যে-অনুভূতির মধ্যে দিয়ে স্র্য পৃথিবীকে টানছে,
যে-অনুভূতির মধ্যে দিয়ে আলোক-তরক্স লোক থেকে লোকান্তরে
তরক্সায়িত হয়ে চলেছে। শোকের আকস্মিক আঘাত সামলে নিয়ে

যেন সে শোকের উধ্বে উঠতে পেরেছে। ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কার কাছে শুনলে এ-কথা এতদিন পরে ?

জবা বললে—বাবার কাছে।

ভূতনাথ আরো স্বস্তিত হয়ে গেল। বললে—তা-ই যদি সত্যি হয় তো স্থপবিত্রকে তিনি আশীর্বাদ করে গেলেন কেমন করে? তিনি কি তোমার এ-বিয়েতে অমত করেছিলেন?

-- 71 1

ভূতনাথ তবু বুঝতে পারলে না। বললে—তাঁর কি মত ছিল তবে ?

- —বাবার মত ছিল ভূতনাথবাবু—কিন্তু আমার মত নেই। এক নারীর স্বামী থাকতে দ্বিতীয়বার আর বিয়ে হতে নেই।
  - —তোমার স্বামী আছে ?

জবা বললে—আছে।

—কিন্তু এ কেমন ক্ষে ঘটলো জবা ? তাহলে স্থপবিত্রকেই বা এতদিন তিমি প্রশ্রয় দিলেন কেন ?

জবা মুখ তুললো এবার। বললে—বাবা তো একে সংস্কার বলতেন ভূতনাথবাব্, তাঁর তো এতে বিশ্বাস ছিল না। এতদিন ঠাকুদার কৃতকর্মের জন্মে তিনি অমুতাপ করেছেন, শুধু প্রকাশ করেন নি কিছু।

ভূতনাথ বললে—তিনি কি জানতেন সব ?

জবা বললে—হাা, জানতেন তিনি, কিন্তু স্বীকার করেন নি।

—স্বীকার করেন নি তিনি ? তা হলে কেন তিনি প্রকাশ করে :
গেলেন শেষকালে ?

জবা বললে—স্বীকার তিনি করতেন না, কিন্তু মৃত্যুর আগের দিন তিনি যখন প্রকাশ করলেন আমাকে সব ঘটনা, তখন বললেন —তৃমি ধর্মান্তর গ্রহণ করেছো মা, তোমার সে-বিবাহ মিথ্যে—আমি তোমাকে সম্মতি দিচ্ছি—তোমার কোনো সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই। তারপর আমাকে তিনি চিঠি দেখালেন।

—**চিঠি** ?

জবা বললে—হাঁা, ঠাকুমা যে-চিঠি লিখেছিলেন বাবাকে। জবা আবার বললে—বাবা বললেন—তোমাকে এতদিন বলিনি মা, সংসারে কাউকেই আমি বলি নি—কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে।
এখন কেন বলছি, তার উত্তরে বলবো—জীবনে কোনো দিন জ্ঞানত
কোনো মিথ্যাচার করিনি আমি, এতদিন অনেক দিধা ছিল মনে,
অনেক সঙ্কোচ ছিল, ভেবেছিলাম, তুমি মনে খুব আঘাত পাবে,
কিন্তু তবু তা জেনেও আজ প্রকাশ না করে পারছি না মা, আমার
ঈশ্বর বলেছেন—এ মিথ্যাচার, এ অন্থায়, না বললে মুক্তি পাবো
না আমি…আর তা ছাড়া তোমার সে-বিয়েতে আমার সমর্থন ছিল
না, বাল্যবিবাহে আমার সমর্থন নেই তা তো তুমি জানো, কিন্তু এ
কৈশব-বিবাহ—তোমার জ্ঞানোদয় হবার আগেই ঘটেছে।

ভূতনাথের মনে পড়লো সে-রাত্রের কথা। বোধহয় মাঝরাত হবে। হঠাৎ স্থবিনয়বাবু যেন একবার চোখ খুললেন। তারপর ডাকলেন—মা—

ভূতনাথ স্থপবিত্রকে নিয়ে ওদিকে পাশের ঘরে গিয়ে অপ্রেক্ষা করেছে। আর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বহুকালের সঞ্চিত গোপনীয়তা জবার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন স্থবিনয়বাবু। জবা একে-একে সমস্ত ঘটনা বলে গেল সেদিনকার!

স্থবিনয়বাবু বলেছিলেন—মা, আমার জন্ম ঝড়ের লগ্নে, সে এক চরম হুর্যোগ সেদিন—সারা জীবনটা সেই ঝড়ের মতোই কেটে গেল, কিন্তু ভেবেছিলাম তোমাকে আমি ঝড়-ঝাপটা থেকে দূরেই রাখবো —কিন্তু জন্মের একমাস পরেই তোমাকে হারিয়েছিলাম। ফিরে যখন পেলাম তার আগেই চরম হুর্দৈব ঘটে গিয়েছে তোমার জীবনে।

জ্বার কাছে শোনা সেদিনকার ঘটনাগুলো আজো সমস্ত মনে পড়ে। সে কত বছর আগের ঘটনা। রামহরি ভট্টাচার্য সেদিন সবে জ্বাকে নিয়ে গিয়ে উঠেছেন বলরামপুরে।

গৃহিণী বললেন—একে যে মা'র কোল ছাড়া করে নিয়ে এলে— মানুষ করবে কী করে ?

রামহরি বললেন—তুমি মান্থ্য করবে ! একটা ছেলেকে মানুষ করেছিলে যেমন করে আবার তেমনি করে করবে !

- —কিন্তু এ যে এখনও মায়ের হুধ ছাড়েনি।
- —তা হুধের বন্দোবস্ত আমি করছি—বলে চাদরটা নিয়ে তখনই বেড়িয়ে পড়লেন। সারা গাঁয়েই প্রভাব-প্রতিপত্তি তাঁর। রামহরি

পাঁজি দেখে বলে দিলে তবে জমিদারের বাড়িতে শুভ-কাক শুক্ত হয়। রামহরির কথায় সন্ধিপুজোর ঢাক বেজে ওঠে, ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়, কনে-বউ শুশুরবাড়ি যাত্রা করে। একটা কথার শুকু তোয়াকা। রামহরি ভটচার্যিকে গাছের প্রথম ফলটা দিয়ে তবেল যজমানরা খায়। গাছের বেগুন, পুকুরের মাছ, গরুর হুধ এ-সবল ভটচার্যি মশাই-এর আগে খাওয়া পাপ যেন।

সূর্যি পায়রাপোড়া সকাল থেকে বসে ছিল দাওয়ায়। ঠাকুরা গিয়েছেন বাগানে। তা বাগানে যাওয়া মানে, বাগান থেকে দশটা বাড়ি ঘুরে দশটা ভালো-মন্দ জিনিষ নিয়ে ফিরতে-ফিরতে বেলা হয়ে যায়। তারপর এসে তামাক খেয়ে দাওয়ায় বসে-বসে পুঁথি-গুলো খুলে এক-এক করে বিছিয়ে রদ্ধুরে শুকোতে দেওয়া। ধুনো-গঙ্গাজল দিয়ে প্জার ঘর পবিত্র করা। কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই বললেন—কে রে ওখানে বসে ? সূর্যি না ?

স্থি পায়রাপোড়া সেখান থেকেই মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রাণাম করে। বলে— এসেছিলাম ঠাকুর মশাই-এর কাছে—ছেলেটার জ্বয়ে। পাঠশালায় ভতি করাবো মনে করছি—একটা দিন দেখে ছান যদি।

- তোরও গলায় দড়ি জোটে না সূর্যি—গয়লা মান্তুষ, তুধ বেচতে শেখাবি ছেলেকে, তা নয় লেখাপড়া। লেখাপড়া শিখিকে কি বেক্ষ করতে চাস ছেলেকে ?
- আমরা মুখ্য মানুষ বলে কি ছেলেটাকেও মুখ্য করবেঃ ঠাকুরমশাই, আজকাল সবাই শিখছে যে ?
- —তবে তাই কর, আমার গুপী যেমন বেক্স হয়ে গো-মাংস খেতে শিখেছে—তোর ছেলেও তাই করুক, তখন তোরা আমাকে ছিষিস নে—কিন্তু দক্ষিণে কী দিবি !
- আজে, আপনার আশীর্বাদেই সব হয়েছে, আপনি নেবেন সেং আর বড কথা কি ?

ু পাঁজি-পুঁথি খুলে বসলেন রামহরি ভট্টাচার্য। বললেন—তোর একটা বিয়েন-গাই দিয়ে যাস দিকিনি—ত্বধ খেতে হবে।

- —তা সের চারেক ছধই না হয় দিয়ে যাবো ঠাকুরের প্রেণামী বলে।
  - —না, না, ওতে হবে না, আমার কাল ফুরিয়ে গেলে তোর গরু

তোকেই ফিরিয়ে দেবো। নাতনী আমার ছধ খাবে বলে তাই নেওয়া।

- —নাতনী ? স্বর্যি পায়রাপোড়াও অবাক হয়ে যায়।
- —হাঁা রে, নাতনী, আমার গুণীর মেয়ে।

পরদিনই দেখা হয়ে গেল নারাণ ময়রার সঙ্গে। প্রাতঃপ্রাণাম সেরে নারাণ ময়রা বলে— আপনার নাতনীকে এনেছেন নাকি বাড়িতে—শুনলাম ?

—হাঁা, তা এনেছি, ছেলে না হয় বেক্ষ হয়েছে, নাতনী কী দোষ করলো। বয়েস তো এক মাস—আমারই তো রক্ত ওর নাড়িতে, বংশ তো লোপ হয়নি রে, খাঁটি ব্রহ্মতেজ এখনও আছে রক্তের মধ্যে —বলে পৈতে ধরে কটমট করে তাকান নারাণ ময়রার দিকে।

তারপর একে-একে স্বাই জিজ্ঞেস করে। স্বাই অবাক হয়ে যায়। ছেলে যখন ব্রাহ্মজ্ঞানী, ছেলের সন্তানও ব্রাহ্ম। ছেলে যদি গো-মাংস খেয়ে থাকে, অখাত-কুখাত খেয়ে থাকে, ভগবান না মানে, তার সন্তানেও সে-পাপ অর্সায়।

রামহরি বলেন—না রে, না—যত সব অর্বাচীন। বলেন—তু'মাস বয়েস পর্যস্ত শিশু নিষ্পাপ—সর্বস্পর্শদোষমুক্ত। ওর এখন কোনে। জাতই নেই—আমার কালীও যা ও-ও তাই—ওই বেটির মতোই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ।

—কিন্তু যখন ও বড় হবে ?

রামহরি ভট্টাচার্য বলেন—তার আগেই আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেবো হিন্দুপাত্রের সঙ্গে।

হু' মাস তখনও পূর্ণ হয়নি জবার। বোশেখ মাস। সন্ধ্যে থেকেই কাল-বোশেখার ঝড়-ঝাপটা আরম্ভ হয়েছে। রাত হবার আগেই গৃহিণী দরজা-জানালা বন্ধ করে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছেন। নিজের বিছানায় হু' মাসের নাতনীকে নিয়ে শুয়ে আছেন। মাঝ রাত্রে কর্তার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। গৃহিণী দেখলেন—ঘরে প্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কর্তা। বাইরে যেন চণ্ডীমণ্ডপের কাছে গলার আওয়াজ পেলেন অনেক লোকের। বললেন—কী হলো ? কখন এলে তুমি ? ও শক্ষ কীসের ?

রামহরি বললেন—লোকজন এসে গিয়েছে—জবাকে দাও।

—কেন ? জবাকে কোথায় নিয়ে যাবে <u>?</u>

রামহরির এক হাতে আলো। আর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—দেরি হয়ে যাচ্ছে, লগ্ন বয়ে যাবে।

গৃহিণী কাঁদতে লাগলেন—কীসের লগ্ন গো ? লগ্ন কীসের ? রামহরি ভট্টাচার্যের তখন সময় নেই। গৃহিণীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিলেন জবাকে। বললেন—জবার বিয়ে।

—হাঁা গো জ্বার বিয়ে, তা ওর বাপকে একবার খবর দিলে না—তার মেয়ে আর তাকেই···

রামহরি ভট্টাচার্য চলেই যাচ্ছিলেন। যেতে-যেতে বললেন— আমার গুপী মরে গিয়েছে মনে করো।

একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে আঁতকে উঠলেন গৃহিণী। বললেন— কার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছো ?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, জাত, কুল, বংশ দেখে তবে কাজ করছি।

···পাত্রকে দেখেছো তো ভালো করে ! আমার যে ভয় করছে গো !

বাইরে যেন তথন হঠাৎ ঝড়ের গর্জন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু হলো। রামহরি ভট্টাচার্য সেই ঝড় উপেক্ষা করেই বেরিয়ে গেলেন। বাইরে শাঁথের শব্দ হলো। ঘণ্টা বাজলো। মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ এল। মহা আশঙ্কার মধ্যে ব্রাহ্মণী রাত কাটালেন। শেষ রাত্রের দিকে ফিরে এলেন রামহরি ভট্টাচার্য। জবাকে কোলে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তার সিঁথিতে সিঁহুর। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়ে এতটুকু কাঁদেনি। সেয়ে চুপ করে সমস্ত অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিল রামহরির কোলে।

তারপর দিন কোথায় গেল পাত্র! আর কোনো সংবাদ নেই কারো।

রামহরি বলতেন—আমি আমার কর্তব্য করেছি—আমার নাতনীকে তো আমি বেহ্মর হাতে তুলে দিতে পারিনে।

় গল্প শুনতে শুনতে ভূতনাথ অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বললে —তারপর ?

জ্বা বললে—তারপর আর নেই। বাবা বললেন—এ ঘটনার

কথা ঠাকুমা বাবাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন—কিন্তু বাবার তখন আর কিছু করবার নেই। বাবা বললেন—সে-বিবাহ অদিদ্ধ বলেই আমি মনে করি, তোমার অনুমতি গ্রহণ না করে যে-বিবাহ, তা কখনও সিদ্ধ হতে পারে না।

ভূতনাথ বললে—তারপন্ন ?

বার-শিমলের রাস্তায় তখন আরো অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। শেয়ালদ' দেশনের দিকে একটা মালগাড়ি বুঝি ছুটে চলেছে উপ্রেশাসে। তারস্বরে ছইশল দিছে বার-বার। সমস্ত পটভূমিকার শুচিতা বুঝি খান-খান করে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চায়। ভূতনাথের মনে হলো—লক্ষ যোজন দ্রের একটি ঘুমহারা তীর যেন রুদ্ধনিঃশাসে ছুটে আসছে বর্তমানকে লক্ষ্য করে। জবার সমস্ত শাস্তি নষ্ট করবে সে। কোন্ অলক্ষ্য তীরন্দাজের অব্যর্থ লক্ষ্য বুঝি আজ আর ব্যর্থ হবে না। ভূতনাথের সমস্ত শক্তিকে অগ্রাহ্য করে সে সর্বনাশের শেষ পর্যায়ে নামিয়ে দেবে জবাকে।

জবা বললে—বাবা আরো বললেন—আজ যাবার দিন আর গোপন করে রাখতে পারলাম না মা, আমার সত্য-বিশ্বাস-বোধে আনেকদিন এ-কথা বেধেছে, তাই কাউকেই বলিনি—কারোর কাছেই প্রকাশ করিনি—তোমার মাকেও না, তিনি তো বললেও ব্রুতে পারতেন না—কিন্তু তোমাকে শেষ পর্যন্ত না বলে পারলাম না, তোমার বয়েস হয়েছে, তুমি নিজের বৃদ্ধি দিয়েই ব্রুবে মা যে, এ মিথ্যা—এ অসিদ্ধ।

জবা আবার বলতে লাগলো—শুনে আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন—তুমি স্থপবিত্রকেই গ্রহণ কোরো মা—আমি আশীবাদ করছি।

আমি তবু কোনো কথা বললাম না। বাবার নিঃশাস দ্রুত হয়ে এল। তিনি অনেকক্ষণ কথা বলে ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। আমি তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। তিনি স্তিমিত হয়ে এলেন খানিকক্ষণের জন্মে। রাত শেষ হয়ে আসছিল। তারপর একবার আবার চোখ তুললেন। বললেন—স্প্রবিত্তকে তুমি গ্রহণ করবে তো মা ?

## বললাম-না ৷

বাবার চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। আমার উত্তর শুনে হঠাৎ কিছু মুখ দিয়ে বেরোলো না তাঁর। তারপর বললেন—কিন্তু আমাকে তো তুমি ক্ষমা করবে মা ?

আমি আর থাকতে পারলাম না। তাঁর বুকের ওপর মুখ রেখে চোখ মুছে নিলাম অজ্ঞাতে। আমার সেই তখনকার অবস্থার কথা আমি আজ আর বলতে পারবো না ভূতনাথবাবু, মনে হয়েছিল—মাথার ওপর সারা আকাশটা ভেঙে পড়লেও সে-যন্ত্রণা বুঝি এমন নয়। কিন্তু তখন আমি সে-কথা কাকে বলবো, কে আমাকে বুঝবে? মনে হলো—স্থপবিত্রকে আর আমার বাড়িডে আসতে দেওয়া উচিত নয়, যাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছি, তাকেই আজ দূর করে দিতে হবে—এ যে কী কস্টের, কেমন করে বোঝাবো আপনাকে! বাবার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে রইলাম। বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিও আর কিছু বললেন না আমাকে। খানিক পরে তাঁর বুকের মধ্যে যেন এক অস্বাভাবিক আলোড়ন শুরু হলো। বাবা ধীরে-ধীরে তখন বলছেন—অসতো মা সদগময়ঃ, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ, মৃত্যোমামৃতম গময়ঃ—ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ শান্তিঃ—হরি ওঁ…

## —তারপর গ

বার-শিমলের আকাশে তখন ট্রেনের আর্তনাদ কর্কশ হয়ে বাজছে। কোথায় বুঝি ট্রেনটা থেমে গিয়েছে মাঝপথে। স্টেশনে আসবার অন্তমতি মেলেনি,। বার-বার গস্তব্যস্থানের উদ্দেশ্যে করুণ আবেদন জানাচ্ছে আর্তনাদ করে। ভূতনাথ চুপ করে রইল। তারও যেন সমস্ত যুক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। তবু জিজেস করলে—তারপর গ

জবা সে-কথার উত্তর না দিয়েবললে—সুপবিত্রর সঙ্গে যদি দেখা হয় আপনার, আপনি বলে দেবেন ওকে—ও যেন এ-রাস্তায় আর না আসে। আমার বাড়ির সামনে যেন অমন করে আর দাঁড়িয়ে না থাকে। আমি কন্ত পাই—আমি ওকে ভুলতেই চেষ্টা করি।

কিন্তু কেন ? তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করে৷, সে-বিয়ে তোমার সিদ্ধ ? জবা বললে—দে-কথার উত্তর তো বাবাকে আমি দিয়েছি ভূতনাথবাবু!

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখে। তুমি।

—ভালো করে ভেবে দেখেছি ভূতনাথবাব্, দিনরাত ভেবেছি, এক-একবার মনে হয়েছে, সব বৃঝি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো সব মিথ্যে, কিন্তু যথনি মনে পড়ে বাবার কথা তথনি আর অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিতে পারি না।

্ ভূতনাথ বললে—কিন্তু তুমি তো ব্রাহ্মণ্ তুমিও কি হিন্দু-ধর্মে বিশ্বাস করো ?

- —কিন্তু আমার ব্রাহ্ম হওয়াও যে পুরোপুরি সত্য নয় ভূতনাথবাবু, আমি মনে প্রাণে যে হিন্দুই, হিন্দু-ঘরে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি যদি আগে জানতে পারতাম এ-কথা, তা হলে অন্তত স্থপবিত্রকে আর আসতে দিতাম না আমার বাড়িতে।
  - —আর তোমার স্বামী ?

জবা বললে—তাঁর কথা আমি আর জানিনে, বড় হবার আগেই ঠাকুদা মারা গেলেন, ঠাকুমাও আগেই মারা গিয়েছেন, বাবা এখানে নিয়ে এলেন আমাকে, তারপর আর তাঁর খবর রাখা প্রয়োজন মনে করেন নি বাবা।

- —কিন্তু কোথায় তাঁর দেশ ? কী তাঁর নাম, কোনো পরিচয়ই পাবার উপায় নেই আর ?
- —সে পরিচয় আছে, কিন্তু সে-কথা ভাবতেও ভয় করে ভূতনাথবাব্, নতুন করে আবার জীবনয়ক শুরু করতে হবে। আমার সমস্ত আদর্শের সঙ্গে সংঘাত বাধ্বে পদে-পদে।
  - —কিন্তু তবে সে-পথে কেন পা বাডাচ্ছো **?**

জবা বললে—কী জানি, কেন যেন মনে হয়, সেখানেই আমার সত্যিকারের পরিচয়, সেখানেই আমার সত্যিকারের আশ্রয়, আমার সংস্কার, আমার শিক্ষা, আমার মৃক্তি আমার স্বামীর কাছে, বিধাতার সেই ইচ্ছেই বোধহয় ছিল, নইলে…

ভূতনাথ তবু বললে—যাকে জানো না, যাকে চেনো না, যার অবস্থার সঙ্গে তোমার অবস্থার, তোমার শিক্ষার হয় তো কোনো সঙ্গতি নেই—তাকে গ্রহণ করে সুখী হতে পারবে তো ?

- —আমার মন বলছে, সঙ্গতি না হোক, সামঞ্জ্য না থাক, তবু তাতেই আমার মঙ্গল, তাতেই আমার কল্যাণ। বাবার মুখেই শুনেছি—স্বাচ্ছন্দ্যটা বড় কথা নয়, কল্যাণটাই বড়। বাবা বলতেন—তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মামুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মামুষ—এতদিন তো আরামই চেয়ে এসেছি ভূতনাথবাবু, পেলাম কই ? এবার কল্যাণ চেয়ে দেখি, পাই কিনা।
- কিন্তু সত্যিই কি তুমি মনে করে। জবা এ কল্যাণেরই পথ ? মঙ্গলেরই পথ ?

জবা বললে—এইটুকু জানি যে, শুধু আরামের মধ্যে কল্যাণ নেই। বাবা তাই তাঁর সমস্ত আরাম ত্যাগ করে কল্যাণের পথ বেছে নিয়েছিলেন।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু আরো একটা দিকের কথা ভেবে দেখেছো কি ?

- —কোন্'দিক ?
- —ধরো তোমার স্বামী যদি ইতিমধ্যে আর একটা বিয়ে করে থাকেন—হতেও তো পারে, তোমার ধর্মান্তর গ্রহণের খবর পেয়ে তিনি হয় তো তোমার আশা ত্যাগ করেছেন।

জবা বললে— তা-ও যদি হয় তবু তাঁকেই আমি গ্রহণ করবো। যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁকে স্বীকার করতেই হবে—ততদিন তিনিই আমার স্বামী।

- —তারপরও তুমি স্থপরিত্রকে গ্রহণ করতে পারবে না ?
- —না, পারবো না। আমার সংস্কার আমার শিক্ষা আমাকে বলে যে, বিয়েটা ধর্ম, ধর্মেরই অঙ্গ, বিয়েটা তুচ্ছ বিলাসিতাও নয়, লোকাচারও নয়।
  - —কিম্বা যদি দেখো তোমার স্বামী দরিত্র কিম্বা লম্পট।
  - —তবু তিনি তো আমার স্বামী।
  - —কিন্তু যদি তাঁর অকালেই মৃত্যু হয়ে থাকে ?

জবা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—হিন্দুধর্মের বিধান ছিল সে-ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে, কিন্তু কুলীনের ঘরে নয়, মৌলিকের সলে। সে-মেয়েকে বলা হয়...কিন্তু আপনি এত কথা জিজেন করছেন কেন ? আমি তো সব অবস্থার জন্মেই তৈরি হয়ে আছি ভূতনাথবাবু ?

ভূতনাথ বললে—তবু তো থোঁজ নেওয়া দরকার।

—আপনি খোঁজ করবেন গ

ভূতনাথ বললে—আমি তো তোমায় বলেছিলাম জবা, তোমার যদি কোনোদিন কোনো উপকার করতে পারি, তা হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো—আজ আমার সেই সুযোগ এসেছে।

জবার চোখ হুটো সজল হয়ে এল। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল তেমনি করে। তারপর ধীরে ধীরে-বললে—আপনার ঋণ জীবনে শোধ হবে না ভূতনাথবাব।

ভূতনাথ বললে—সে কথা থাক, আমাকে তাদের ঠিকানাটা দিতে পারো ?

জবা বললে—সে অনেক দূর ভূতনাথবাবু। কলকাতার বাইরে, কোন্ এক গ্রামে।

ভূতনাথ বললে—যতদূরেই হোক, আমি নিজে গিথ্রৈ খবর নিয়ে আসবো—কিন্তু তারা কি আর কোনো দিন তোমার খবর নেননি ?

জবা বললে—বাবা বলেছিলেন, পাত্র পক্ষের অমতে ঠাকুদী আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর বোধহয় শুনেছিলেন আমরা ব্রাক্ষ হয়ে গিয়েছি, তখন আর খবর রাখবার প্রয়োজন মনে করেননি।

ভূতনাথ বললে—তবে কেন তুমি এত বিচলিত হয়েছো, এমন তো হতে পারে তারাই তোমাকে গ্রহণ্ণ করবেন না—তুমি বিধর্মী বলে।

জবা বললে—তবু তিনিই আমার স্বামী যে—স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ না করলেও স্ত্রীর যে অস্ত কোনো গতি নেই।

ভূতনাথ বললে—তোমার স্বাধীন ইচ্ছেয় বাধা দেবো না আমি, কিন্তু আমাকে তাদের ঠিকানাটা দাও।

জবা এবার উঠলো। উঠে ঘরের একপাশে কাঠের সিন্দুকটা খুলে একটা কাগজের টুকরো বার করলে। ভূতনাথের কাছে এসে বললে—এতেই ঠিকানা লেখা আছে, এ-চিঠি ঠাকুমা লুকিয়ে বাবাকে লিখেছিলেন।

অনেক বছর আগের চিঠি। ভাঁজে-ভাঁজে ছিঁড়ে গিয়েছে। সাদা কাগজ কালো হয়ে এসেছে। তবু স্পাষ্ট বাঁকা-চোরা অক্ষর ডিঙিয়ে ভূতনাথ সমস্তটার পাঠোদ্ধার করলো। যে-ঘটনা জ্বা এতক্ষণ বলেছে হুবহু সেই কাহিনী। শেষে পাত্রের নাম ঠিকানা লেখা। ভূতনাথ পড়লে—পাত্রের নাম—শ্রীঅতুল চক্রবর্তী, পিতার নাম শ্রীযুক্ত সভীশচন্দ্র চক্রবর্তী, স্বভাব কুলীন—নিবাস ফতেপুর, পোস্টাপিস---গাজনা, জেলা নদীয়া। পড়তে-পড়তে ভূতনাথের হাতটা হিম হয়ে এল! মনে হলো—এ কার কাহিনী শুনছে সে! তাদেরই গ্রাম, তাদেরই পোস্টাপিস, তারই বাবার নাম। আর তারই বাবার দেওয়া নাম—অতুল। বাবা মারা গিয়েছেন তার জ্ঞান হবার আগে। অল্প-অল্ল মনে পড়ে বাবার কথা! বাবার সঙ্গে ঘুরতো সে। পিসীমা'র কাছেও শুনেছে। জমিদারীর কাছারিতে কাজ করতেন বাবা আর ঘুরতেন গ্রামে-গ্রামে। তার বেশি আর কিছু মনে নেই। কিন্তু এ-ঘটনা কেমন করে কবে তার জীবনে ঘটে গিয়েছে কেউ তো বলেনি। অথচ ভূতনাথ ছাড়া যে এ আর কেউ, সে-সন্দেহও করবার কারণ নেই। ও ঠিকানায় আর কে থাকবে! বাবার যে একমাত্র ছেলে সে!

আনন্দও নয়, হুংখও নয়, অবসাদও নয়। এ এক অপূর্ব অরুভূতি।
কোথায় কেমন করে এ-সংবাদ এতদিন লুকিয়েছিল কে জানে।
কোথায় কী ভাবে কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে সে এখানে এসে হাজির
হয়েছিল, কে বলবে। কে বলবে এ সুসংবাদ না হুংসংবাদ!
সে কি অকপটে স্বীকার করবে নিজের পরিচয়! সে কি দাবি
করবে তার স্থায্য পাওনা! যা ছিল স্বপ্নের জিনিষ তা-ই যখন
সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে, তখন কি ত্যাগের মহিমা দেখিয়ে বিভূষিত
হবে সারা জীবন! অ্যাচিত এমন দান সে কি গ্রহণ করতে
অস্বীকার করবে! সে কি জ্বার সামনে এখনি স্বীকার করবে—এ
নাম আমারই! এ ঠিকানা আমারই—এ আমারই বাবার নাম!
আমিই সেই অতুল! আমার বাবার দেওয়া নাম অতুল আর
পিসীমা নাম দিয়েছেল ভূতনাথ।

জবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ। সে-মুখে যেন

কোনো বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু আজ মনে হলো জবা যেন অনেক স্থান্দরী। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য যেন ওই মুখে এসে আশ্রয় নিয়েছে আজ। এতদিনের দেখা জবাকে যেন নতুন ঠেকছে আজ এই মুহূর্তে! এখন এ-জবা তার নিজের। এখনি জবাকে সে নিজের বলে দাবি করতে পারে। জবার ওপর তার যেন বহুদিনের অধিকার। শুধু অধিকার নয়। অধিকারের চেয়েও বেশি কিছু। জ্বাজনাস্তরের পরিচয়ে তাদের হুজনের যেন হাদ্য বিনিময় হয়ে গিয়েছে। যেন বহুযুগ ধরে জবাই তার সঙ্গিনী হয়ে বার-বার পৃথিবীতে জ্বন্য করেছে! আরো বহু যুগ ধরে বার-বার জন্মগ্রহণ করেবে।

বড় ভালো লাগলো ভূতনাথের। ভালো লাগলো সান্নিধ্য।
আজ এ-সান্নিধ্যে যেন কোনো অন্তায় নেই, কোনো অন্তাপ নেই।
এই ভালো লাগা আজ আর অপরাধ নয়। এতদিন মনের যে
প্রবণতাকে সে স্যত্নে গোপন করে এসেছে, তার শিক্ষা, তার ধর্ম
দিয়ে তাকে অগোচরে রেখেছে, আজ আর তার প্রয়োজন নেই।
সে-প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে। আজ সে সগৌরবে বিশ্বসংসারকে
তা জানিয়ে দিতে পারে। ঘোষণা করতে পারে ছাদের চূড়োয়
উঠি নিজের সৌভাগ্যের কাহিনী।

কখন যে ভূতনাথ বার-শিমলে থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিল তার খেয়াল ছিল না। সমস্ত অন্ধকার রাস্তাটাতে সে নিজের এই অবস্থার কথাতেই মগ্ন ছিল।

বেরোবার সময় জবা বলেছিল—আবার কবে আসবেন ? ভূতনাথ বলেছিল—এ খবরটা নিয়ে আসবো একদিন।

- —আপনি কি ওদের দেশে যাবেন ?
- —ও তো আমাদেরই দেশ।

জবাও যেন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এক আশ্চর্য কৌতৃহলে সমস্ত মুখখানা ভাস্বর হয়ে উঠেছে যেন। বলেছে—আপনাদের বাড়িও কি ওখানে ?

—শুধু বাড়ি নয়, এক দেশ, এক পোস্টাপিস, এক গ্রাম, এক পাড়া—একই বলতে গিয়েছিল—একই নাম। বলতে গিয়েছিল —ভূতনাথ আর অতুল নাম একই লোকের। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে ভূতনাথ ঠিক সময়ে। হঠাৎ ভাড়াভাড়ি কিছু করে ফেলা ভালো নয়। একটু ভাববে সে। নিরিবিলিতে তারা চোরকুঠুরিতে তক্তপোশটার ওপর শুয়ে-শুয়ে সে ভাববে। ভাবকে —এ কেমন করে সম্ভব হলো। কোথা থেকে কোন্ অদৃশ্রু স্থারের ইঙ্গিতে এ সম্ভব হলো তার জীবনে। এ তাঁর আশীর্বাদর না অভিসম্পাত!



কলকাতার রাস্তা তখন জনহীন! শুধু একবার যেন মনে হলো সেই আলোয়ান গায়ে লোকটা দূর থেকে তার পেছনে-পেছনে আসছে। তাকে অনুসরণ করছে। অন্তুত লোকটা। যেখানে গিয়েছে ভূতনাথ, সেখানেই তাকে অনুসরণ করে। কিন্তুহি সোজা হয়ে থমকে দাঁড়ালো ভূতনাথ। আজ যেন তার সাহস ফিরে এল। আজ—কি জানি কেন—তার যেন বিশ্বসংসারে কাউকে আর ভয় করবার কথা নয়। আজ যেন সে যে-কোনো বিপদের সামনে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে।

বনমালী সরকার লেন-এর মুখে এসে দাঁড়িয়ে ভূতনাথ একেবারে সোজাস্থজি লোকটার দিকে মুখোমুখি হয়ে রইল। কাছে এলেই ভূতনাথ জিজ্ঞেস করবে—কে তুমি ? কী চাও ? কেন আমারু পেছনে ঘোর দিনরাত ? কী তোমার মতলব ?

কিন্তু আশ্চর্য! লোকটা তাকে থামতে দেখেই পাশের একটাঃ গলির ভেতর আত্মগোপন করে গিয়েছে।

ভূতনাথ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে তেমনি ভাবে।
নরহরি মহাপাত্রের দেবতাগুলো যেখানে ছিল সেখানে সেই অশ্বশ্ব গাছটা আর নেই এখন। একদিন ঝড়ে বেদীগুদ্ধ শেকড় উপড়ে পড়ে গিয়েছিল। ভূতনাথ গলির ভেতর ঢুকে সেইখানে দাঁড়িফ্লে আবার পেছন ফিরে দাঁড়ালো। লোকটা যেন গলির মুখে এসে দাঁড়ালো একবার। তারপর ভূতনাথকে দেখেই সরে পড়লো আবার। ভূতনাথ ভাবলে—দূর হোক ছাই—ও নিশ্চয়ই স্পাই।

নিবারণ বলতো টিকটিকি। তা টিকটিকিই বটে। কয়েকবারু রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুধু নিবারণের সঙ্গে কথা বলেছে ভূতনাথ। তাতেই তার ওপর সন্দেহ। নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে গুলী করে মারার পরদিন থেকেই যেন ওদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। রাস্তায় বাড়িতে কোথাও শান্তি নেই।

নিবারণ বলেছিল—ম্যাট্রিকুলেশনে ব্রিটিশ-হিস্তি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে জানেন ?

ভূতনাথ জানতো না। বললে—কেন, আমাদের সময়ে তো পড়েছি ?

নিবারণ বললে—বেকার সাহেব আর ফুলার সাহেব ভাবলে ওই ব্রিটিশ-হিস্ত্রি পড়েই বৃঝি আমাদের মাথা বিগড়ে গিয়েছে। ম্যাগনা কার্টা, স্টুয়ার্ট রাজাদের কাণ্ড, হ্যাম্পডেন, ক্রমওয়েল, চার্লস ফার্স্ট এসব কথা হিস্ত্রি পড়েই তো জেনেছি—কিন্তু হলে কী হবে, বন্ধ করার পর থেকে যারা হয় তো কখনও পড়তো না তারাও পড়তে আরম্ভ করেছে।

ভূতনাথের মনে আছে অত কাণ্ড করেও তবু কিছু সুরাহা হয়নি। কালীঘাটে যেদিন কেওড়াতলাতে পোড়াতে নিয়ে এসেছিল কানাই দত্ত আর সত্যেন বোসকে, সে কী ভিড়! পঞ্চাশ হাজার লোক রাস্তায় ভিড় করে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটু দেখবে বলে। নরেন গোঁসাইকে খুন করার জন্মে ফাঁসি হয়েছিল হুজনের। অত ভিড় এক জায়গায় জীবনে কখনও দেখেনি ভূতনাথ। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছিলেন সেই একদিন শেয়ালদ' স্টেশনে, সে ছিল এক ভিড়, তারপর পার্শিবাগানে সেই আনন্দমোহন বোসের সভার ভিড়, আর তারপর এই ভিড়। এ-ভিড় যেন সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিল।

পাশের কোন্ বাড়িতে ঢং-ঢং করে অনেকগুলো বেজে গেল। রাত অনেক হয়েছে। আর দাঁড়িয়ে লাভ নেই। পকেট থেকে চাবি বার করে বড়বাড়ির গেট থুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো ভূতনাথ।



সকালবেলা হুম-হুম করে কে দরজা ঠেলছে। দরজা খুলে ভূতনাথ দেখলে—বংশী। —কাল আপনি কত রান্তিরে এলেন শালাবাবু, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেল। একি আপনার চোখ যে লাল হয়ে রয়েছে, ঘুম হয়নি বুঝি ?

ঘরের কোণে এঁটো বাসনগুলো এক হাতে তুলে নিয়ে জায়গাটা পরিকার করে দিলে বংশী। বললে—কাল বড় ভাবনায় পড়েছিলাম আজে, আদালতের শমন এসেছিল, ছোটবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম, ছোটবাবু পড়ে বললে—মেজবাবুর কাছে নিয়ে যা—তা এক হাতে সব কাজ তো করতে হয়, সব কাজ সেরে মরতে-মরতে গেলাম সেই গরাণহাটায়—গিয়ে দেখালাম মেজবাবুকে—মেজবাবুর কী মেজাজ কী বলবো, বলে—আমার দেখার কি দরকার, বাড়ি আমি ছেড়ে দিয়েছি, ওরা যা ইচ্ছে করুক—বাড়ি আমার চাইনে।

আমি বললাম—ছোটবাবু যে আপনার কাছে আনতে বললে হজুর ?

মেজবাবু বললে—তা আমার কাছে এনে কী হবে ? আমি কি বাড়িতে বাদ করি ?

মেজবাব্র পায়ে হাত দিয়ে বললাম—তা ছোটবাব্র তো এই অবস্থা, এখন কেমন করে বাড়ি ছাড়ে ?···বিবেচনাটা দেখুন একবার মেজবাব্র।

ভূতনাথ জিজেস করলে—তারপর ?

- —তারপর গেলাম সেই পাথুরেঘাটায়। ছুট্কবাবৃ তো ননীলালবাব্র বন্ধু ছিল, ননীবাবুকে এক কালে কত আসতে দেখেছি এ-বাড়িতে। ছুট্কবাব্র কথায় যদি ননীবাবু কিছু করে, তা গিয়ে দেখা হলো না—ছুট্কবাবু কাজে বেরিয়ে গিয়েছে।
- —কী কাজ ? ছুট্কবাবু আবার কি কাজ করছে আজকাল ? বংশী বললে—আমি তার কি খবর রাখি কিছু ? ওদের সরকারই বলেছে ছুট্কবাবু নাকি উকিল হয়েছে, আদালতে যায় রোজ।
- —ছুট্কবাবু উকিল হয়েছে ? শেষকালে কি উকিল হলো নাকি ?

বংশী বললে—তাই আপনাকে খুঁজছিলাম আজে, আপনি যদি ছুট্কবাবৃকে গিয়ে ধরেন, তো ননীবাবৃকে বলে মামলা ভূলে নেয়। মামলা হলো বড়বাড়ির বাবুদের মামে, তা বাবুরা তো সবাই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে, শুধু ছোটবাবু আর ছোটমা আছে, কী করে বাড়ি ছাড়ে হুজুর, শরীরের যা অবস্থা তাতে কোথায়ই বা যাবে, এখনও ধরে বসিয়ে মুখে তুলে খাওয়াতে হয় যে!

ভূতনাথ চুপ করে রহল। খানিক পরে বললে—আমি যে কাল দেশে যাচ্ছি রে!

- —দেশে ? দেশ-এর কথা শুনে বংশীও অবাক হয়ে গিয়েছে।
  শালাবাবুও দেশ-এ যাবে।—দেশ-এ যে কেউ নেই বলেছিলেন ?
- —তবু যাবো একবার দেশে, পুরোনো বাড়িটা তো আছে, এতদিনে হয় তো জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে, হয় তো বাঘ এসে উঠেছে ভিটেয়।

বংশী ভয়ে চোখ বড়-বড় করে রইল। বললে—এ-সময়ে আপনি গেলে চলবে কী করে শালাবাবু, হু'দিন পরে গেলে চলেনা ?

—না। মামলা কবে ? বংশী বললে—কাল। ' ভূতনাথ চুপ করে রইল।

বংশী আবার বললে—কাল না হয় না-ই গেলেন শালাবাবু।
ভূতনাথ এবারও চুপ করে রইল। কী-ই বা সে করতে পারে!
বংশী আবার বললে—আমি কিন্তু আপনার কথা বলেছি
ছোটবাবুকে।

- —ছোটবাবুকে ? কেন ?
- আছে, ছোটবাবু বড় মুষড়ে পড়েছে, আমি কাল ছুটুকবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে বললাম—কিছু ভাববেন না ছোটবাবু, শালাবাবু লেখাপড়ি জানা লোক, সব তিনি করবেন। তা আপনি একবার যাবেন আজ দেখা করতে ছোটবাবুর সঙ্গে ?
  - —ছোটবাবুর সঙ্গে ?
- —আজ্ঞে হাঁা, দোষ কী, যে-বিপদে পড়েছেন, আমরা না দেখলে কে দেখবে বলুন তো!

ভূতনাথের তেমন ইচ্ছে ছিল না। তবু বললে—তা চল। বংশী বললে—আপনি একটু সবুর করুন, আমি সকড়ি বাসন ক'টা রেখে আসি।

আজো মনে আছে ছপুরবেলার বড়বাড়ির সেই বিগত-জ্রী চেহারা দেখে চোখে জল এসেছিল সেদিন। ছাদের ওপর অসংখ্য পায়রা এসে বাসা করেছে। কে তাদের খেতে দেয়, কে তাদের দেখাগুনো করে কে জানে। একদিন এই পায়রা নিয়েই কত মামলা হয়ে গিয়েছে ঠনঠনের ছেনি দত্তর সঙ্গে। কত পয়সা খরচ হয়েছে এদের খাওয়াতে, পুষতে। ভৈরববাবু ভালো শিস দিতে পারতা! সেই শিস শুনে কলকাতার আকাশে মেজবাবুর পায়রা একদিন বুক ফুলিয়ে উড়েছে।

সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। বাড়িটা তিন ভাগে ভাগ হচ্ছিলো। ভালো করে ভাগ হওয়ার আগেই সবাই আলাদা-আলাদা হয়ে গেল। পাঁচিলগুলো পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি। বালির কাজ হয়নি শেষ পর্যন্ত। ইটের ফাঁকে-ফাঁকে শ্রাওলা গজিয়েছে। কতরকম বুনো গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ফাটলে-ফাটলে। কতরকম ফুল ফুটেছে গাছগুলোতে। বিচিত্র বুনো ফুল। হলদে, লাল, নীল। রান্নাবাড়ির এঁটো কাঁটা এসে জমে পাঁচিলের কোণে। বংশী একা সব ঝাঁট দিতে পারে না।

একটা চিল হয় তো নির্মেঘ আকাশে গোল হয়ে ওড়ে। মাঝেমাঝে কর্কণ ডাক ছাড়ে। সে-শব্দ এখান থেকে শোনা যায়। তারপর কখন বেলা পড়ে আসে, ছায়াটা আস্তে-আস্তে বড় হয়, আর তারপর এক সময় রোদের শেষ আভাটুকু পর্যন্ত মুছে যায় পৃথিবীথেকে। তখন শশী ডাক্তারের গাড়িটা এসে হয় তো লাগে গাড়িবারান্দার নিচে। শশী ডাক্তার লাঠিতে ভর দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় ওপরে। বংশী পেছন-পেছন ওষুধের বাক্সটা বয়ে নিয়ে যায় সক্তে-সক্তে।

আজো মনে আছে ছোটবাবুর ঘরের সামনে গিয়ে ভূতনাথ সেদিন থুব চমকে উঠেছিল। প্রথমে ইচ্ছেই ছিল না ভূতনাথের। কখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা তো বলেনি ছোটবাবুর সঙ্গে। কিন্তু বংশীর পীড়াপীড়িতে আর না বলতে পারেনি।

বংশী বলেছিল—আপনি বলবেন শালাবাবু যে, আপনি সব ব্যবস্থা করবেন—কোর্টে-কাছারিতে ঘোরাঘুরি আপনিই করবেন, ছোটবাবু যেন কিছু না ভাবেন। ভূতনাথ বললে—কিন্তু আমি যে দেশে যাচ্ছি কাল ?

—সে কথা আর বলবেন না হুজুরকে, মনে বড় কট্ট পাবেন। ছুতনাথ বললে—আমাকে কি চেনেন ছোটবাবু ?

— চেনেন না, কিন্তু আমি বলেছি আপনার কথা, বলেছি যে সাফারবাব্র শালা, এ-বাড়িতে অনেকদিন আছেন। শুনে চুপ করে রইলেন, বেশি তো কথা বলেন না আজে, বেশি কথা কোনো-দিনই বলতেন না, এদানি তা-ও ছেড়ে দিয়েছেন। চুপ-চাপ বসে চোখ বুজে কেবল ভাবেন, কী যে মাথা-মুণ্ডু ভাবেন কে জানে ?

ঘরের সামনে গিয়ে প্রথমে বংশীই এগিয়ে গেল। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে হাতছানি দিয়ে একবার ডাকলে ভূতনাথকে। ভূতনাথ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

হাতির দাঁতের কার্জ করা একটা পালঙ। মোটা পুরু গদীর শুপর বিছানা পাতা। সামনে শ্বেত-পাথরের ছোট টেবিলের ওপর শুরুধের শিশি-বোতল। পাথরের খল-মুড়ি। ঘরময় একটা বিষয়তা। অনেকদিন ওষুধ আর অস্থখের গন্ধ জ্বে-জ্বেম ঘরের স্থাওয়া যেন বিষয়ে উঠেছে। ঘরে ঢোকবার মুখে একটা তীব্র কট্ট ক্ষা নাকে লাগে। দেয়ালের পঞ্জের কাজ-করা ফুল লতাপাতাগুলো প্র্যন্ত ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে গিয়েছে।

ছোটকর্তার গায়ে মলমলের পাঞ্জাবী একটা। কিন্তু ভাঁজে-ভাঁজে আগেকার সে-বাহার নেই আর। ময়লা হয়ে গিয়েছে পরে-পরে। অনেকদিন দাড়ি কামানো হয়নি। দেয়ালের গায়ে বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসেছিলেন ছোটকর্তা। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে কী যেন ভাবছিলেন।

ভূতনাথ যেতেই বংশী বললে—এই যে শালাবাবু এসেছেন— যার কথা বলছিলাম ছোটবাবু।

ছোটকর্তা ঘাড় ফেরালেন।

ভূতনাথ হুটো হাত জোড় করে নমস্কার করলে।

ভূতনাথের মনে হলো—সেই ছোটবাবু, যার সামনে বেরোতে ভিয় করতো। কী বিরাট চেহারা ছিল। রাশভারী মানুষ। বংশীকে মারতে-মারতে একদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন। কেমন যেন মায়া হলো ভূতনাথের। অনেকদিন আগেকার একটা বটগাছের কথা মনে পড়লো ভূতনাথের। মঙ্গলচণ্ডীতলার পাশে একটা বিরাটি বটগাছ ছিল ফতেপুরে। চার-পাঁচ পুরুষের গাছ। ডালপালা। বেড়ে-বেড়ে সমস্ত বারোয়ারিতলাটা একেবারে ছেয়ে ফেলেছিল। একদিন ঝড়ের রাত্রে সেই গাছটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। গাঁ। শুদ্ধ লোক ভোরবেলা ভিড় করে দেখতে গেল। বিরাট গাছ প্রায় এক কাঠা জমি উপড়ে নিয়ে পড়েছে। কাছে গিয়ে কিন্তু স্বাই অবাক হয়ে গিয়েছে। গাছ নয় তো বিরাট বনস্পতি বললেই চলে।

তারক স্থাকরা একটা কুড়ুল নিয়ে কোপ মারতে যাচ্ছিলো। নন্দজ্যাঠা থামিয়ে দিলে। বললে—খবরদার—

ভূষণকাকাও বললে—কেউ কাটতে পারবে না—মা মঙ্গলচণ্ডীর গাছ।

মল্লিকদের তারাপদ বললে—ও গাছ নদীতে ফেলে আসাই ভালো কাকা।

নন্দজ্যাঠ। প্রবীণ লোক। বললে—না, যেমন আছে তেমনি থাক। মায়ের গাছ, মা যা ইচ্ছে করবেন তাই হবে।

মঙ্গলচণ্ডীর কী ইচ্ছে হলোকে জানে! সেই গাছ সেখানেই পড়ে রইল। লোকে মায়ের পূজো দিতে এসে ভাঙা গুঁড়িটাতেও সিঁছর লাগিয়ে দিয়ে যায়। ষষ্ঠীপূজোর দিন দলে-দলে মেয়েরা আসে। পূঁজো দেয় মাকে। আর জল ঢালে গুঁড়িটার ওপর কিকাল এমনি করে কেটে যায়। ফাটলের গর্ততে ক্রমে মাটি জমে তার ওপর আগাছা জ্মালো। সেই আগাছাই বড়-বড় হয়ে একদিন ঢেকে দিলে সমস্ত গুঁড়িটাকে। চড়কের মেলার সময় সেখানটা ঘিরে জলসত্র হতো। আবার মেলার শেষে অন্ধকার রাত্রিতে কেউ মঙ্গলচণ্ডীর পূজো দিতে এসে গুঁড়িটাকেও প্রণাম করে যেতো। কিন্তু ভূতনাথের বড় ভয় করতো গুঁড়িটাকে দেখলে। মনে হতো ওখানে যত রাজ্যের সাপ-খোপ যেন বাসা বেধে আছে!

কিন্তু মনে আছে বহুদিন পরে যেবার বাঘের উপদ্রবের ভয়ে জঙ্গল কাটার হিড়িক পড়লো ফতেপুরে, দেখা গেল, সে-বটগাছের চিহ্নও নেই। কবে মাটি হয়ে সব শেষ হয়ে গিয়েছে, শুধু বড়-বড়- গাছ সেই জায়গায় জ্বে এতদিন আড়াল করে রেখেছিল সেটাকে।

ছোটবাবুর দিকে চেয়ে দেখতে-দেখতে সেই কথাই ভূতনাথের মনে পড়লো প্রথমে।

বংশী বললে—শালাবাবু রয়েছেন, আদালতে যাওয়া, তদির-তদারক করা, সবই করবেন উনি। আপনি ভেবে-ভেবে শরীর খারাপ করবেন না আজে।

ছোটবাবৃ শুনে কিছু বললেন না। শুধু মুখ দিয়ে শব্দ করলেন
—হুম্!

কী গন্তীর সে শব্দ। মনে হলো যেন সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশাসও পড়লো তাঁর।

বেরিয়ে এসে বংশী বললে—দেখলেন তো শালাবাবু, কী মানুষ কী হয়েছে!

ভূতনাথ কিন্তু কিছুই শোনেনি। শুধু দেখেছে ছোটকর্তাকে।
আর মনে পড়েছে ফতেপুরের সেই বটগাছটার কথা। একদিন কত
পাথী আশ্রয় নিয়েছিল তার ডালে-ডালে। বর্ষাকালে কত রকম পাথী
আসতো ফল খেতে। তারপর যখন টলে পড়লো তখনও যেন
সজীব। গাছে আগাছায় ভরে যখন জায়গাটা আবার ঢেকে গেল,
তখনও যেন ভূতনাথ বটগাছটার কথা ভুলতে পারেনি।

বংশী বলেছিল—ছোটমা আপনার ওপর খুব রাগ করেছেন আছেঃ।

### —কেন রে ?

বংশী বললে—আপনি বলেছিলেন, বরানগরে নাকি একদিন নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

ভূতনাথ থমকে দাঁড়ালো একবার। বললে—আজ আর যাবো না রে, দেশ থেকে ফিরে একদিন নিয়ে যাবো, বলিস ছোটমাকে। বংশী বললে—কিন্তু ছুটুকবাবুর কাছে একবার যাবেন না ?

ত্বপুরবেলা ছুট্কবাবু কোর্টে যায়। কোর্ট থেকে ফিরতে রাত হয় নিশ্চয়ই। ছুট্কবাবুর একটা চিঠি নিয়ে গেলে হয় তো কাজ হতে পারে। ম্যানেজারের কাছে শোনা ছিল সেদিন। এলগিন রোড-এর বাড়িতে কেউ থাকে না আজকাল। ননীলালের শাশুড়ী থাকেন পটলভাঙায়। তাঁকে যদি কোনো রকমে ধরা যায় তবে কাজ হতে পারে।

ভালোই হয়েছে। ভূতনাথের একবার মনে হয়—হয় তো ভালোই হয়েছে। এরও হয় তো প্রয়োজন ছিল। যথন দক্ষিণ দিক থেকে ঝাপ্টা এসে জানালা-দরজায় লাগে, একটা অন্তুত শব্দ হয় বাতাসের। থর-থর করে কেঁপে ওঠে সমস্ত। মনে হয়, বদরিকা-বাবু যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে। ভূতনাথ হুই হাত দিয়ে কান হটো বন্ধ করে। বড় কন্ত হয় শুনতে। বদরিকা-বাবুর হাসিতে যেন পৈশাচিক একরকম উল্লাস আছে। মনে হয়, ও শুনতে না পেলেই যেন ভালো। এক-একদিন আর সহা হয় না। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ভূতনাথ। দোকানপাট আলো লোকজন দেখে সব আবার ভূলে যেতে চেষ্টা করে।

তবু পটলডাঙায় ননীলালের বাড়ির সামনে গিয়ে কেমন সঙ্কোচ হতে লাগলো। কাল দেশে চলে যাবে ভূতনাথ। আজকে এক-বার শেষ চেষ্টা করা দরকার।

এ-বাড়িতে ননীলালের সঙ্গে আগে অনেকবার এসেছে। কিন্তু ননীলাল ছাড়া আর কারো সঙ্গে তো পরিচয় নেই তার। কাকে ভাকবে, কার কাছে আবেদন-নিবেদন জানাবে তার।

ছুট্কবাব্র কাছেও গিয়েছিল ভূতনাথ। এমন চেহারা দেখবে ছুট্কবাব্র ভাবতে পারা যায় নি। কালো কোট গায়ে। পুরোপুরি উকিলের পোষাক। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলো।

— এই যে ভূতনাথবাব্, রেওয়াজ কেমন চলেছে আজকাল !
ছুট্কবাব্র গালে যেন আরো মাংস লেগেছে। পা-ও ভারী
হয়ে গিয়েছে। হাঁটতে কষ্ট হয় বেশ।

এদে ধপাস করে বসে পড়লো চৌকির ওপর। সব শুনে বললে—সে হলে তো খুব ভালোই হতো—কিন্তু হচ্ছে কী করে ?

ভূতনাথ বললে—ননীলালকে যদি একটা চিঠি লিখে দেন আপনি, তা হলে সে আর 'না' করতে পারবে না।

-- ननीमान।

**ज्रुजनाथ वलाल—ननीलां नरे एजा मालिक—एम वलाल मव राव।** 

ছুট্কবাব্ বললে—কিন্তু ননীলাল তো আর কলকাতায় নেই এখন, সে তো বাইরে।

—তা সেখানেই একটা চিঠি লিখে দিন।

ছুট্কবাব্ কী যেন ভাবলে একবার। তারপর বললে—মামলা তো কাল। ওদিকে চিঠি যেতে এক মাস, আর আসতেও এক মাস—সে কি এখেনে ? হু' মাসের আগে তো আর তার উত্তর আসছে না।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু ননীলাল আসছে না কেন ?

ছুটুকবাবু বললে—সে তো আর ফিরে আসবে না, জানেন না বুঝি ?

- —ফিরে আসবে না, সে কী ?
- —না, সে সেখানে মেম বিয়ে করে স্থাথ-স্বচ্ছন্দে আছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সে আর আসবে না—এখানে খবরও দিয়েছে। সেখানেও ব্যবসা-ট্যাবসা শুরু করে দিয়েছে নাকি শুনেছি। তুখোড় ছেলে, প্রিন্স দারকানাথ ঠাকুর ছিল ওর আদর্শ—ধর্ণে-বর্ণে সব তাকেই 'ফলো' করছে।

ভূতনাথ কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল খানিকক্ষণ। কোথায় সেই কেষ্টগঞ্জের ডাক্তারের ছেলে ননীলাল। তার সেই চিঠিখানা বোধহয় এখনও আছে ভূতনাথের টিনের বাক্সে। শেষ পর্যস্ত যে ননীলালের এমন পরিণতি হবে, কে জানতো। অবাক লাগে ভাবতে! এখানেই তো স্থাখ-স্বচ্ছান্দে থাকতে পারতো। অত বড় বাড়ি করেছিল এলগিন রোড-এ। অত জুট মিল। অত কয়লার খনি। অত লোক-জ্বন, অত আয়, অত খাতির। এতেও বুঝি তৃপ্তি হলো না তার। ননীলালদের বুঝি কিছুতেই তৃপ্তি নেই।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—ওর এখানকার কারবার কে দেখছে তাহলে ?

— ওর শালারা, চালু করে দিয়েছিল ননীলাল, এখন চলবে না কেন ? না-চলবার কী আছে ?

কোথাকার জল কোথায় গড়িয়ে যায় কে বলতে পারে। ননীলালের খবর শুনে ঠিক অবিমিশ্র আনন্দ যেন হয় না। কোথায় যেন একট বেদনা লুকিয়ে থাকে। ঠিক প্রকাশ করে বলা যায় না কেন অমন হয়। অথচ ননীলালের এ-গোরবে ভূতনাথের তে। আনন্দ হবারই কথা!

ছুট্কবাব্র কাছ থেকে কোনো সাহায্যের আভাষ না পেয়ে ছুতনাথ নিজেই এসে পটলডাঙার বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছে। বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে দেখলে। কোথাও কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। দারোয়ানকে ডেকে বললে—বাড়িতে বাব্রা আছে ?

- --কোন্বাবৃ ? ছোটবাবু না বড়বাবু ?
- —যে-কোনো বাবু।

দারোয়ান বললে—এই কাগজটাতে নাম-ঠিকানা লিখে দিন, ভেতরে নিয়ে গিয়ে দেখাবো বাবুদের।

কাগজে ভূতনাথ নিজের নাম আর বড়বাড়ির ঠিকানা লিখে দিলে।

দারোয়ান কাগজ নিয়ে ভেতরে চলে গেল। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ভূতনাথকে। মনে হলো—বৌঠানের জত্যেই এই চেষ্টা। নইলে বড়বাড়ির জত্যে ভূতনাথের কীসের মাথাব্যথা। আজ যদি মামলার ফলে বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়, কোথায় যাবে বৌঠান! অথচ আশ্চর্য, বৌঠান বোধহয় সে-কথা একবার ভাবেও না। বংশীর কাছে শুনেছে আজো নাকি তেমনি তেতলার ঘরখানার মধ্যে পালঙে বসে বৌঠান যশোদাছলালের পূজো দেয়, আলতা পরে, ঘুমোয়, চিস্তার সঙ্গে গল্প করে আর একটা-একটা করে গয়না ভূলে দেয় বংশীর হাতে।

रः नी वलाल—ममन्छ मिन्तूक श्रीय थालि शर्य शिर्याष्ट्र भानावाव!

ভূতনাথ বলেছিল—তুই কেন এনে দিস বংশী ?

বংশী বলে—ভুবন স্থাকরা তো সন্দেহ করে আমাকে, জানেন, ভাবে বৃঝি চোরাই মাল। সেদিন আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিছিলো হজুর। আমি বললাম—চোরাইমাল যদি হবে তো রোজ-রোজ এত চুরি করবো কোখেকে ?

ভূতনাথ জিজেস করলে—এখন কতথানি করে খায় রোজ ? বংশী বলে—বাড়ছে ছজুর, দিন-দিনই নেশা বাড়ছে যেন, এখন সকালে একবোতল আনি, দেখি বিকেলের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে
গিয়েছে—আবার আজকাল দামী-দামী মদ আনতে বলেন—আমি
প্রথম-প্রথম আনতুম না আজে, কিন্তু বুঝতে পারি, বড় কপ্ত হয়
ছোটমা'র, না-খেলে শরীর খারাপ হয়, কিছু খেতে পারে না,
ঝিমোয় সারাদিন—ঝিম মেরে থাকেন। আমার নিজেরই তখন কপ্ত
হয়, ভারী নেশা করে ফেলেছেন—ছোটমার'ই বা কী দোষ।

বংশী আবার বলে—সেজ্পুড়ি গজ-গজ করে সারাদিন, বলে— খাবে না যদি কেউ তো রায়া কিসের জ্বস্থে—এত ভাত নষ্ট হলে গেরস্থের অকল্যেণ হয় যে। তা নেই-নেই যে এত—তার মধ্যেও কত কী যে রায়া হয় কী বলবো—ছোটবাবুর মুখের কাছে সব দিতে হবে, তেতো, ভাজা, ডালনা, ডাল, ঝোল, অম্বল, সেই আগেকার মতন—দেখছেন তো, কিন্তু মুখে পুরেই বলে—থুঃ থুঃ।

অথচ দেখুন, মুদির দোকানে দেনা হয়েছে। সেদিন তাগাদা করছিল। ত্থ'মাস হয়ে গিয়েছে, এখনও শোধ হলো না, ওরা বলবেই তো—ছোটমাকে বললেই—সিন্দুক খুলে একটা কিছু-নাক্ছ গয়না বার করে দিয়ে বলে—দিগে যা শোধ করে।

ননীলালের বাড়ির সামনে তা প্রায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেকা করতে হলো।

দারোয়ান এক সময়ে ফিরে এসে বললে—দেখা হবে না। বাবুদের সময় হবে না এখন।

ভূতনাথ কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। তারপর জিজ্ঞেস করলে—বাবুরা বাড়িতে আছেন ?

দারোয়ান বললে—আছে, লেকিন মোলাকাত হবে না।

হবে না তো হবে না। বড়লোকদের বাড়িতে নিয়মই আলাদা।
হয় তো বসে গল্প করছে নয় তো শুয়ে আছে। দেখা করলে কী এমন
অস্থবিধে হতো! ছটো মাত্র কথা। কতচুকু সময়ই বা লাগতো।
কিন্তু দরকার নেই। যাদের সময়ের অত দাম, একদিন তারাই
আবার সময় কাটাবার পথ খুঁজে পাবে না। একদিন চৌধুরীবাব্দেরই কী হাঁক-ডাক কম ছিল! স্বাই ভটস্থ। কোথায় গেল
সব। দেখতে-দেখতে, কপুরের মতো উবে গেল ভো! স্থবিনয়বাব্
বলতেন—ভোগই মৃত্যু, ত্যাগই হচ্ছে জীবন—তেন তাজেন

ভূঞ্জিথা:, ত্যাগ করে ভোগ করতে শেখা এ ভারতবর্ষের নিজস্ব উপলব্ধি—এ আর কোনো দেশে খুঁজে পাবে না ভূতনাথবাবু। কিন্তু ননীলাল কি চৌধুরীবাবুরা কেউ তো সেকথা মানে নি। আর ব্রজ্বাখালের কথাই তো আলাদা।

রাস্তায় বেরিয়ে সেদিন হঠাৎ বহুদিন বাদে প্রকাশ ময়রার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাঁধে নতুন গামছা। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। চেহারাটাও যেন ভালো হয়েছে।

ভূতনাথকে দেখেই বললে—পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই। ভূতনাথ বললে—তুমি এত রাত্রে কোথায় প্রকাশ ?

•— আর ঠাকুরমশাই, ব্যবসাই বলুন, চাকরিই বলুন, কিছুই পোষালো না, শেষকালে সেই ঘটকালি নিয়েই আছি এখন। কাল আপনাদের দেশে যাচ্ছি, একটা বিয়ে আছে, যাবেন নাকি ?

ভূতনাথের কেমন যেন একটা প্রশ্ন উঠলো মনের ভেতর।

- —আছো, প্রকাশ তুমি তো এ-পর্যন্ত অনেক বিয়ে দিয়েছো, কী বলো গ
- —তা দিয়েছি ঠাকুরমশাই, এই খাতাখানা খুললে পাকা হিসেব বলতে পারি আপনাকে।

হিসেব দেখতে সেদিন চায়নি ভূতনাথ। হিসেবের দরকারও ছিল না তার। শুধু বলেছিল—ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের বিয়ে কখনও দিয়েছো তুমি ?

—আজে হাঁা, এই তো সেদিন, শ্রাবণ মাসে বেগমপুরের বিধু গাঙ্গুলীর ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলাম—মাত্র হ' বছর বয়েস।

### — তু' বছর 📍

প্রকাশ দাস গল্প পেলে আর থামতে চায় না। বলে—ছু' বছর তো ভালো আপনার, ছ'মাস বয়েসে বিয়ে দিয়েছি।

- —হ' মাস বয়েস কনের ?
- —আজে হাঁা, হ' মাস মান্তোর—বাড়ু জ্জে মশাই বলছিলেন, আমার হ'বছরের ছেলের জন্মে একটা পাত্রী দেখে দিতে পারে। প্রেকাশ ? আমি বললাম—প্রেকাশের হাতে সব রকম পাত্তোর পাবেন বাড়ু জ্জে মশাই। তা তাই খুঁ জে দিলাম, বাড়ু জ্জে মশাই খুব খুশি। খুব আয়োজন করেছিল আজে, তিন রকমের মিষ্টি,

চার রকমের মাছ, হ' রকমের ডাল, পাকা ফলার, কাঁচা ফলার
—সব রকম ব্যবস্থা ছিল। বাড়ুজে মশায়কে চেনেন না আপনি
—আপনাদেরই জেলার লোক তো ?

প্রকাশ ময়রা সেই বিয়েরই গল্প করতে লাগলো। বলে—তবে শুরুন ব্যাপারটা—ভারী এক মজার কাণ্ড—বলরামপুরের কালী মুখুজ্জের হুই মেয়ে ছিল, জানেন ?

- —বলরামপুর ! বলরামপুর চেনো নাকি ! ভূতনাথ সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছে।
- খুব চিনি। বলরামপুরের কালী মুখুজ্জের ছোট মেয়ের বিয়ে দিলাম আমি—তারই কাণ্ড তো বলছি।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—বলরামপুরের রামহরি ভট্টাচার্যের নাম শুনেছো ?

—রামহরি ভট্টাচার্যি ? দাঁড়ান, খাতা খুলতে হবে—বলে সত্যি-সত্যিই খাতা খুলতে গেল প্রকাশ।

ভূতনাথ বললে—না, না, খাতা খুলতে হবে না • এখন, তার বংশের কেউ আছে এখন জানো ?

প্রকাশ বলে—খাতা না দেখে সে কি বলতে পারি ঠাকুরমশাই, আর এ-খাতায় যদি না থাকে তো অন্য খাতা দেখতে হবে, বংশ-তালিকা না রাখলে চলবে কেন আমাদের, যে-ব্যবসার যা নিয়ম, এ-খাতাতে আপনারও পূর্বপুরুষের নাম-ধাম মিলে যেতে পারে, তেমন করে খাতা রাখতে পারলে কত উপকার দেয়, এই দেখুন না, কালী মুখুজ্বের মেয়ের মাত্তর ছ'মাস ব্য়েস সবে, বললেন—পাতোর খুঁজে দিতে হবে—কুলীন পাত্তোর—পারবে !

আমি বললাম—এ আর বেশি কথা কি—তা তিনি একটা টাকা দিলেন রাহা-খরচা।

- ত্র' মাসের কনে ?
- —আজে হাঁা, প্রোথম মেয়ের বিয়ে নিয়ে এক কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল কিনা—মেয়ের যখন পাঁচ বছর বয়েস সেই সময় চুরি হয়ে গিয়েছিল মেয়ে—এক ভঙ্গ কুলীন চুরি করে নিয়ে গিয়ে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল কিনা—সেই ভয়েই এই মেয়েরও বয়েস বাডবার আগেই বিয়ে দিচ্ছেন।

প্রকাশ বেশ জনিয়ে গল্প বলতে পারে। কিন্তু রাত হয়ে গিয়েছে। বড়বাড়িতে ফিরতে হবে। এতক্ষণ হয় তো বংশী অপেক্ষা করে-করে শুয়ে পড়েছে। ভাত ঢাকা আছে চোরকুঠুরিতে। গেট-এর চাবি পুলে অন্ধকারে ঢুকতে হবে। আজকাল ও-বাড়িকে বাইরে থেকে যেন অন্ধকার ভূতের বাড়ি মনে হয়। কিন্তু একবার চোরকুঠুরির ভেতর ঢুকতে পারলে আর কিছু মনে থাকবে না। আজকাল সমস্ত মনটা জুড়ে বদে আছে জবা। জবাকে নিজের ঘরের মধ্যে কল্পনা করে নিয়ে অনেক সন্তব-অসন্তব ঘটনা ঘটানো যায়। মনে করে নেওয়া যায়—সেই জবা তার এই চোরকুঠুরিতে এসেছে। এসে হয় তো তারই বিছানায় বসেছে। এক সময়ের মনিব, আজ ভার স্ত্রী—ভাবতেও যেন শিউরে ওঠে সমস্ত শরীর। কতদিন কতভাবে কত অপ্রিয় কথা বলেছে। পাড়াগেঁয়ে বলে কত ঠাটা করেছে তাকে। জবার ছোঁয়া হাতের রায়া পর্যন্ত কখনও খায়নি ভূতনাথ। অথচ•••

অন্ধকার রাত্রে মনে হয় যেন জবার শাড়ির খস-খস শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। যেন জবার চুলের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভাসছে।

তারপর সত্যি-সত্যিই ভূতনাথ চোরকুঠুরির শক্ত তক্তপোশটার ওপর চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করে। সমস্ত রাত্রিটা একরকম অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটে। মাথার মধ্যে সমস্ত যেন গোলমাল হয়ে যায়। মনে হয় সমস্ত ঘটনাটা যেন স্বপ্ন। স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্তা, অসম্ভব, অলৌকিক।

পরদিন বংশীও অবাক হয়ে গিয়েছে। বংশী বলে—এ কি, আপনি যে বললেন আজ দেশে যাবেন ?

ভূতনাথ বললে—যাওয়া আর হলো কই ? মামলার দিন পড়লো কাল। ছুটুকবাবুর কাছে গিয়েছিলাম—সমস্ত দিন তাইতেই নষ্ট হলো।

## —কী হলো মামলার **?**

ভূতনাথ বলে—আমি কেঁদে গিয়ে পড়লাম ছুট্কবাব্র কাছে, বললাম আপনি 'দিন' নিয়ে নিন, নইলে বড়বাড়িরই বদনাম, যদি গুরা পুলিশ-পেয়াদা দিয়ে বাড়ি দখল করে সে কি তখন ভালো হবে ?

## — দিন পড়লো কবে **?**

ভূতনাথ বললে—সে আবার একমাস পরে শুনানি হবে, তখন ফা হয় ভাবা যাবে। এখন তো চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে ননীলালের কাছে, ছুট্কবাব পুরানো বন্ধু, এ-কথাটা কি আর রাখবে না তার! কত টাকাকড়ি নিয়েছে এককালে ছুট্কবাব্র কাছে, মনে আছে ভার নিশ্চয়ই।

বংশী বললে—যাই, খবরটা একবার দিয়ে আসি ছোটবাবুকে ঝপ করে, বড় ভাবছিলেন ক'দিন আজে।

- —কিছু বলেন নাকি ?
- —না, বলেন না কিছু, কেবল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে ভাবেন সারাদিন, আমি তো বৃঝতে পারি সব—শুনলে খুশি হবেন খুব।
- —আর ছোটমা, ছোটমা ভাবছেন না !
  বংশী বলে—ছোটমা'র ওসব ভাবনা নেই শালাবাবু, ছোটমা'র
  কেবল ঠাকুরপুজো আর ওই···
  - —মদ ?
- আজ্ঞে হাঁা, এখন আর কামাই দেন না আজ্ঞে, যতদিন যাচ্ছে তত বাড়ছে যেন, কেন যে এমন দশা হলো, ভগমান জানে।

ভূতনাথও আর যেন ভেবে ঠিক করতে পারে না। কেন এমন হয়!
তবু স্থবিনয়বাব্র কথাগুলো বার-বার মনে পড়ে—তিনি বলতেন—
নিজেকে ছোট বলে ভাবছি বলেই, ছোট চিস্তায়, ছোট বাসনায়,
মৃত্যুর বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকছি বলেই হয় তো জীবনের
অমৃতরূপ প্রভাক্ষ হচ্ছে না। তাই বুঝি শরীরে দীপ্তি নেই, মনে
নিষ্ঠা নেই, কাজে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই। জগং-জোড়া
নিয়মের সঙ্গে, শৃদ্খলার সঙ্গে সৌন্দর্যের সঙ্গে মিল হচ্ছে না কারো।
মনে হয়—তাই বুঝি মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই
চরম বিপদ বলে ধারণা করি। শ্রম বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে
চলি কিন্তু সভ্যুকে বাঁচিয়ে চলি না, ধর্মকে বাঁচিয়ে চলি না, আত্মার
সম্মান বাঁচিয়ে চলি না। অথচ চোখের সামনে ব্রজরাখালকে দেখেছে,
স্থবিনয়বাবুকে দেখেছে—তবু ভাদের মতন প্রাণমন খুলে কেন

বলতে পারে না—আমি ধ্বংসকে স্বীকার করবো না, এই মৃত্যুকে মানবো না—আমি অমৃতকে চাই—নমস্তেহস্ত !

সেদিন রূপচাঁদবাবু জিজ্ঞেদ করছিলেন—ওদিকে আর গিয়ে– ছিলেন নাকি, স্থাবনয়বাবুর বাড়ি ? জবা-মা কেমন আছে ?

ভূতনাথ বললে— হু'তিন দিন যাইনি—তবে ভালোই আছেন । রূপচাঁদবাবু বললেন—আমি যাবো-যাবো করেও যেতে পারছি না, কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, কোনো অস্থবিধে হলে আমায় বলবেন, লজ্জা করবেন না যেন—জবা-মা'র হয় তো বলতে লজ্জা হতে পারে।

সেদিন সরকারবাবু বললে—আস্থন, আস্থন ভূতনাথবাবু, কী কপালই করে এসেছিলেন—একেবারে দশা-সই কপাল মশাই !

- -- (कन, की श्रामा ?
- —আর কী হবে, নিন, এখানে সই করুন।
- —এ কী গ
- —আভে হাঁা, এবার থেকে ওভারসিয়ারদের খাতায় আপনার নাম উঠেছে। বলেছিলাম না আপনাকে, আপনি কি আর বেশি দিন বিলবাবু থাকবেন ? তা এমন কপাল দেখলেও আনন্দ হয় , মশাই! বাবুর নিজের হকুম—দেখছেন কি, সই করুন।

বারো টাকা থেকে একেবারে কুড়ি টাকা। সমস্ত শরীরে কেমন রোমাঞ্চ হয় ভূতনাথের। সরকারবাবু বললে—কালীঘাটে গিয়ে মায়ের পূজো দিয়ে আসবেন আগে, ওই বিপিনবাবু, বিজয়বাবু আজ তিন বচ্ছর বিলবাবুই রয়ে গেলেন, একটি পয়সা মাইনে বাড়লো না আর আপনার তো পোয়াবারো।

সরকারবাবুর কথাগুলো ঠিক নিছক উল্লাস প্রকাশ নয়। তবু সব সহা করাই ভালো।

ভূতনাথ বললে—আমার সেই ছুটির দরখান্তথানার কী হলো ?
—ছুটি তো আপনার হয়ে গিয়েছে, সাত দিনের তো—কবে
থেকে যাচ্ছেন ? আপনার হলো গিয়ে সবই স্পেশাল ব্যাপার—
আপনার ছুটি আটকায় কে, বলুন ?

ইজিসও খুব খুশি হয়েছে। বলে—তা হোক ওভারসিয়ারবাবু,
এবার যেন আর আপনার দম্ভরি ছাড়বেন না তা বলে—ইঞ্জিনিয়ার—

বাব্রা পর্যন্ত নেয়, আর আপনার নিলেই দোষ। বলে—মাসে যদি পাঁচ টাকাও হয় তো বছরে কত হলো ইয়ে হিসেব করুন।

ভূতনাথ বলে—চাকরিটা থাকলেই বাঁচি ইন্তিস, কত কষ্টের চাকরি তা তুমি জানবে কী করে!

অথচ এই কলকাতায় আসবার জন্মে একদিন ছোটবেলায় মিত্তিরদের ঢিপ-চালতে গাছের ডগায় উঠেছিল ভূতনাথ। কিন্তু সেই স্বপ্নের কলকাতার সঙ্গে তার চোখে-দেখা কলকাতা কি মিলেছে ? হয় তো মিলেছে কিম্বা হয় তো মেলেনি। কিন্তু মনে হয় এখানে না এলে সে বুঝি মান্তুষের মহাযাত্রার মিছিল এমন স্পষ্ট করে দেখতে সেই ব্রাহ্মসমাজ, সেই ভারত-সভা, সেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিয়ে আজ বঙ্গভঙ্গ অন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে মহাযাত্রা শুরু হয়েছে তার পরিচয় পেতো না। জানতে পেতো না কেমন করে ধীরে-ধীরে মানসলোকের সঙ্গে মর্তলোকের সমন্বয় সাধন হয়। কেমন করে সনাতন শাশ্বত ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আজ ভূতনাথ জানতে পেরেছে মান্থ্যে-মানুষে কোনো বিচ্ছেদ নেই। সমস্ত মানুষ এক জাত। তাই একের পাপের শান্তি অক্সকে গ্রহণ করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন তুর্বলকে সহা করতে হয়। একজনের পাপের ফল সকলকে ভাগ করে নিতে হয়। অতীতে ভবিশ্বতে, দূরে দূরাস্থে, হৃদয়ে-হৃদয়ে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে অভিন। এ-ও কি কম শিক্ষা। তাই স্থবিনয়বাৰু বলতেন—'বিশ্বানি ছরিতানি পরাস্থব'। বিশ্বপাপ মার্জনা করে।। আজও ভূতনাথ তাই তার মেদের ঘরুটার মধ্যে ভাঙা তক্তপোশের ওপর শুয়ে প্রার্থনা জানায়—যে-দেবতা সকল মানুষের ছঃখ গ্রহণ করেছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, যাঁর ভালোবাসারও অন্ত নেই, তাঁর ভালোবাসার বেদনা যেন সমস্ত মানব সন্তান মিলে গ্রহণ করি। তাই তো মনে হয় যেখানে প্রেম সব চেয়ে গভীর, আঘাত বুঝি সেই-थार्त्ने अव रहाय निर्हेत हरा वार्ष । यात क्रम रकामल, छारक है সমস্ত বেদনা বইতে হবে। যাদের গায়ে পুলিশের লাঠি লাগে তাদের বেদনা তত কঠিন নয়, কিন্তু ঘরের কোণের পটেশ্বরী বৌঠানের আঘাতই যেন সব চেয়ে করুণ, সব চেয়ে কঠিন। শহরে না এলে কি এমন করে এই পরম সভ্যকে কখনো জানতে পারতো ভূতনাথ!



ছোটবোঠান সেদিন কী রাগই করেছিল যে। বললে— একদিন তুই 'মোহিনী-সিঁত্র' কিনে দিয়েছিলি তাই ছোটকর্তাকে ফিরে পেয়েছি—কিন্তু আর কোনো দিন কোনো জিনিষ চেয়েছি তোর কাছে ?

ভূতনাথ অপুরাধীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বৌঠান আবাব বললে—শুধু তোর কাছে কেন, কারো কাছেই আর কোনোও দিন কিছু চাইবো না ভূতনাথ—চাওয়ার দিন আমার ফুরিয়ে গিয়েছে, এবার ছোটকর্তার অস্থুখটা ভালো হয়ে গেলেই আমি স্থী, আর কিছু কামনা নেই আমার, তোরা সবাই বেইমান।

ভূতনাথ তবু চুপ করে রইল।

তারপর রোঠান আবার বলেছিল—তোর যদি কোনো কষ্ট হয়ে পাকে, আমাকে বলিসনি কেন ? এখানে খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধে হচ্ছে ? শোয়া-থাকার কোনো অসুবিধে ?

ভূতনাথ তব্ চুপ করে রইল! আজ বৌঠানের মুখের যেন বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। চোখ ছটো লাল জবাফুলের মতো। সারাদিন ধরে বোধহয় মদ খেয়েছে। বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে। পায়ে আলতা পরেছে। এখনি এই বিকেলবেলা বৃঝি খোঁপা বেঁধেছে। পাতা কেটেছে। কপালে সিঁছরের টিপ লাগিয়েছে। নাকে হীরের নাকছাবি। বৌঠানের স্থোল শরীর যেন টলোমলো করছে নেশার ঘোরে।

অথচ কী এমন বলেছিল ভূতনাথ। ভূতনাথ শুধু বলতে এসেছিল
—েসে দেশে যাবে।

কেন দেশে যাবে, ক'দিনের জন্মে যাবে তা না জেনেই অনেক-শুলো কথা শুনিয়ে দিলে বৌঠান।

বৌঠান বললে—কেউ তোকে কিছু বলেছে? আমি যতদিন আছি কেউ তোকে কিছু বলুক দিকি? দারোয়ান দিয়ে তাকে গলা শ্বকা দিয়ে তাভিয়ে দেবো না এখনি—এ-বাড়িতে হাজার গণ্ডা লোক রয়েছে কী জ্ঞে ? বসে-বসে তো সব মাইনে খাচ্ছে—বড়বাড়ির কর্তারা কি মরেছে ? তারপর চিংকার করে ডাকলে—বংশী—

বোঠানের চিৎকার সমস্ত ফাঁকা বাড়িটায় যেন একবার প্রতিধ্বনি তুললো।

বংশী এল। বৌঠান বললে—সরকার মশাইকে বলগে যা, ভূতনাথের জফ্যে জামা-কাপড় যা দরকার যেন সরকারী তহবিল থেকে দেয়, আর আমার নামে খরচার খাতায় লিখে রাখে।

- —আমি এখুনি যাচ্ছি ছোটমা।
- --আর শোন ?

বংশী থমকে দাঁড়ালো আবার।

- —মিয়াজানকে গাড়ি জুত্তে বল—আমি বেরোবো ?
- —তুমি বেরোবে ছোটমা ?
- —হাঁা, বেরোবো, বসে-বসে সব মাইনে খাচ্ছে, কোনো কাজ নেই, এতগুলো লোক কী করে সারাদিন, আমি হিসেব চাই, ছোট-কর্তার অস্থুখ বলে স্বাই ফাঁকি দিতে আরম্ভ করেছে নাঁকি ?

তারপর ভূতনাথকে ডেকে বললে—সেজেগুজে তৈরি হয়ে নে—আমার সঙ্গে যাবি তুই ভূতনাথ!

ভূতনাথের কেমন ভয় করতে লাগলো। বললে—কোথায় ?

---বরানগরে।

ভূতনাথ কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু বংশী চুপি-চুপি বললে— বলুন— হাঁা, যাবা।

বাইরে এসে ভূতনাথ বললে—বোঠান কি কিছু জানে না বংশী ? বাড়ি বিক্রি হবার কথা শোনেনি নাকি ?

বংশী বললে—নেশা হলে আজে কিছু মনে থাকে না ছোটমা'র। ওই যে গাড়ি বার করতে বললে আমাকে—তা কোথার গাড়ি, বাড়ি যে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, বিধু সরকার মেজবাবুর সঙ্গে যে কবে চলে গিয়েছে গরাণহাটায়, ছোটমা'র কিছু আর খেয়াল নেই শালাবাবু।

ভূতনাথ বললে—যদি আমাকে ডাকে আবার ?

বংশী বললে—আর ডাকবে না শালাবাবু, ঘুমিয়ে পড়লেই সব ভুলে যাবে, কোনো খেয়াল থাকবে না, দেখলেন না সে-রকম মাজ- গোব্দেরও বাহার নেই, কোথায় কী গয়না টাকাকড়ি আছে, তাও মনে থাকে না, ওই চিন্তা আলতা পরিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছে, গা ধুইয়ে দিয়েছে তাই অমন দেখছেন—কিন্তু নিজের কিছু খেয়াল নেই।

ভূতনাথের চোথ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে চায়। বৌঠান জানেও না বড়বাড়ির কী সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। জানতে চায়ও না বোধহয়। মনে হয়—সব তেমনি আছে বৃঝি। তেমনি একায়বর্তী পরিবার। তেমনি লোকজন, চাকর, ঝি, গাড়ি, ঘোড়া, পান্ধি, বেহারা, বাগান সব আছে। অন্দর-মহলের পর্দার আড়ালে থেকেথকে বাইরের জগতের কোনো খবরই রাখবার প্রয়োজন মনেকরে না। ভাবে এখনও বৃঝি দেউড়িতে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে বিজ সিং বন্দুক নিয়ে। এখনও স্থাচর থেকে টাকা আসে। এখনও ত্বুম করলেই তামিল করবার লোক এসে হাজির হবে।

বংশী বলে—আমরা হুই ভাই বোনে হুজনকে দেখছি শালাবাবু, আমি দেখি ছোটবাবুকে আর চিন্তা দেখে ছোটমাকে। নেশার ঘোরে মাঝে-মাঝে কত বকে চিন্তাকে, বলে—আজকাল সবাই ফাঁকি দিছে কাজে—তা জানে না তো আমরা মাইনের লোভে কাজ করছি না এখানে—মাইনে যে কতদিন পাইনি তার তো হিসেব নেই।

- —মাইনে না পেয়ে এ-রকম কতদিন চালাবে বংশী ?
- আর জন্ম বোধ হয় ছোটবাবুর কাছে দেনা করেছিলাম আজে। তাই শোধ করছি খেটে, দেশে যে কী করে সব চালাচ্ছে ভগমান জানে। বিয়ে করে এস্তোক কত বছর যে আর দেশে যাইনি, আমার শ্বন্তর যেতে লিখেছে বার-বার, কী করে এ-অবস্থায় শ্বাই বলুন তো। তা ছোটমাও আর বেশিদিন বাঁচবে না হুজুর, ওই নেশার ঘোরেই একদিন অজ্ঞান হয়ে দম বেরিয়ে যাবে, দেখবেন।



ভোর বেলা ট্রেন। সকাল-সকাল উঠতে হবে। ছোট টিনের

বাক্সটা গুছিয়ে রেখেছে ভূতনাথ। বৌঠানের দেওয়া কাপড়-জামা সব। বাক্সটা পরিষার করতে গিয়ে ননীলালের সেই পুরোনো চিঠিটা তলায় এক কোণে পড়ে রয়েছে দেখলে। আশ্চর্য। সেই ननीनानहे-वा काथाय আজ ! धार्य-धार्य काथाय शिख ठिरक्र । নিজের দেশ, সমাজ ছেড়ে, স্ত্রী, আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগ করে কত দূরে গিয়ে রইল। কিন্তু কীদের আকর্ষণে ? প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হতে পেরেছে কি শেষ পর্যস্ত ! দারকানাথ যেমন নীল আর রেশমের কুঠি করেছিলেন, ননীলাল কি তেমনি পাট আর কয়লার সঙ্গে জীবনকে জড়িয়ে দিয়েছিল ? আর তারপর ? তারপরের পথ কি ননীলালের জানা আছে ? ননীলালই বলেছিল—এ যুগের খৃষ্ট, হৈতন্ত আর বুদ্ধ হচ্ছে শেঠ, শীল আর মল্লিক। ভূতনাথ ভাবতে **চেষ্টা** করে—ননীলাল কি তার ইষ্টদেবতার সন্ধান আজ পেয়েছে গ সে তো মেম সাহেবদের রূপের মোহে ভোলবার ছেলে নয়! সে তো বলেছিল একবার—মেয়েমামুষের নেশা এখন কেটে গিয়েছে ভাই, ও যে-বিন্দি, সে-ই মিসেস গ্রিয়ারসন—এখন কেবল চাই টাকা! টাকার নেশা কি তার মিটেছে! সে কি তৃপ্তি পেয়েছে? শাস্তি পেয়েছে ?

আবার মনে হয় হঠাৎ যেন জবা এসে ঘরে চুকেছে। ঘরে চোকবার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা যেন গল্পে ভরে গেল। মাঘোৎসবের দিন যেমন করে সাজতো জবার তেমনি সাজ। শুধু মাখায় ঘোমটা, সিঁথিতে সিঁহর। এইটুকু কেবল তফাং। দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়ে বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে এক বেলাশ জল।

জবা বলে—আমায় ক্ষমা করো তুমি।
ভূতনাথ বললে—আমিই কি জানতাম ?
—ছি, ছি, আমায় কিন্তু ক্ষমা করো তুমি।
ভূতনাথ বললে—কেন, তুমি আমার সংসারে এলে ?
জ্ববা বললে—দে উত্তর তো দিয়েছি আমি।

—শুধু সংস্কার, শুধু ছটো মন্ত্র আর একটা বড়যন্ত্রের জন্মেই তোমার ছর্ভোগ, নইলে তোমার জীবন তো অশু রকম হতো—তাতে স্থুমি সত্যিকারের স্থী হতে হয় তো। জবা বলে—বার-বার তুমি কেন একথা বলো ? ভূতনাথ বলে—সভিয় বলছো জবা ?

- —সভ্যি না তো কি মিথ্যে ? মিথ্যে তো বলি না আমি, তুমি আমায় বিশ্বাস করো, কোনো হুঃখ নেই আমার।
  - —কিন্তু এ-কথা তোমায় কে বলতে শেখালে জবা <u>?</u>
- —এ-কথা আমি জ্ঞান হওয়া থেকেই শিখে এসেছি ষে, ঠাকুমা'র সঙ্গে কত শিব পূজো, কত ব্রত করেছি, কত ঠাকুর প্রণাম করেছি, ঠাকুমা যে আমায় সব শেখাতো।
  - —কিন্তু স্থপবিত্র, তাকে ভুলতে পারবে তো ?

সঙ্গে-সঙ্গে জবার হাত থেকে জলের গেলাশটা ঝনাং করে।
মাটিতে পড়ে ছত্রখান হয়ে গেল। সে-শব্দে ভূতনাথেরও ঘুম ভেঙেগিয়েছে। চোরকুঠুরির মধ্যে চোখ মেলে ভূতনাথ দেখে সে একলঃ
অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে। কেউ কোথাও নেই। শেষ রাতের
নিস্তক কলকাতা শহর। রাস্তায় কয়েকটা ঠেলাগাড়ি চলার শব্দ শুধু। আর রাস্তায় বৃঝি জল দেওয়া হচ্ছে। ছু' একজন বৃঝি জাগছে।
ওপাশে অনেক দূর থেকে গঙ্গার বৃকের ওপর একটা জাহাজের বাঁশী বেজে উঠলো। হয় তো জাহাজের বাঁশী নয়, জুটমিলের।
কারখানা হয়েছে অনেক ওদিকে। হয় তো বা ননীলালেরই
জুটমিল। কে জানে।

সমস্ত স্বপ্নটা আবার পুরোপুরি ভেবে দেখতে লাগলো ভূতনাথ।
সত্যি এ কেমন করে হয়। ভূতনাথেরই মনগড়া কথাগুলো।
জবার মুখ দিয়ে যেন বলিথে নিয়েছে সে। কিন্তু আশ্চর্য কথা—
আট-ন' বছর পর্যন্ত জবা ছিল বলরামপুরে, তার মধ্যে একবার
জানতেও পারলো না।

স্বিনয়বাব্কে জবার ঠাকুমা পরে আর একটা চিঠিতে লিখেছেন"তোমাকে লুকাইয়া এ চিঠি লিখিতেছি, উনি জানিতে পারিলে
অনর্থ বাধাইবেন। কিন্তু এখানে কাহাকেও জানানো হয় নাই ।
কেবল পাত্র পক্ষ জানে আর পুরোহিত মশাই জানেন। জানি না
জবার কপালে কত হঃখ আছে। উনি সদা-সর্বদা জবাকে চোখেচোখে রাখেন, বাড়ির বাহিরে যাইতে দেন না, পাছে তুমি বা
ভোমার লোক হরণ করিয়া লইয়া যাও। জবার খণ্ডর-বাড়িক

লোকেরা আর একদিনও আসে নাই, নিতান্ত অনিচ্ছার বিবাহ বলিয়া তাঁহারাও আর থোঁজ করেন না। আমরা লোক পাঠাইয়া-ছিলাম,কিন্ত শুনিলাম পাত্রের পিতার মৃত্যু হইয়াছে—বাড়িতে শুধু একমাত্র পিসীমা আছে"।

পরে আর একটা চিঠিতে লিখেছেন—"বাবা, তোমার পত্র পাইলাম, অনেকদিন সংবাদ না পাইয়া বড় মনোকষ্টে ছিলাম, আমার কপালে অনেক ছঃখ ছিল তাই তোমার মতন সন্তান পাইয়াও নিকটে থাকিতে পারি না, জবা ভালো আছে, জবার শরীর ভালো আছে—জবাকে আশীর্বাদ করিতেছি সে স্থী হইবে। মায়ের ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে, তাহার তো আর নড়-চড় নাই—স্কুতরাং সকলই ভাঁহার ইচ্ছা বলিয়া জানিবা…"

এই রকম অনেকগুলো চিঠি লিখেছেন স্থবিনয়বাবুর মা। নিজে লিখতে জানতেন না তাই গোপনে পাড়ার কোনো লোককে দিয়ে লিখিয়েছেন। আর স্থবিনয়বাবু সমস্ত চিঠিগুলো স্থাতু রক্ষা করে এসেছেন আজ পর্যন্ত।

আর একটা চিঠিতে একবার ঠাকুমা লিখেছিলেন—"শুনিলাম পাত্র পক্ষ সংবাদ পাইয়াছে জবা আমার নাতনী হইলেও, হিন্দু-কন্থা নহে। এই সংবাদ লোকমুখে পাইবার পর তাঁহারা বড়ই অসম্ভষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন আমরা ঠকাইয়া জবার সহিত হিন্দু পাত্রের বিবাহ দিয়াছি…শুনিতেছি তাঁহারা নাকি আবার পুত্রের বিবাহ দিবেন—শুনিয়া অবধি মন খারাপ হইয়া আছে, কিছুই ভালো-মন্দ বুঝিতে পারিতেছি না। এখন মায়ের ইচ্ছার উপরই সমস্ভ নির্ভর করিতেছে, আমরা অবোধ মনুষ্ম মাত্র, মায়ের লীলা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই—অহরহ মাকে ডাকিতেছি, এখন মা যা করেন।"

ভোরবেলা ট্রেন। সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠেই রওনা দিয়েছে ভূতনাথ।

বংশী বলেছিল—কবে আসছেন আবার ? ভূতনাথ বলেছিল—কাল, নয় তো পর্ত ঠিক।

তা শেয়ালদ' দেটশনে যখন পৌচেছে ভূতনাথ তখন বেশ সকাল। ট্রেন ছাড়তে দুদরি আছে। ধীরে-স্কুস্থে টিকিট কেটে ট্রেনে গিয়ে বসার সময় আছে। চারদিকে ঝাঁট দেওয়া চলেছে। ট্রেনে গিয়ে পৌছুবে মাঝদে'তে সেই বিকেল নাগাদ। তারপর ফতেপুর। সোকা হাঁটা রাস্তা। মাঝখানে শুধু ইছামতি নদী পার হওয়া। তা নদীতে খেয়া আছে। গ্রামে পৌছুতে সেই যার নাম রাত। সক্ষ্যে হতে-না-হতে নিশুতি হয়ে যাবে সব।

বড় জোর বারোয়ারিতলায় নিতাই ঘোষের দোকানে টিম-টিম করে রেড়ির তেলের দেয়াল গিরিটা তখনও জ্বলছে। রাস্তায় অত রাতে পায়ের শব্দ পেয়েই নিতাই হয় তো চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করবে —কেডা যায় গো ?

- —আমি নিতাই, আমি—বলবে ভূতনাথ।
- —আমি কেডা, বাড়ি কনে ?
- —ওরে, আমি ভূতো।
- —ওমা, ভূতোদা'—কী সব্বনাশ—কবে ফিরলে?

নন্দজ্যাঠাও খুব অবাক হয়ে যাবে বৈ-কি! উঠোনের ধারে সেই আতাগাছটার ধারে গিয়ে ডাকবে—জ্যাঠাইমা—ও জ্যাঠাইমা—

নন্দজ্যাঠা হয় তো তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে আট চালায়। জ্যাঠাইমা অত সকালে শোয় না। তখনও হয় তো কাঁথা সেলাই করছে, নয় তো সলতে পাকাচ্ছে পিদিমের। ডাক শুনে সেখান থেকেই বলবে—কে ডাকে গা—কে তুমি ?

- —আমি ভূতো, জ্যাঠাইমা।
- ওমা, ভূতো, কোখেকে— বলেই মরি-বাঁচি করে ছুটে আসবে পিদিমটা হাতে নিয়ে। বলবে— ওমা, দেখোদিকি, একটা খপর দিতে হয় তো। আয়—পা ধো এখেনে, এই জলচৌকিতে বোস, খটিতে জল আছে। থাক-থাক, হয়েছে, ভালো আছিস তো?

জ্যাঠাইমা'র পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাবে ভূতনাথ। ভারপর জিজ্জেস করবে—জ্যাঠা কোথায় ? ঘুমুচ্ছে বুঝি ?

হাত পা মৃথ ধুয়ে ভূতনাথ বদবে রোয়াকে। ওই বাঁধানো রোয়াকে বদেই কতদিন রাধার সঙ্গে গল্প হয়েছে ছোটবেলায়। কতদিন গল্প করতে-করতে রোয়াকের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। শেষে জ্যাঠাইমা এদে ডেকে দিয়েছে।—ওরে ভূতো, তোর পিনী ভাকছে, ঘরে গিয়ে শুগে যা। সেকতকাল আগের কথা। সমস্ত প্রামটা যেন চোখের ওপর ছবির মতন ভেলে ওঠে। গাঙে যাবাদ্ধ পথে বটগাছের ঝুরি ধরে কতদিন দোল খেয়েছে ভূতনাথ। আম কুড়িয়েছে কত বাদলের রাতে। কত যে আম! ধামা ধামা। কাঁচা আমগুলো মাটিতে পড়ে ফেটে চৌ-চাকলা হয়ে যেতো। সে-আম পাতা পেতে তক্তপোশের তলায় সাজিয়ে রাখতো পিসীমা। বলতো—বোঁটাঅলা আমগুলো আমায় দে—দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

রান্তির বেলায় বাঁশঝাড়ের সেই মড়-মড় শব্দ। চারদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ মড়-মড়-মড় শব্দে একটা বাঁশ ছলে উঠলো আগা-পাশতলা। পিসীমা বলতো—ও ভূতের বাঁশ— বাঁশে ভর দিয়ে ভূত মাটিতে নামলো।

সন্ধ্যেবেলা রাশ্নাঘরের দিকে যেতে কী যে ছম-ছম করতো গা'টা। কিন্তু সকাল বেলা আবার যে-কে সেই। মধু কেরষাণ গরু-বাছুর চরাতে তারই তলা দিয়ে মাঠে চলেছে। হাতে লাঠি। সেই রকম একটা তেলালো লাঠির জন্মে কত খোশামোদ করেছে মধু কেরষাণকে। অথচ কত সামান্য জিনিষ!

পিসীমা বলতো—তোর যখন বিয়ে হবে, তখন ওই রকম লাঠি গড়িয়ে দেবো।

বিয়ের সঙ্গে লাঠির যে কী সম্বন্ধ তা ভূতনাথ বুঝতে পারতো না।
পিসীমা বলতো—তোর শ্বন্ধর তো ওমনি-ওমনি থেতে দেবে
না, কাজ করতে হবে, হয় তো গরু চরাতে বলবে—তখন ? তখন
লাঠি কোথায় পাবি ?

শুনে যেন কেমন ভয় হতো মনের ভেতর। ছর-ছর করতো বুক। ভূতনাথ বলতো—তবে আমি বিয়ে করবো না পিসীমা।

পিসীমা বলতো—বিয়ে করবি না তো ভাত রেঁধে দেবে কে ? আমি তো মরে যাবো একদিন।

পিসীমা মরে যাবে শুনলেই কেমন যেন ভয় করতো। বেজিটা কেমন করে মরে গিয়েছে তা তখনও মনে আছে ভূতনাথের। চোথে জ্বল আসতো। হঠাৎ পিসীমা'র কোলের ভেতর মুখ লুকিয়ে ফেলতো ভূতনাথ।

পিসীমা'র তথন সাস্থনা দেবার পালা। মাথায় হাত বুলোভে-

বুলোতো বলতো—আচ্ছা, আচ্ছা, বিয়ে দেবো না তোর, হলোতো!

নন্দজ্যাঠা মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বাইরে-বাইরে ঘোরে। বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন হয় তো মুটের মাথায় মাল-পত্তার নিয়ে বাড়ি এসে হাজির। কাঁঠাল ছটো, এক বোরা নারকোল, এক বাণ্ডিল ঝাঁটার কাঠি, কেইগঞ্জের কদমা, ভাজা মুগের ডাল, কেরোসিন তেল। বলতো—ছেলেমেয়েরা সব দ্রে সরে যাও— কেরোসিন তেল আছে ওতে।

কেরোসিন তেল-এর নামে তখন কী ভয়ই যে ছিল। মনে হতো হাতে লাগলেই বুঝি হাত জ্বলে-পুড়ে যাবে।

কিন্তু মাল-পত্তোর খোলা হলে জ্যাঠা বলতো—ভূতোর আর রাধার হাতে ছটো করে কদমা দিও তো ?

নন্দজ্যাঠা বলতো—তোর বাবা কদমা খেতে ভালোবাসতো খুব। তা সেবার ছিন্নাথপুরে গাজনের মেলায় গিয়ে বললে—দাদা, কদমা খেতে হবে আমার তখন কাজ পড়ে রয়েছে—, সতীশেরও কাজ, কিন্তু খিদে পেলে কাজের কথা খেয়াল থাকতো না। সতীশ বললে—রেলবাজারের সাদা চিড়ে, মামারাকপুরের দই, কলের চিনি, কেন্তু ময়রার কাঁচাগোল্লা আর কেন্তুগঞ্জের কদমা দিয়ে ফলার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে দাদা হাঁ রে, বাপকে তোর মনে পড়ে অতুল ?

ভূতনাথের কিছুই মনে পড়ে না।

নন্দজ্যাঠা বলে—সেই, মনে নেই, তোকে সঙ্গে নিয়ে টুঙিতে গিয়ে কী হয়রানি ? রাত্তির বেলা বিছানার মধ্যে সাপ, সাপের শুষ্টি—তুই অঘোরে ঘুমোচ্ছিস—আর ওদিকে…

খানিক থেমে নন্দজ্যাঠা আবার বলে—তবে ধন্মি ছেলে বটে তুই, পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে—কি হাঁটাটাই হাঁটতে পারতিস! তোর বাবা বলতো—ওকে বড় হলে ডাক-পিওন করে দেবো দাদা।

শেয়ালদ' স্টেশনের কল-কোলাহল বাড়ছে। ওদিক থেকে কয়েকটা ট্রেন হুশ-হুশ করে আসে। আর গিজ-গিজ করে লোক নামে। একজনকে জিজ্ঞেদ করলে—আর কত দেরি মশাই পোড়াদ'র টেনের ?

নন্দজ্যাঠাই ঠিক লোক। তাকে জিজ্ঞেদ করলেই দব জানা যাবে। বাবার দকে নন্দজ্যাঠাও ঘুরতো গ্রামে-গ্রামে। নন্দজ্যাঠা ছিল বাবুদের নায়ের, আর বাবা ছিল গোমস্তা। জমিদারীর কাজে অনেক জায়গায় কাছারি করেছে। আদায়-পত্তোর করতে, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করতে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। আর মা-মরা ছেলেটাকে কোনো কোনো বার দকে নিয়ে গিয়েছে বিশেষ পীডাপীড়িতে।

হঠাৎ পেছন থেকে যেন কে ডাকলে—ঠাকুরমশাই ?

— আরে, প্রকাশ ? কোখেকে ফিরছো ? ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে।

প্রকাশ বললে—এই তো ফিরে এলাম ফতেপুর থেকে আজে।
গিয়ে শুনি পাত্তোরের দাদামশাই আবার এখানে এদেছে, আর
ওদিকে আমি ওখানে গিয়ে হাজির। এখন মিছিমিছি ছনো খরচ

তা আপনি যাচ্ছেন কোথায় প

- --- (मर्च ।
- —দেশে! তা সন্ধ্যেবেলার গাড়িতে চলুন না কেন, একসঙ্গে আবার যাবো, পাত্তোরের দাদামশাইও যাবে আমার সঙ্গে, আপনাদের গাঁয়েরই লোক, আহা, ভারী ভদ্দরলোক, মাটির মানুষটি। আমি মেয়ের মাকেও তাই বলেছি—এমন দাদাশ্বশুর কারো হয় না, বৌমাকে আদর-আত্তি করতে—মাথায় তুলে রাখবে একেবারে…

ভূতনাথ জিজেস করলে—আমাদেরই গাঁয়ের লোক ? নামটা কী বলো তো ?

- —নন্দ চকোত্তি।
- —নন্দজ্যাঠা গ

প্রকাশ বললে—তা হবে, শুনলাম বাব্দের খালের ধারের পাটের আড়তে উঠেছে, চেনেন নাকি ?

ভূতনাথ বললে—খুব চিনি, তার সঙ্গে দেখা করতেই তো যাচ্ছিলাম দেশে, বিশেষ জরুরী দরকার ছিল একটা।

# —তা বেশ তো, চলুন—আমিও যাচ্ছি।

এমন অনায়াসে যে সমস্ত ঘটনার নিষ্পত্তি হতে পারে ভাবা যায়নি। নন্দজ্যাঠা নিশ্চয়ই জানেন। বাবার অত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নন্দজ্যাঠাকে না জানিয়ে কোনো কাজ করতেন না বাবা।

ভূতনাথ বললে—তাহলে তাই চলো—আমারও খরচা বেঁচে গেল—সময় বেঁচে গেল।

প্রকাশ বললে—ভালোই হলো ঠাকুরমশাই, তাহলে একসঙ্গে সক্ষ্যেবেলার ট্রেনে সবাই মিলে যাওয়া যাবে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেস করলে—নন্দজ্যাঠার কার বিয়ে ?

— ওঁর নাতির, বিধবা যে এক মেয়ে আছে, তারই ছেলে—তা জামাই দেখে চোখ ফেরাতে পারবে না কনের বাড়ির লোক—তা আমি আগেই বলে রেখেছি ওদের।

আন্ধা মনে আছে ভূতনাথের। সেদিন নন্দজ্যাঠাকে দেখে ভূতনাথ যত্থানি অবাক হয়েছিল, ভূতনাথকে দেখে নন্দজ্যাঠাও ঠিক ততথানি অবাক। কিন্তু নন্দজ্যাঠাকে চিনিয়ে না দিলে চেনা যেতো না। সে-চেহারাই নেই আর। বাবুদের পাটের আড়তের একধারে লোকজনদের থাকবার জায়গা। নৌকো থেকে নেমে আড়তে ওঠে পাটের গাঁট। সোজা চালান আসে নদী ধরে-ধরে। এখানে ওজন হয়, বাছাই হয়। তারপর বিক্রি হয় ব্যাপারীদের কাছে।

খালের জলে দেদার নৌকোর ভিড়। এক-এক গাঁট পাট নামে আর বাবুদের লোক র্প্তণতি করে।

একটা গাঁট নামে আর চিৎকার করে গুণতি হয়—রামে রাম— আবার নামে গাঁট।

—ছই-এ ছই—

তারপর আড়তের ভেতরে লম্বা গুদাম। সেখানে সামনেই কাঁটায় ফেলে ওজন করে কয়াল। বলে—লেখো, এক মণ সাঁইত্রিশ সের তিন কাঁচ্চা—

এক পাশে রান্না চড়িয়েছে একজন লোক। বড়-বড় কই মাছ। আন্ত-আন্ত ভাজছে লোহার কড়ায়। গামছা পরে রান্না করছে। আর বাঁ হাতে ডাবা হুঁকো। বলে—ও ভূষণ, কাঁচা নম্কা দিতি পারো ?

ভূষণ বলে—কাঁচা নন্ধা কোথায়ু পাবো, এ কি ফতেপুর পেয়েছো, এখানে বাজার থেকে কিনতি হয় সব।

—তবে ঝালও তেমনি হবে, কাঁচা নম্বা না দিলি কইমাছের ঝাল হয় ?

এদিকে যে এত পাটের আড়ত হয়েছে তা ভূতনাথের জানা ছিল না। এই সব পাটই বুঝি ননীলালের কলে গিয়ে উঠবে। তারপর সেখান থেকে জাহাজে ভর্তি হয়ে বিলেত যাবে। কী সব ব্যবসাই হলো! কতরকম ব্যবসাই করছে লোকেরা। আর বড়বাড়ির চৌধুরীবাবুরা কিছুই করলে না। আর যা-ও বা কয়লার ব্যবসায় নামতে গেল, তা-ও টিকলো না। কপালের কের বৈ-কি!

প্রকাশকে দেখেই নন্দজ্যাঠা খাপ্পা। বলে—এই তোমার কথার ঠিক, আর ওদিকে তারপর হঠাৎ ভূতনাথকে দেখেই যেন চিনতে পেরেছে। একেবারে রাতারাতি মুখের ভাব বদলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখতে লাগলো। বললে—আমাদের অতুল না ?

ভূতনাথ একেবারে সোজাস্থজি পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল জ্যাঠামশাই।

একেবারে হু'হাতে জড়িয়ে ধরলে নন্দজ্যাঠা। বললে—ওরে অতুল আমার—সেই যে দেশ থেকে গেলি একটা খবর পর্যস্ত দিলিনি। তোদের বাড়িটা জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে, দেখি আর ভাবি সতীশের কত সাধের বাড়ি। আসল সেগুন কাঠ দিয়ে কড়ি-বরগা করেছিল—সেই বাড়ির কাছে ঘেঁষতে আজ গাছম-ছম করে।

নন্দজ্যাঠার চোখও বৃঝি সজল হয়ে এল।—কী করছিস আজ-কাল ? সতীশ বলতো—ডাকপিওন করে দেবো অতুলকে—তা ডাকপিওন হতে পেরেছিস অতুল ?

ভূতনাথ মাথা নিচু করে বললে—ওভারসিয়ারী করছি এখন —বিলবাবু ছিলাম, এই ক'দিন হলো ওভারসিয়ার হয়েছি—এক বাঙালীবাবুর আপিদে…

নন্দজ্যাঠা যেন শুনে ভারী খুশি হলো। বললে—যাক, সতীশের ছেলে মামুষ হলো তাহলে। তোর বাপ দেখে যেতে পারলে খুশি হতো—তা হাঁা রে, কত বেতন পাচ্ছিস ?

- —এই মাস থেকে কুড়ি টাকা হলো আর কি।
- —তা বাপু, এইবার গাঁয়ের বাড়িটা সারিয়ে-স্থরিয়ে তোল, জঙ্গল সাফ করাও—বিয়ে-থা করো, আমরা বুড়োরা যাবার আগে দেখে যাই—তা যাক, তুই তবু গাঁ ছেড়ে বেরিয়েছিলি বলে মানুষ হলি। তারাপদ সেই পাঠশালার পণ্ডিত হয়েছে, আর সব কেউ কিছু করে না, কেবল বিড়ি টানে বসে-বসে বারোয়ারিতলার মাচায়—আর পৃজোর সময় একবার করে যাতা করে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—জ্যাঠাইমা ভালো আছেন ?

— আর ভালো, রোগ-ভোগ হয়ে সে-ফতেপুর আর নেই আমাদের, ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়েছে, ভদ্দরলোকদের আর থাকা চলবে না ওখানে। ক'ঘর বামুন-কায়েত ছিল, মরে-ঝরে এখন কমে আসছে, বামুনকে ভক্তি নেই—ছোটলোকদেরই প্রতিপত্তি বাড়ছে কেবল দিন-দিন।

আরো অনেক কথা বলতে লাগলো নন্দজ্যাঠা। অনেক অভিযোগ। নন্দজ্যাঠাও যেন সামঞ্জন্ম করতে পারছে না সময়ের সঙ্গে। ওখানেও 'বন্দে মাতরম্' হয়েছে। কী যে সব করে! স্বদেশী করছে। তাঁত করছে। বলে—ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে। শুনি আর হাসি। যে রাজতে সূর্য অস্ত যায় না—ভূগোলে পড়েছি —তাদের সঙ্গে বিরোধ! ইংরেজরা এসেছে বলে তবু স্থুখে খেতে-পরতে পারছি। আগে কী অরাজক অবস্থা ছিল তোরা কি জানবি! ডাকাতির জালায় রাস্তায় বেরোনো যেতো না। সতীদাহ দেখেছি। আমার মায়ের ঠাকুরমাকে পেছমোড়া করে বেঁধে পুড়িয়ে মেয়েছিল শুনিছি। তা ওই ইংরেজরাই এসে তো সব বন্ধ করলে। আর এখন সেই ইংরেজই আবার খারাপ হয়ে গেল!

ভূতনাথ চুপ করে শুনতে লাগলো। সেই নন্দজ্যাঠা। ঘুণাক্ষরেও একবার রাধার উল্লেখ করলে না। বোধহয় ভূলেই গিয়েছে। অথচ ভূতনাথ তো ভূলতে পারেনি রাধাকে।

বেলা হয়ে যাচ্ছিলো।

নন্দজ্যাঠা বললে—তা এবার তোর বিয়ের একটা প্রস্তাব করি অতুল—কি বল—ভালো মেয়ে আছে স্বরূপগঞ্জের ভুবন চৌধুরীর, দেবে থোবে ভালো, শহুরে জামাইও খুঁজছে। আমাকে বলে রেখেছে অনেক দিন থেকে।

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—ওই সম্বন্ধেই কথা ছিল আপনার সঙ্গে।
—কী কথা ৭ বিয়ের কথা १

তবু কেমন যেন লজা করতে লাগলো ভূতনাথের। হাজার এহাক, গুরুজন তো!

—বল না, লজ্জা কিসের ?

ভূতনাথ দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আপনি কি জানেন, আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল গু

নন্দজ্যাঠা যেন আকাশ থেকে পড়লো। প্রথমটা কিছু হাঁ-না বলতে পারলে না। তারপর বললে—কিন্তু তুই জানলি কী করে, কার কাছে শুনলি ?

ভূতনাথ বললে—আমি জেনেছি, সত্যি কি না বলুন ?

নন্দজ্যাঠা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।
আড়তের টিনের চালের তলায়, চারিদিকের পাটের গুলামের মধ্যে
থেন দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কোঁচার খুটটা দিয়ে বুকটা
মুছতে লাগলো বার কয়েক। তারপর বললে—কিন্তু তোর তো
জ্ঞানবার কথা নয় অতুল—তোর তখন চার-পাঁচ কি ছ' বছর বয়েস।

—সে কি বলরামপুরে ?

নন্দজ্যাঠা বললে—হাঁা, বলরামপুরে, সেবার বাবুদের নতুন মহাল কেনা হলো ওখানে। তাই তোর বাপকৈ নিয়ে গিয়েছিলাম প্রজা-বিলি করতে তুইও সঙ্গে ছিলি।

- —সে কি রামহরি ভট্টাচার্যের নাতনীর সঙ্গে <u>?</u>
- —হাা, কিন্তু আমরা তো প্রথমে বুঝতে পারিনি⋯
- —দে মেয়ের কি বয়সে তখন ছ'মাস ?
- —হাঁা, কিন্তু—নন্দজ্যাঠা আরো অবাক আরো অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে।
  - —দে পাত্রীর নাম কি জ্বাময়ী ?
  - —হাঁা—কিন্তু আমরা তো প্রথমে বুঝতে পারিনি, অত বড়

পণ্ডিত লোক, বলরামপুরে ওদের অত নাম-ধাম, নৈয়ায়িক পণ্ডিত, যেবার সেই শোভাবাজারের রাজবাড়িতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ থেকে সকলোক এসেছিল, দাক্ষিণাত্য থেকে পর্যন্ত পণ্ডিতরা এসে বিচারে বসেছিল, রামহরি ভটচার্যির ঠাকুর্দাও সেখানে হাজির ছিল, বিচারে তারই শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল শুনেছি—তা সেই অত বড়াপ্ডিত মানুষ যে আমাদের ঠকাবে কে জানতো বল!

ভূতনাথ আবার জিজেস করলে—তাঁরা আর কোনো দিন আমাদের থোঁজ খবর নিয়েছেন ?

—নিয়েছে বৈ-কি, লোক পাঠিয়েছিল, তখন তোর বাপ গভ হয়েছে, আমার কাছে আসতেই সাফ বলে দিলাম—ও বিয়ে, অসিদ্ধ।

## —কেন, অসিদ্ধ কেন ?

নন্দজ্যাঠা বললে—সেই কথাই তো বলছি, তোর বাপ তো বড় ভালোমানুষ ছিল, ভটচার্যি মশাই ধরলে এসে—তা তখন তুইও সেবার গিয়েছিলি আমাদের সঙ্গে। আমাকে সতীশ বললে— ভারী পণ্ডিত মানুষ, এমন বংশে বিয়ে দিতে আপত্তি কি দাদা, শরীরের যা গতিক, কবে আছি কবে নেই—বিয়েটা দিয়েই কাজ সেরে নিই—তা এরকম বিয়ে তো হতো তখন—এই দেখ না আমারই তো যখন ছ' বছর বয়স তোর জাঠাইমা'র তখন এক বছরও বয়েস হয়নি, বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—যখন ঘর করতে এল তোর জ্যাঠাইমা তখন বাবার কোলে চড়ে বেড়াতো দিনরাত… আমার এখনও মনে পড়ে—আর আমার ঠাকুমা যথন শশুরবাড়িতে এসেছিল তখন মা'র কাছে শুনেছি কোমরে নাকি কাপড় থাকতো না—তা ঠাকুমা'র শাশুড়ী কোমরে দড়ি দিয়ে কাপড়টা বেঁধে দিতো —খানিক থেমে নন্দজ্যাঠা আবার বলতে লাগলো—তা সতীশের· কথায় আমিও ভাবলাম---দেখাই যাক মেয়ে। তা মেয়ে আরু দেখবো কি, ছ' মাস তো বয়েস, তবু চোখ নাক মুখ দেখে ভালোই: মনে হলো। বললাম—আমরা রাজী। রামহরি ধরে বসলেন— আজই ভালো দিন আছে—আজই হয়ে যাক—শুভস্ত শীন্ত্ৰমূ। পাঁজি দেখে একেবারে পাকা বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

**कु**जनाथ উদগ্রীব হয়ে শুনছিল। বললে—তারপর ?

- —তারপর সেদিন কী ঝড়-বৃষ্টি বাবারে বাবা! সতীশ বললে—ছেলের বিয়ে তো দেবো টাকা-কড়ি যে কিছু হাতে নিয়ে আসিনি। আমি বললুম—ত'বিল আমার কাছে, আমি দেবো'খন—তা বিয়ে না বিয়ে, রাত দেড়টার পর লগ্ন। সেই ঝড়ের মধ্যেই ঘুম থেকে তোকে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম, গরুর গাড়ি বলে রেখেছিলাম একটা আগে থেকেই।
  - -তারপর গ
- —তারপর আর কি ? পরদিনই ফিরে এলাম ফতেপুরে। সতীশ বলেছিল—কাউকে খবরটা দিও না দাদা। টাকার যোগাড়-ষম্ভর করে একেবারে খাওয়া-দাওয়ার দিন জানিয়ে দেবো—কিন্তু তার আগেই সংবাদ এসে গেল—সর্বনাশ কাণ্ড!
  - -কিসের সর্বনাশ ?
- —-রামহরি ভটচার্যি আমাদের ঠকিয়েছে, মেয়ের বাপ হিন্দু
  নয়, ব্রহ্মজ্ঞানী, ভটচার্যি মশাই-এর ছেলে কলকাতায় গিয়ে কেশব
  সেন-এর দলে মিশে ধর্ম ত্যাগ করেছে, পৈতে খুলে ফেুলেছে, গায়ত্ত্রী
  জপ করে না, মুরগী খায়, গরু খায়, শোর খায়, বিধর্মীকে বিশ্বে
  করেছে—সেই ছেলেরই মেয়ে এ—শুনে তো আমাদের চক্ষুন্থির!
  - —তারপর ?
- —তারপর সব শুনে সতীশের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। সতীশ বললে—দাদা, একথা আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই, আমাদের মেয়ে নয় তাই রক্ষে। এখন চুপ-চাপ করে যাও। আমিও বললাম তাই ঠিক। শেষে যেবার বারুণীর মেলা হলো, সেবার তোকে নিয়ে গিয়ে খানিকটা গোবর খাইয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে নিলাম, যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে, কথায় বলে—মনের অজান্তে পাপ নেই…তা সে সব অনেক দিনের কথা, তুই জানলি কী করে ?

ভূতনাথ সে-কথার উত্তর না দিয়ে জিজেস করলে—রামহিরি ভটচার্যির ছেলের নাম কি স্থবিনয়বাবু ?

—তা হবে, অত-শত মনে নেই বাব্—সে কি আজকের ক**থা** রে ?

ভূতনাথ হঠাৎ বললে—আমি এবার উঠি তাহলেজ্যাঠামশাই— বলে আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। নন্দজ্যাঠা বললে—দে কি রে, এই কথা জানতেই কি এসেছিলি নাকি ?

ভূতনাথ বললে—আজ্ঞে হাঁচা, এখানে দেখা না হলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আজ দেশেই যাচ্ছিলাম।

—কিন্তু, কী ব্যাপার, খুলে বল তো ?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে ভূতনাথ সোজা আড়তের বাইরে বেরিয়ে এল। এতদিন যদিও বা একটু সন্দেহ ছিল, আজ তারও সমাধান হয়ে গেল। খালের ধারে তখন ব্যাপারীদের নৌকোয় হৈ-চৈ চলেছে। ভারে-ভারে পাট, তিসি, সর্যে, কাঠ নামছে। নৌকো থেকে সোজা লম্বা একটা করে কাঠের পাটা পেতে দিয়েছে। তার ওপর দিয়ে মাথায় করে মাল নিয়ে আসে মুটেরা। চারদিকে বেলা হয়েছে বেশ। রোদের তেজ বেড়েছে। খালের ধারের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ভূতনাথের কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। হাতের টিনের বাক্স ভারী মনে হলো খুব।

কিন্তু এখন সে কোথায় যাবে! সাত দিনের ছুটি নিয়েছে আপিস থেকে! আপিস না গেলে আজ আর কারো কাছে জবাব-দিহি করতে হবে না বটে। তা ছাড়া রূপচাঁদবাবু তাকে একট্ট প্রীতির চোখেই দেখেন!

সেদিন রূপচাঁদবাবু বলেছিলেন—আমার এখানে আর তোমার কতই বা উন্নতি হবে—আমার সামর্থ্ট বা কত্টুকু।

ভূতনাথ বলেছিল—আমার ওপর আপনার অসীম অন্থ্রাহ।

রূপচাঁদবাবু বলেছিলেন—অন্থগ্রহ-নিগ্রহের কথা নয় ভূতনাথ-বাবু, ঈশ্বরের তেমন ইচ্ছে হলে কী না হয়—তাঁকে ধন্থবাদ দিন— ভাহলেই কাজ হবে। তারপর বলেছিলেন—আর একটা নতুন আপিস হবার কথা হচ্ছে, দেখি সেখানে যদি হয় তো আপনাকে চুকিয়ে দেবো—অবশ্য দেরি আছে। সেখানে চুক্তে পারলে আপনার উন্নতি হবে ভবিষ্যুতে।

- -কোন্ আপিস গ্
- —ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাস্ট আপিস হবার কথা হচ্ছে কলকাতায়, এই রাস্তা-ঘাট তৈরি করবে, পুরোনো সরু রাস্তা ভেঙে চওড়া করবে, বস্তি ভেঙে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে—শহর বড় করবে আর কি।

খালের ধারে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে ভূতনাথ টিনের বান্ধটা রাখলে। তারপর তার ওপরেই বসে পড়লো। খালের ওপর দিয়ে মালপত্র বোঝাই নোকো চলছে। বড়-বড় বাঁশের লাপ্নি দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে ডোঙা চলেছে। ওরা কত দূর-দূরাস্ত থেকে আসছে কে জানে। শহরে এসে কাঁচামাল বিক্রি করবে। ফেরবার সময় কেরোসিন, দেশলাই, মুন, কলের কাপড় কিনে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাবে আবার। অলস দৃষ্টিতে সব দেখতে-দেখতে ভূতনাথের কেমন মনে হলো—কেন সে এখানে বসে আছে। তার কি যাবার জায়গার অভাব। এখনি সে বড়বাড়িতে যেতে পারে। তার চোরকুঠুরিতে তার নিশ্চিন্ত আশ্রয় বাঁধা। বোঁঠানকে নিয়ে বরানগরে একবার যাবার কথা আছে। সেখানে গিয়ে ভূতনাথ নিজেও একবার মানত করে আসবে পাঁচ পণ স্থপুরি আর পাঁচ গোছ পান দিয়ে।

আবার উঠলো ভূতনাথ। আন্তে-আন্তে চলতে, শুরু করলো সোজা রাস্তা ধরে। বংশী তাকে দেখে থুব অবাক হয়ে যাবে বটে! বলবে—এ কি, ফিরে এলেন যে—দেশে যাননি শালাবাবু?

ভূতনাথ বলবে—না রে বংশী, তোদের ছেড়ে যেতে চাইলো না মন। ফিরেই এলাম তাই—আর ক'টাই বা দিন। তারপরে তো বড়বাড়ি খালি করতেই হবে! তখন ?

কিন্তু আর একজনের কথা যেন জোর করেই ভুলে থাকতে চেষ্টা করলো ভূতনাথ। সে কি করে সন্তব! ভালোবাসার প্রশ্ন নয়। চাওয়া-পাওয়ার প্রশ্নও নয়। কিন্তু সে কেমন করে গিয়ে বলবে তাকে—আমিই সেই! আমার অধিকারের দাবি নিয়ে আমি এসেছি—আমাকে গ্রহণ করো। শুধু ছটো মন্ত্র আর এক রাত্রির ষড়যন্ত্রের পরিণামকল! জবার জীবনে সে-রাত্রিটা কি চিরকাল একটা বিড়ম্বনা হয়েই থাকবে ? জবার সেই বিড়ম্বনাই কি ভূতনাম্ব চেয়েছিল ?

ভাবতে-ভাবতে এক সময় ভূতনাথ আবার চলতে আরম্ভ করেছে। হাতে টিনের বাক্সটা যেন ক্রমেই ভারী ঠেকছে। মনে হলো—পথ চলা যেন তার শেষ হবে না। কোথায়ই বা যাবে। কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে সে। রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। শ্রীম, ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল, মোটর সমস্ত চলছে। হঠাৎ কেমন যেন মনে হলো—সংসারে কেউ তো স্থির হয়ে নেই। কিন্তু যাচ্ছে কোথায় সবাই ? সবাই কি উদর পূরণের অন্ন খুঁজছে ? নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারিদিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে ?

বহুদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়লো ভূতনাথের।
ফতেপুরে নদীর ধারে একদিন এক বাউল এসে উঠেছিল। তখন
সবে তার পিসীমা মারা গিয়েছে। কিছুই ভালো লাগে না।
একদিন বেড়াতে-বেড়াতে গিয়েছিল ভূতনাথ সেখানে। ছোট
খাঁচার মধ্যে একটা ময়না পাখী, একটা ঝোলা আর একটা
একতারা—এই ছিল তার সম্বল। কিন্তু সেই একতারার মধ্যে
দিয়েই সেদিন কী স্থানর সব স্বর যে বেরিয়ে এসেছিল। কত ভালো
ভালো গান যে সেদিন শুনেছিল তার মুখে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেন করেছিল—হাঁা গো ঠাকুর, তোমরা কি জাত ? বাউল উত্তর দিয়েছিল—আমরা বাউল বাবা।

—তোমরা আমাদের মতো হিন্দু তো ?

वांडेन वरनिष्टन—ना वावा, आमन्ना वांडेन।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করেছিল—তোমরা আমাদের মতো ঠাকুর পুজো করো ? ভগবান মানো ?

- —তা মানি বৈকি বাবা!
- —তবে তোমাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কোথায় ?

বাউল উত্তর দিয়েছিল—তঁফাং তো বাইরে নয় বাবা, ভেতরে। হিন্দুরা মন্দির গড়ে, প্রচার করে—আমরা প্রচার করিনে, মন্দিরও শড়িনে। হিন্দুরা বাইরে ছড়ায়, আমরা ভেতরে গুটোই। আমাদের শুকুর উপদেশ হলো প্রথমে নিজেকে জানতে হয়, নিজেকে জানলে ভবেই নিজের মধ্যে ভগবানকে পাওয়া যায়।

—কিন্তু সে-কথা তোমরা দশজনকে জানাও না কেন? না জানালে লোকে তোমাদের কাছে আসবে কেন?

বাউল হেসেছিল। কল্কেতে টান দিতে-দিতে বলেছিল— জ্বাসবে বাবা আসবে, একদিন নিশ্চয়ই আসবে।

্জাজ এতদিন পরে ভূতনাথ যেন বাউলের সে-কথাটার মানে

বৃশতে পারলে। মনে হলো সবাই যেন নিজেকে খুঁজে পাবার জ্বতেই বেরিয়ে পড়েছে। নিজেকে না পেলে নিজের চেয়ে যে বড়ো ভাকে পাবার যেন কোনো উপায় নেই। মনো হলো—ছোটবেলা থেকে প্রত্যেকটি মামুষ যেন সেই একটি লক্ষ্য ধরে ছুটে চলেছে। মামুষের নিজের গড়া আচার-অমুষ্ঠানই তাকে কেবল মনে করিয়ে দেয়—এই দৈনান্দিন জীবনযাত্রায় এর সমাপ্তি নেই। প্রাত্যহিক উদরপূরণ আর সামাজিকতা রক্ষার মধ্যে তার পূর্ণছেছদ নয়। সে এমন এক আত্মসত্তাকে খুঁজছে যে তার বর্তমানকে, তার অতীতকে, ভার প্রবৃত্তিকে, তার বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর-দূরান্তে চলে গিয়েছে।

মনে পড়লো—স্থবিনয়বাবৃও সেই কথাই বলতেন। আত্মানং বিদ্ধিঃ। আপনাকে জানো। মনে পড়লো—এই আপনাকে জানার সাধনাই করে গিয়েছেন স্থবিনয়বাবৃ। এই আপনাকে জানার সিদ্ধিলাভ করতেই ব্রজরাখাল দীক্ষা গ্রহণ করেছে,। পটেশ্বরী বৌঠান আপনাকেই জানতে চাইছে এতদিন ধরে। ছোটকর্তা, ক্ছুট্কবাবৃ, ননীলাল, চুনীদাসী, বংশী, বিধু সরকার সবাই যেন সেই আপনাকেই জানার সাধনা করে আসছে।

সকাল পেরিয়ে তুপুর হতে চললো। রোদের তেজ বাড়ছে, কিন্তু তবু যেন কপ্ত হলো না ভূতনাথের। হাতের টিনের বাক্সটা যেন ক্রমশ বড় হাল্কা হয়ে গিয়েছে। হাল্কা হয়ে গিয়েছে শ্রীর।

ভূতনাথ আবার একটা জায়গাঁ দেখে বসে রইল কিছুক্ষণ।
মনে পড়লো—আর একদিনের কথা। স্থবিনয়বাব্ বলেছিলেন—
একদিন এ কলকাতা ছিল না, এ ভারতবর্ষ ছিল না, এ পৃথিবীও
ছিল না। শুধু ছিল বাষ্প। বাষ্পের পরমাণুগুলো তাপের বেগে
চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তার না ছিল সার্থকতা
না ছিল সৌন্দর্য। তারপর যখন সে সংহত হয়ে এক হলো, তখন
গড়ে উঠলো এই পৃথিবী। ভূতনাথেরও মনে হলো—এতদিন
সে-ও যেন প্রবৃত্তির তাপে, বাসনা-কামনার বেগে ছড়িয়ে ছিল
চারিদিকে। কিছু দেয়ওনি। পায়ওনি কিছু। হঠাৎ যেন বড়
সংযত হয়ে এসেছে মন। যেন সমস্ত বিচ্ছিন্ন-জানা একটি পরম

প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়ে এসেছে। সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বাসনা একটি প্রশ্ব প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নিজের মনের গভীরে দৃষ্টিপাত করে দেখলে ভূতনাথ। সেখানে জবা নেই।

কিন্তু পরমাশ্চর্যের ব্যাপার হলো—যা আপাত বিচ্ছেদ বলে মনে হবার কথা—তা যেন পরম পাওয়া বলে মনে হলো তার। মনে হলো—জবা আছে। এতদিন সে কাকে চেয়ে এসেছিল কে জানে। কিন্তু যাকেই সে চেয়ে আসুক—কখনও বা ভুল করে, আবার কখনও বা ভুল ভেঙে—আসলে সে-ও বুঝি সেই নিজেকে জানার সাধনাই করে এসেছে। ছোটকর্তা বুঝি আজীবন নিজেকেই চেয়ে আসছে, চুনীদাসীও তাই, বৌঠানও তাই, সবাই তাই। সবাই যেন বলছে—সেই এককে জানো—জানো সেই নিজের আত্মাকে!

বনমালী সরকার লেন-এর সামনে এসেই কেমন যেন ধাঁধাঁ। লাগলো।

বড়বাড়ির সামনে যেন অনেক ভিড়। অনেক লাল পাগড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। ভিড় করে আছে চারপাশে আরো দশ-বিশজন লোক। বাড়ির গেট খোলা! বাড়ির ভেতরের অনেক জিনিষ উঠোনে এনে নামিয়েছে। পাহাড় হয়ে জমে আছে বাক্স, বালতি, বাসন, কাঠের সরঞ্জাম—সমস্ত।

ভূতনাথ একজনকে জিজেস করলে—এ-সব কী ? একজন বললে-—পটলডাঙার বাবুরা বাড়ির দখল নিচ্ছে।

- —দখল নিচ্ছে কেন ? 'পরোয়ানা আছে ?
- —আজে, আদালত থেকে পরোয়ানা নিয়ে তবে এসেছে, পটলডাঙার বাবুরা কি কাঁচা লোক নাকি ?
  - —তোমাদের সেই ম্যানেজার কই ?

ম্যানেজারকে দূরে কাছে কোথাও দেখা গেল না।

হঠাৎ দূর থেকে বংশী ভূতনাথকে দেখতে পেয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে দৌড়ে এসেছে।—শালাবাবু, কী হবে ? কী হকে শালাবাবু ?

ভূতনাথ বললে—এসব কী হচ্ছে ? ছোটকর্তার হুকুম নিয়েছে ? মাল বার করতে কার হুকুম নিয়েছে এরা ?

- কার আবার হুকুম নেবে শালাবাবু?
- —কেন, যার বাড়ি তার ?
- —হুকুম তো নেয়নি।
- —তবে কেন মাল বার করতে দিলি তুই ?

পুলিশগুলো দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। আর পটলডাঙার বাব্দের লোক ঘাড়ে করে, মাথায় করে ভারী-ভারী মাল নামাচ্ছে উঠোনের ওপর।

বংশী বললে—আমি এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠবো কেন, শালাবাবু ?

ভূতনাথ যেন কী ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে— বৌঠান কি করছে রে ?

বংশী তখনও কাঁদছিল। গলা নিচু করে বললে—আজ সকাল থেকে নেশায় একেবারে বেহু শ হয়ে পড়ে আছে শালাবাবু—আজ যেন বড় বাড়িয়েছে ছোটমা।

- —আর ছোটকর্তা ?
- —ছোটকর্তা কিছু বলছে না আজে, চুপ করে শুধু জানালার বাইরে চেয়ে আছে ঠায়। একটা কথারও উত্তর দিলে না আমার— এত বললুম—এত বোঝালুম।

ভূতনাথ বললে—আমার সাইকেলটা একবার দে তো রে বংশী ?

वः भी टात्रकूर्रेति थ्या भारे कले वात करत थान पिलं।

ভূতনাথ বললে—তুই দেখিস তো—ছোটবোঠান, ছোটকর্তা কেউ যেন কিছুতেই ঘর থেকে বেরোয় না। আমি আসছি এখুনি—বলে সাইকেল-এ উঠে সোজা বাইরে রাস্তায় গিয়ে পডলো।



সেদিন ভূতনাথের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—বৌঠানকে এই অবমাননা থেকে বাঁচাতে হবে। বড়বাড়ির অতীত গৌরবের অবমাননা নয়। বিংশ-শতাকীর নতুন সভ্যতার সঙ্গে যারা খাপ খাওয়াতে পারলো না নিজেদের, তাদের অবমাননা নয়। অপমানটা বোঠানের ব্যক্তিগত। কেমন যেন ভূতনাথ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল বোঠানের ভালো-মন্দর সঙ্গে। এ শুধু কৃতজ্ঞতা নয়। শুধু করুণার ঋণশোধের ব্যর্থ চেষ্টা নয়। শুকনো কর্তব্যও নয়। এ যেন পরমাত্মীয়কে রক্ষা। পরমাত্মীয়ের চেয়েও যদি বড় কেউ খাকে, তাকে।

বৌঠান বলেছিল—আমি যদি মরে যাই, তুই একটু কাঁদিস ভূতনাথ। আমার জন্মে কেউ কাঁদবে, এটা ভাবতেও বড় ভালো লাগে রে!

কিন্তু কাঁদবার অবশ্য প্রয়োজন হয়নি শেষ পর্যন্ত। তেমন দিন সত্যিই যথন এসেছিল—তথন ভূতনাথ নতুন এক উপলব্ধির সন্ধান প্রেছে। নতুন আত্মান্তভূতি। ভূতনাথ তথন নিজেকে জানতে প্রেছে। স্থবিনয়বাবুর ভাষায়—আত্মানং বিদ্ধিঃ! পৃথিবীতে কারোর জত্যে কাঁদবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গিয়েছে। প্রথম-প্রথম জবার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ভেতরে যাবার লোভও হয়েছে। জবার মেয়ের গানের শব্দ শুনে অনেকবার দ্বন্দ্ব উদয় হয়েছে মনে। কিন্তু তারপর সে জয় করেছে নিজেকে। সকলকে হারিয়ে সে যে পৃথিবীকে পেয়েছে। নিজেকে জেনে সে যে বিশ্বকে জেনেছে।

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

সেদিন মনে হয়েছিল যেমন করে হোক সে পটলডাঙায় গিয়ে আদালতের পরোয়ানা বাতিল করে আনবেই। সে পা জড়িয়ে ধরবে বাবুদের। বলবে—আপনাদের যেমন করেই হোক এ হুকুম প্রভাহার করতেই হবে।

দারোয়ান হয় তো ভেতরে চুকতে দেবে না। বাবুরা হয় তো বাড়িতে থাকবে না। কিন্তু তবু ভূতনাথ সেই সদর দরজার সামনেই বসে পড়ে থাকবে। প্রত্যাহারের আদেশ না নিয়ে সে ফিরবে না। না প্রত্যাহার হলে সে-ও ফিরবে না এখানে। দিনের-পর-দিন সে গুইখানেই পড়ে থাকবে। দরজার সামনে অভুক্ত থাকবে সকাল থেকে সক্ষ্যে পর্যস্ত।

माहिरकन-ध हरफ (यर७-१यर७ जातात्र मरन हरना-रकन म

যাচ্ছে! এও সেই আত্মবোধের তাড়নায়ই সে ছুটে চলেছে। এই আত্মবোধের তাগিদেই সে বৌঠানকে বাঁচানো তার নিজেকে বাঁচানোরই নামান্তর।

কিন্তু বনমালী সরকার লেন তখনও পার হয়নি। হঠাৎ মনে হলো যেন ম্যানেজার আসছে এই দিকে। ভূতনাথ থামলো। নামলো সাইকেল থেকে। ডাকলে—ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজারও হন-হন করে আসছিল। হন-হন করে হাঁটাই তার অভ্যেস। আস্তে হাঁটতে যেন পারে না ম্যানেজার। ব্যস্ত না হলে যেন বাঁচতে পারে না লোকটা।

আবার ডাকলে ভূতনাথ—ও ম্যানেজারবাবু—

এবার ফিরে দাঁড়ালো। চাইলে ভূতনাথের দিকে একবার। কিন্তু চিনতে পারলে না। হাঁ করে ভূতনাথের মুখের দিকে চেয়ে বললে—আমায় ডাকলে যেন কে ?

- —আমিই ডাকছিলাম।
- —কেন ? কে তুমি ?

হাতে সেই পেটফোলা ব্যাগ। ছুঁচলো গোঁফ। চিনতে ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু কিছুই সহজে চিনতে পারার লোক নয় বুঝি ম্যানেজার। সহজে কাউকে চিনতে পারা বোধ হয় ছুর্বলতার লক্ষণ। ননীবাবুর ম্যানেজার হাজারটা কাজের লোক। হাজারটা লোক তার পায়ে ধর্না দিয়ে বেড়ায়। এত সহজে চিনতে, পারলে চলবে কেন তার ?

ভূতনাথ বললে—আমি বড়বাড়ির লোক—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে।

ম্যানেজার এতক্ষণে বললে—ও, তা ভালোই হলো—আমিও তো ছুটতে-ছুটতে যাচ্ছি বড়বাড়িতে—সেই সকাল বেলা বেরিয়েছি, আর এই তুপুর বেলা সবে এসেছি ফিরে, এমন সময় হুকুম হলো যাও বউবাজার—হুজ্জতের কাজ হয়েছে বটে।

ভূতনাথ বললে—বাবুরা আছে নাকি কেউ বাড়িতে ?

—কেন ? বাড়িতে যাবে কেন! সকাল থেকে হাজার জন লোক বাড়িতে দেখা করতে ছোটে। বাবুরা পই-পই করে বারণ করে দিয়েছে, কাল সবাইকে খেদিয়ে দিয়েছি, সারাদিন কাজের পর একটু জিরোবে, গল্প করবে, তা না, রাত্তির পর্যন্ত লোকের আর কামাই নেই মশাই।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু পুলিশ-পেয়াদা এনে বাড়ি চড়াও হয়ে এই যে হলো—এতদিনের বংশ, তা ছাড়া রুগী মানুষ—বাবুদের একটা দয়ামায়া নেই ? আর ননীবাবুকে তো চিঠি লেখাই হয়েছে, জ্বাবটা কী আসে না দেখেই—

ম্যানেজার হঠাৎ বললে—সেই চিঠি লিখেই তো এত কাণ্ড—রেগে একেবারে অগ্নিশমা হয়ে উঠলো ম্যানেজার। বলেছিলাম চিঠি দিও না সেখানে, চিঠি পেলে সাহেব চটে উঠবে, বলিনি তোমাদের, মনে করে দেখো দিকিনি—বলেছিলাম কিনা ? শুধু-শুধু এতগুলো টাকা লোকশান…আমার কী, আমার হুকুম তামিল করা কাজ, বাবুদের লোকশান হয় বাবুরা বুঝবে—আমি কেন মাঝখানে কথা বলতে গেলাম।

তারপর ব্যাগটা খুলে—ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলো ম্যানেজার। বললে—সেই সকাল থেকে রদ্ধুরে ভেতেপুড়ে এখন আবার ছোটো বৌবাজার নবাবুদের আমি দেবো ছ'কথা শুনিয়ে, তা হলে মিছিমিছি মামলা-মোকদ্দমা আদালত-কাছারি করে এত কন্ত দেওয়াই বা কেন আর এই বুড়ো লোকটার মিছিমিছি হয়রানি।

অনেক কণ্টে বুঝি পাওয়া গেল কাগজটা। রাগের মাথায় কাগজটা নিয়ে বললে—চলো, এখন এই কাজগটির জন্মেই এই হয়রানি।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে—কীদের কাগজ ?

ম্যানেজার তথন আবার হন-হন করে চলতে শুরু করেছে। ভূতনাথও সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগলো। ম্যানেজার বললে—এতক্ষণ বোধ হয় সব মালপত্তোর নামিয়ে ফেলেছে, কি বলো ?

ভূতনাথ বললে—তা নামিয়েছে বৈ-কি! মাল তো আর একটা নয়।

—কিন্তু, যা নামিয়েছে নামিয়েছে, আর নামাবে না, কিন্তু ওঠাতে হবে তোমাদের লোক দিয়ে—তা বলে রাখছি। আমরা নামাবো আবার ওঠাবো, তা হবে না। লোকশানের ওপর লোকশান কেবল—কথা বলতে-বলতে বড়বাড়ির দিকেই চলতে লাগলো ম্যানেজার।

ভূতনাথও চলতে লাগলো সঙ্গে-সঙ্গে। বললে—মালপত্তার তা হলে কি আর নামাবে না ওরা?

—আরে বাপু, না, না—নামাবে না তো বললুম—এক কথা এক শ' বার—হুজ্জতের কাজ হয়েছে দেখছি। বড়বাড়ির ভেতরে এসে ম্যানেজার ডাকলে—ওরে—এ—ই—ই, কী নাম যেন ওর —কৈলাশ—

কৈলাশ যেন ওদিকে ছিল। মালপন্তোর নামানোতে তারই উৎসাহ বেশি। হাঁক-ডাক হৈ-চৈ করে সে-ই এতক্ষণ সব তদ্বির তদারক করেছে। সকাল থেকে এসে লোকজন পুলিশ-পেয়াদা সেপাই নিয়ে কাজে লেগে গিয়েছিল।

মাানেজার বললে--হাতের কাজ সব বন্ধ করতে বল।

- —সে কি ম্যানেজারবাবু?
- —্যা বলছি তাই কর, আমরা হুকুমের চাকর। •
- —আর এ মালপত্তার ?
- —এ-সব থাকবে, যেমন আছে, যাদের মাল তারা ওঠাক—
  আমরা একবার ওঠাবো, একবার নামাবো, লোকশানের কপাল
  হয়েছে তাই—নইলে হাতীবাগানের সরকারবাড়িতে এক রাত্তিরে
  মাল নামিয়ে, সেইখানে বসে সেই মাল আবার নীলেমে বেচে তবে
  উঠেছিলুম—কিন্তু এমন করলে আর বন্ধকী কারবার জলবে না
  তাও বলে রাখছি।

ভূতনাথ ৰললে—তা হলে কি ছোটবাবুরা এখন বড়বাড়িতে থাকতে পাবে ম্যানেজারবাবু ?

ম্যানেজার বললে—তা ছাড়া আর কি, সাহেব বিলেত থেকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে। এর আর নড়চড় হবার উপায় নেই—সাহেবের কাছে চিঠি লিখেই যত গোল করলে তোমরা।

- —বরাবর থাকতে পাবে তো <u>?</u>
- —বরাবর কেন ? এই তো হুকুম-নামা রয়েছে। দেখো না— বলে হাতের কাগজখানা দেখালে।

—যদ্দিন কর্তারা বেঁচে থাকবে, তদ্দিন ভোগদখল করবে এই পর্যস্ত—তারপর…

বংশীও পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুনছিল। বললে—তাহলে শালা-বাবু, ছোটবাবুকে থাকতে দেবে ?

উত্তর দেবার আগেই একটা গাড়ি ঢুকলো সদর দিয়ে। ওপরে কোচবাক্সে বসে ইব্রাহিম গাড়ি চালাচ্ছে। ঢং-ঢং ঘণ্টা বাজালে পা ঠুকে। মেজবাবু গাড়ি থেকে নামলো।

বংশী গিয়ে নিচু হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।
মেজবাবু জলদ-গন্তীর গলায় বললে—কই, পটলডাঙার বাবুদের
লোক কোথায় রে গ

মেজবাবু যেন আরো কালো হয়ে গিয়েছে এদানি। অনেকদিন পরে দেখা। শরীর ভেঙে গিয়েছে আরো। তবু কোঁচানো ধুতি মাটিতে লুটোচ্ছে। পামশু পায়ে। মাথায় বাবরি চুলের ফাঁকে যেন একট্-একটু টাক পড়েছে। গায়ে এসেন্সের গন্ধ। ভুর-ভুর করতে লাগলো জায়গাটা।

—পটলডাঙার লোক কোথায় গেল রে ?

ম্যানেজার সামনে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে প্রণাম করলে।

মেজবাবু বললে—কে তুমি ? নাম কি তোমার ?

মেজবাবুর সামনে ম্যানেজার যেন হঠাৎ ফণা গুটিয়ে নিয়েছে। ছুঁচলো গোঁফ তুটো যেন হঠাৎ বড় ঝুলে এল। মিন-মিন করে নিজের নাম বললে ম্যানেজার।

মেজবাবু বললে—বেশ, বেশ, তোমাদের কাছেও টেলিগ্রাম এসেছে, আমাকেও করেছে টেলিগ্রাম, ননীবাবু লোকটি ভালো, তা এবার তোমাদের আর কাজ কি—যেতে পারো এখন।

মেজবাব্র সঙ্গে বেণীও এসেছিল। বেণীর শরীরটাও খারাপ হয়ে গিয়েছে। ইব্রাহিমেরও গায়ে আর সে উর্দি নেই। মাথার বাবরি কিন্তু পরিপাটি। কাঠের চিরুণী দিয়ে আঁট করে বাঁধা। আর মোম লাগানো গোঁফ।

মেজবাবু বললে—চল তোর ছোটকর্তাকে দেখে আসি, কেমন আছে ও আজকাল ?

তারপর ইত্রাহিম, বেণী, বংশী সবাই মিলে আবার সেই সব

মালপত্তার ওঠানো। ভারী-ভারী মাল সব। সেকালের সামগ্রী। ভারী না হলে যেন মানাতো না। এক-একটা কাঠের পিড়ি চারজনে ধরে তবে নড়াতে পারা যায়। এক-একটা শিল, বাসন, কাটারি, জলচৌকি, ভোষক, গদি, সিন্দুক একলা নড়ায় কার সাধ্যি। কোম্পানীর আমলের জিনিষ সব। সস্তাগণ্ডার দিন ছিল তখন। কোম্পানী বাহাছরের আমলে চল্লিশ মণ চালের দাম ছিল পঁচাত্তোর টাকা। পাঁচ মণ ঘি সাতাত্তোর টাকা, হু'মণ সর্যের তেল একার টাকা। এ-সব জিনিষ বড়বাড়িতে মণ-মণ আসতো। খেতেও এবেলা-ওবেলা অনেক লোক। ইংরেজ আমলেই প্রথম এল গোল-আলু। তা তাও সস্তা হলো ক্রমে। শুধু যা বাঁধাকপিটাই ছিল একটু আক্রা। ওটা খেতো সাহেব স্থবোরা।

মালপত্তার উঠতে বিকেল হয়ে গেল। সারাদিন কারোর খাওয়া হয়নি। রান্নার পাট হয়নি সকাল থেকে। যে-কাণ্ড চলেছে বাড়িতে। মাথার ঠিক ছিল না কারো। উন্ননে আগুন পড়লো তখন। সেজখুড়ি ভাত চড়ালো। বংশী বাজারে গেল মাছ তরকারি আনতে। যাবার সময় বললে—আপনি যেন বেরোবেন না আজ্ঞে—একেবারে খেয়ে-দেয়ে তবে বেরোবেন।

ভূতনাথ বললে—আমার যে একবার বার-শিমলেয় কাজ আছে বংশী।

- —না, না, শালাবাব্, না থেয়ে যাবেন না, ছোটমা জাদলে রাগ করবে হুজুর।
  - —ছোটমা-ও কি না খেয়ে আছে বংশী ?
- —ছোটমা'র খাওয়ার কথা আর বলবেন না শালাবাবু, আজ যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, কোনোদিকে খেয়াল নেই তার। জানতেও পারলে না কিছু—সকাল বেলাই এক বোতল খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। সকাল থেকে বায়না ধরেছিল চান করবেন না, তারপর চিস্তা বলে-কয়ে চান-টান করিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়েছে—তা আমি যখন গিয়ে বললুম—ছোটমা, আজ ভাত হতে দেরি আছে—এই জলখাবারটুকু খেয়ে নাও ততক্ষণ।

ছোটমা প্রথমে শুনতে পেলে না। চোথ বুজে শুয়ে পড়ে

রইল। আবার যখন বললুম, তখন বললে—খাবো না আমি, নিয়ে যা আমার সামনে থেকে।

বললাম—না খেলে কই করে বাঁচবে—শুধু মদ খেলে পেট ভরবে ? ছোটমা বোধহয় রেগে গেল। চোখ খুলে আমার দিকে তাকালে খানিকক্ষণ। আমি ভাবলাম—তাহলে বোধহয় রাগ থেমেছে। পাথরের রেকাবিটা সামনে এগিয়ে দিলাম আজ্ঞে—তা সঙ্গে-সঙ্গে ছোটমা পা দিয়ে পাথরখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—মেঝের ওপর পড়ে সেখানা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল শালাবাবু।

মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরুলো না আমার। কোথায় আমার মাথায় ভাবনা, সেই ভোর এস্তোক ওরা এসে জ্বালাচ্ছে, মালপত্তোর নামাচ্ছে, ঘর খালি করতে বলছে, এত করে ঝাঁট দিলুম
ঘর, সব ধুলো-কাদায় একসা করেছে—তার ওপর এই কাণ্ড,
পাথর-বাটি ভাঙা কি ভালো শালাবাব, গেরস্তের অকল্যেণ হয়
যে—তা আমি আর থাকতে পারলুম না আজ্ঞে, মুখ বুজে থেকেথেকে আমার বুকের ভেতরটা একেবারে জ্বলে-পুড়ে খাক্ হয়ে
গিয়েছে যে।

## —তা, কী বললে তুমি ?

বংশী বললে—মুখে যা না-আদে, তাই বলে ফেললাম আজে, আমার মুখের রাশ আলগা করে দিলাম একেবারে। আমার তো আর জ্ঞান-গম্যি ছিল না তখন, রাগের ঝোঁকে কী বলছি, তা কি আর মনে আছে ছাই,আমার ? তা দেখি ছোটমা কাঁদছে হজুর।

ভূতনাথ জিজেস করলে—কাঁদছিল বৌঠান?

বংশীর চোথ দিয়েও হঠাং ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো।
কাপড়ের খুঁট দিয়ে জলটা মুছে নিয়ে বংশী বললে—দেখে তো
আমার জ্ঞান ফিরে এল—ভাবলাম করছি কী! ছোটমা'র না-হয়
জ্ঞান নেই, নেশার ঘোরে যা তা করছে—কিন্তু আমি করছি কী!
আমার অন্ধদাতা মা'কে আমি নাহাতক গালাগালি দিলাম এমন
করে ? আমার যে নরকেও ঠাঁই হবে না—তা সেখানেই বসে পড়ে
ঠাস-ঠাস করে আমার গালেচড়াতে লাগলাম আজ্ঞে—কিন্তু তাতেও

ুক্তে প্রাচিত্তির হলো না আমার, দেয়ালের গায়ে কপালটা ঠুকতে কুল্লাম—আমার মিত্যু হোক—আমার মিত্যু হোক—আমার মিত্যু হয় না কেন রে—সেইখানে দ্র্লাড়িয়েই আবার ফুলিয়ে-ফুলিয়ে কাঁদতে লাগলো বংশী।

বংশী চোখটা কাপড় দিয়ে মুছে নিলে। তারপর বললে— যাই
আবার একবার বাজারের দিকে। এ-বেলায় বোতল নেই—শা
মশাই-এর দোকান থেকে আবার আনতে হবে একটা—যদি আনতে
ভুলে যাই, তাহলেই চিত্তির।

তারপর থেমে বললে—আমার হয়েছে এই জালা শালাবাবু

কাকেই বা বলবো—কে-ই বা ব্ঝবে। ওদিকে চিন্তা ছোটমাকে
দেখেই খালাস, সেজখুড়ির রান্না করেই কাজ শেষ—আর বাকি
সব কাজ—ছোটবাবুর ময়লা-মুক্ত থেকে ভেতর-বাইরের সব কাজ,
এই বংশীর করতে হবে—আমি তো মানুষ বটে।

ভূতনাথ বললে—একবার ছোটমা'র সঙ্গে এখন দেখা করিয়ে দেবে বংশী ? বার-শিমলেয় যাবার আগে একবার শুধু দেখা করতাম - — ছুটো কথা বলতাম।

বংশী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে—আপনি আর ছোটমা'র সঙ্গে দেখা করবেন না হুজুর।

- **—কেন** ?
- —আজে, আপনার ভালোর জ্ঞেই বলছি—দেখা করবেন না কখনও।
  - —কেন, ওকথা কেন বলছো ? •

বংশী রেগে গেল।—ওই আপনার এক দোষ, বড় একগুঁয়ে, -বলছি দেখা আর করবেন না, আপনার নিজের ভালোর জফেই না বলছি আমি।

ভূতনাথেরও কেমন যেন রোখ চেপে গেল। বললে—দেখা আমি করবোই!

—তবে করুন, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন তাহলে? আমি বলছি দেখা করলে আপনার ভালো হবে না—ভালো হবে না—ভালো হবে না—এই বলে দিলাম তিনবার।

ভূতনাথ বংশীর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলে। বংশী

তার দৃষ্টি তখন অফাদিকে ফিরিয়ে নিয়েছে। বললে—কিন্তু কেন্দ্র দেখা করবো না, আমাকে তা বলবে তো ? আমার ভালোটা না-হয়। আমাকেই জানালে ?

বংশী বললে—সব কথায় আপনার কান দেওয়া চাই—না শুনলেই ভালো করতেন। যা হোক, এই এখন বেণী এসেছিল, সে-ই এখন আমাকে বলে গেল।

- —की **राल** शिल १
- —আপনি যেন আবার কাউকে বলবেন না, বেণী আমাকে চুপি চুপি বলে গেল—মেজবাবু সব খবর পেয়েছে এ-বাড়ির, আপনাকে মারবার জন্মে গুণ্ডা রেখেছে আজে।

ভূতনাথ অবাক হয়ে গেল। বললে—আমাকে মারবার জক্তে

- —আজে হাঁা, মেজবাবুকে তো আপনি চেনেন না, গুণু কি আজ থেকে আছে ? সেকাল থেকে দেখে আসছি মেজবাবু গুণু। পোষে, মেয়েসান্থ মদ যারা করে,তাদের গুণুও রাখতে হয় আজে, ও বরাবর আছে। ছোটবাবুর গুণুার দল ছিল জানবাজারে, ছেনিদ্তর ছিল, ও সকলেই রাখে, নইলে অত রাত্তির করে ঘোরাফেরা করে, গুণুা না রাখলে কলকাতা শহরে চলবে কেন।
  - —তা গুণ্ডা আমাকে মারবে কেন ?
- —ওই যে আপনাকে দেখেছিল দেবার ছোটমা'র ঘরে, তারপার খপর তো সব পায়, গরাণহাটায় চলে গিয়েছে বটে, কিন্তু খপর সব রাখে এ-বাড়ির। কী দিয়ে আমরা ভাত খাই, কী করি, সবংখপর যায় গরাণহাটায়।
  - -কী করে যায় গ
- —শুধু কি গরাণহাটায়! পাথুরেঘাটায়, ছুটুকবাবুর শ্বশুরবাড়িতে পর্যন্ত এ-বাড়ির রোজকার খপর চলে যায়, আবার গরাণহাটা, পাথুরেঘাটার খপর আমরা জানি। ঝি-চাকর থাকলে এমন খপরচালাচালি তো হবেই শালাবাবু।
  - —কিন্তু আমাকে গুণ্ডা দিয়ে কেন মারবে বংশী <u>?</u>
- —আমি তো জানি না কিচ্ছু, বেণী এসে আমায় যা বললে তাই বললাম। বললে—শালাবাবু নাকি ছোটমা'র ঘরে যায় রাত্তির

বেলা, মদ খায় ছজনে, বাইরে বেরোয় গাড়ি করে—এটা তো ভাল নয়। মেজবাবু বলে—আমাদের বংশে বউরা কখনও সৃ্য্যির মুখ পর্যন্ত দেখেনি, তা কথাটা সন্ত্যি শালাবাবু, আমার মনে আছে, সেকালে আমরা চাকররা পর্যন্ত অন্দরে ঢুকতে পেতৃম না। ঝি-এর মারফং ফরমাশ আসতো আর হুকুম তামিল করতাম আমরা—তা একালে তো সব বেলা হয়ে গিয়েছে। সাহেব-স্থবো এসে খানা খাচ্ছে—রাস্তায়, ঘাটে মেয়েছেলেরা বেড়াচ্ছে—তা তাই মেজবাবুর রাগ আপনার ওপর, বলে দিয়েছে—রাস্তায় বেরোলে ফাঁক পেলেই একেবারে খুন করে ফেলতে।

ভূতনাথ শুনে চুপ করে রইল।

বংশী বললে—একা-একা রাত-বিরেতে রাস্তায় না-ই বেরোলেন, গুণ্ডার কাণ্ড তো, কখন কী করে বসে!

ভূতনাথ খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—নিজের জন্মে আমার কোনো ভয় নেই বংশী, আমি তো দেখেছি, আমার পেছন-পেছন লোক ঘোরাঘুরি করে—যখন যেখানে যাই, সেখানে যায়। একদিন ভাবলাম জিজ্ঞেদ করবো—তা দরে গেল তাই।

- —ওই—ওই—ওই, ও ঠিক মেজবাবুর লোক।
- কিন্তু সে তো ভাবছি না আমি, আমি ভাবছি বৌঠানের জন্মে। আমার জন্মে কি বৌঠানের বদনাম হবে—বিপদ হবে— তার চেয়ে আমি চলেই যাই না কেন এখান থেকে—মিছিমিছি আমি অন্ন ধ্বংস করছি এ-বাড়ির।

বংশী বললে—এমন কথা বলবেনু না হুজুর—আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি—ছোটমা পর্যন্ত জানে না—কিন্তু আপনার টাকাতেই তো এখনও…

ভূতনাথ বললে—ও-কথা থাক, ওই গুণার কথা যা বললে, ওটা আর কেউ জানে ?

— না, কেউ জানে না হুজুর, কিন্তু বেণী সাবধান করার জহ্মেই বললে আমাকে।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু একবার বৌঠানকে নিয়ে যে বরানগরে যেতেই হবে।

---বরানগরে আপনারা কোথায় যান বলুন তো শালাবাবু?

- —সে—এক সাধুর কাছে, বৌঠান ছোটকর্তার অস্থথের জ্বস্তে পূজো দেবে, আমিও বৌঠানের ভালোর জ্বস্তে পূজো দেবো— ৰাজারেই তো যাচ্ছো, আমাদের ছজনের জ্বস্তে পাঁচ গোছ পান আর পাঁচ পণ করে স্থপুরি আনতে পারো ?
  - —তা পারবো না কেন শালাবাবু।
  - —আনতে পারলে আজই যাই, এই পয়সাটা রাখো।

বংশী বললে—পয়সা আর দেবেন না হুজুর, কত পয়সা আপনি পাবেন আমার কাছে, তারই হিসেব করুন আগে।

ভূতনাথ বললে—আমাকে তবে একবার বৌঠানের ঘরে পৌছে দে বংশী।



সকাল বেলার গগুণোল শেষ হতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল।
সকাল থেকে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। মেজবাবু এসে ছোটকর্তার
সঙ্গে এক মিনিট দেখা করে আবার যেমন এসেছিল, তেমনি
চলে গিয়েছে। ইব্রাহিম গাড়ি চালিয়ে গিয়েছে একলাই। ইয়াসিন
বোধ হয় বরখাস্ত। কিন্তু আজ আর ব্রিজ সিং নেই যে, গাড়ির ঘণ্টা
শুনেই গেট খুলে দিয়ে চিংকার করে উঠবে—হু'শিয়ার হো। আজ
আর আস্তাবলবাড়িতে ঘোড়ার ডলাই-মলাই নেই, আজ আর পেটা
ঘড়িতে-ঘণ্টা বাজানো নেই, আজ আর ঐশ্বর্য, বিলাস, বাব্য়ানি,
মোসায়েব, কিছুই নেই। সেই পেটের ব্যথাটা হবার পর থেকেই
নাকি মেজবাবু মদ ছেড়ে দিয়েছে। আশ্চর্য। মেজবাবু, ছোটবাবু
সবাই মদ ছাড়তে পারলো। বোঠানই পারলে না শুধু, এ কেমন
কথা।

বৌঠানের ঘরের কাছে যেতেই চিন্তা বললে—ছোটমা পূজো করছে। তারপর ঘোমটার আড়াল থেকে চিন্তা আবার বললে— আপনি ভেতরে যান—এইবার উঠবে ছোটমা।

যশোদাছলালের গায়ে তখনও সোনা মোড়া। সোনার বাঁশী। সোনার মুকুট। হীরের চোখ। বৌঠান ঠাকুরের দিকে মুখ করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তখনও একমনে প্রণাম করছে। বৌঠানের ঠাকুর প্রণাম যেন আর শেষ হয় না। শাড়ির আঁচলটা গলার জড়ানো। মস্ত বড় থোঁপোটা মাথার সঙ্গে আঁটা। তার ওপরে সোনার চিরুণী। চিরুণীতে মীনে-করা ছবি। লতা পাতা ফুল। মাঝখানে বড়-বড় করে লেখা—'পতি পরম গুরু'। বৌঠান বার-বার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। এইবার বুঝি শেষ হলো পূজো। ভূতনাথ অপেক্ষা করতে লাগলো। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালো বৌঠান।

ভূতনাথ দেখতে লাগলো! কী অপূর্ব যে লাগলো দেখতে। এত যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বড়বাড়ির, সে ঐশ্বর্থ নেই, সে নাম-ডাক নেই, নেই সেই ভোগ, কিন্তু আশ্চর্য, বৌঠানের রূপের যেন পরিবর্তন হতে নেই। প্রথম যেদিন বৌঠানকে দেখেছিল এই ঘরে, আজ এত বছর পরেও সে-রূপ যেন তেমনি আছে। তেমনি অট্ট, তেমনি উজ্জ্ল, তেমনি মাথাভরা চুল। তেমনি ছধ-সোনারং। তেমনি গড়ন, তেমনি স্বাস্থ্য। সত্যি, জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ ধ্যে বলেছিল—সে একতিল বাড়িয়ে বলেনি। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটু কি কোনো থুঁত থাকতে নেই! ভগবান মানুষকে এমন নিখুঁত করে এই বুঝি প্রথম গড়েছে। মনে হয়—আজকাল যেন বয়েস আরো কমে এসেছে বৌঠানের, রূপ যেন খুলছে বৌঠানের আরো।

ভূতনাথ বললে—আমি এসেছি বৌঠান।

—ওমা, তুই ? হঠাৎ চমকে উঠে ঘূঁরে দাঁড়িয়েছে বৌঠান। ভূতনাথ এমন স্বস্থ অবস্থায় অনেকদিন দেখেনি বৌঠানকে।

—দেশে যাসনি ভূতনাথ ?

ভূতনাথ বললে—না।

—তবে যে বললি যেতেই হবে, না গেলে চলবে না—বলে বৌঠান মেঝের ওপর বসলো।

ভূতনাথও বসলো সামনে। বললে—দেশে যাবার কাজ এখানেই মিটে গেল, তাই আর গেলাম না—কিন্তু আমি আর একটা কথা বলতে এসেছি বৌঠান। এবার ভাবছি এখান থেকে চলে যাবো— অনেকদিন তো রইলুম তোমাদের গলগ্রহ হয়ে।

বোঠান কী যেন ভাবলে। তারপর বললে—যাবি ? কোথায় যাবি ?

ভূতনাথ বললে—কোথায় যাবে। তা ঠিক করিনি এখনও—কিন্ত যাবো—অনেকদিন কষ্ট দিলুম তোমাদের।

বৌঠান রেগে গেল। বললে—মিথ্যে কথা বলতে তোর মুখে বাধলো না ভূতনাথ ?

— মিথ্যে নয় বৌঠান—আর এখানে থাকা ভালো দেখায় না। বৌঠান কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—নিজের সংসার-ধর্ম করতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি ?

ভূতনাথ মুখ নিচু করে বললে—যদি হয়, তাতে কিছু অক্সায় আছে কি ?

- —অন্থায় কিছু নেই, কিন্তু সংসার-ধর্ম এ-বাড়িতে থেকেও তো হয়, এ-বাড়িতে এত ঘর পড়ে আছে, বিয়ে করে এখানেই থাকবি, আমি তোকে সাজিয়ে-গুজিয়ে বিয়ে করতে পাঠাবো, আমার বাড়ির বউ আসবে, ছথে আলতায় পা ঠেকিয়ে বউকে বরণ করে ঘরে তুলবো, এ যে আমার বহুদিনের সাধ রে ভূতনাথ।
  - —কিন্তু তোমার এ-সাধ কোনো দিন পূর্ণ হবে না বৌঠান।
  - —কেন ?
- —হবে না, তোমার ভাগ্যে নেই বলে। কিন্তু সে কথা থাক, আমি যাবোই, আমাকে আর তুমি ঠেকিও না বোঠান, হাসিমুখে আমাকে যেতে দিও, নইলে আমার আর যাওয়া হবে না। তোমাকে কাঁদিয়ে আমি বোধহয় স্বর্গে গিয়েও সুখ পাবো না।

বৌঠান হাসতে লাগলো। বললে—কিন্তু তোকে যদি আমি যেতে না দিই ভূতনাথ ?

ভূতনাথ বললে—ঠিক জানি না বৌঠান, কিন্তু তুমি যেতে না দিলে আমার বোধ হয় আর যাওয়াই হবে না।

বৌঠান বললে—তবে আর যাস নে ভাই, তবু জানবো মরবার সময় আমার জন্মে একজন লোকও কাঁদবে। গুরুদেব বলেছিলেন—পটু সিঁথেয় সিঁহর নিয়ে মরবে, তাই যদি হয় তো ভালো, কিন্তু তা কি হবে? আমার কপালে তা কি সইবে! দিনরাত তো তাই আমার যশোদাহলালকে বলি যেন ছোটকর্তাকে রেখে আমি

আংগে যেতে পারি। তোকে বলে রাখলুম, সেদিন তুই আমায় তোর মনের মতো করে সাজিয়ে দিস ভূতনাথ, আমার সিঁথিতে জবজবে করে সিঁত্র লাগিয়ে দিবি, পায়ে আলতা পরিয়ে দিবি, আমার প্যাটরা থেকে বিয়ের দিনের বেনারসীটা পরিয়ে দিবি, গয়নাগাঁটি সর্বাঙ্গে পরিয়ে দিয়ে আমায় সোনায় মুড়ে দিবি। লোকে যেন বলে—সতীলক্ষী বউ গেল।

ভূতনাথ চুপ করে শুনতে লাগলো। তারপর হঠাৎ বললে— আচ্ছা, আমি যাবো না বৌঠান, কিন্তু…

- —কিন্তু কীরে ?
- —কিন্তু বলছিলাম, যদি আমি ব্রাহ্ম বউ নিয়ে আসি, তাকে ভারে নেবে তুমি ?
  - —বাকা? কেনরে!
  - —ধরো যদি তাই-ই হয়, তুমি ঘরে নেবে না তাকে ?
- —কেন নেবো না, আমার বউকে আমি ঘরে নেবো তাতে কে কী বলবে ? তুই বিয়ে করতে পারবি, আর আমি ঘরে নিতে পারবো না—এ তুই কী বলছিস রে ?
  - —তবে আমি বউ আনবো বৌঠান।
  - —সত্যি তুই বিয়ে করবি ভূতনাথ?
  - —বিয়ে আমি করেছি বৌঠান।
  - —করেছিস ? কবে রে ? আমায় বলিস নি তো ?
- —তোমায় বলবো কি বেঠিান, আমি নিজেই জানতাম না, আমার তথন পাঁচ-ছ' বছর বয়েস বেলৈ সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া বলে গেল ভূতনাথ। সমস্ত। সমস্ত। কিছু বাদ দিলে না। সেই 'মোহিনী-সিঁহুরে'র আপিসে চাকরির পর থেকে কেমন করে পরিচয়, তারপর ঘনিষ্ঠতা, স্থবিনয়বাবুর মৃত্যু। তারপর কেমন করে অন্দজ্যাঠার কাছ থেকে সমস্ত জানতে পারা।

বৌঠান বললে—তবে আন, আজকেই নিয়ে আয় ভূতনাথ, আমার বহুদিনের সাধ রে যে, বড়দি'র মতো আমিও বউ ঘরে আনবো। তা হলে বংশীকে বল—জিনিষপত্তোর যোগাড় ক্রুক, ধান, হুর্বো, মিষ্টি, কাপড়, গয়না—এখন নতুন করে ক্রখন আর গয়না গড়াবো, আমার শাশুড়ীর সেই জড়োয়া চিকটা দিয়ে তা হলে বউ-এর মূখ দেখবো—কী বলিস—ওরে চিস্তা...

ভূতনাথ বললে—কিন্তু বৌঠান, আজ বউ না এনে একবারং বরানগরে গেলে হয় না ?

—না, বরানগরে যাওয়া থাক, আজ আমি আমার বউ-এর মুখ দেখবো ভূতনাথ।



সেদিন চাঁদনীর হাসপাতালে শুয়ে ভূতনাথ আবার এই সক কথাই ভেবেছিল। হয় তো বৌঠান নতুন করে বাঁচতে চেয়েছিল সেদিন। ভূমিপতি চৌধুরীর আমল থেকে বংশপরম্পরায় যে-পাপ জমে-জমে পাহাড় হয়ে উঠেছিল, তার বুঝি সন্ধান রাখতো না বৌঠান। ১৮২৫ সালে প্রথম যেদিন কলের জাহাজ এসেছিল, প্রথম রেল লাইন পাতা হয়েছিল দেশের মাটিতে, সেই নতুন যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলে না বলে একটা বংশ এমন করে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছিল। তখন বৃঝি আর তার ওঠবার উপায় নেই। বৌঠান একা চেষ্টা করে কী করবে ! হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে সমস্ত ইতিহাসটা আলোচনা করতে গিয়ে বার-বার কেবল পটেশ্বরী বৌঠানের মুখটি মনে পড়তো! অমন করে এত ভালোবাসা ভূতনাথ আর কারোর কাছ থেকে জীবনে পায়নি! কোথায় কেমন করে কবে যে বৌঠানের মনের কোণে একটু ঠাঁই করে নিতে পেরেছিল তা আজ আর মনে নেই। তার জন্মে যতটুকু কৃতিছ তা পুরোপুরি বৌঠানেরই। ভূতনাথ তার সামাক্তম অংশও দাকি করতে পারে না যেন।

আজো মনে আছে সেদিন পথ দেখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।
তিনিই বৃঝি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন—আমাদের জাতির,
আমাদের ইতিহাসের, আমাদের সভ্যতার সমস্ত ব্যর্থতা আর
অভাব। তিনিই নতুন করে আবিষ্কার করলেন গীতাকে। নতুন
ব্যাখ্যা দিলেন গীতার। চারিদিকে নৈরাশ্য আর পরাধীনতার গ্লানির
মধ্যে গীতার শ্লোকে স্বাই দেখতে পেলে জ্বয়ের আশ্বাস। ককে

কুরুক্দেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধবিমৃথ অর্জুনকে উৎসাহ দিয়ে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গিয়েছে, তবু তার মন্ত্র বুঝি সঙ্কীব হয়ে আবার তরুণ মর্নে শক্তির আশ্বাস এনে দিলে। শ্রীকৃষ্ণের সে-বাণী আত্মবোধের বাণী, নিজেকে চেনবার বাণী। শ্রীঅরবিন্দ এই গীতাকেই তুলে ধরলেন নতুন করে। তিনি শোনালেন—এই যুদ্ধ, এই মৃত্যু, এই অন্তর, এই ধর্ম, এই তীর আর এই ধর্মক এ-ও ঈশ্বরের সৃষ্টি। তিনি বললেন—"We do not want to develop a nation of women who know only how to weep and how not to strike."

তারপর আলিপুর বোমার মামলার সময় অরবিন্দ বৃঝি তাঁর মহা-জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন—'Man shall attain his Godhead.'

জানালার পাশেই ছিল ভূতনাথের খাটিয়া। ওখানে শুয়ে-শুয়ে খোলা আকাশটা দেখা যেতো। সেইখানে শুয়ে-শুয়েই আকাশ-পাতাল কত কী ভেবেছিল। সেইদিকে চেয়ে-চেয়ে আনেকদিন ভেবেছে ভূতনাথ—কোথায়ই বা গেল বোঠান! কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে রইল এতদিন! আকাশের নীলের মধ্যে বার-বার প্রশ্ন করেও সে-উত্তর পাওয়া যায়নি সেদিন!

তব্ সেদিন বার-শিমলেয় যাবার সময় বংশী ধরেছিল—খেয়ে যাবেন না শালাবাবু ?

ভূতনাথ বলেছিল—আজ আর খাওয়ার সময় নেই আমার।

- —রান্না হয়ে এসেছে, আর বেশি দেরি নেই কিন্তু, ঝোলটা নামলেই দিয়ে দেরো।
  - —তা হোক, আমি বরং ফিরে এসে খাবো।

অগত্যা বংশীকে রাজী হতেই হয়েছিল। কিন্তু বার-বার বলেছিল—যেন রাত করবেন না শালাবাবু, বেণীর কথা শোনবার পর থেকে আমার বড় ভয় করে আজে।

—কীদের ভয় ?

বংশী বলেছিল—বলা তো যায় না, মেজবাবু গুণু লাগিয়েছে গুনেছি, গুণু দিয়ে মেজবাবু সেকালে কত কাণ্ড করেছে দেখেছি, নটে দত্ত দেখলেন না সেবার ছোটবাবুকে কী কাণ্ড করলে। সেই থেকেই ছোটবাবু তো আর উঠতে পারলে না।

- —না রে বংশী, ভয় পাঁসনে, আমার কিছু হবে না, তুই আমাদের পান আর স্বপুরি এনেছিস তো ?
- —তা এনেছি, কিন্তু আজকে আর কখন যাবেন বরানগরে? বেলা পড়ে এল যে?
  - —তা আজ যদি না হয় তো কালই যাবো।

বংশী বললে—সেই ভালো শালাবাবু, আজ সারাদিন যেহজত গেল সকাল থেকে, ভাবুন ভো একবার, যাক, তবু হাঙ্গামা
যে চুকলো এই ভালো, বড় ভাবনায় ছিলাম আজে। ননীবাবু যে
শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন এইটেই ভালো—কতদিন থেকে যে মহাপ্রভুর কাছে মানত্ করে রেখেছি—এবার দেশে গেলে পূজো
দিয়ে আসবো।

সেদিন বড়বাড়ি থেকে বেরিয়েও যেন পা আর চলতে চায়নি ভূতনাথের। জবাকে সে কেমন করে তার দাবি জানাবে। কেমন করে সে জানাবে—সে-ই তাহার স্বামী! কেমন করে জানাবে—অতুল আর কেউ নয়—ভূতনাথেরই আর একটা নাম। বাবার দেওয়া নাম। যে-নামে এক নন্দজ্যাঠা ছাড়া এখন আর কেউ ডাকে না! বাবার মৃত্যুর পর সে নীলমণি পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু সে তো ভূতনাথ নামে। এত কথা জানানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা ভিক্ষুক-বৃত্তি লুকিয়ে আছে। কেমন ভাবে জবা তাকে গ্রহণ করবে কে জানে! এক ক'দিনের মধ্যে জবার যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকে!

বাড়ির সামনে গিয়েও দিধা যেন কাটতে চায় না ভূতনাথের। সেদিন বেলগাছিয়ার খালের ধারে মনের যে সংযম সঞ্চয় করেছিল ভূতনাথ, আজ যেন তা হারিয়ে গিয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে যেন জানতে পারলে ভালো হতো—ভেতরে জবা কেমন আছে! কী করছে!

চারিদিকে চেয়ে দেখলে ভূতনাথ—-সুপবিত্র আছে নাকি কোথাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে। বিকেল বেলার গলিতে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করছে নিজের-নিজের কাজে। ছোট সরু গলি, ছ'পাশে নর্দমা। মশা উড়ছে ভন-ভন করে। দরজার কড়া নাড়তে গিয়েও যেন হাতটা সরিয়ে নিলে ভূতনাথ। জ্বা যদি বাড়িতে না থাকে! যদি ভূতনাথের দেরি দেখে সে হাসপাতালেই কাজ নিয়ে থাকে এতদিনে। এ ক'দিন এ-বাড়িতে আসেনি ভূতনাথ। কেবল ভেবেছে। ভেবেছে শুধু নিজের কথা! বড়বাড়ির এত গণ্ডগোল, রূপচাঁদবাবুর আপিস, সমস্ত কাজের মধ্যেও একটু ফাঁক পেলেই ভেবেছে। নিজের কথা ভেবেছে আর নিজের পরিপ্রেক্ষিতে ভেবেছে স্থপবিত্রর কথা। আর সঙ্গে-সঙ্গে জবার কথা!

সেদিনও যখন ভূতনাথ এ-বাড়িতে চুকছিল হঠাৎ দেখলে জবার ঝি একটা ঝুড়িতে করে নানা জিনিষপত্র রাস্তায় ফেলতে যাচ্ছে। কিন্তু ঝুড়িটার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল ভূতনাথ।

ভূতনাথ বললে—কুদির মা, ঝুড়িতে ওসব কী গো ?

ক্ষুদির মা বললে—দিদিমণি এগুলো রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে বললে দাদাবাবু।

—দেখি, দেখি, ওতে কী ? বলে ঝুড়িটা নামাতেই ভূতনাথ দেখে অবাক হয়ে গেল। ভালো ভালো দামী-দামী সব জিনিষ। একটা ফুলদানি, একটা বই, ছোট ঘড়ি একটা, নানারকম কাজের জিনিষ। একটা ফটো ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করা। স্থপবিত্রর ছবি!

জবা বলৈছিল—ওগুলো আর রেখে কি হবে ভূতনাথবাবু, ৩-ই আমাকে নানা সময়ে উপহার দিয়েছিল—ও আমার কাছে এখন না রাখাই ভালো।

—কিন্তু রাস্তায় ফেলে দেবে তা বলে গ

জবা বলেছিল—রাস্তাতে ফেলাই হোক, আর কাউকে দিয়ে দেওয়াই হোক, আমার কাছে সে একই কথা।

- —কিন্তু মন থেকেও কি মুছে ফেলতে পারবে ?
- —মুছে ফেলাই তো উচিত।
- —উচিত অনুচিতের কথা বলছি না, কিন্তু তা পারবে কি ?
- —মানুষের অসাধ্য কিছু নেই বলেই তো বাবার কাছে শুনেছি, চেষ্টা করে দেখি।

ভূতনাথ বলেছিল—চেষ্টা করলেই যদি ভোলা যেতো তা হলে তো পৃথিবীতে এত হুঃখ-কষ্ট থাকতো না জ্বা, সেইজ্বস্থেই তো আমাদের হিন্দুদের এক দেবতারই নাম হলো ভোলানাথ—ভাঙ খেয়ে সমস্ত বিশ্বসংসার ভূলে আছেন—কিন্তু সেই ভোলানাথও শেষে সতীর মৃতদেহ নিয়ে কী কাণ্ড করলেন জানো তো ?

সেদিন যত কথাই বলুক, ভূতনাথ কিন্তু জবার এই ভোলবার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে-চেষ্টায় কোথাও ফাঁকি নেই। কোথাও শিথিলতা নেই।

জবা বলেছিল—হয় তো আমার এ সংস্কার বলতে পারেন আপনি
—কিন্তু মন যা চায় তা তো পশুতেও করে, তা হলে মানুষের বৈশিষ্ট্য কোথায়। সংযম, সাধনা, শৃঙ্খলা এ সব তো মানুষেরই জন্মে।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি দরজার কড়া নাড়লে।

ভেতর থেকে ক্ষুদির মা'র জবাব এল—কে ?

- —আমি কুদির মা, আমি।
- —ওমা, দাদাবাবু—বলে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিয়েছে।
- —দিদিমণি কোথায় ? বাড়িতে আছে ?
- দিদিমণির যে ভারী অস্থু দাদাবাব্— আপনি আসেন নি, আমি একা মানুষ…
  - —অসুখ ? কী অসুখ ?

ক্ষুদির মা বললে—হঠাৎ কাল থেকে এমন জ্বর, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে, সমস্ত রাত্তির জ্ঞান নেই দিদিমণির, কাকে ডাকি, কী. করি, ভেবে অস্থির। কেঁপৈ জ্বর এল, আর তার পর থেকেই কথা বন্ধ।

- -তারপর গ
- —ভারপর আজ সকালে ভাবলাম, কাকে ডাকি, কাকেই বা চিনি, তা গেলাম ছোটদাদাবাবুকে ডাকতে।
  - —ছোটদাদাবাবু কে ? স্থপবিত্রবাবু ?
- —হাঁা, তাঁর বাড়িটা চিনতাম, তাঁকেই ডেকে আনলাম, তিনি এসে ডাক্তার ডেকে আনলেন, ওষ্ধ খাচ্ছেন, তবে জ্ঞান আসেনি এখনও। সেই রকম ঝিম হয়ে আছেন—ভেবে অন্থির হয়ে গিয়েছি—একলা মেয়েমান্ত্রয

- —স্থপবিত্রবাবু ওপরে আছেন নাকি ?
- —আছেন, উনি আছেন বলেই তো এখন এদিকটা দেখতে পারছি, নইলে যা ভাবনা হয়েছিল। •

আজো মনে আছে সেদিনের সে-দৃশ্যটা। তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ভূতনাথ দেখেছিল পালঙ-এর ওপর জবা অচৈতন্ম হয়ে শুয়ে আছে। গায়ের ওপর চাদর ঢাকা। পাশের টেবিলের ওপর ওষুধের একটা শিশি। আর স্থপবিত্র সামনে ঝুঁকে পড়ে পাখার বাতাস করছে। ভূতনাথের পায়ের শব্দ পেয়েই স্থপবিত্র যেন চমকে উঠেছে। আজো সে-দৃশ্যটা চোখ বুজলেই ভূতনাথ দেখতে পায়। স্থপবিত্রবাবু যেন একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে এমনি করে চেয়েছিল সেদিন।

ভূতনাথকে দেখেই বাইরে এসে স্থপবিত্র বলেছিল—আপনি এসেছেন, আমার বড় ভয় করছিল।

সুপবিত্রর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। বেচারিকে যেন বড় অসহায় দেখাছে। বিপদ-আপদের মধ্যে স্থপবিত্র একেই দিশেহারা হয়ে যায়। ভারী কাজ করতে তাল ঠিক রাখতে পারে না। ভূলো মামুষ! সব কাজেই ভূল করে। লেখাপড়া করে-করে বাস্তব প্রত্যক্ষ জগংটার সঙ্গে বরাবরই তার অপরিচয়ের সম্পর্ক। সে যেন এতক্ষণ কুল পাচ্ছিলো না।

- —কোন্ ডাক্তারকে ডেকেছিলেন ?
- —কী ওষুধ দিয়েছেন তিনি ?
- —कौ श्राह्य वलालन ?

অনেক প্রশ্ন করেছিল ভূতনাথ সেদিন একসঙ্গে। ডাক্তার বলেছিল—অনেকদিন অনিয়ম, উপোস, অত্যাচার করাতে শরীর তুর্বল ছিলই। এখন হঠাং দেখা দিয়েছে লক্ষণগুলো। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে বহুদিন আগে থেকেই নিশ্চয়ই এ বিষ ছিল, বাইরে বোঝা যায়নি। ওষ্ধ পড়েছিল সময় মতো তাই রক্ষা।

- —বিকেলবেলা ডাক্তার কি আসবে একবার ?
- —বলেছিলেন, যদি জ্ঞান না হয় তো খবর দিতে। কিন্তু জ্বর বোধ হয় এখন কমেছে, একটু আগে ঘাম ইচ্ছিলো খুব, ছটফট

করছিলেন খুব, এখন ঘুমোচ্ছেন—পাছে ঘুম ভেঙে যায় তাই হাওয়া করছিলাম।

ভূতনাথ বললে—তা হলে আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসছি। আপনি জবার কাছে বস্থন।

স্থপবিত্র বললে—বরং, আমি যাই, আপনি বস্থন।

—না, না, আপনি বস্থন।

শেষ পর্যন্ত কিছুতেই স্থপবিত্র রাজী হয়নি বসতে। ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। কেমন যেন এড়িয়ে চলেছিল সমস্তক্ষণ! ডাক্তার এসে আবার নতুন একরকম ওষুধ লিখে দিয়ে গোলেন। সে-রাত্রিটা যে কেমন করে কেটেছিল আজে। মনে আছে ভূতনাথের। বার-শিমলের সে-বাড়িতে স্থবিনয়বাবুর অস্থথের সময় আরো কয়েকটা রাত কাটাতে হয়েছিল আগে। রাত্রের নির্জন আবহাওয়াতে ট্রেনের সেই বাঁশীর শন্দ, আর তারপর বাইরের গভীর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা নিশাচর পাথীর ডেকে আবার থেনে যাওয়া—এ-অভিজ্ঞতা আছে ভূতনাথের। কিন্তু এবার যেন অক্যরকম। জবা নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে। নিস্তব্ধ ঘরের পরিবেশ। শুধু সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কাজ কী!

স্থপবিত্র পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে—আমি চলে যাই— আপনি তো রইলেন।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বলে গিয়েছিলেন—এখন নাড়ীর অবস্থা ভালো-ভয় কেটে গিয়েছে। সকাল বেলার দিকে কিছু হুধ বা চা খেতে দিতে পারেন—আর ওুষুধ তো রইলই।

রাত গভীর হয়ে এল। একটা মাকড়দা দেয়ালের কোণে
বাসা করেছে। ভূতনাথ সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। ধূসর
রঙের বাসাটা। তারই ওপর নিশ্চল হয়ে বসে আছে। নড়ছে না,
চড়ছে না। ঘরে যে এতবড় একটা অস্থখের ক্রিয়া চলেছে, যেন
খেয়ালই নেই সেদিকে। ওর চোখ ছটো এখান থেকে দেখা যায়
না। কিন্তু অমন একাগ্রতাও যেন ভূতনাথ জীবনে দেখেনি। একনিষ্ঠতাও বলা যায়। যেন ধ্যানে বসে আছে। সেখান থেকে
চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ভূতনাথ আবার অন্তদিকে চাইলে। ঘরের
দেয়ালের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি যেন দেখবার ইচ্ছে হলো ভূতনাথের।

কোথায় একটা কালির অস্পষ্ট দাগ, একটা আলোর পোকা নড়ছে — অহ্য স্ময় হলে হয় তো এসব এত নজরে পড়তো না। আজ তার নিজের ছায়াটাকেও যেন অভুত মনে হলো। বাতির অল্প আলোয় ছায়াটা পড়েছে। খানিকটা দেয়ালে, খানিকটা মেঝের ওপর। বাঁকা-চোরা ভাঙা ছায়া। কিন্তু বড় বীভংস মনে হলো ছায়াটাকে। তারই তো নিজের ছায়া! মানুষের ছায়া কেন এতো বীভংস দেখায়! ভূতনাথও কি এমনি বীভংস। পাশেই স্থপবিত্রর ছায়াটা পড়েছিল। কিন্তু সে-ছায়াটা সোজা পুরোপুরি দেয়ালের ওপর স্পষ্ট। কোথাও ভাঙা-চোরা নয়। -পাশাপাশি পড়েছে একেবারে। স্থপবিত্রর নাকটা যেন সোজা একটা সাবলীল রেখায় স্থন্দর হয়ে উঠেছে। স্থপবিত্রকে যেন বড় স্থন্দর মনে হলো। সত্যিই বড় স্থুন্দর দেখতে স্থপবিত্রকে। জবার পাশে স্থপবিত্রকে যেন মানায় ভালো। আর একবার দেখলে ছায়াটার দিকে। স্থপবিত্র স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় পলকও পড়ছে না চোখের। হয় তো জবার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। এতদিন ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতো। আজ জবার অস্থাধর স্থযোগে এ-ঘরে আসতে পেরেছে। ছায়াতে স্থপবিত্রর চুলগুলো উড়ছে। মাথাভরা চুল। নিয়ম করে চুল ছাঁটার কথা হয় তো মনে থাকে না তার। কিন্তু বেশ দেখায় ওই চুলগুলো। স্থপবিত্র হয় তো সংসার-পটু নয়, কিন্তু তাতে কী। স্থপবিত্র স্থন্দর তো! সমুদ্রের ঢেউ হয় তো নয় সে, কিন্তু রামধনু তো সে। কালো আকাশের কোণে অমন করে সাত রঙের প্রকাশ যে করতে পারে, তারই কি দাম কম! রামধনুর রঙে সমস্ত প্রথিবী যখন রঙিন হয়ে ওঠে, তখন তার চেয়ে স্থন্দর আছে কিছু ? ভূতনাথের এবার যেন হঠাৎ মনে হলো— দেয়ালের কোণের ওই একনিষ্ঠ মাকড়সা, ওই দেয়ালের ওপর এককোঁটা কালির দাগ আর নিশ্চল স্থপবিত্রর স্থন্দর ছায়াটা যেন হঠাৎ সব সজীব হয়ে উঠেছে। সব যেন হঠাৎ সচল হয়ে নড়তে শুরু করেছে। সমস্ত দেয়ালটা যেন কালো হয়ে উঠলো এক নিমেষে, মাকজ্পাটা হঠাৎ বাসা ছেড়ে ঘুরতে শুরু করেছে পাগলের মতো। আর স্থপবিত্রর ছায়াটা যেন আর দেখা যায় না।

হঠাৎ স্থপবিত্র যেন কথা বললে এবার।—আমার আর থাকবার দরকার আছে ভূতনাথবাবু ?

—কেন ?

—না, না, রাগ করবে কেন, অস্থথের সেবা করতে এসেছেন আপনি—কিন্তু আপনাকে আজ কি জবা দেখেনি ?

স্থপবিত্র বললে—আমি এসেছি জানতেও পারেনি এখনও— জ্বের ঘোরে বড় কাতর ছিল কি না।

—ওষুধ খাওয়াবার সময়ও দেখতে পায়নি ?

স্থপবিত্র বললে—অনেক কণ্টে মুখটা চেপে ধরে ওষুধ খাওয়াতে হয়েছিল—বিকারের ঝোঁক ছিল তখন,জ্ঞান ছিল না ঠিক।

ভূতনাথ বললে—আচ্ছা, আপনি যাবেন না, তবে পাশের ঘরে গিয়ে আপনি একটু বসুন। যদি প্রয়োজন হয় আমি থবর দেবো আপনাকে।

সুপবিত্র চলে গেল।

ভূতনাথ জবার দিকে চেয়ে দেখলে। জবা জানতেও পারেনি মুপবিত্র এসেছে। মনে হলো—জবার যেন অস্থথর ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। একদৃষ্টে জবাকে দেখতে লাগলো ভূতনাথ। বড় অসহায় মনে হলো যেন তাকে। সমস্ত বিশ্বসংসারে যেন জবা কেউ নেই। আশ্বর্য। ভূতনাথের মতো অসহায় লোকের সঙ্গে যে-হুজনের পরিচয় হয়েছে ঘনিষ্ঠভাবে, তারা হুজনই অসহায়। এক পটেশ্বরী বোঠান আর এক জবা। এমন করে এত ঘনিষ্ঠতা করা হয় তো ভালো হয়নি। তাতে না ভালো হয়েছে বোঠানের, না জবার, না তার নিজের। কী প্রয়োজন ছিল 'মোহিনী-সিঁছর' আপিসে চাকরির! অক্য কোনো আপিসেও তো হতে পারতো! হতে পারতো ব্রজরাখালের আপিসে। হতে পারতো প্রথম থেকেই রূপচাঁদবাব্র আপিসে। তা হলে এমন করে জড়িয়ে পড়তে হতো না ভূতনাথকে। এমন করে নিজেকে নায়ক হতে হতো না উপ্সাসের। একবার মনে হলো জবা যেন আপন মনে স্বপ্নের ঘোরে বিড়-বিড় করে কী

বলছে। মুখটা জবার মুখের কাছে নিয়ে এল ভূতনাথ। শোনবার চেষ্টা করলো,। কিন্তু বড় অম্পষ্ট। খানিকক্ষণ পরে মনে হলো যেন একটু ব্ঝতে পারা গেল। যেন অম্পষ্টভাবে বিকারের ঝোঁকে স্থপবিত্তর নামটা উচ্চারণ করলো। কান পেতে আবার শুনলে ভূতনাথ। আর ভূল নেই। মনে হলো স্থপবিত্তর সঙ্গে যেন কিছু কথা বলছে। আবার কান পেতে শুনতে লাগলো ভূতনাথ। এবার আর কথা বলেছে না। আবার অঘোরে ঘুমোচ্ছে জবা। লম্বা নিঃশ্বাস পড়ছে। চেতনার কোনো লক্ষণ নেই।

হঠাৎ সেইভাবে বসে থাকতে-থাকতে ভূতনাথের মনে হলো—কেন দে বসে আছে এখানে। সে যেন স্থপবিত্র আর জবা তুজনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাধা হয়ে আছে এতক্ষণ! সে কেন এখনও তার অন্তিত্বের বোঝা নিয়ে এখানে পীড়া দিচ্ছে এদের। সে তো নিজেকে অনায়াসে লোপ করে দিতে পারে। জবার জীবনে ভূতনাথ তো একটা আকস্মিকতা। ধরে নেওয়া যাক না, কোনো দিন কোনো অবসরে সে তার হৃদয়-মনকে কারো কাছে বিকিয়ে দেয়নি। কোনো সম্পর্কের গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা হয়নি ভাদের জীবন। একথা সতিয় বলে ধরে নিলেই হয়। যা ছিল তার দূরাশা, এখন তা আয়তের মধ্যে হলেও আবার দ্রাশা মনে করে দূরে চলে গেলেই হয়। কেউ কিছু বলবার নেই। কারো অভিযোগ করার কিছু নেই। কেউ ব্যথা পাবে না। ব্যথা যদি কেউ পায় তো সে নিজে। সে মনে করবে এটা জলের দাগ। জলের দাগকে চিরস্থায়ী বলে যে বিশ্বাস করে সে তো নির্বোধ 🕈 ভূতনাথ এ জীবনে অনেক **८** दिन्यत्न— अत्नक अथ प्राष्ट्रिय आक अर्थात अरम तम माँ प्रियह । ভূতনাথ জানে হুঃথ কাকে বলে, জানে আঘাত কী প্রচণ্ড, আশ্রয়ের প্রয়োজন যখন সব চাইতে বেশি তখন আশ্রয় কী হুর্লভ! কিন্তু এ-ও জানে আসল সুথ পাওয়ার মধ্যে নেই। মানুষের আত্মা সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে।—সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের একটা সার্থকতার রূপ দেখতে পায়। তাই স্থবিনয়বাবু বলতেন—"আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহাআমিতেই সার্থক। তেমনি আমরা যখন সভ্যকে জ্বানি তথন

সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি।" আর একদিনা বলেছিলেন—"খণ্ডের মধ্যে দিয়ে অখণ্ডকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে সে-ই সুখী। তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সে-প্রেম বেঁধে রাখে না। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি— সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। সেই মৃত্যুরই সংকার মন্ত্র হচ্ছে—

> 'মধুবাতা ঋতায়তে— মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—

বায়ু মধু বহন করছে, নদী সিদ্ধু মধু ক্ষরণ করছে, ওয়ধি বনস্পতি সকল মধুময় হোক, উষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুমং হোক, সূর্য মধুমান হোক। আসক্তির বন্ধন যথন ছিঁড়ে গিয়েছে, তখন জল, স্থল, আকাশ, জড়, মানুষ সমস্ত অমৃতে পূর্ণ—তখন বৃক্ষি আর আনন্দের শেষ নেই। সেই আনন্দই হলো প্রেম।"

জবার ঘরে বসে সেই শেষ রাত্রে ভূতনাথের মনে হলো—এখন সে সমস্ত ত্যাগ করতে পারে এই মুহুর্তে। কোনো আকর্ষণ আর নেই কোথাও জবাকে ভালোবাসে বলেই জবাকে এত সহজে হারানো যায়। খণ্ডকে সে অথণ্ডের মধ্যে নতুন করে পাবে। নতুন করে মহাজীবন লাভ করবে।

জবা যেন এবার হঠাৎ জেগে উঠলো। একটু নড়ছে। ঠোঁট ছটো একটু কেঁপে উঠলো। একবার চোথ খুলতে চেষ্টা করলো। মুখ দেখে মনে হলো সে যেন হঠাৎ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

ভূতনথি আন্তে-আন্তেজবার টেবিলে গিয়ে বসলো। একটা কাগজ নিয়ে তার ওপর কলম দিয়ে লিখতে লাগলো একটা চিঠি।

তথন তন্দ্রার ঘোরে জবা একটু যেন এ-পাশ ও-পাশ করছে। এখনি চেতনা ফিরবে তার। চোখ চাইছে। অল্প-অল্প আলোয়-তার দৃষ্টি যেন ঠিক জায়গাটায় নিবদ্ধ হতে পারছে না।

পাশের ঘরে স্থপবিত্র ঘুমোচ্ছিলো। ভূতনাথ তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ডাকলে—স্থপবিত্রবাবু—স্থপবিত্রবাবু—

স্থপবিত্র ধড়ফড় করে উঠলো। বললে—কী হলো ? জবা কেমন আছে ?

ভূতনাথ বললে—জবা আপনাকে ডাকছে।

—আমাকে ডাকছে ? স্থপবিত্র ভালো করে চোখ মুছেও যেন-

ভালো করে জাগেনি। যেন জবাকেই স্বপ্ন দেখছিল এভক্ষণ। যেন সে ভুলু শুনছে! বললে—আমাকে গ

- —হ্যা, আপনাকে।
- —কিন্তু আপনি ঠিক শুনেছেন, আমাকে ?
- —আমি ঠিক শুনেছি।
- —কিন্তু, তা কেমন করে হয়, আমাকে দেখে হয় তো অসুখ আরো বেড়ে যেতে পারে ভূতনাথবাব্। আমাকে আসতে নিষেধ করেছিলো বার-বার করে, আমি যে এসেছি তা-ই এখনো জানে না যে।
  - —তা হোক, আমি বলছি আপনি যান।

সুপবিত্র যেন এতখানি আশা করতে পারেনি। যেন আশার অতিরিক্ত সে পেয়েছে। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না তার। মুখখানা ছোট শিশুর মতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। নতুন অমুরাগের লজ্জা। স্থপবিত্র রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছতে লাগলো আবার। যেতে গিয়েও যেন দ্বিধা করতে লাগলো খানিকক্ষণ। তারপর বললে—আপনি যাবেন না গ

- —না, আপনাকে একলা ডেকেছে।
- --একলা ?
- হাঁা, কিন্তু ভয় নেই, জবা সুস্থ হয়ে উঠেছে এখন, যদি পারেন সকাল বেলা একটু গরম হুধ খেতে দেবেন। বড় হুর্বলুমনে হচ্ছে যেন।

স্থপবিত্র যাচ্ছিলো।

ভূতনাথ আবার ডাকলে। বললে—শুরুন।

স্থপবিত্র ফিরে এসে দাঁড়াতেই ভূতনাথ বললে—জবা একট্ স্থস্থ হয়ে উঠলে, এই চিঠিটা ওর হাতে দেবেন তো!

- —আপনার চিঠি গ
- —হঁয়া, আমার বিশেষ কাজ আছে, তাই চললুম এখন, কাল আসবাে আবার, আপনি ওকে এ ক'দিন একটু চােখে-চােখে রাখবেন, আর জবা বড় অভিমানী, জানেন তাে, সব কথার বাইরের মানে নিয়ে বিচার করবেন না ওকে; আপনার হাতেই ওকে দিয়ে গেলাম।

দরজা থুলে দেবার সময় ক্ষুদির মা বলেছিল—আবার কখন আসবেন দাদাবার ?

—আর আসবো না আর্মি কুদির মা। কিন্তু বলতে গিয়েই সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে—কালই আসবো।

क्कृपित भा पत्रका वक्ष करत पिरन।

বাইরে তখন বেশ রাত। ভোর হতে অনেক দেরি। কলকাতার প্রাণসমুদ্র নিঝুম নিস্তরঙ্গ। ভূতনাথ সেই অদৃশ্য অপরপকে মনে-মনে প্রণাম করে বললে—হে অমৃত তোমায় প্রণাম করি। তোমার বিচিত্র আনন্দরপের মধ্যে সেই অপরপ অরপকে প্রণাম করি। তোমাকেই আমি পেলাম। পেলাম তোমার অনন্ত প্রেম। স্থাথে-তুঃথে বিপদে-সম্পদে লোকে-লোকান্তরে তোমাকে পেলাম। সংসার আমাকে আর পীড়া দিতে পারবে না, ক্লান্তি দিতে পারবে না। এই স্প্রি-সংসারই আমার প্রেম। এখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের যোগ, আনন্দের সঙ্গে অমৃতের। এইখানেই বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার অনেক ব্যবধানের ভেতর দিয়ে নানা রকমে তোমাকে পেয়েছি, তোমাকে পেয়েও পেয়েছি—এ-পাওয়া আমার নানা রসে নানা রঙে অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাক। নমস্তেইজ্বে



চাঁদনীর হাসপাতালে শুমে-শুয়ে ভূতনাথ নিজের চিস্তাতেই তলিয়ে যায়।

নার্স এসে মাথার ব্যাণ্ডেজ বদলে দিয়ে যায় মাঝে-মাঝে।
ক'দিন হলো জ্ঞান ফিরেছে। এ ক'দিন কেমন করে যে কেটেছে,
কোথা দিয়ে দিন রাত্রির শোভাযাত্রা একে-একে চলে গিয়েছে,
মিলিয়ে গিয়েছে দ্রে-দ্রাস্তরে, খেয়াল নেই। এখন যেন আরুপ্রিক
সমস্ত ঘটনাটা ভাবা যায়। কলকাতার সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ
বৈ-কি! একটা প্রাচীন বংশের উত্থান না হোক পতন তো দেখেছে
স্বচক্ষে। মনে পড়ে যায় আর একটা দিনের কথা। তথন বৃঝি
মোগল রাজ্বরের মাঝামাঝি। সকাল থেকে আকাশটা একেবারে

মেঘে-মেঘে ছেয়ে গিয়েছে। সপ্তগ্রামের পতন পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে তখন। হুগলী তখন বেডে উঠছে হু-হু করে। ক'খানা জাহাজ পাল তুলে চলেছে সাঁকরেলের ঘাট থেকে। সঙ্গে কয়েকটা দেশী ছিপ, বোট আর ভাউলে নোকো। স্তারুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতায় তখন সন্ধ্যে বেলা কার নামবার সাহস আছে। থাকবার মধ্যে স্তামুটিতে শুধু টিম-টিম করা একটা হাট। শেঠ আর বসাকরা থাকতো সেখানে। হাটে তাদের সূতো আর কাপড়ের ব্যবসা ছিল। সে-সব কিনতে বাইরে থেকে আসতো নানা লোক। ইংরেজ পর্তু গীজ আর দিনেমার। সেদিন সেই বর্ষার রাতে সাঁকরেল ঘাট থেকে খিদিরপুরের পাশ দিয়ে পাল তুলে জাহাজ ক'খানা এসে দাঁড়ালে। সূতারুটির ঘাটে। পানসি দিয়ে ঘাটে এসে নেমে সবাই দেখে—সর্বনাশ! কোথায় তাদের কুঠি, কোথায় তাদের মাটির চালাঘর। সব সমূলে উপড়ে নিয়েছে ঝড়ে। কোনো চিহ্ন নেই किছूत। जन ठार्नक आनात कित्रला जाशास्त्र। नलल-ना, রাতটুকু জাহাজেই কাটাতে হবে। . . . সেদিন জব চার্নকের এতটুকু পা রাথবার জায়গা পর্যন্ত ছিল না সূতাত্মটির মাটিতে। কিন্তু পরদিনই একটা কোঠাবাড়ি ভাড়া হলো—শেঠ বসাকরা আদর আপ্যায়ন করে বসালো তাদের। টাকাধার দিলে, কড়ি দিলে, জমি দিলে, বাড়ি দিলে আর তারপর শুরু হলো ইতিহাসের নতুন অধায়।

সে হলো ১৬৯০ সনের ২৪শে আগস্ট-এর গল্প।

সে-সব দিনের কথা কবে ভূলে গিয়েছে সবাই। আগে একএকটা বাড়ি খুঁড়লে পুরোনো কালের গাছের গুঁড়ি, সুঁদরি কাঠের
সার বেরিয়ে পড়তো। কোথাও বেরোয় জল। কোথাও বেরিয়ে
আসে নর-কল্পাল। কবে বৃঝি ডাকাতি করে কারা মাটিতে পুঁতে
রেখেছিল সেগুলো। সে-সব পুরোনো কথা ভূলে গিয়েছে সবাই।
তারপর হলো শোভা সিং-এর বিদ্রোহ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
নতুন প্রতিনিধি এল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে—উইলিয়ম মরিস।
তারপর মুর্শিদকুলী থাঁর আমল, কোম্পানী বাহাহরের প্রথম
জমিদারী পত্তন, বর্গীর হাঙ্গামা, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, পলাশীর যুদ্ধ,
ত্য়ারেন হেস্টিংস, তারপর লর্ড কর্নওয়ালিশ আর লর্ড বেন্টিঙ্ক

পেরিয়ে এসে গিয়েছে লর্ড কার্জন, আর্ল মিন্টো আর লর্ড হার্ডিঞ্জ। ওদিকে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়ে গিয়েছে। কুলী আইন পাশ হয়ে গিয়েছে। মুসলমানদের জন্যে আলাদা আসনের ব্যবস্থা হলো। দিল্লীর দরবার। বঙ্গভঙ্গ রদ হলো। বোমা পড়লো দিল্লীর বড়লাট হার্ডিঞ্জের গায়ে। সে বৃঝি ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। আর ওদিকে ভূমিপতি চৌধুরী থেকে স্থ্মিনি চৌধুরী, তারপর বৈদ্র্ঘনিন, হিরণ্যমনি আর কৌস্তভ্মনি আর তার শেষ বৃঝি চূড়ামনি!

অনেক, অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে ভূতনাথ।

হাসপাতালের খাটিয়ায় শুয়ে সমস্ত ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে ভূতনাথ কেমন যেন তলিয়ে যায়।

জবাদের বাড়ি থেকে সেদিন বড়বাড়িতে আসতেই বংশী বললে

কী ভাবনায় ফেলেছিলেন বলুন তো—কোথায় ছিলেন
সারারাত ?

ভূতনাথ বলেছিল—বৌঠান কি খুঁজেছিল নাকি ?

—তা খুঁজবে না ? সারা রাত কেবল এপাশ ওপাশ করেছি, সারা সন্ধ্যে ঘর-বার করেছি—কী যে মানুষ আপনি—ছোটমাকে নাকি বলেছিলেন—বউ আনতে যাচ্ছি!

ভূতনাথ বললে—পান স্থপুরি এনেছিস তো বংশী ?

—সে তো কাল বিকেল থেকে শুকোচ্ছে আছে।

ভূতনাথ বলেছিল—তা ইলে একটা ঠিকে গাড়ি ডাকবার বন্দোবস্ত কর বংশী।

वःशी वनतन- এখনি যাবেন নাকি ?

- —হাঁা, সকাল-সকাল যাওয়াই তো ভালো।
- —তা ঠিক বলেছেন শালাবাব্, বেণীর কথাটা শোনা এস্তোক ভালো লাগছে না যেন, মেজবাব্ যা ক্ষেপে গিয়েছেন তা হলে রান্না হোক, ভাতটা খেয়েই একেবারে যাবেন—এই ধরুন ছুটো তিনটে নাগাদ।

ভূতনাথ বললে—কিন্তু বৌঠানকে আগে থাকতে তৈরি হয়ে থাকতে বলগে তুই। ভূতনাথও একবার ভেবেছিল—হঠাৎ যদি বৌঠান কালকের কথা ভোলে। যদি বলে—কোথায়ুরে, তোর বউ কই ? ভূতনাথ তখন কী উত্তর দেবে ?

বংশী বললে—ছোটমা আজ যেতে পারে কিনা দেখুন আগে, বা অবস্থা!

ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে—কেন?

—বার-বার আনতে হয় বলে আমি কাল আজে একেবারে ত্থ'
বোতল এনেছিলাম, কিন্তু কাল রাজিরে একেবারে সবটা খেয়ে বসে
আছে, আজকে সকালেও খেয়েছে—দেখে এলুম একটু আগে, শুয়ে
পড়ে আছে, কাপড়-চোপড়ের হুঁশ নেই—বেসামাল বেঠিক অবস্থা,
সেই বরানগর পর্যন্ত অমন মানুষকে নিয়ে যাবেন কী করে শুনি ?

ভূতনাথ যখন সেদিন বৌঠানের ঘরে গিয়েছিল তখনও প্রায় তেমনই অবস্থা। তবে একটু যেন ভালো। নিজেই উঠে দাঁড়ালো বৌঠান। কালকের কথা আর কিছু মনে নেই।

বৌঠান বললে—কোন্ শাড়িটা পরবো আমি ?

আজ যেন কোনো দিকে কোনো খেয়াল নেই বৌঠানের।
কিন্তাই সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলে। গলায় চেন-হার। চুলটা
থোঁপা বেঁধে তাতে 'পতি-পরম-গুরু' লেখা সোনার চিরুণী গুঁজে
দিলে। কানে তুলোয় করে আতর লাগিয়ে দিলে। কোমরে মিনে-করা সোনার গোট-ছড়া পরিয়ে দিলে।

ভূতনাথ একবার জিজ্ঞেস করেছিল—যেতে পারবে তে। ঠিক বেঠান ? যদি বলো না হয় থাক আঁজিকে।

বৌঠান বলেছিল—খুব যেতে পারবো।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়েও কিন্তু অল্প-অল্ল টলছিল বৌঠান। বললে—মিয়াজানকে বলিস যেন খুব জোরে গাড়ি চালায়। যাবো আর আসবো—ছোটকর্তা বাড়িতে একা রইল—দেখিস বংশী। তারপর বললে—যদি জিজ্ঞেস করেন তো বলবি আমি বাড়িতেই আছি।

বংশী কানের কাছে মুখ এনে বললে—শালাবাবু, দোহাই আপনার বেশি রাত করবেন না—এখনই তো সন্ধ্যে হয়ে গেল— অদি বলেন তো আমি সঙ্গে যাই। —না, তুমি গেলে ছোটকর্তাকে কে দেখবে আবার ?

পান স্থপুরির পুঁটলি গাড়ির এক কোণে রেখে দিয়েছিল, বংশী। খিড়কির গেট-এর ভেতরে ঠিকে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৌঠান গিয়ে উঠলো ভেতরে। বললে—মিয়াজানকে বলে দে বংশী যেন তাড়াতাড়ি চালায়—বাড়িতে ছোটকর্তা একলা রইল…

কোথায় মিয়াজান! বংশী শুধু বললে—বলে দিচ্ছি, তুমি কিছু ভেবো না ছোটমা।

বৌঠান আবার বললে—চিস্তাকে বলিস যেন সন্ধ্যেবেলা ধূপধুনো গঙ্গাজল দেয় আমার ঘরে।

বৌঠান তারপর গাড়িতে উঠে বলেছিল—কোনো সাড়াশব্দ নেই বাড়িতে, রাত বৃঝি অনেক হয়েছে না রে, ঘুমিয়ে পড়েছে বৃঝি সবাই।

কিন্তু গাড়িটা চলতে আরম্ভ করার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ঝাঁকানি দিলে। সে ঝাঁকানিতে বৌঠান আর একটু হলেই বুঝি টলে পড়েছিল। ঠিক সময়ে ভূতনাথ ধরে ফেলেছে।

বৌঠান বললে—আজকাল মিয়াজান গাড়ি চালাতে ভুলে গিয়েছে নাকি ?

ভূতনাথ কোনো কথা বললে না। বৌঠানকে দেখে যেন ভয় করতে লাগলো আজ তার। চোখ ছটো লাল। সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে গিয়েছে। ছ'হাতে ধরে রেখেছে ভূতনাথ। ছেড়ে দিলেই যেন পড়ে যাবে। গাড়ি নানা রাস্তা ধরে চলেছে। কোথায় বউ—বাজার খ্রীট, কোথায় বৈঠকখানা, কোথা দিয়ে চলেছে বোঝা গেলানা। গাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ। বাইরে রাত হয়ে এল। বেরোবে-বেরোবে করেও সেই রাত হলো কেবল বৌঠানের জল্মে। কিছুতেই আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শেষে স্নান করে, খানিকটা বরফ মাথায় দিয়ে তবে খাড়া হতে পেরেছে। কিন্তু আজ্বনা গেলে কি আর কখনও যাওয়া হতো! ছোটকর্তার অস্থাটা যে-রকম দিন-দিন বাড়ছে। সংসারে দিন-দিন অভাব-অনটনও বাড়ছে।ক'দিন আর টিকিয়ে রাখা যায়। ক'দিন আর পরমায়ু বাড়ানো যায় এর। বৌঠানও অনেকদিন বলে আসছিল। শেষ

পর্যস্ত দৈবই তো ভরসা। হঠাৎ বৌঠান টলে পড়লো ভূতনাথের কোলে। বললে—তোর কোলেই শুলাম রে ভূতনাথ।

বৌঠানকে কোলে নিয়ে ভূতনাথ•আড় ষ্ট হয়ে বসে রইল। বললে —তা শোও, বরানগর এলে উঠিয়ে দেবো।

বৌঠান আবার বললে—বড় ঘুম আসছে রে আমার। ভূতনাথ বললে—তা ঘুমোও না।

— যদি আমার ঘুম না ভাঙে— আমার ডেকে দিস কিন্তু তুই!

আজও মনে পড়লে ভূতনাথ ভাবে সে-ঘুম সেদিন অমন করে চিরকালের ঘুম হবে কে জানতো! কে জানতো সে-ঘুম ভাঙাবার দায়িত্ব ভূতনাথের ছিল না। ছিল মেজবাবুর গুণ্ডাদের। তারপর যখন গাড়ি অনেকদ্র চলে গিয়েছে। হঠাৎ যেন অনেকলোকের চিংকার শোনা গেল। একটা হা-রে-রে-রে শব্দ! ডাকাত পড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনি। গাড়িটা হঠাৎ থেমে গিয়েছে। আর সেই অন্ধকারে কারা যেন ছু'পাশ থেকে দরজা খুলে ঢুকলো ভেতরে। ভূতনাথ একবার প্রতিবাদ করতেও বুঝি গিয়েছিল, কিন্তু কোন্দিক থেকে যেন একটা অদৃশ্য হাত এসে তাকে এক প্রচণ্ড আঘাতে শুইয়ে দিলো…আর কিছু মনে নেই তারপর।

তারপর কতদিন পরে এই চাঁদনীর হাসপাতালে জ্ঞান হয়েছে। আস্তে-আস্তে মনে পড়েছে সব কুথা। কোথায় গেল বৌঠান! বৌঠান কেমন আছে! কিন্ত বংশী খবর পেয়ে এসেছিল একদিন।

**वः**शी वलल—भानावाव्!

বংশীকে দেখে ভূতনাথ অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে—বংশী, তুই ?

—আজে, খবর কী পাই ? চৌপর রাত বসে-বসে দেখা নেই আপনার, গাড়িও ফেরে না, কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। এমন তো হয় না! ছোটবাবু তেমনি নিঝুম হয়ে পড়ে আছে! দেখে আবার ফিরে এলাম উঠোনে, রাস্তায় বেরিয়ে চোখ বাড়িয়ে দুর পানে চেয়ে দেখি, কোথাও হদিস নেই গাড়ির। রাস্তা নিরিবিলি হয়ে এল, ওপরে চিস্তা আর নিচেয় আমি, তুজনে সমস্ত রাত ডাহা বসে। রাত যখন পোয়ালো তেখন বুঝি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, ঘুমের ঘোরে মনে হচ্ছিলো কোথায় যেন কাছাকাছি কে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, ইট ভাঙছে, ঠুং-ঠাং ধুপ-ধাপ শব্দ, মনে হচ্ছিলো কারা বুঝি…

বংশী থামলো। তারপর হঠাৎ ছু'হাত দিয়ে চোখ চাপা দিলে। তারপর আর কথা নেই একেবারে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো।

কেমন যেন সন্দেহ হলো ভূতনাথের। বললে—বংশী— বংশী—

তবু মুখ তোলে না বংশী।

ভূতনাথ বললে—বৌঠান কেমন আছে বল বংশী—বল্। কাঁদতে-কাঁদতে বংশী বললে—ছোটমা আর নেই হুজুর!

- —বৈঠান নেই ?
- —না শালাবাবু, কোথাও নেই ছোটমা, বেলা দেড়টা নাগাদ খালি গাড়ি আর ঘোড়া ছটোকে টানতে-টানতে পুলিশ এনে তুললে বড়বাড়ির উঠোনে। গাড়োয়ানকে নাকি কোন্ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা। গাড়ি দেখে ছুটে গেলুম। ভাবলাম—ছোটমা শালাবাবু ছজনেই বুঝি ভেতরে আছে। গিয়ে দেখি রক্ত লেগে আছে সারা গাড়িতে—দেখে মাথায় বাজ্ব পড়লো যেন! বললাম—আমার ছোটমা কোথায় গ শালাবাবু কোথায় ?
  - --তারপর ?
- —তা চাকর-মামুষকে কি বলে কিছু তারা ? বলে—তোমার বাবু কোথায় ?

বললাম—আমার ছোটবাবু কি আর মানুষ আছে আজে, মানুষ নেই হুজুর, ছোটবাবুকে দেখিয়ে দিলাম ঘরে নিয়ে গিয়ে। তা দেখে বুঝলো তারা সব। মেজবাবুকে খবর দিলাম, ছুট্কবাবুকে খবর দিলাম। মেজবাবু পুলিশের সঙ্গে কী গুজ-গুজ ফুস-ফুস করলে আমি কি বুঝি ছাই। পুলিশের দারোগাকে কী বৃঝিয়ে দিলে মেজবাব, দারোগাবাব সব তো খাতায় লিখে নিলে, তারপর চলে গেল পুলিশের দল নিয়ে।

আমি মেজবাবুকে গিয়ে জিজ্তেঁদ করলাম—আমার ছোটমা'র কী হলো গো মেজবাবু ?

**रम** ज्यान विश्व के प्रता निया, शाला अथान थ्यान ।

তখন কাকেই বা জিজ্ঞেস করি। কে-ই বা বলবে ! আমি আর চিস্তা ছই ভাই বোনে শুধু মাথা খুঁড়ি ছোটমা'র যশোদাছলালের কাছে। ঠাকুর না তো পাথর যেন ! এমনি করে দিন যায়। শেষে বেণী এসেছিল বাড়িতে মেজবাবুর চিঠি নিয়ে। তার কাছেই শুনলাম আপনি আছেন এই হাসপাতালে।

- —আর ছোটবোঠান ?
- —ছোটমা কোথায় গেল তা জানতেই তো আপনার কাছে আসা। ভাবলাম, শালাবাবু নিশ্চয়ই জানে ছোটমা'র খবর—কিন্তু আমাকে বলে দিন শালাবাবু, কোথায় গেলে পাবো ছোটমাকে, আমার যে নিজের মা ছিল না শালাবাবু, নিজের মাকে চোখে দেখিনি কখনও, একমাস বয়েসেই মাকে হারিয়েছি, এখন কী হবে শালাবাবু?

তারপর কতদিন কেটে গিয়েছে! নক্ষত্রাকীর্ণ রাত্রের আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়েও অনেকদিন অনেক প্রশ্ন করেছে ভূতনাথ। দিনের বেলার নীল আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়েও প্রশ্ন করেছে। প্রশ্ন করেছে রাত্রের নিবিড় কালো অন্ধকারকে। প্রশ্ন করেছে অদৃশ্য অন্তরাত্মাকে। হাসপাতালের চারটি দেয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে প্রার্থনা করেছে যেখানে যত দেবতা আছে সকলকে। প্রার্থনা করেছে যেখানেই থাক বোঠান, যেন সুন্থ থাকে, যেন সুন্থী হয়, যেন কল্যাণ হয়, যেন মঙ্গল হয় তার।

তারপর থেকে বংশী মাঝে-মাঝে এক-একদিন আসতো। এসে খাটিয়ার পায়ার কাছে চুপ-চাপ বসে-বসে শুধু কাঁদতো। কিছু বলতো না মুখে। যেন কোনো অভিযোগ ছিল না কারো ওপর। আবার এক সময় ঘটা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গেই নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যেতো। হাসপাতাল থেকে ভূতনাথ ছাড়া পাবার দিন কতক আগে বংশী আবার হঠাৎ একদিন এসে হাজির। বংশীর চেহারা দেখে ভূতনাথও অবাক হয়ে গিয়েছিল। জামা পরেছে, ধূতিটা কোঁচা করে পরেছে। হাতে একটা টিনের রঙ-চটা বাক্স। হাউ-হাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে এসে চুকলো ঘরে। তারপর পায়ের কাছে মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলেছিল—চললাম শালাবাবু!

—কোথায় চললে বংশী ?

তেমনি কাঁদতে-কাঁদতেই বংশী বললে—দেশে আজে!

—দেশে ? ভূতনাথ শুনে কম অবাক হয়নি। বললে—তা হলে ছোটকর্তাকে কে দেখবে ?

বংশীর গলা যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। বললে—ছোটবাবুনেই আজে।

— **ति** ?

বংশীর কাছেই শোনা সে-ঘটনা।

সকাল থেঁকেই বৃষ্টি সেদিন। শ্যাওলা ধরা পাঁচিলটার ওপর একটা কাক বসে-বসে এক নাগাড়ে ডেকে চলেছে। বংশী হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে এক মুহুর্তে। বলে—থাম্, থাম্ হতচ্ছাড়া, আর জায়গা পেলে না, এখেনে এসেছে ডাকতে!

তখনও জানে না বংশী, জানেনা কোন্ অশুভ সংবাদ বয়ে এনেছে ও। তবু দিনের কাজ মুখ বুজে করে যাচছে। চিন্তা দেখছে ছোটমা'র ঘরের কাজ। ঘরের কাজ আর কী! যশোদাছলালের নিয়মিত ভোগ দেওয়া। শাঁড়িগুলো কুঁচিয়ে রাখা। দেরাজের, আলমারির, পালঙ-এর ধুলোঁ ঝাড়া। ছোটমা ধুলো দেখতে পারে না। ছোটমা যদি আসে কখনও তো বলবে—হাঁারে, আমি নেই বলে আমার ঘর এত নোংরা করে রাথবি তোরা—মামি কি মরেছি?

সেজ্বপুড়ী যেমন রান্নায় ব্যস্ত থাকে তেমনি সেদিনও। একটা লোক তো খেতে। তা-ও কিছুই মুখে রোচে না তাঁর। একট্ মুখে দিয়েই বলে—থু: থু:—

ছুটো হাতই অবশ হয়ে গিয়েছে। বংশী আতের থালাটা কাছে নিয়ে গিয়ে ডাকে—ছোটবাবু—ও ছোটবাবু— জেগে থাকে তো ভালো। কিন্তু না-জেগে থাকলেই মুশকিল। তন্ত্রা ভাঙতেই এক ঘণ্টা। গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে হয়। তারপর একট্ শুধু নিয়ম রক্ষা। কিন্তু ওইট্কুর জন্মেই বংশীর আর হেনস্থার শেষ নেই।

ছোটবাবু রেগে যায়। বলে—খাবো না আমি। ক্ষিদে নেই, যা—

বংশী বলে—খেয়ে নিন বাবু, না-খেলে শরীল টিকবে কী করে ? সভিয় যেন ছোটবাবুর শরীর টিকে আছে ! কিন্ত হাসে না ছোটবাবু। ছটি মুখে দিয়ে আবার বংশী ভাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসিয়ে দেয়।

বলে—থেয়ে উঠে ঘুমোবেন না হুজুর, শরীলে বাত হবে।
তা সেদিনও ভাতের থালা নিয়ে বংশী ঘরে গিয়েছে যেমন
রোজ যায়।

গিয়ে ডাকলে—ছোটবাবু ভাত এনেছি, উঠুন— উত্তর নেই কোনো।

আবার ডাকলে—ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, উঠুন হুজুর—

ছজুরের তবু সাড়া নেই। বংশী তখন গায়ে হাত দিয়ে জাগিয়ে দিতে গিয়েছে। কিন্তু গায়ে হাত লাগতেই যেন দশ পা পেছিয়ে এসেছে। সমস্ত গা-টা যেন বরফ হিম। তারপর হঠাৎ নজর পড়লো একটা পিঁপড়ে যেন ছোটবাবুর ঠোঁটের ওপর চয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হাত থেকে ভাতের থালা ঝন-ঝন করে পড়েগেল বংশীর। সে-শব্দতে ভয় প্রেয়ে আরো চমকে উঠেছে বংশী! সমস্ত বাড়িটা যেন ভূমিকস্পের মতো তখন কাঁপছে। বংশীর আর জ্ঞান নেই তখন।

কাঁদতে-কাঁদতে বংশী যা বললে তা বড় করুণ। বংশী বললে— টেরও পেলাম না শেষটায় আমি শালাবাবু—আমারই কপাল আর বলতে পারলো না বংশী। শব্দ করে কেঁদে উঠলো শুধু।

অনেকক্ষণ ভূতনাথও কিছু কথা বলতে পারলে না যেন। বংশী বললে—কাল পটলডাঙার বাব্রা এসেছিল—মেজবাব্ এসেছিল, ছুটুকবাব্ও এসেছিল—সকলকে জিনিষপত্তোর ব্ঝিয়ে দিয়ে চাবি দিয়ে দিলাম ওদের হাতে। সেজখুড়ি কাজ পেয়েছে দত্তবাড়িতে, সেখানেই চলে গেল—আর আমি চললাম দেশে•••

তারপর আর একবার প্রণাম সেরে উঠে বললে—যাই শালাবাবু, ট্রেনের টাইম হয়ে যাচ্ছে আবার—চিস্তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি বাইরে—যাই···

वःशी हरलई याष्ट्रिला।

ভূতনাথ আর একবার ডাকলে—বংশী—

---আজে।

ফিরে এল আবার বংশী। বললে—আমায় ডাকছিলেন? ভূতনাথ বললে—আর তোমার ছোটমা'র কোনো খবর পেয়েছো তার পরে?

—কোথায় আর পেলাম শালাবাবু, এতদিন হয়ে গেল, কেউ কিছু জানে না, ছোটবাবুকেও জিজ্ঞেস করে কিছু জানতে পারিনি, ছোটবাবুও আশ্চর্য লোক শালাবাবু। একটু কাঁদলে না পর্যন্ত, একবার জিজ্ঞেদ পর্যন্ত করলে না কাউকে যে, মানুষ্টা গেল কোথায়…

তারপর খানিক থেমে আবার বললে—কলকাতায় এসেছিলাম স্থ করতে, কিন্ত সুখ আমার কপালে নেই শালাবাব, মা-বাপ ছই-ই হারালাম, আমি একটা লক্ষীছাড়া বই আর কীৰলুন…

वःशै চলে গেল।

ভূতনাথ হাসপাতালের বাইরে চোথ মেলে দেখলে—অনেক নিচে রাস্তার ওপর অনেক ভিড়। এলোমেলো মহাকালের মিছিল চলেছে। কে যেন অদৃশ্য হাতে চালনা করছে মহাকালের রথ। কত কলকারখানা, যুদ্ধবিগ্রহ, কত বিচিত্র কোলাহল আকাশকে মথিত করছে। তাদের ভিড়ে কোথায় বংশী আর চিন্তা হারিয়ে গেল দেখা গেল না। মনে হলো ওদেরই মধ্যে কোথায় যেন এক নিমেষে সবাই হারিয়ে গিয়েছে। অথচ এই তো সেদিনের কথা। 'একটা ছেলে এসে নেমেছিল নিতান্ত অসহায়ের মতো শেয়ালদ' স্টেশনের প্ল্যাটকর্ম-এ। তারপর মিলনে, বিচ্ছেদে, জীবনে, মৃত্যুতে

কতবার আকাশ কালো হয়ে উঠলো। কতবার হুঃস্বাদ হলো জীবন, উচ্ছল হলো প্রাণ, উজ্জ্বল হলো দিন, আবার রাত্রির মতো কথনও মান হয়ে এল প্রাণের দিগস্ত, ক্ষীণ ইয়ে এল কঠের গান। মনে হলো তবু যেন সে মানুষের চরম সত্যকে আবিল হতে দেয়নি। ভূতনাথের সমস্ত ক্ষ্বা-তৃষ্ণা, বাসনা-কামনা, অর্জন-বর্জনের মধ্যে সে যেন ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কত ভাষায় সে কথা কইছে, কত দেশে, কত রূপে, কত কালে সে মানুষের আপাত প্রয়োজনের ওপর জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করছে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করছে, তবু সে আছে। সমস্ত মানুষের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। সে বলছে—নিজেকে চেনো, নিজের নিজেকে খোঁজো—আত্মানং বিদ্ধিঃ—

ভূতনাথ অনেকক্ষণ ধরে তেমনি চেয়ে রইল নিচের দিকে—
সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। আজ আর নিবারণের কথা মনে
পড়লো না তার। ব্রজরাখাল, ননীলাল, ছুটুকবাবু কাউকেই বিশেষ
করে আজ তার মনে পড়লো না। মনে পড়লোঁ না মেজবাবু,
ছোটবাবু, বেণী, শশী, গিরি, সিন্ধু—কাউকেই। আরো অনেক
অসংখ্য লোককেও মনে পড়লো না। শুধু মনে পড়লো হজনের
কথা। যেদিন তাদের সে মান্থবের মহাযাত্রার মিছিলে মিশিয়ে
দিতে পারবে সেদিন তার সত্যিকারের সিদ্ধি হবে। সেদিন
তার ভূতনাথ নাম সার্থক হবে। ভোলানাথ নাম সার্থক
হবে।

দেখতে-দেখতে আলো নিবে এল কলকাতার আকাশে।

এক ঝাঁক পায়রা উড়তে-উড়তে একটা বাড়ির ছাদের ওপর দল বেঁধে নামলো। কাদের ছাদে একটা ফণি-মনসার গাছ আকাশে ডালপালা মেলে আছে। একটা ঘুড়ি এসে উড়তে-উড়তে পড়ছে রাস্তার ওপর। তারপর শহরের ওপাশে যেদিকে চাও সেদিকে কেবল সবুজ গাছের সার। সবুজ পাতার বেষ্টনী। শহর বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে ওখানে। নীল আকাশের গায়ে রেল ইঞ্জিনের এক মুঠো ধোঁয়া আটকে আছে আলগা হয়ে। আর ওপাশে কয়েকটা তালগাছ সজাগ প্রহরীর মতো মাথা উচু করে বুঝি পাঁহারা দিচ্চে। কয়েকটা নিশাচব পাথী শহর থেকে অরণ্যের দিকে বুঝি

চলেছে দল বেঁধে। আবার দিনের বেলা তারা বৃঝি ফিরে আসবে। তারপর একটা তারা উঠলো আকাশে। তারপর আর একটা। তারপর আরো একটা। কোলাহল থেমে আসছে পৃথিবীর। প্রশাস্ত আকাশ। এক টুকরো শব্দ। একঝাঁক ঘুম। তারপর আর কিছুই নেই…

## উপকাহিনী

ভূতনাথের কাহিনী শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর একটা পরিচ্ছেদের ভগ্নাংশ। শেষ হয়ে গেল অনেক ওঠা-নামা, অনেক ভাঙা-গড়ার ইতিহাস। কিন্তু তবু সব যেন তখনও শেষ হয়নি। তখনও বনমালী সরকার লেন দিয়ে আপিসের বাবুরা পান চিবোতে-চিবোতে ছোটে। গলিটুকু পেরিয়ে নেলেই একেবারে সোজা রাস্তা। বউবাজার দিয়ে হেঁটে এসে ব্ৰনমালী সরকার লেন-এ ঢুকে পড়ো—এঁকে-বেঁকে সোজা পশ্চিমে বড় রাস্তা পাবে। বাঁ দিকে বড়বাড়ি আর ডানদিকে বরাবর ছোট-ছোট দোকানের সার। ছোট টিনের চালার নিচে বাঞ্ছার তেলে-ভাজার দোকান পাবে। বাঞ্ছা এখন নেই। তার ছেলে অধর। অধরের ছেক্সে অক্রুর এখন দোকানে বসে। অকূরের তেলে-ভাঙ্গার নাম-ডাক আছে এ-অঞ্চল। শীতকালে ভোর থেকে ভিড় জ্বমে অক্রুরের দোকানে। গরম তেলের ওপর বেগুনীগুলো ফেলতে সময় দেয় না খদেররা। ছেঁকে ধরে চারদিক থেকে। বলে-আমাকে আগে দে রে—চা ফুইছে বাড়িতে⋯। তারপর গুরুপদ দে'র দোকান 'স্বদেশী-বাজার'। বিলিতি জিনিষ দোকানের ত্রি-সীমানায় ঢুকতে পাবে না। গুরুপদ দে'র এমনি নিয়ম। মোটা খদ্দরের পাঞ্চাবী আর ধুতি পরে গুরুপদ দে নিজের হাতে মাল বেচে। বলে—আপনারা পণ করুন ভাই আজ্ব থেকে বিলিতি জিনিষ কিনবেন না—প্রতিজ্ঞা করুন বিলিতি জিনিষ ছোঁবেন না— এ না হলে স্বাধীনতা আসবে না দেশের।

তারপর ত্রিকালদর্শী রাজজ্যোতিষী শ্রীমং অনস্তহরি ভট্টাচার্থির-শ্রীশ্রীমহাকালী আশ্রম"। এমন যে কলিকালের ভেজালের যুগ, এ-যুগেও অমন একটি থাঁটি নবগ্রহ কবচ কী করে যে মাত্র ১৬৮১/১০য় দিতে পারেন, তাই-ই এক বিশ্বয়! তারপর আছে এ-পাড়ার ছেলেদের 'সবুজ-সজ্অ'। তারপর 'পবিত্র খদ্দর ভাণ্ডার'। খদ্দর তো বাজারে অনেক রকম আছেঁ। কিন্তু যদি পবিত্র খদ্দর চান তো ওখানেই যেতে হবে আপনাকে। তারপর বেণী স্বর্ণকারের সোনা-রূপোর দোকান। আর তারপর মোড়ের মাথায় ভূজাওয়ালা– দের মাটির দোতলা বাড়ি। হোলির এক মাস আগে থেকে খঞ্জনী বাজিয়ে পাড়া মাত করে তোলে।

এ-সব তো গেল রাস্তার ডানদিকের কাহিনী।

কিন্তু বাঁ দিকের বড়বাড়িটা তখনও ছিল। ছোট-ছোট খুপরি করে তখন ভাড়াটে বসিয়েছিল পটলডাঙার বাবুরা। তু'খানা করে ঘর আর একখানি রান্নাঘর। ব্যবস্থা ভালোই। রোদ আসে কলতলায়। ভাড়াটেদের কলকোলাহলে পাড়াটা মুখর হয়ে থাকতো দিনরাত। বাইরের দিকেও একটু অদল-বদল করে কয়েক—জন ভাড়াটেকে বসানো হয়েছিল। কখনও-কখনও সন্ধ্যেবলা সেখানে গানের আসর বসতো। ছুটুকবাবুর সে জমকালো আসর নয়। পদার আড়ালে সিদ্ধির সরবতেরও ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু মিয়া-কি-মল্লারের মতো কড়া রাগরাগিনীর চর্চা হতো। গানের সঙ্গে বাঁয়া-তবলায় বিলম্বিত লয়ে মধ্যমানের ঠেকা চলতো। সঙ্গে জোর পান-স্থপুরি জ্বা-দোক্তা-কিমাম পর্যস্থা। তার বেশি নয়। এত থার রাজ্যা নিয়ে গল্প বন্ধালী সরকার লেন-এর কাহিনী। এই যার নামের রাজ্যা নিয়ে গল্প বলছি।

কিন্তু বাইরে তখন অদল-কাল হয়ে গিয়েছে অনেক। দিল্লীর
মসনদে বসবার দিন লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ফেললে কে একজন।
সবাই বললে—এ বাঙালী। বাঙালী ছাড়া আর কার কাজ হবে।
কিন্তু মরলো না বড়লাট সাহেব। মরলো তার হাতীর মাছত। দশ
কোটি টাকা খরচ করে নতুন রাজধানী উঠলো দিল্লীতে। নতুন
ইন্দ্রপ্রস্থ। কবরের দেশে এক নতুন ইন্দ্রপ্রস্থ গড়ে উঠলো। কিন্তু
লর্ড সিংহ ইতিমধ্যে চাকরিতে ইন্তুফা দিয়েছেন। বেহারের লোক,
স্থার আলী ইমাম এলেন এগিয়ে। লর্ড সিংহ-এর খালি জুতোয়
তিনি পা গলালেন। তার নিজের দেশ বেহার। বেহারকে এবার
আলাদা করে নিতে হবে। বেহারের জন্মে আলাদা লাটসাহেব,

আলাদা ইউনিভার্সিটি, আলাদা হাইকোর্ট চাই। কিন্তু তা হোক, তবু তো বাঙলা দেশ আবার জোড়া লাগলো। তাইতেই খুশি স্বাই।

বিলেতের 'টাইমস' পত্রিকা লিখলে—

"Bengal differs more from most other Indian provinces than they differ from one another. Economic, temperamental and social causes account for this difference. Caste is less powerful; a common literary language unites over forty million Bengalis. Even the Muslim community, who form a narrow majority of the population are indisputably less divided both socially and politically from their Hindu countrymen than they are in other parts of India. The Bengali temperament, at once calculating and emotional, critical and enthusiastic, baffles other Indians almost as much as it puzzles. Britsh administrators."

কিন্তু বড় ,ভালো মানুষ এই নতুন লাট কারমাইকেল সাহেব। কিন্তু হলে কি হবে। আসতে-না-আসতে যুদ্ধ গেল বেধে আর চার মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে চবিবশ হাজার লোক যুদ্ধ করতে গেল এক ফ্রান্সেরই লড়াইতে।

বুড়োরা রোয়াকের ওপর 'হিত্বাদী' বিছিয়ে পড়ে আর গল্প করে।

বলে—এবারকার লড়াইতে আট টাকা করে চালের মণ হবে দেখো—এই বলে রাখছি।

বলে—এবার আর টিকতে হবে না দাদা, টাকায় পাঁচ সের ছধ—বলো কি হে, দিনে ডাকাতি!

সত্যি, জিনিষপত্তোরের দাম আগুন তখন। ছ' টাকা আট টাকা করে চাল, টাকায় পাঁচ সের করে ছধ, দশ আনা সের পাঁঠার মাংস, তিন আনা সের ডাল, সরষের তেল তিন আনা, মানুষ খাবে কী । কী খেয়ে বাঁচবে! গোয়াবাগানের মেস-এর বাসাতেও আলোচনা চলেছে। সে বোধ হয় ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি।

এই মেসেতেই পরে ওন্সরসিয়ার ভূতনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। শ্বৈ-কাহিনী আমি—এই উপস্থাসের লেখক—লিখেছি তার অনেক পরে আমার জন্ম। আমি ও-সব দেখিনি, জানিও না। আমার জানবার কথাও নয় ও-সব। ভূতনাথবাবু তখন বৃদ্ধ। চাকরি থেকে রিটায়ার করে গিয়েছেন। তেতলার ছোট একটা ঘরে একলা থাকেন। অতি ভোরে ওঠেন। কী শীত, কী গ্রীম্ম ভোরবেলা পায়ে হেঁটে গঙ্গা স্নানে যান। তারপর ফিরে এসে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কী সব জপ-তপ করেন। ছপুরবেলা শিরদাঁড়া সোজা করে গীতা পড়েন, রামায়ণ পড়েন। বিকেলবেলা পাড়ার একটা হরিসভায় গিয়ে কথকতা শোনেন। আমি যতটুকু জানতাম—এই ছিল তখন তাঁর প্রাত্যহিক কাজ।

কী কারীণে জানি না আমাকে তিনি একটু স্থনজরে দেখত্ন। আমাকে বলেছিলেন—আমার গল্প কি কারো ভালো লাগবে ?

বললাম--যদি অমুমতি করেন তো লিখতে পারি।

বললেন—ও গল্প তো ওখানেই শেষ নয়, স্থারো আছে— শেষটাও তা হলে জুড়ে দেবেন আপনার গল্পে।

শেষটা তাঁর কাছেই শুনেছিলাম। 'কাহিনী'র সঙ্গে শেষ ঘটনাটা 'খাপ খাবে কিনা বুঝতে পারিনি তাই সেটা জুড়ে দিলাম 'উপকাহিনী'তে।

আর তথনকার বনমালী সরকার লেন ? ভূতনাথবাবুর কাছে শোনবার পর বউবাজারে একদিন দেখতে গিয়েছিলাম। সে আর চেনা যায় না। কোথায় দেউড়ি, কোথায় বাগান, কোথায় খাজাঞ্চীথানা, নহবংখানা, তোষাখানা, ভিস্তিখানা, নাচঘর, প্জোবাড়ি! বড়বাড়ির একখানা ইটেরও পর্যন্ত সাক্ষাং পাওয়া গেল না। রাস্তার ছ'পাশে বিরাট-বিরাট প্রাসাদ উঠেছে। এক শ' ফুট চওড়া রাস্তা। ইলেকট্রিক লাইটের সার-সার থাম। এলাহি কাণ্ড! কোনোটাতে মোটরের শো-রম, কোনোটা ইনসিওরেন্সের আপিস। গিসগিস করছে লোক। ব্যস্ত চাল-চলন। মিনিটে লক্ষ-

লক্ষ টাকার মাল কেনা-বেচা হচ্ছে। সদ্ধ্যে হলে সে-রাস্তায় শাঁ-শাঁ।
করে মোটর চলে। কেউ কারো মুখ চেনে না, নাম জানে না।
অথচ পাশাপাশি বাস করছে দিনরাত। লিফ্টে করে উঠছেনামছে লোক জন। দেখে মনে হলো বড়বাড়ির সেই চিমে তালের
জীবন-যাত্রার পর যেন জীবনের আর্কেস্ট্রা হঠাৎ বড় জলদে চলেছে
এখন। সময়ের গতি বেড়েছে। দিন যেন ছোট হয়ে এসেছে
এখানে। বৈদ্র্যমণির নাম বললে কেউ চিনতে পারে না আর।
হিরণ্যমণির পরিচয় কেউ আর জানে না। কৌস্তভমণির ছায়াও
কেউ দেখেনি। এমনি অবস্থা। পটলডাঙার বাব্দের হাত থেকে
দশহাত বদল হয়ে-হয়ে বনমালী সরকার লেন তখন এক অক্ত

আর বার-শিমলের সে-বাড়িটাও আমি দেখে এসেছি একদিন।
ছটো রাস্তার মোড়ের মাথায় মস্ত বড় বাড়ি করেছেন স্থপবিত্রবাবৃ।
সত্যি বড় স্থন্দর বাড়িটা। ভেতরের মানুষগুলোও, নিশ্চয় ভারী
স্থন্দর। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। দোতলায় অর্গ্যান বাজিয়ে একটি
মেয়ের গান শুনেছি—

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো—

একদিন ভূতনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—সে চিঠিতে আপনি সেদিন কী লিখে এসেছিলেন ?

ভূতনাথবাবু বললেন—ওই একবার মাত্র মিথ্যাচার করেছি জীবনে। বার-বার ভেবেছি, কিন্তু এ-ছাড়া আমার আর কোনো গত্যস্তরও ছিল না। আমি লিখেছিলাম—আমি সমস্ত সূত্র হইতে অমুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি অতুল চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের বংশের আর কেহ কোথাও নাই। তুমি স্থপবিত্রকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিও না—আরো এমনি সব কী-কী কথা লিখেছিলাম তাড়াতাড়িতে, আজ আর তা মনে নেই—আর তার পরে তো দেখাই করতে পারলাম না। ছুর্ঘটনায় পড়ে কত্তিন ষেহাসপাতালে রইলাম।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—পরে আর কখনও জবার সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার ? ভূতনাথবাবু বললেন—হয়েছিল, শুরুন, সে-ঘটনা।
ভূতনাথবাবুর কাছে শোনা ঘটনা আমার নিজের ভাষায়
বলি।

হাসপাতাল থেকে একদিন সন্ধ্যেবেলাই ছাড়া পেয়ে গেল ভূতনাথ হঠাং। তথন রাস্তায় বেরিয়ে কেমন যেন প্রথমটা আড়প্ট লাগলো চলতে। কোথায় যাবে সে। কোথায় গিয়ে উঠবে ভূতনাথ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন ফাঁকা মনে হলো। বড়বাড়িতে কোথায় সে যাবে। কেউ নেই! শেষ পর্যস্ত ছিল বংশী আর চিস্তা। তারাও অবশেষে চলে গিয়েছে কলকাতার ত্রি-সীমানা ছেড়ে। একবার মনে হলো বড়বাড়িতে গিয়ে বৌঠানকে সে খুঁজে দেখবে। মনে হলো—বৌঠান যেন কোথাও বড়বাড়ির কোনো ঘরে লুকিয়ে আছে নিশ্চয়। ধরা দিচ্ছে না। নইলে সেদিন ঘোড়ার গাড়িব্ব সে-তুর্ঘটনার পর কোথাও পাওয়া গেল না কেন তাকে—এ কেমন করে হয়! এ কেমন করে সম্ভব!

হাঁটতে-হাঁটতে চাঁদনীর হাসপাতাল থেকে ভূতনাথ গিয়ে দাঁড়ালো একবার বড়বাড়ির সামনে। মনে হলো সমস্ত বাড়িটা যেন একটা বিরাট সরীস্থপের মতো কুগুলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সমস্ত শরীরে তার মৃত্যুর অবসন্ধতা। অন্ধকারের বিবর্ণতা যেন সমস্ত আরহাওয়ায়।

কেউ কোথাও নেই। ভূতনাথ তালাবন্ধ গেটটা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলো। বেশ ঘাস গাঁজিয়েছে উঠোনের ওপর। ভয় করে পা ফেলতে। কোথাও যেন শব্দ পেয়ে একটা ব্যাং আচমকা থপ করে লাফিয়ে ওঠে। সমস্ত ঘরগুলোয় তালা-চাবি দেওয়া। শুধু থিড়কির দিকে বাগানের মুখোম্খি চোরকুঠুরিতে যাবার সিঁড়িটা খোলা। আস্তে-আস্তে ওপরে গিয়ে উঠলো ভূতনাথ। চোরকুঠুরির সামনে বারান্দা। বারান্দার উত্তরদিকেই সেই দরজাটা তালাবন্ধ। ফাঁক দুদিয়ে দেখা যায় ভেতরে কেবল অন্ধকার। ওপাশে বউদের মুহুলে যাবার উপায় নেই। ভূতনাথ কান পেতে রইল অনেকক্ষণ! কিছু শব্দ যদি শোনা যায়। কিছু যদি আ্যভাষ পাওয়া যায়। কিছু বিদ্ আ্যভাষ পাওয়া যায়।

মতো বোবা। ভূতনাথ চুপি-চুপি শুধু একবার ডাকলে— বোঠানু—

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে কান পেতে রইল ভূতনাথ। কেউ সাড়া দিলে না তবু।

আবার একটু জোরে ডাকলে—বৌঠান, আমি ভূতনাথ।

একটা প্রতিধ্বনি শুধু ভেতরের ফাঁকা ঘরগুলোর দেয়ালে আছাড় খেয়ে ফিরে এল। একটা গম-গম করে শব্দ হলো শুধু। কাঁকা-ফাঁপা নিরর্থক শব্দ।

ভূতনাথ আবার ডাকলে—বৌঠান—

আবার সেই রকম। তারপর সেই ভাবে মেঝের ওপরেই একবার বসে পড়লো ভূতনাথ। মাথা যেন ঝিম-ঝিম করছে। এত দিন হাসপাতালে উক্ত-শুয়ে যেন জড়তা এসেছে সমস্ত শরীরে। মাথা কুটতে লাগলো দেয়ালে। কোথায় গেল বোঠান! কে বলে দেবে। কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বোঠানকে!

তারপর এক সময়ে উঠলো ভূতনাথ। সমস্ত পৃথিবীর ওপর যেন তার রাগ হতে লাগলো। সমস্ত সংসারের ওপর বিরাগ। আজ কেউ নেই ভূতনাথের। মানুষের পৃথিবীতে আজ যেন ভূতনাথ একলা। একেবারে নিঃসহায় নিঃসম্বল। মনে হলো নিশ্চয়ই এ মেজবাবুর কাণ্ড। মেজবাবুর গুণ্ডারা নিশ্চয়ই কোণাও নিয়ে গিয়েছে বৌঠানকে। মেজবাবু চৌধুরী বাড়ির বউ-এর এ আইন-অমান্ত সহ্য করবে না। তাই বুঝি ভূতনাথকেই নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বৌঠানই যখন নেই তথন ভূতনাথ বেঁচে থেকেই বাকী করবে!

আবার সেই রাস্তা দিয়ে নেমে এল ভূতনাথ। সেই পরিত্যক্ত বড়বাড়ি। চারিদিক নিস্তর। দেউড়ি পেরিয়ে আবার সেই বনমালী সরকার লেন-এ এসে পড়লো। কোথায় যাবে কোনো ঠিক নেই। কোথায় গিয়ে আশ্রয় মিলবে। কার কাছে গিয়ে আন্দার করবে, আবেগ জানাবে। কা'কে সে বকবে। কা'কু অনুরোধ করবে, অনুযোগ অভিযোগ করবে।

সমস্ত কলকাতা শহর তখন বিষয়। অন্তত ভূতনাথের মীর্লী জলো যেন বৌঠানের বেদনায় সমস্ত শহর বিষয় হয়ে আছে সেদিন। কখন আস্তে-আস্তে গিয়ে ভূতনাথ বার-শিমলেয় পৌচেছে খেয়াল নেই। একবার ফিরে আসতে যাচ্ছিলো ভূতনাথ। কী. হকে স্পোনে গিয়ে। সে তো চিঠি দিয়ে এসেছে। সে-চিঠিতে তো সে চূড়ান্ত কথা লিখে এসেছে সেদিন। এতদিনে জবা নিশ্চয়ই স্থপবিত্রকে গ্রহণ করেছে। তবে কেন আর তার যাওয়া।

তব্ যেন বাড়িটার সামনে গিয়ে দরজা না ঠেলে পারলো না। দরজা খুলে দিয়ে ক্ষুদির মা'ও অবাক হয়ে গিয়েছে। বললে— দাদাবাবু, আপনি ?

ভূতনাথ বললে—দিদিমণি কোথায় ক্ষুদির মা ?

সিঁ ড়ি দিয়ে উঠে ভূতনাথ সেদিন জবাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল বৈ-কি। জবা বাবার ছবির সামনে তেমনি নিশ্চল হয়ে বসেছিল। কোনো পরিবর্তন নেই জবার। ভূতনাথকে দেখে জবাও যেন কম অবাক হয়নি। বললে—ভূতনাথবাবু, আপনি ?

ভূতনাথ বললৈ—স্থপবিত্র কোথায় ?

জবা সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—কিন্তু এতদিন কোথায়ু ছিলেন আপনি, ভূতনাথবাবু ?

মুহুর্তের জন্মে বৃঝি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল ভূতনাথ বললে— আমি তো তোমাকে চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলাম জবা, পাওনি সে চিঠি ?

- —পেয়েছিলাম, কিন্ত∙
- —আমি সমস্ত জায়গায় থোঁজ নিয়েছিলাম, সেই নদীয়া জেলায় পর্যস্ত গিয়েছিলাম নিজে, তিনি মারা গিয়েছেন, তাঁর বংশের কেউ আর জীবিত নেই—তিনি মৃত—বিশ্বাস করো!
  - —কিন্তু···
- —তোমার কোনো দিধা শুনবো না জ্বা, ছোটবেলার যে-বিয়ে সে-তো বলতে গেলে বাক্দানেরই সামিল, তোমার কথা মতোই 'ক্লম্পূর্বা' হয়ে তুমি নির্বিদ্নে স্থপবিত্রকে বিয়ে করতে পারবে।

্ৰ জুবা একবার বললে—সত্যিই কি তাঁর কোনো সন্ধানই গৈলেন না !

ভূতনাথ বললে— জাঁর প্রেতাত্মা হয় তো আছে কিন্তু তাঁকে

নিয়ে তুমি করবে কী ? আমি সেই কথা বলতে অনেক দিন আগেই আসতাম, কিন্তু আসতে পারিনি এতদিন শুধু…

জবা সমস্ত শুনলো চুপ করে। বললে—আপনি যে এতদিন হাসপাতালে ছিলেন, আমাকে একটা খবরও দেননি, আমি কিন্তু অনেক দিন খোঁজ করেছিলাম আপনার—জানেন ?

ভূতনাথের কেমন যেন রোমাঞ্চ হলো সমস্ত শরীরে। বললে— স্বত্যি থোঁজ করেছিলে ?

- —কেন, মানুষ মানুষের থোঁজ করে না ?
- —না, তা করবে না কেন, তবু তুমি আমার খোঁজ করেছিলে।
  এটা জানতে ভালো লাগে।

জবা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। মুখটা যেন তার হঠাৎ বড় লাল হয়ে উঠেছে। তারপর যেন বড় মরীয়া হয়ে বললে— আমার অন্ধরোধ, আপনি এবার একটা বিয়ে করে ফেলুন, আপনি স্থা হবেন হয় তো।

ভূতনাথ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

হাসতে-হাসতে বললে—আমি ছংখী এ-কথা তোমায় কে বললে জবা তার তা ছাড়া আমার বিয়ে করা আর চলেও না, একবার করেছি।

—ভার মানে ? জবাও যেন চমকে উঠলো।

ভূতনাথ হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে—দে কথা বাক জবা, স্থপবিত্রকে তুমি গ্রহণ করবে কিনা বলো আগে—ভোমার বাবার অন্তিম অন্তুরোধ!

- —কিন্তু সত্যিই আপনার বিয়ে হয়ে গিয়েছে! ভূতনাথ বললে—বলেছি তো হয়েছে।
- —কোথায় ? কবে ?

ভূতনাথ বললে—এ-কথার জবাব আর একদিন দেবো জবা— এখনও সময় হয়নি, এখন বোধহয় আর সময়ও নেই, এতক্ষণে স্থপবিত্র নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েনি, তাকে আমি এখনি ডেকে আনছি, আমার সামনেই তোমাকে কথা দিতে হবে—আর আমিই পাক্ষি তার সাক্ষী।

क्रवा (यन की वाल প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলো। ভূতনী

থানিয়ে দিয়ে বললে—তুমি আর 'না' বলো না জবা, তোমার দায়িত্ব থেকে আমি শুধু মুক্তি চাই, তোমাকে এমন অবস্থায় কেলে আমি চলে যেতে পারি না, তা ছাড়া তোমার বিয়ে না হলে এখানে আমার আসাও তত শোভন নয়।

তারপর সেই রাত্রে স্থপবিত্রকে ডেকে এনে কেমন করে সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন ভূতনাথবাবু তা-ও বলেছিলেন।

জিজ্ঞেদ করেছিলাম—আর কখনও যাননি ওখানে, জবাদের বাড়িতে ?

ভূতনাথবাবু বলেছিলেন—গিয়েছিলাম, সে জ্বার বিয়ের দিন— কিন্তু তারপর হয় তো আমাকে প্রয়োজনও হয়নি আর—আমার কোনো আহ্বানও আসেনি—যেদিন ডাক আসবে, সেদিন যাবো আবার।

—আর ছোটবোঁঠান ? তাঁর আর দেখা পেয়েছিলেন ? ভূতনাথবাবু বলেছিলেন—পেয়েছিলাম, কিন্তু না পেলেই যেন ভালো হতো।

--সেই গল্পটা বলুন।

ভূতনাথবাব্ বললেন—যেদিন বনমালী সরকার লেন-এ বড়-বাড়ি ভাঙবার অর্ডার দিয়ে চলে এলাম, সে তো আপনাকে বলেছি, এ তার পরের দিনের কথা। সে এক অন্তুত দেখা! এমন করে শেষ দেখা হবে ভাবিনি। ছোটবোঠান বলেছিল—আমার মৃত্যুর পর তুই কাঁদিস ভূতনাথ, আমার জন্মে একটু চোখের জল ফেলিস—আমাকে আমার বিয়ের বেনারসীটা পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিস, কিন্তু কিছুই করা হলো না।

ভূতনাথবাবু প্রশাস্ত হাঁসি হাসতে লাগলেন। এ উপকাহিনীতে সেই গল্পটাই বলি।

ইম্প্রভূমেন্ট ট্রাস্ট হলো সেই ১৯১১ সালে। প্রথম থেকেই ভূতনাথের চাকরি হয়ে গেল এখানে। রূপচাঁদবাবুর চেষ্টায় প্রথম নিট্রভিক্তেকেই ঢুকে পড়লো এ-আপিসে। ক্রিন্তিক বললে—খোদা আপনার ভালো করবে ওভার-সিয়ারবাবু। ্রে-সরকারবাবু অমন হিংসে করতো, সে-ও কেমন যেন নরম , হ্রয়ে এলু শেষকালে। বললে—ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়— এ আপনাকে দেখেই বুঝতে পারলাম মশাই।

নতুন তাপিদে কাজ আরম্ভ হয়েছে। রাস্তা চওড়া করা হয়। বাড়ি ভেঙে মাটি সমান করে। এ-সব পুরোনো কাজ ভূতনাথের। তবু যেদিন বৌবাজারের বনমালী সরকার লেন ভাঙবার ফরমাশ रंगा (म এकটा দिন বটে! ভূতনাথের মনে হেলো—নিজের পাঁজর ক'খানা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার আদেশ হয়েছে। সে-বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর কোনো দিন ও-রাস্তা আর মাড়ায়নি তো ভূতনাথ। ওদিক দিয়ে গেলেই কেমন যেন আকর্ষণ করতো কেউ! কিন্তু চাকরি তো তার। আদেশ মানতেই হবে। প্রথম যেদিন মাপ-জ্বোপ করতে গিয়েছিল ভূতনাথ, সেই দিনই কেমন যেন অহামনস্ক হয়ে গিয়েছিল বারে-বারে। মনে হয়েছিল—কোথা থেকে যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে বার-বার আকর্ষণ করছে। সে-বড়রাড়ি ' অ্বার চেনা যায় না। সে পূজোর দালানটার তবু কিছু-কিছু অংশ তখনও রয়েছে। ফালি-ফালি ভাগ হয়ে গিয়েছে সব। এক ঘর. থেকে আসছে চিংড়ি সাছের পদ্ধ। আর এক ঘর থেকে আসছে মাংসর। এক দারে হয় তো চেয়ার, টেবিল, পাখা—আর এক ঘরে মাহর,চটের পদা, আর এনামেলের কাপ। কত বিচিত্র লোক বাসা বেঁধেছে বড়বাড়িতে। কোথায় গেল ভোষাখানা, ভিস্তিখানা, রান্নাবাড়ি। কোনো কিছুরই চিহ্ন নেই আজ। সেইদিশ তেতলায় ওঠেনি ভূতনাথ। ইচ্ছে থাকলেও•ওঠবার প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু যেদিন সেই সমস্ত পাড়াটা থালি হয়ে যাবার পর চরিত্র
মণ্ডলকে বাড়ি ভাঙবার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসছিল, সেদিন
ভূতনাথ ভাঙা বাড়ির ওপরে উঠেছিল সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু না
উঠলেই বোধ হয় ভালো হতো। সে পুরোনো পরিত্যক্ত ঘরগুলোর
মধ্যে কী যাছ ছিল কে জানে। মনে হয়েছিল কে যেন তাকে
তেতলার ভাঙা রেলিং থেকে একেবারে নিচে ঠেলে ফেলে দিতে
চেয়েছিল। সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে মনে হয়েছিল বৌঠান যা
ভাকে হঠাৎ মদ আনবার জন্মে হীরের কানফুলটা খুলে দিলে।
আর তারপর সেই রাস্তার কুকুরটা। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিল

ভূতনাথ। কিন্তু সেদিনও ভূতনাথ জানতো না এ কীসের যাহ। এ কীসের আকর্ষণ! জানতে পারলো পরের দিন। ,সে এক অদ্ভূত কাণ্ড।

ছুট্কবাব্কেও তখন এক-একদিন দেখতে পাওয়া যেতো। কালো কোট গায়ে দিয়ে ট্রামে চড়ে যান। ভূতনাথের মনে হতো ও কোট যেন অনেক কালি লেগে কালো। সময়ের কালি কলঙ্কের কালি। ও কালি যেন ধুলেও যাবে না।

আর মেজবাবৃ? মেজবাবৃই শুধু শেষদিন পর্যন্ত গাড়িখোড়া চড়ে গেলেন। বিকেল বেলা ইডেন-গার্ডেন-এর কাছে দাঁড়ালে দেখা যেতো ইব্রাহিম আস্তে-আস্তে ঢিমে চালে গাড়ি চালিয়ে আসছে। গাড়ির ভেতর মেজবাবৃ হু'হাতে হুটো হাতল ধরে চুপ করে বসে আছেন।শৃত্য দৃষ্টি চোখের। তবু গিলে করা মলমলের পাঞ্জাবী। হাতে একটা মস্ত হীরের আংটি। গাড়িটা এসে গঙ্গার ধারের দিকে ইডেন-গার্ডেন-এর গা-ঘেঁষে রোজ দাঁড়ায় একবার। মেজবাবৃ নামেন না। ঘোড়া হুটোকে তখন ঘাস খাওয়াতে নামে ইব্রাহিম। ঘোড়া হুটো কয়েক মুঠো ঘাস খায়, আর মাঝেনামে বিরক্ত হয়ে পা ঠোকে। হয়ী তো ঠিক পছন্দ হয় না শুকনো ঘাস। কিন্তু মেজবাবৃ সেই গাড়ির ভেতর বসে-বঙ্গেই খানিকক্ষণ হাওয়া খান। আর ইডেন-গার্ডেন-এর গোরা-ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে-সঙ্গে পায়ে মৃত্ব-মৃত্ব তাল দেন। এ-দৃশ্য সাইকেল-এ যেতে-যেতে ভূতনীথ অনেকদিন দেখেছে।

সুপবিত্রও বোধহয় মোটর কিনেছে। কী চাকরি করে কে জানে। বড় চাকরি নিশ্চয়ই। ুর্কোট-প্যাণ্ট পরা অবস্থায় অনেকদিন সকালবেলা যেতে পেথেছে ভূতনাথ। গাড়ি চালায় ড্রাইভার। ভেতরে হেলান দিয়ে সুপবিত্র খবরের কাগজ পড়ে।

তবু এ-সব ঘটনা ভূতনাথের জীবনে কোনোদিন কোনো
রেখাপাত করেনি। রেখাপাত করবার মতন ঘটনাও নয়।
ক্রিস্ত শেষ ঘটনাটার জন্মে ভূতনাথ যেন সত্যিই প্রস্তুত ছিল না।
ক্রিস্ত শেষ ঘটনাটার জন্মে ভূতনাথ যেন সত্যিই প্রস্তুত ছিল না।
ক্রিস্ত শেষ ঘটনাটার জন্মে ভূতনাথ যেনক দেরি হয়েছিল। বড়বাড়ির
ক্রিন্ট চিহ্নট্টকু দেখে সাইকেল-এ চড়ে আ্সতে-আসতে ধেন
জনক যুগ পার হয়ে এল ভূতনাথ। কাল ও-ব্রাড়ির আর কোনো

কিছু চিহ্ন থাকবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বড়বাড়ি। আর বড়বাড়ির সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বনমালী সরকার লেন। বাতিল হয়ে যাবে বনমালী সরকার লেন। বাতিল হয়ে যাবে বনমালী সরকার ইতিহাস থেকে। তাতেও কিছু হঃখ নেই। হঃখ শুধু এই যে, বাতিল করা তদারক করতে হবে সেই ভূতনাথকেই। একদিন যে আশ্রয় দিয়েছিল, শাস্তি দিয়েছিল, সাস্তনা দিয়েছিল, তাকেই নিশ্চিহ্ন করতে হবে ভূতনাথকে নিজের হাতে।

তি ভার বেলা কিন্তু যথারীতি ঘুম থেকে উঠেছে ভূতনাথ। মেসের তেতলা ঘরটার জানালা দিয়ে সূর্যোদয় দেখা যায়। গঙ্গা-স্থান সেরে এসে সেদিকে চেয়ে যথারীতি প্রণামও করেছে। প্রাতঃ-কালীন জপ-তপ গায়ত্রী—কোনো কিছুই বাদ যায়নি সেদিনও। আপিসেও গিয়েছে যথাসময়ে। কোনো ব্যতিক্রম হয়নি কোথাও। কিন্তু আপিসের ঘড়িতে তখন বেলা ছটো…

বড় সাংক্ষে ডাকলো। ঘরে যেতেই বড়সাহেব বললে—বনমালী সরকার লেন-এ যে বিল্ডিং ভাঙা হচ্ছে—সেখানে এখনি দৌগৈড় যাও '—গিয়ে সেখানে কী হয়েছে দেখে এসে আমাকে রিপোর্ট দেবে।

ভূতনাথ জিজ্ঞেদ করলে কিছু য়াক্সিডেণ্ট হয়েছে নাকি ?

• সাহেব বললে তা ঠিক নয়, তবে কুলীরা কাজ বন্ধ করে

দিয়েছে বলছে আর কাজ করবে না, টুলস্ যন্ত্রপাতি ফেলে দিয়ে

বদে আছে।

দৈদিনও ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো ভূতনাথ আবার।
কিন্তু আজ তুপুরবেলা চেহারা যেন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে বড়বাড়ির।
বড়বাড়ি আর বলা কেন। বড়বাড়ির একখানা ইট পর্যন্ত আর
দাঁড়িয়ে নেই। মাটি সমান হয়ে শিয়েছে সমস্ত। দূর থেকে
কিছুই দেখা যায় না। কাছে এলে বেঝা যায় চারদিকে বড়-বড়
গর্ত ইট সিমেন্ট ভেঙে মাটি বেরিয়ে গিয়েছে। ভিত্ পর্যন্ত
উপড়ে ফেলেছে সব। সমস্ত বনমালী সরকার লেনটা যেন
সক্তুমির মতো থাঁ-খাঁ করছে।

কিন্তু কাছে যেতেই বোঝা গেল বেশ ভিড় জমেছে শ্রেন।
কা'কে কেন্দ্র করে যেন অনেক জটলা চলেছে।

ভূতনাথ হাজির হতেই চরিত্র মণ্ডল এগিয়ে এল। মুখি

ভাব তার বদলে গিয়েছে। বললে—আমরা কাজ করুরো বা হজুর।

--কেন, কী হলো তোমাদের ?

চরিত্র মণ্ডলকে আর বলতে হালা না কী হয়েছে। ভূতনাও দেখলে পাশেই বৈজু নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। গাঁই তির ঘা লেনে। একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড। বউবাজার থেকে ডাক্তার্ম এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। ব্যাণ্ডেজের কাপদ্টাও তখন রক্তে ভেসে ব্লিয়ে

চরিত্র মণ্ডল আবার বললে—আমরা আর এখানে কি জ ক

—কেন, কাজ বন্ধ করবি কেন ? তা কাজ না ক্রিস অন্ধ কুলী ডাকবো কাল থেকে !

চরিত্র বললে--কোনো কুলী এখানে কাজ করকে কিন্তু কবরখানা আছে হুজুর—ওই দেখুন—সঙ্গে-সঙ্গে চরিত্র মণ্ডল হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে—ওই দেখুন হুজুর—ওই দেখুন।

অনেক লোক উৎস্কুক হয়ে সেদিকেই তখন দেখছিল। চরিত্র মণ্ডল ভূতনাথকৈ সঙ্গে করে নিয়ে গেল সেইদিকে। বড়বাড়ির লিত্ খুঁড়েছে কুলীরা। গর্ত করেছে জায়গায়-জায়গায়। একটা গর্তের ভেতর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে ভূতনাথ। কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের সম্পূর্ণ একটা কঙ্কাল। মাথার খুলি থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কত দিনের, কত কাল আগের কে জানে। কিন্তু এতটুকু বিকৃত হয়নি যেন তখনও। খানিকটা মাটির আড়ালে তখনও ঢাকা। তার পাশে যেন কী একটা চিক-চিক করছে। সোনার মতন। যেন মিনে-করা সোনা।

ভূতনাথ জিজেস করলে—ওটা কী ?

এতক্ষণ কেউ দেখতে পায়নি। সবাই ঝুঁকে পড়লো এবার । কিন্তু ভূতনাথ চিনতে পেরেছে ঠিক।

কে যেন এবার বলে উঠলো—ওটা সোনার গয়না মনে হচ্ছে যেন—মেয়েছেলের গয়না—সোনার গোটছড়ার মতন ঠিক।

ি ও ভূতনাথ তখন অন্ত কথা ভাবছে। তার মনে হলো— নসর পটপরিবর্তন যেন সম্পূর্ণ হলো এতদিনে।

তারপর সেই কঙ্কালটার দিকে চেয়ে ভূতনাথ অভিভূতের মতন काँ ज़िरा तेरेन अरनकका। जात मतन राना की तरनत रान अक মহা অর্থ চোখের সামনে উদ্যাটিত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। মৃত্যু যেন আর শুধু মৃত্যুই রইল না। মনে হলো জীবনেরই আর এক মহাপ্রকাশ যেন মৃত্যু। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যেন জীবনকে সম্পূর্ণ করে পেতে হয়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই যেন সার্থকতার চরম লক্ষ্যে পৌছোতে হয়। মৃত্যু দিয়েই যেন জীবনের চরম উৎসর্গ সম্পূর্ণ হয়। কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা দিয়ে নয়, কোনো লোকিক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা দিয়েও নয়—জীবনের চরম সার্থকতা একটি মাত্র যোগে—সে অমৃতের যোগ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁই ভূতনাথ যেন অমৃতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল এক আশ্চর্য উপায়ে। তারপর ভূতনাথ সেখানে দাঁড়িয়ে সে-দিন তার পরম প্রার্থনা জানালো—যে-দেবতা সকল মানুষের তঃখ গ্রহণ করেছেন, যাঁর বেদনার অন্ত ্রেই, যাঁর ভালোবাসারও অন্ত নেই, তাঁর ভালো-বাসার বেদনা যেন সমস্ত মানবসন্তান মিলে গ্রহণ, করতে পারি। 👸 শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

